### **এইভিন্নগো**রাকে ভরত:।

## ত্রী শ্রাগৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী



ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তিজীবন হরিজন মহারাজ



এগ্রেড়ীয়মঠ, বোদাই-৩৬

ছিতীয় সংস্করণ

रेखां की 3264, देरे मार्क मनियात ।

### প্রকাশক—

শ্রপ্রভূপন দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশান্ত্রী, শ্রেসৌড়ীয়মঠ,

অগাষ্ট ক্রোক্তি মার্গ, বোস্বাই-৩৬।

প্রান্তিস্থান--

জ্ৰীলোড়ীয়মঠ, পেঃ বালবাজান, কলিকাভা-৩

S.

অক্তাক্ত শাখামঠ সমূহ

মুদ্রাকর---

অদণ্ডামানী জীভক্তিনিষ্ঠ সাদ্যা মহারাজ জ্রাহ্মগৰত প্রেস

ঐাগেছীরমঠ, বাগবাজার, কলিকাভা⊸ত



A PROPERTY OF A POST OF A PROPERTY OF A POST OF A STATE OF A STATE

## পূর্ব্ব:ভাষ

শীহরি-গুরু-বৈষ্ণব চরণে প্রপন্ন হন্তমার সৌভাগ্য জীব যভ দিন না পায় তত দিন তারা এ জগতের বিদ্যাবৃদ্ধি দিয়ে অধাক্ষজ্ব ভগবানের ও ভক্তগণের অলৌকিক অচিন্তা লীলা সকল বুবাভে সক্ষম হয় না

শ্রীভগবানের যেমন গুণের অন্ত নাই তেমন তাঁর প্রিয় ভক্ত-গণের সদ্গুণেরও অন্ত নাই। পার্ধিব জ্বগতের বিচ্ঠাবৃদ্ধি নিম্নে ধারা ভক্তগণের চরিত সমালোচনা করতে যান, তাঁদের কাছে এ শ্রলৌকিক চরিতগুলি কাল্পনিক কাহিনী বলে মনে হয়। অচিন্তা, অলৌকিক ভক্তজীবনী আলোচনা করতে হলে, প্রথমত: তাঁদের প্রীচরণে প্রপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নাই। তাই কুপাময় ভক্তগণের প্রাপাদ-পদ্মে শত শত বার বন্দনা পূর্বক এ প্রান্থ লিখতে প্রবৃত্ত হাচ্চ

ঐতিহাসিকতা ও অচিষ্কাৎ শ্রান্তগ্রানের এবং ভক্তগণের জীবনীতে প্রকাশত হলে থাকে ইতিহাস — কোন্ সময়ে, কোন্ কালে, কোন্ বাক্তির ও কোন্ নেশে যে ঘটনা চয়েছিল, এর প্রকৃত তথা, অচিষ্কাত্ধ— যেটি মান্র ভাবনাং লভাত এবং অলৌকিক। ভগবান্ও ভক্তগণ মাঝে মাঝে বিশেষ লীলালু-রোধে অচিষ্কা শক্তি প্রকাশ কনে থাকেন। যথা—

বছদিন তোমার পথ কার নিরীক্ষণ। কবে আসি মাধব আমা কারবে সেবন॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪ ৩৯ )

সর্ব সামর্থ্যবান্ ভগবান্ মাধ্বেন্দ্র পুরার জন্ম অপেকা করছেন। এ সব ঘটনা অলোকিক।

> "ক্ষার এক রাথিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ। ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষার এক হয়। তোমরা না জানিলা ভাহা আমার মায়ায়॥

> > ( হৈ: ৮ সধ্য ৪:১২৮ )

শ্রীবিগ্রহ স্বপ্নে পূজারীকে বলেছেন—"আমি মাধবেন্দ্র পূরীর জক্ষ এক ভাগু ক্ষীর চুরি করে অঞ্চলের তলে ঢেকে রেখে-ছিলাম। আমার মায়ায় তা' তোমরা বুঝতে পার নি। এই ক্ষীর নিরে মাধবপুরীকে দাও।" পূজারী কপাট খুলে দেখলে ন শ্রীবিগ্রাহের ওড়নীর ভলে এক ভাও কার রয়েছে 'ধড়ার অঞ্চল ভলে পাইল সেই ক্ষার॥" ( চৈঃ চঃ মধ্য ৬ ১৩১ ) এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সাধারণ লোকের পক্ষে অচিন্তা বিশ্রহ কি করে ক্ষার চুলি করে রাখলেন । ঐতিহ্যাসকগণ কলবেন, এ সব কল্পনা তখন কে পূজারী ছিল । কে তা জেনেছিল । প্রকৃত তথ্য ঠিক টিক পেলে বিশ্বাস করতে পারি নভুবা

প্রত্যেক ভক্ত জাবনাতে এরপে আলোকক ঘটন। সাভে। বর্তমান মুগেও ভক্তাদগের জাবনীতে এ জাতীয় ঘটনা দেখা যায়। ভক্ত জাবনের গতিহাসে আনেক সময় অলোকিক ঘটনা ঘটে। যথা—

> জন্বীরের ৰূক্ষে সব কলম্বের ফুল ফুটিয়া আছমে অভি পরম অভুল।

> > —( চৈ: ভা: অম্ব্য: ১০১১)

"প্রাথব ভবনে প্রানেড্যানন্দপ্রভু ভক্ত সঙ্গে কার্ডন আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন আমি কদম ফুলের মালা পরব। ভক্তপণ বললেন—গোসাঞি এখন ত বর্ধাকাল নহে কদম কুল কোখার পাব গ কিন্যানন্দ প্রভু বললেন বাগিচার গিরে দেখ। রাঘব পশুত বাগিচার এলেন দেখলেন, আদ্ধ্যা। ভ্যারের বৃক্ষে কদম ফুল কুটে রয়েছে।"

ঐতিহাসিক বলবেন, এ সব কাল গত বিক্লব্ধ ব থঃ বর্ষা-

কাল নয়, **জন্মির** গাছে ক**দম্ব কুল কিরুপে কৃট**ভে পারে ? কিন্তু ই**হা অচিন্ত্য,—অনুভ**ণী ভক্ত ৰলনেন।

মহাপ্ৰভু বৰন নৰদ্বীপ নগৱে মহাসংকীভন কৰেন ভ্ৰন কাৰ এক বৰ্ণনা শ্ৰীৰুল্পাৰন দাস সাকুৰ ক্ৰেছেন—

> "চতুদ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে। কোটি কোটি লোক চতুদ্দিকে হরি বলে॥

্রকাটি কোটি লোক হরিশানি করছেন<sup>ল</sup> ভখন নবদ্বীপে

—( চৈ: ভা: সধা: ১৩/২১৪ )

ক'হাজার লোক ভিল 🐑 ঐতিহাসিক বলবেন, 🖒 সমস্ত কবির কল্পনা ভাবে সহাত্মভাবী জ্ঞীমন্ব বুনলাবন দাস চাকুর কি মিথা। কল্পনা কৰে বলেভেন ৮ ভাগবণে জ্রীমদ শুক্তেৰ গোস্বামীও ৰৰ্ণন করেছেন---"শত কোটি গোপী সঙ্গে শ্ৰীকৃষ্ণ ব্লাস করলেন:" সে বুগে বৃন্দাৰনে কলে হাজার লোক বাস কর্তি ? এ সব অলৌকিক কথা: যারা ভগৰানের অচিন্তা শক্তি-মন্তায় বিশ্বাস করে মা, ভারা বশ্বতে পারে নাং পরবর্তী সময়ের অনেক ভক্তের জীবনীতে আছে যে তারা ঐতিহাক মহাপ্রভুর, শ্রীনিভানিক মহাপ্রভুর, শ্রীরূপ গোস্বামীর ৪ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভাতির দর্শন লাভ ও তাঁদের উপদেশ প্রবণাদ করেছেন। ঐতিহাসিক বলাবেন-বন্ধ বছর অণ্রের লোক এঁরা, এঁদের কি করে দর্শন হল 🗸 এটা অপ্ন বা কল্পনার কথা সাতে। কিন্তু এঁরা নিতা ভগবদ জন। নিতাকাল সালা পরায়ণ , বাঁর দিবা নেত্র আছে, ছিনি ভাঁদের দেখভে পারেন।

করণ্ডে পারেন না বারা প্রাকৃত প্রপঞ্চাত বস্তর সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তারা প্রাকৃত সাহিত্যিক, যারা অপ্রাকৃত্ ভগবদবস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করেন, ভাঁরা অপ্রাকৃত সাহিত্যিক 🛭 প্রাকুত সাহিত্যিক প্রাকৃত লোকের মনোর্ভন করেন। অপ্রাকৃত সাহিত্যিক ভগবানের ও ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। প্রাকৃত কবির প্রাকৃত প্রাপঞ্চ সম্বন্ধে যে কল্পনা ভা' অনিত্য অশার: ভক্ত কবির কল্পনা বাস্তব : ভগবানের লীলা নিত্য সংলা সার অরূপ ভক্ত কবি সমায়ি বলে ভগবদ্দর্শন পান। শ্রীবাকীকি মুনি, শ্রীমদ ব্যাসদেব, শ্রীমদ শুক্দেব <mark>গোস্বা</mark>মী প্রাডা 🕶 কবিগণ, পরবর্তী কার্যার আচাযারন্দ, জ্রীরূপ, জ্রাসনাভন ও প্রাঞ্জাব গোস্বামা প্রভাত সমাধিবলে সেই ভগবদ লালাবলী দশন করে লিখেছেন ভাদের বর্ণনা নিত্য সভা **স্বরূপ**। প্রাকৃত কবিপণ ভগবানের সম্বন্ধে লিখলেও ওটি কল্পনা ৷ কারণ দোৱা সাধন ভদ্ধন শুক্ত ও ভগবদ ভক্ত পদাঞায় রচিত।

কৰির মনের স্বতংক্ত ভাবটি বাস্তব ঐতিহাসিক হওয়া দরকার : মেখানে ৰেপরীত লেখা হয়, সেটি ঐতিহাসিক বিভ্রম। অপ্রাকৃত কবির কোন স্থানে ঐতিহ্য বিভ্রম দেখা গোলেও উহ। ঐতিহ্য বিভ্রম নয় . কারণ ভক্তগণ ভগবানের স্থায় অচিস্তা শক্তিস্কৃত। তারা সাচিষ্টা শক্তি বলে অসাধ্য কর্মকল করভে পারেন। এ বিষয় সম্বন্ধে ভক্তদিগের জীবনীতে অনেক আখ্যান আছে অতংপর বে যে প্রামান্ত গ্রন্থতিল হইতে প্রবন্ধ সংগৃহীত ক্রমাতে— গহার নাম বিষয় প্রদৃত্ত হইল .

### এই গ্রন্থার প্রধান প্রধান উপাদান :-

শ্রীশ্রীটেডন্ত ভাগবত—শ্রীষদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত।
শ্রীটেডন্ত চরিভাষ্ত—শ্রীমদ্ কৃষ্ণাস কবিরাজ কৃত।
শ্রীশ্রীটেডন্ত মঙ্গল—শ্রীমদ্ গোচন দাস ঠাকুর কৃত।
শ্রীশ্রীটেডন্ত চল্লোদ্ম নাটক—শ্রীমদ্ কবিকর্ণপূত্র কৃত।
শ্রীভাজিরত্বাকর—শ্রীমদ্ নরহার চক্রমন্ত ।
শ্রীভাজিরতাকর ভাষা—। শ্রীটেডন্ত চরিভাষ্তের। শ্রীমন্ত জিল্লিকর কৃত।
বিনোদ ঠাকুর কৃত।

গৌড়ীয় ভাষা ও বিৰুদ্দি—্ শ্ৰাচৈত্য ভাগবদের । প্রামিশ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সৰম্বতী প্রভূপাদ কুত ।

অমুভাষ্য — ে ঐটেডক্স চরিতাস্থের ৷ জামম্বন্ধি সদ্ধিষ্ট সমুস্থতী প্রভূপাদ ক

পদক্রভূক--প্রামন্ বৈশ্ব দাস সংগৃহীত।

— শ্রীসভীশ চক্র রায়, এম, এ, সংস্করণ।

এই সমস্ত প্রামাণিক প্রন্থাৰলা ছাড়া অস্থান্ত প্রন্থাৰলা :— গোড়ীয় সাপ্তাহিক পাত্রকা সম্পাদক—গ্রীমৎ স্থানন্ত বিজ্ঞাবিদ্যোদ বি. এ, গৌডীয় মিশম।

শ্রীক্ষেত্র—শ্রীমং স্থন্দরানন্দ বিভাবিনোদ বি. এ. প্রণীত।
অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ
শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট—জীবৃত শিশির কুমার
ধ্যায় সন ১৩১৫ গ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী---জ্ঞামদ হরিদাস দাস:

অবৈত প্রকাশ—লাউডিয়া ঈশান নাগর কৃত :

শ্রীগৌর পদতরঙ্গিণী—শ্রীজগবন্ধু ভাজ । ফরিদপুর হং ১৯০০ ভারতের সাধক—শ্রীশঙ্কর রায়।

মহাপ্রভু শ্রীগোরাক্স—ডা: শ্রীগাধাগোবিন্দ নাথ, এম, এ, পি, এইচ, ডি. (লিট্)

জীমন্নিত্যানন্দ ও গৌড়ায় বৈষ্ণব ধর্ম—ডাঃ বেলা দাসগুপ্তা, এম, এ, পি, এইচ, ডি

গৌরাক পরিজন—ভা: ঐযুত মচিন্তা কুমার সেন্থ্পু এম, এ . াপ, এইচ, াড়

প্রামেলের চৈত্রসঙ্গল লাল দাসের ভক্তমাল
সোবিন্দ দাসের করচঃ বংশী শিক্ষা— মজ্ঞাত নাম।
বাউল চিপ্রিকা— অজ্ঞাত নাম। নি গ্রামন্দ-বংশ-বিস্তার ইত্যাদে
পুনশ্চ আর কিছু নিবেদন জানাছিছ—লাল দাসের ভক্তমাল,
পোবিন্দ দাসের কড়চা, জরমেন্দের চৈত্রস মঙ্গল, বংশী শিক্ষা,
বাউল চিপ্রিকা ও অত্বৈত্র প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধে শান্তি
নিকেতনের ডাং বেলা দাসগুপ্তা যে সমস্ত সমালোচনা করেছেন
ভা বিশেষ স্ক্র্মা বিচারের সহিতে। লাতে বেশ বুঝা থায়—এ
সমস্ত প্রন্থের সিরান্ত নিংসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না, কারণ
স্ক্র প্রস্তি হত্য ভাগবত, প্রতিকত্য চারতামুত, প্রীভক্তিরত্বা
কর প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে ভাদের সম্বন্ধ থ্ব কম: বেশীর ভাগ

পরমপৃদ্ধ্য শ্রীমৎ স্থল্দরানন্দ বিস্তাবিনোদ বলেন—"এই গ্রন্থ-সমূহ এক একটি অভিসন্ধি লইয়া পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে। এ সমস্ত পুস্তক যেরূপে যে সময় রচিত হয়েছিল, ভার প্রত্যক্ষদশী ব্যক্তি অভ্যাপ জগতে বিজ্ञমান আছেন (গোড়ীয় ১২শ খণ্ড, ৩৭ সংখ্যা)।"

বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত বাউল-চাব্রুকা, অদৈত-প্রকাশ, বংশী-শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে গৌড়ীয়-বৈঞ্চব-জীবনী, চৈত্রে-পরিকর, গৌরাঙ্গ-পারজন, ভারতের সাধক-সাধিকা প্রভৃতি যে সব গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, সে সমস্ত গ্রন্থের প্রামাণিকতা খুব সত্র্ক ভার সহিত গ্রহণ করা উচিত।

শ্বসমতি বিস্তারেণ ৷ বৈষ্ণব দাসামূদাস ত্রিদ**শুভিকু শ্রীভক্তি**শীবন হরিভন

## নিৰেদন

জ্ৰীপ্ৰীহরি-গুরু-বৈষ্ণৰ শ্ৰীপাদপদ বন্দনা পূৰ্বক কিছু নিৰেদন করছি। এই বৃহৎ গ্রন্থীর লিখনাদি সম্বন্ধে যাঁরা কুপাপরকশ হয়ে উৎসাহ দিয়েছেন—অক্সাক্ত সহায়তাদি করেছেন, ভাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলছি। আদেশ ও নিদেশক—ত্রিদণ্ডিমামী পর্ম-পুজা শ্রীমন্তক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্থামী শ্রীমন্তক্তি-হ্রনয় হাষীকেশ মহারাজ ও পুজা এপাদ বিশ্বস্তর দাস ব্রহ্মচারী 🖟 আর বিনি শৈশব কাল থেকে আমাকে ভক্ত ভগবানের কথাদি বর্ণনে লিখনে উৎসাহ প্রদান করতেন, সেই নিত্যধামগভ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তব্জিবৈভব গোবিক মহারাজির কুপার কথা বিশেষ স্থরণীয়: লিখন কার্য্যাদির বিশেষ সহায়ক-মাননীয় জ্ৰীমুক্ত ননীগোপাল চৌধুরী বি, এ, শ্রীযুক্তা উমা চক্রবর্তী এম, এ জ্রীপাদ হরিকুষ্ণ দাসাধিকারী (জ্রীহিমাংশু বিমল চক্রবতী বি. এ, ) ঐকুপাসিত্র দাসাধিকারী প্রভৃতি ৷ উপাদান, প্রাচীন প্রস্থাদি প্রেরক-পরমপৃষ্ট্য শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, -জ্রীগোরাক্স মন্দির কালনা, নদীয়া : পণ্ডিত জ্রীমধুসূদন দাস, ৰ্বাকৰণ ও বৈষ্ণব দৰ্শনাচাৰ্য। গ্ৰন্থ প্ৰকাশনে বিশেষ অৰ্থ ও উৎসাহদাতা মাননীয় শ্রীযুত হরিপদ রায় ও মাননীয় শ্রীযুত শিৰ-পদ রাম Roy "Group of concerns" Head Office 21, White House Walkeshwar Road, Bombay-6 ভক্তিমতী কক্তা স্থনন্দার শ্বৃতির উদ্দেশ্ত পিডা ঐকুসুদ রঞ্জন ওও, মাভা ঐমতী অপর্ণা ওও "নবীন আশা" ১২ তালা দাদর ৰোম্বাই ছাপা কার্য্যাদির পর্য্যবেক্ষণ—শ্রীপাদ হরিকিছর দাসাধিকারী ও ঐপাদ ঐনিবাস দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে আমি আছরিক ধন্তবাদ জানাছি। গ্রন্থের শেষে উপসংহার পৃষ্ঠাতে অক্তান্ত অর্থান্ত গ্রন্থের নাম ঠিকানা সহ ধন্তবাদ অবশ্ব দ্বেইবা।

**इं**चि--

শ্রীহরি<del>ত্তর-</del>বৈষ্ণব পাদপদ্ম রেণু প্রা**দী** 

( 🗐 হরিকুপা দাস )

ত্রিদণ্ডী ভিক্স খ্রীভক্তিজীবন হরিজন

#### **এ** শ্রীভক গৌরাক জয়ড:

### ্ ছিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বর্ত্তমান গৌড়ীয় মিশনের সভাপত্তি আচার্যা ওঁবিফুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমন্তক্তি শ্রীরপভাগবত মহারাজের কুপাশীবাদ প্রার্থনা করে শ্রীশ্রীগৌর পার্ষদ চরিতাবলার দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন জানাচ্ছি

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জীননী, শ্রীরপ গোস্বামীর, শ্রীমধু পণ্ডিতের, শ্রীমধুসূদন দাসবাবাজীর তথা পরিশিপ্তে শ্রীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধা ঠাকুরাণী ৬ শ্রীরাধাকুণ্ডের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এ প্রন্থের মধ্যে নূতন পরিবর্ত্তন ও পরিবন্ধ ন ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি।

সন্তুদয় পাঠকের কাছে নিবেদন—ক্রত মৃদ্রপের ফলে সসাব-ধানতাবশতঃ পাতা নং ১৯৩ এর স্থলে ১৯৯ জয়ে গেছে ৷ এজন্ত করেকটি পৃষ্ঠার নং ভূল ছাপা হয়েছে ৷ উহা সংশোধন করে পড়তে প্রার্থনা ৷

> নিবেদন ইভি— প্রকাশক

# ্ শ্রীশ্রীগোর-পার্ষদ-চরিতাবলী

# সূচী-পত্ৰ

| বিষয়                  | পৃষ্ঠা      |
|------------------------|-------------|
| অৰৈত আচাৰ্য            | ้งๆ         |
| অভিরাম গোপাল           | ১৬৭         |
| অচ্যুতানন্দ            | 862         |
| <b>चेत्रत्र</b> ती     | ۲۵          |
| ঈশান ঠাক্র             | ((2         |
| উদ্ধব দাস              | <b>ኮ</b> ንቴ |
| উদ্ধরণ দত্ত ঠাকুর      | २৮১         |
| কৃষ্ণদাস কৰিৱাৰ গোখামী | 820         |
| কালিয় কৃষ্ণ দাস ঠাকুর | <b>v.</b> t |
| কাশীশর পণ্ডিত গোখামী   | 22F         |
| কৃষ্টি বাহুদেব বিপ্ৰ   | 866         |
| গদাধর দাস ঠাকুর        | 311         |
| গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী  | 740         |
| গৰাদাস পণ্ডিত          | 989         |
| গোপালভট্ট গোস্বামী     | 978         |
| গঙ্গামাতা গোখামিনী     | 166         |
| গোবিন্দ কবিরাজ         | 162         |
| গৌরীদাস পণ্ডিত         | 765         |

| বিষয়                      |                       | পৃষ্ঠা         |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| গৌরকিশোর দাস বাবাজী        | _                     | 640            |
| গোপাল গুরু গোখামী          | _                     | ેર৮8           |
| আন দাস                     | -                     | <b>625</b>     |
| গোপীনাথ পট্টনায়ক          | _                     | 698            |
| চক্রশেথর আচার্যরত্ব        | _                     | €8•            |
| ছোট হরিদাস                 | _                     | 870            |
| জগদীশ পণ্ডিত               | _                     | 78•            |
| জগল্লাথ দাস বাৰাজী         | _                     | ৮२१            |
| জীব গোখামী                 |                       | २ ७०           |
| <b>জা</b> হুৰা মাতা        |                       | 916            |
| <b>अ</b> त्रुटक्व          | _                     | <b>૭</b> ૧ •   |
| <b>অ</b> গাই মাধাই         | _                     | ¢>•            |
| অগদানন্দ পণ্ডিত            | _                     | **1            |
| <b>प्</b> यव्र <b>क्षी</b> | -<br>-<br>-<br>-<br>- | 825            |
| দিখিলয়ী পণ্ডিড কেশব ভট্ট  |                       | 40.            |
| দেবানন্দ পণ্ডিত            |                       | 760            |
| टिष्टवकी नन्मन मात्र       |                       | <b>७०</b> २    |
| ধনঞ্জ পণ্ডিত               | _                     | >8 €           |
| নরহরি সরকার ঠাকুর          | _                     | 8>0            |
| নয়নানন্দ ঠাকুর            | _                     | 693            |
| নিত্যানন্দ প্ৰভূ           | _                     | ₹€             |
| ৰরোভ্য ঠাক্র               | _                     | <b>4&gt;</b> > |
| পুণ্ডরীক বিভানিধি          |                       | 24             |

## (গ)

| বিষয়                                  | পৃষ্ঠা       |
|----------------------------------------|--------------|
| প্রমেশ্বরী দাস ঠাকুর                   | 687          |
| প্রমানন্দ দেন                          | ७१७          |
| প্রমানন্দ পুরী                         | 849          |
| প্রভাষ মিল                             | tot          |
| পাঠান বৈষ্ণৰ বিজ্ঞী খাঁন               | <b>१</b> २७  |
| পুরুষোদ্ভম ঠাকুর                       | 601          |
| পণ্ডিত দামোদর বন্ধচারী                 | (11          |
| প্রবোধানন্দ সরস্বতী                    | <b>€</b> 85  |
| প্রকাশানন্দ সরস্বতী                    | <b>6</b> 26  |
| বাস্থ ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর | <b>د</b> هد  |
| বুন্দাবন দাস ঠাকুর                     | 969          |
|                                        | 6.7          |
| বিষ্ণুপ্রিদ্বা ঠাকুরাণী                | <b>6</b> 54  |
| वःनीवषनानमः ठीकृत                      | 8 (19        |
| বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী                   | 100          |
| ৰক্ৰেশ্বর পণ্ডিত                       | 389          |
| বলভন্ত ভট্টাচাৰ্                       | <b>4</b> 2 F |
| বলদেব বিদ্যাভূষণ                       | 988          |
| रेवक्व मान                             | b3•          |
| <b>ब</b> ळ्ळाडाच्य                     | 622          |
| ভূগৰ্ভগোখাৰী                           | 3.0          |
| ভাগবত আচাৰ্য্য                         | 8.0          |
| ভক্তিনিদান্ত সরস্বতী ঠাকুর             | bha          |

## (日)

| বিষর                                    | পৃষ্ঠ                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ভক্তিপ্ৰদীপ তীৰ্থ                       | <b>५</b> ७                                    |
| च्चानम्ब द्वाव                          | · <b>6                                   </b> |
| ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি                      | 5•3                                           |
| <b>७</b> ङ्गांग काकी                    | e b-u                                         |
| ভগবান্ আচাম ্য                          | 483                                           |
| ভক্ত কালিদাস                            | <b>⊌8</b> €                                   |
| ভক্তিপ্রসাদ পুরী                        | ৮ ዓ 8                                         |
| ভক্তিশ্ৰীৰূপ ভাগৰত মহাব্লাজ             | ۵۰۶                                           |
| ষধুপণ্ডিভ                               | 8 • 3                                         |
| মাধবেক্ত পুরী                           | >                                             |
| মহেশ পণ্ডিভ                             | 28 €                                          |
| মহারাজ প্রভাপকদ্রদেব                    | २৮€                                           |
| म्बादी खश्च ठीक्द                       | ৩ - ৭                                         |
| মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও বাহুদেব দত্ত ঠাকুর | ত <b>ক</b> 2                                  |
| भाषवी रहवी                              | 869                                           |
| মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ                  | <b>6</b> 0                                    |
| মধুত্দনদাদ বাবাজী মহারাজ                | <b>৮</b> ২8                                   |
| রঘ্নাণ ভট্ট গোস্বামী                    | ₹90                                           |
| রঘুনাথদাস গোখামী                        | 807                                           |
| রামান্ক রায়                            | 766                                           |
| ষত্নাথদাস কবিচক্র                       | <b>₽</b> 28                                   |
| ৰত্নক্ৰ দাস                             | F• <b>5</b>                                   |
| রঘুনন্দন ঠাক্র                          | 8 4 6                                         |

## (8)

| र्श्व               |
|---------------------|
| <b>e</b> • <b>ર</b> |
| ۲۰۶                 |
| 16>                 |
| <b>•</b> ૨•         |
| 18•                 |
| <b>1</b> 68         |
| 494                 |
| २७७                 |
| 222                 |
| 11>                 |
| 996                 |
| 862                 |
| <b>&amp;</b> &•     |
| ৬。৩                 |
| <b>4</b> >>         |
| ડરર                 |
| 60                  |
| 126                 |
| <b>604</b>          |
| <b>b</b> 3          |
| હાર                 |
| <b>578</b>          |
| <b>6</b> 25         |
|                     |

## (F)

| বিষয়                          | পূৰ্তা   |
|--------------------------------|----------|
| স্নাভন গোখামী                  | 569      |
| স্কুপ দাযোগর                   | 480      |
| লারল ম্রারী                    | 655      |
| গনোড়িয়া ব্ৰা <del>য</del> ়ণ | ean      |
| হরিদাস ঠাকুর                   | ৬৫       |
| পরিশিষ্ট                       |          |
| मसर्वाक वरण-वर्गम              | >>       |
| নন্দ নন্দন আবিৰ্ভাব কথা        | 24       |
| মুলদেবের আবিভাব কথা            | <b>ર</b> |
| রাধার জন্ম কথা                 | ₹€       |
| রাধা কুণ্ড উৎপত্তি             | 8.       |

|                  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       | XX       |
|------------------|----------------------------------------------|----------|
| X<br>X<br>X<br>X | শ্রী অধৈত গদাধন্ন শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ।  | XX       |
| X                | 🕮 রূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।                     | XX       |
| ×                | শ্ৰীজীব-গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ 🛙              | X        |
| X                | এই ছন্ন গোঁসাঞির করি চরণ ব <del>ন্</del> দন। | X        |
| ŝ                | বাহা হইডে বিদ্ননাশ অভিষ্ট পুরণ।              | 8        |
| XX               | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       | XX<br>XX |

### মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরারস্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকরা। চকুরুদ্মীলিতং যেন তম্মৈ শ্রীগুরবে নম:॥ নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় সরস্বতী প্রিয়াত্মনে। শ্রীমতে ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবতেতি নামিনে॥ নম ও বিষ্ণুপাদায় প্রভুপাদ-প্রিয়ার্ত্মন। শ্রীভক্তিকেবল-শ্রীমদৌড়ুলোমীতি-নামিনে। নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-স্বরূপিণে। 🎒 মন্তক্তি প্রসাদাখ্য-পুরীগোস্বামিনে নম: 🛭 নম ও বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে। শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে ॥ নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে। গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায়তে ॥ বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কুপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈঞ্বেভ্যো নমো নমঃ দ গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তম্ভক্তায় নমে। নম:॥



利力行(の・な) 知意 例と

### শ্রীপ্রক্রেগারাকো জরও:

## ত্রী শ্রাকৌর-পার্যদ-চরিতাবলী শ্রীশীমাধবেন্দ্র পুরী

জ্বর শ্রীমাধব পুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তি-কল্লতক তিঁহো প্রথম অঙ্কুর।
—( শ্রীচৈতক্মচরিতামৃত আদি ১।১০)

স্বরং ভগবান্ শ্রীগৌরস্থলর শ্রীমাধব পুরী সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন—

প্রী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥

পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥

দ্বান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।

তিনবারে স্বপ্নে আসি' যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥

যাঁর প্রেমে বশ হৈঞা প্রকট হইল।

সেবা অঙ্গীকার করি' জগত তারিল।।

যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।

অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি।।

—( শ্রীটেঃ চঃ মধ্যঃ ৪।১৭১-১৭৪)

পূর্বে যখন শ্রীমাধব পুরী বৃন্দাবন ধামে এলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সতত বিভোর থাক্তেন। দিন রাড

### শ্রীশ্রীগোর-পার্বছ-চরিভাবলী

সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাক্ত না। কখন ক্রন্দ্রন করছেন, কখন নন্দ্রন করছেন ও কখন প্রেমে ভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে গোবিন্দ কুল্ডে এলেন এবং স্থান করে একটি গাছের ভলায় কসলেন। প্রীপুরী গোস্বামী কখনও মেগে খেতেন না। শ্রীকৃষ্ণ গোপ-বালকের বেশ ধরে এক ভাগু ছধ নাথায় করে। পুরীর কাছে এসে বললেন—পুরী! তুমি এই ছুধ পান কর। তুমি মেগে খাওনা কেন? দিবারাত্র কার ধ্যান কর? গোপবালকের সেই মধুর কথা শুনে এবং অপুরুষ রূপ দেখে পুরী বড়ই সুখী হলেন। পুরীর ক্ষুধা তৃক্ষা যেন চলে গেল।

পুরী বললেন, তুমি কেণ্ন কোথার থাক । ভূমি
কি করে জানলে যে আমি উপবাসী । গোপবালক-ক্লপী
কৃষ্ণ আত্মগোপন করে বললেন, আমি গোপ-শিশু।
এই গ্রামে থাকি। আমার গ্রামেতে কেহ উপবাসী থাকে
না কেহ অন্ন মেগে থার, কেহ ভূধ বা ফল মেগে
থায়। অযাচক লোককে আমি আহার দিয় থাকি।
স্ত্রীলোকেরা এই কুণ্ডে জল নিতে এসে ভোমাকে দেখে
গেছেন। ভারা আমার হাতে ভূধ দিহে পাঠিয়েছেন।
আমি শীঘ্রই গোদোহন করতে যাব। ভূমি ভূধ পান
করে ভাগুটা রেখে দিও। আমি পরে এসে নিয়ে যাব।

এই কথা বলে গোপবালক চলে গেল। পুরী গোস্বামী পুর্ধ পান করে ভাগুটি ধুয়ে বালকটির পথ দেখতে লাগলেন। ক্রমে রাভ গভীর হতে লাগল, কিন্তু বালক আর এল না। পুরী বসে নাম নিতে লাগলেন, শেষ-রাত্রে একট্ ভক্তা এল। তখন স্বপ্নে দেখতে লাগলেন—সেই গোপশিশু এসে পুরীর হাতে ধরে তাঁকে এককুঞ্জ-সন্নিধানে নিয়ে গেল এবং কুঞ্জ দেখিয়ে বলতে লাগল—আমি এই কুঞ্জে থাকি। শীত-বর্ষাদিতে কন্তু পাই। তুমি গ্রামের লোক নিয়ে কুঞ্জ কেটে আমায় বের কর। পর্বতের উপরে এক মন্দির করে আমায় তথায় স্থাপন কর এবং বহু শীতল জল দিয়ে আমার অঞ্ব মার্জনা কর।

বহুদিন ভোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
ভোমার প্রোম বশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥

—(ঞ্জীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।৩৯, ৪•)

মাধব। বহুদিন ধরে তোমার পথ চেয়ে আছি, তুমি কবে আসবে! কবে আমার সেবা করবে? তোমার প্রেমে বশীভূত হয়ে তোমার সেবা অঙ্গীকার করছি। আমি দর্শন দিয়ে সকলকে উদ্ধার করব। মাধব! আমার নাম "গোপাল"। আমি গোবৰ্দ্ধনধারী। আমি বদ্ধের স্থাপিত কুলাবনের স্থার। আমার সেবকগণ শ্লেচ্ছ ভয়ে আমার কুঞ্জে পুকিয়ে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই দিন থেকে আমি কুঞ্জ মধ্যে আছি। তুমি কুঞ্জ থেকে বের করে আমার সেবা কর। গোপাল এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন: শ্রীমাধব পুরীর ঘুম ভেক্ষে গোল। জ্বেগে ভাবতে লাগলেন আমি রুফ্জ দর্শন পেয়েছিলাম, কিন্তু ভাগ্য দোষে ভাঁকে চিনতে পারলাম না। এই কথা বলে প্রেমাবেশে ভূমিতলে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতক্ত লাভ করে মন স্থির করলেন এবং গোপালের আজ্ঞাপালন করবার জন্ম তৎপর হলেন।

শ্রীমাধব পুরী প্রাত্তকালে প্রামে গেলেন এবং ভব্য লোকদের ডেকে বললেন—তোমাদের প্রামের ঈশ্বর গোবর্জনধারী শ্রীকৃষ্ণ এক কুঞ্জ মধ্যে আছেন। কুঞ্জ কেটে তাঁকে বের করতে হবে। প্রামবাসিগণ পুরীর কথা শুনে সকলে স্থাই হলেন এবং কোদাল কুঠার নিয়ে কুঞ্জের দিকে চল্লেন। কৃষ্ণ লতা আচ্ছাদিত নিবিড় কুঞ্জ। কুঠারের দ্বারা কুঞ্জের কৃষ্ণ লতাদি কেটে তার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন—ঠাকুর মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছেন। শ্রীমৃতিটি অতি স্থন্দর এবং প্রকাণ্ড। সকলে আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের ধূলা কাদা ঝেড়ে তাঁকে বাইরে আনলেন। শ্রীপুরী গোস্বামী শ্রীমৃত্তি দেখে আনন্দাশ্রুসিক্ত নয়নে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং হয়ে পাড়লেন। চতুর্দিকে লোক আনন্দে হরি হরি বলতে লাগল।

ভারী বিগ্রহ, বহু বলিষ্ঠ লোক শ্রীবিগ্রহকে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপর উঠাল এবং একটি মঠ তৈরী করে সেখানে স্থাপন করল। শ্রীগোপাল দেবের অভিষেক আরম্ভ হল। গ্রামের ব্রাহ্মণ-গণ এসে অভিষেকের কার্য্য করতে লাগলেন। গোবিন্দ-কুণ্ড থেকে সহস্র ঘট জল আনয়ন করা হল, পুষ্প তুলসা প্রভৃতি সংগ্রহ করতে কিছু ব্রাহ্মণ লেগে গেলেন। শ্রীগোপাল দেবের প্রকট সংবাদ শ্রবণ করে গ্রামের গোপগণ আনন্দে ভারে ভারে দই, হুধ, কলা, চাল, আটা, ঘি ও বিবিধ ভরিতরকারী আনতে লাগল। শ্রীগোপাল দেবের ইচ্ছায় কে কোথা থেকে কি আনতে লাগল, তা অবর্ণনীয়। বাছকার এসে বাজনা বাজাতে লাগল। গায়কগণ মধুর সংকীশুন করতে লাগল।

শ্রীমাধব পুরী স্বয়ং শ্রীগোপাল দেবের মহাস্নান অভিষেক কার্য্য করতে লাগলেন। দশ জন ব্রাহ্মণ অন্ন, পাঁচ জন তরকারী, পাঁচ জন কটি ও কিছু লোক বিবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈরি করতে লাগলেন। নব বস্ত্র পেতে তছপরি পলাশ পাতা বিছিয়ে অন্নের ও রুটির রাশী করা হল। পুর্বের শ্রীনন্দ মহারাজ্ব যেমন অন্নকৃট মহোৎসব করেছিলেন, ঠিক সেই প্রকার অন্নকৃট মহোৎসব যেন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। রন্ধন স্মাপ্ত হলে শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপাল দেবকে নিবেদন করতে বসলেন। "বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥"

— (প্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।৭৬) গোপাল বহুদিন ক্ষুবান্ত, সবকিছু ভোজন করলেন। গ্রীমাধব পুরী সব দেখতে পেলেন। তাঁর কি আনন্দ, স্থথে দেহস্মৃতি নাই, প্রেমানন্দে তিনি ভরপুর। খ্রীগোপাল দেব ভোজনান্তে বিস্তর মুগন্ধি জন্ম পান করলেন। খ্রীমাধব পুরী স্বচক্ষে এ সব দেখতে পাছিলেন। খ্রীগোপাল সব কিছু ভোজন করলেন ও তাঁর দিব্য খ্রীহস্ত স্পর্শে সবকিছুই পূর্ণ ভাবে রইল। খ্রীমাধব-পুরী গোপালকে আচমন করায়ে তামূল দিলেন এবং পরে শয়ন করালেন।

অতঃপর শ্রীমাধব পুরী প্রসাদ পাওয়ার জক্ত দকলকে আদেশ করলেন। আগে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের ভোজন করান হল। পরে দীন-তুঃখী দকলের ভোজন হল। শ্রীপুরী গোস্বামীর প্রভাব দেখে দকলে আশ্চর্য্য হল। শ্রীপুরী গোস্বামী দারাদিন পরিশ্রম করবার পর রাত্রে কিছু ছুধ পান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দে শ্রীমাধব পুরীর ক্ষ্ণা তৃষ্ণা নাই। পরদিন প্রাতঃকালে অক্তান্ত গ্রামের লোকজন আপের দিনের স্থায় দেবা দন্তার নিয়ে এল। দেদিনও দেইরূপ অন্তর্কৃট হল।

ব্ৰজ্বাসী লোকের কৃষ্ণে সহজে প্রীতি। গোপালের সহজ্ব প্রীতি ব্রজ্বাসী-প্রতি।

—( শ্রী চৈ: চ: মধ্য: ৪।৯৫ ) ব্রজ্বাসিগণ "শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জানে না। কৃষ্ণও ব্রহ্মবাসী ভিন্ন আর কিছু জানেন না। ব্রদ্ধজনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক প্রীতি: অনস্তর দিনের পর দিন অন্নকৃট হতে লাগল। গোপালকে বহু বস্ত্রালঙ্কার ভক্তগণ অর্পণ করতে লাগলেন। গোপাল দেব দশ হাজার গাভী দানে পেলেন, গোপালের সেবা দেখে পুরীর মনে বড়ই আনন্দ হল। গৌড় দেশ থেকে আগত হুই জন বৈরাগী ব্রাহ্মণকে শিষ্ম করে শ্রীমাধব পুরী তাঁদের গোপালের সেবাভার দিলেন।

ভক্তবংসল ভগবান ভক্তের সঙ্গেই লীলা করেন। একদিন জ্রীগোপাল দেব জ্রীমাধব পুরীকে স্বপ্নে বললেন— 'পুরী! স্বামার সঞ্চতাপ যাচ্ছে না। তুমি যদি নীলাচল খেকে মলয়জ চন্দন ও কপূরি এনে আমার অঙ্গে প্রলেপ দিতে পার, তবে আমার অঙ্গতাপ নিবৃত্ত হবে।" পুরী বললেন—"ঠাকুর আমি বৃদ্ধ, তোমার এই সেবা করতে কি পারবো ?"— গোপাল বললেন—"পুরী ! তুমিই করতে পারবে। তোমাকেই করতে হবে, অক্টের দারা হবে না। পুরীর মপ্প ভঙ্গ হল। স্বপ্পকথা স্মরণ করে প্রেমে বিহবল হতে লাগলেন। পোপাল আমাকে আদেশ করেছেন—চন্দন কপূরি আনতে। আহা। গোপালের কত করুণা। শ্রীমাধব-পুরী রন্ধ। তবুও তাঁকেই মলয়জ্ঞ চন্দন আনতে আদেশ করলেন। গ্রীমাধব পুরী গ্রীগোপাল দেবের আজ্ঞা শিরে ধারণ করে মলয়জ চন্দন আনবার জন্ত নীলাচলের দিকে চললেন। জ্রীমাধব পুরী ক্রমে ক্রমে চলতে চলতে গৌড় দেখে

এলেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদৈত আচার্যের গৃহে উঠলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যা তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় মহাভাগবত শিরোমণি। আচার্য্য তৎক্ষণাৎ তাঁর শ্রীচরণাদি ধৌত করে পাদমর্দন পূজাদি করলেন এক স্থাদরে ভাঁকে ভোজনাদি করালেন। শ্রীমাধব পুরী অদ্বৈভ আচার্যোর গৃহে কয়েক দিন কৃষ্ণ-কথানন্দে অবস্থান করলেন শ্রীঅদ্বৈদ্ আচার্য্য প্রভু শ্রীমাধব পুরীপাদের থেকে মন্ত্র দীক্ষাদি গ্রহণ করলেন শ্রীমাধব পুরীকে এক-দিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র আমন্ত্রণ করে স্বীয় গৃহে আনয়ন করেন এক পাদধৌতাদি পূর্বাক. পাদ-পৃষ্কাদি করে বহু-বিধ ভূরকারী ব্যপ্তন অন্নাদি খুব যত্নের **সহি**ভ **ভোজ**ন করান শচী জগন্নাথের প্রাগাচ ভক্তি দর্শনে শ্রীপুরী গোস্বামা তাঁদের প্রচুর আশীর্কাদ করেন। সেই আশীকাদের ফলেই যেন শ্রীমহাপ্রভু তাঁদের ঘরে আবিভূতি হলেন ৷

শ্রীমাধব প্রী কিছু দিন নবঘাপ পুরে অবস্থান করবার পর উড়িয়াভিমুখে যাত্র করলেন। ক্রমে এলেন রেমুনায়। ভথায় শ্রীগোপীনাথকে দেখে পুরী প্রেমে ক্রন্দন ও নৃত্য-গীভাদি করলেন। শ্রীমাধব পুরীর অলৌকিক কৃষ্ণ-প্রোদি দেখে পূজারিগণ আশ্চর্যা হলেন। অভঃপর শ্রীমাধব পুরী পূজারীদের জিজ্ঞাস। করলেন—শ্রীগোপীনাথের ভোগে কি কি লাগে। পূজারীরা বললেন, সন্ধ্যায় দাদশটি অমৃত-কেলী (ক্ষীর) ভোগ লাগে। অক্যাক্স সময়ের ভোগের বিবরণও দিলেন। শ্রীমাধব পুরী অমৃতকেলীর নান শুনে চিন্তা করতে লাগলেন, অমতকেলীর স্বাদ কি রকম—তা যদি বুঝতে পারি. আমার গোপালকেও ঠিক সে রকম ভোগ দিবার চেষ্টা করতে পারি: কিছুক্ষণ পরে পুরী গোস্বামী আবার চিন্তা করলেন— আমার অপরাধ হয়েছে ! ঠাকুরকে ভোগ দিবার পূর্বেই আমি স্বাদ নিতে চেয়েছি। পুরী-গোস্বামী এই সমস্ত কথা ভেবে সেখান থেকে কিছু দূরে এক শৃত্ত হাটে রাত্রে এসে নাম-কীত্র--শ্বরণাদি করতে লাগলেন। এদিকে পূজারী ঠাকুর শয়ন দিয়ে নিজের অক্সান্ত কুত্যাদি সেরে শয়ন করলেন। একটু নিজিত হতেই পূজারীকে গোপীনাথ স্বপ্নে বলছেন—"পূজারি ! উঠ, আমি আমার বস্ত্রাঞ্চলের আড়ালে একটি ক্ষীর ভাগু লুকিয়ে রেখেছি। মাধব পুরী নামে এক সন্ন্যাসী শৃক্ত হাটে বসে নাম করছেন। তাঁকে এই ভাগু দিয়ে এসো।" পূজারী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে তৎক্ষণাৎ শয্যা থেকে উঠলেন এবং স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন শ্রীগোপীনাথের অঞ্চলের নীচে একটি ক্ষার ভাগু রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাং সেই ক্ষীর ভাগু নিয়ে হাটে এলেন এবং "কোথায় মাধব পুরী!" "কোথায় মাধব পুরী?" বলে থোঁজ করতে লাগলেন। দেখলেন এক সন্নাসী অঞ্সিক্ত নয়নে ভগবানের নাম করছেন ৷ পূজারী দেখেই বুঝতে পারলেন,

এই সেই মাধব পুরী , তথাপি বললেন—আপনি কি মাধব পুরী 🔊 গোপীনাথ আপনার জন্ম ক্ষার পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই ক্ষার নিয়ে স্থাে ভাজন করুন। পুরী গোস্বামী পূজারীর কথা শ্রবণে আশ্বর্য্য হলেন ৷ গোপীনাথ তার জন্য এত রাত্রে ক্ষীর পাঠিয়ে দিয়েছেন : গোপীনাথের কুপা শ্বরণে পুরীপাদের নয়ন দিয়ে দর দর ধারে প্রেমাক্র পড়তে লাগল . মধমের প্রতি গোপীনাথের এত করুণা ! এই কথা বলে বহু যত্ন সহকারে ক্ষীর ভাণ্ডটি হাতে নিয়ে বারংবার শিরে স্পর্শ করতে লাগলেন। তারপর পূজারী সমস্ত কথা বললেন। শুনে মাধ্য পুরীব অক্সে প্রেমবিকার ও পুলকাদি প্রকাশ পেতে লাগল 🖟 পূজারী ব্রাহ্মণটি এ সমস্ত দেখে মনে মনে বলতে লাগলেন এমন ভক্তশিরোমণি পুরুষ ৩ কখনও দেখিনি 🕝 কৃষ্ণ এর বশীভূত। পূজারী ব্রাহ্মণটি মাধব পুরীকে পুনঃ পুনঃ নমস্বার করে সূহে ফিরলেন। অতঃপর জ্রীমাধব পুরী জ্রীগোপীনাথের দেওয়া ক্ষীর প্রেমাশ্র-পূর্ণ নয়নে সানন্দে ভোজন করতে লাগলেন এবং ভাওটি খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে চাদরে বেঁধে নিলেন৷ প্রতিদিন এক এক টুকরা গ্রহণ করবেন এই আশায়।

শ্রীমাধব পুরী প্রসাদ পাওয়ার পর চিস্তা করলেন, ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিয়েছেন,—একথা শুনে দিনের বেলা আমার কাছে লোকের ভিড় হবে। অতএন এইক্ষণেই এখান থেকে রওনা হওয়া ভাল। পুরী গোস্বামী এই সমস্ত চিস্তা করে সেখান থেকে গোপীনাথকে দণ্ডবং করে পুরীর দিকে রওনা হলেন । যদ্যপি শ্রীমাধবপুরী প্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে গেলেন, প্রতিষ্ঠা তাঁর পেছনে পেছনে ছটতে লাগল।

> "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত<sub>া</sub> যে না বাঞ্জে তার হয় বিধাতা নিমিত। প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গডাঞা।" — ( শ্রীচৈঃ চঃ মধাঃ 8 + ১৪৭ )

শ্রীমাধব পুরী নীলাচলে এলেন এবং শ্রীজ্বগরাথ দর্শন করলেন , পুরীর অঙ্গে তৎকালে কত শত প্রেমবিকার প্রকাশ লাগল। তাঁর মাহাত্ম্য চারিদিকে ছডিয়ে পডল। 🗐মাধব পুরা গোপালের আজা স্মরণ করে মলয়জ্ঞ চন্দন 😉 কপূরি সংপ্রহের জন্ম বিশেষ যত্ন করতে লাগলেন। বিশিষ্ট লোক পরম্পরা রাজা একথা শ্রবণ করলেন: ভক্ত রাজা ভা স্তনেই বড়ই সুখী হলেন। তিনি অমাত্যবৰ্গকে শীঘ্ৰই মলয়জ চন্দন ও কপূরি সংগ্রহ করে পুরী গোস্বামীর হাতে দিতে বললেন পুরী-গোস্বামীর বাসনা পূর্ণ হল : চন্দন ও কপূর শংগ্রহ করা হল। রাজা চিন্তা করলেন--এত চন্দন ও কপূর বৃদ্ধ পোস্বামী কি করে নিয়ে যাবেন গ তিনি তাঁর সঙ্গে একটি বলবান সেবক দিলেন এবং রাজ্য সীমা পার হবার জ্বস্থ সরকারী কাগজ পত্রাদিও দিলেন । শ্রীপুরী-গোস্বামী পুরী থেকে ব্রধনা হয়ে পুন: রেমুনায় এলেন। তথায় গ্রীগোপীনাথকে বহু
প্রীতিপুর:সর দণ্ডবং স্তুতি প্রভৃতি করতে লাগলেন। পুজারী
পুন: তাঁকে দেখে খুব আনন্দ সহকারে বন্দনাদি করছে
লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—এর জন্তুই গোপীনাথ ক্ষীর
চুরি করেছিলেন। তারপর পূজারা খুব যত্ন সহকারে
শ্রীগোপীনাথের ক্ষারপ্রসাদ এনে দিলেন গ্রীপুরী-গোস্বামী
ক্ষতি ভক্তি সহকারে তা নিয়ে ধারংবার বন্দনা করতে করতে
ভাজন করলেন এবং রাত্রে দেবালয়ে শয়ন করলেন। একটু
ভক্তা হলে দেখতে লাগলেন—

"গোপাল আসিয়া কহে শুনহ মাধব।
কপুর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কপুর সহিত ঘসি এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন॥
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়
ই হাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয়।
বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
বিধাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥"

—( জ্রীটেঃ চঃ মধ্যঃ ৪।১৫৮ )

শ্রীগোপাল বলছেন—মাধব ! শুন কপূরি চন্দন আমি সব পেয়েছি। এ সমস্ত কপূরি চন্দন ঘসে ভূমি গোপীনাথের অঙ্গে নাগাও। ভাতেই আমার অঙ্গতাপ নিবৃত্ত হবে: গোপীনাথ ও আমাতে কিছু ভেদ বৃদ্ধি করোনা। গোপীনাথের ও আমার অঙ্গ অভিন্ন। তৃমি এতে দ্বিধা করোনা। বিশ্বাস্থ করে গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লাগাও। এই কথা বলে গোপাল অন্তহিত হলেন। মাধব পুরীও জেগে উঠলেন। স্বপ্নের কথা চিন্তা করে তিনি আনন্দে বিভোর হলেন। তারপর পূজারীণাণকে ডেকে জ্রীগোপালদেবের আজ্ঞা জানিয়ে জ্রীগোপীনাথের জ্রীঅঙ্গে চন্দন কর্পূর লেপন করতে বললেন। গ্রীম্মকালে গোপীনাথ অঙ্গে চন্দন ধারণ করবেন শুনে পূজারিগণ আনন্দে বিহবল হ'লেন। সমস্ত ব্যবস্থা হল। চার জন লোক চন্দন ঘসতে লাগলেন। গ্রীম্মকালে প্রতিদিন গোপীনাথের জ্রীঅঙ্গে চন্দন দেওয়া হ'চ্ছে দেখে জ্রীপুরা গোস্বামীর আর আনন্দের দামা রইল না। অনস্তর জ্রীপুরী-গোস্বামা গ্রীম্মকাল অতীত করে তীর্থ জ্রমণে বের হলেন।

"জয় জয় শ্রীমাধব পুরী। গোপীনাথ যার লাগি ক্ষীর কৈল চ্যুর"॥

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে কৃষ্ণ-প্রেমকল্পর্ক্ষের মূল বলেছেন। শ্রীগোর স্থানর যথন বাল্য-লালাদি করছেন, তথন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীটৈতক্য চরিতামূতে বা শ্রীটৈতক্য ভাগবতে মহা-প্রভ্র সহিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর সাক্ষাৎ মিলনের কোন প্রসঙ্গ নাই। তবে শ্রীটৈতক্য ভাগবতে শ্রীমদ্ বৃন্দাবন- দাস ঠাকুর ঞ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে ঞ্রীমাধবেন্ত্র পুরীর মিলনের কথা বর্ণন করেছেন।

> "মাধবেন্দ্র পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ। ততক্ষণে প্রেমে মৃচ্ছণ হইলা নিস্পন্দ॥ নিত্যানন্দে দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী। পড়িলা মৃচ্ছিত হই আপনি পাসরি॥"

> > —( শ্রীচৈ: ভা: আদি ১/১৫৯ )

শ্রীমদ্বন্দাবন দাস ঠাকুর আরও বলেছেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রাকে গুরু বৃদ্ধি করে সেবাদি করতেন। শ্রীমাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।

প্তক্র বৃদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥"

—( ঐ্রীচঃ ভাঃ ১।১৮৮ )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে কিছু দিন তীর্থ শ্রমণাদিও করেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পেয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী কত সুখী হয়েছিলেন, তা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রুইভাবে বলেছেন—

> "জানিলু কুষ্ণের কুপা আছে মোর প্রতি । নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥ যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দসঙ্গ হয়। সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়॥"

> > —( শ্রীচৈ: ভা: আদি ১/১৮৩

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছু দিন শ্রীমাধব পুরীর সঙ্গে থাকার পর বৃন্দাবনে চলে আসেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীও দক্ষিণদেশে তীর্থ-শ্রমণে চলে যান। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে শ্রীস্থার পুরী, শ্রীরক্ষ পুরী ও পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ প্রায় সময় থাকতেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী অপ্রকট কালে এই শ্লোকটী উচ্চারণ করেন।—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যাসে। হৃদয়ং ছদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম ॥" —( শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।১৯৭)

গৌড়ীয়গণ এই শ্লোকটিকে বিপ্রলম্ভ রসের সার স্বরূপ
মনে করেন। ভগবান্ প্রীগৌরস্থলর এই শ্লোক স্বরূণ
মাত্রই প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। ইনি বাহাতঃ দশনামী শহুরসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসা ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমকল্লবুক্ষের মূল। ভগবান্ ধরাতলে অবতীর্ণ হবার পূর্বেই
এই সমস্ত প্রেমিক পরিকরগণকে আবিভূতি করিয়েছিলেন।
প্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও প্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রীমাধবেশ্রু
পুরীর জাগতিক কোন জাতি-বংশাদির কিছু মাত্র আলোচনা
করেন নাই। তজ্জন্ম সে সমস্ত বিষয় অজ্ঞাত। প্রীমাধবেশ্রু
পুরী স্থানীর্ঘ কাল ধরাতলে অবস্থান করে প্রেম ভক্তি বিতরণ
করেন। তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের সর্বেত্র পরিভ্রমণ
করতেন। তিনি বছ লোককে কুপা করেছেন। ভাঁর কুপা-

পাত্রগণের পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া না গেলেও মুখ্য মুখ্য কিছু সন্ন্যাসী ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীঅবৈতাচার্য, শ্রীপুগুরীক বিচ্চানিধি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রস্থু, শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীরঙ্গ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীরাম-চন্দ্র পুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় ও শ্রীস্থানন্দ পুরী ইত্যাদি।

অতঃপর শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরকৃত শ্রীমাধ্বেন্দ্র পুরীর, প্রশস্তি কীর্তন করে এইখানে প্রবন্ধ শেষ করলাম।

> "মাধ্বেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর। প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর । কৃষ্ণঃস বিন্থ আর নাহিক আহার। মাধ্বেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার"।

--- ( দ্রীচৈ: ভাঃ আদি ৯৷১৫৪

## শ্ৰীশ্ৰীঅধৈত আচাৰ্য্য

মহাবিষ্ণুৰ্জগৎ কৰ্তা মায়য়া যঃ স্থন্ধত্যদঃ। তস্তাবতার এবায়মদৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥

—( খ্রীচৈতক্সচরিতামূত আদি ১/১২ )

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতৈতন্ত-মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদবর আদি কবি শ্রীকৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমধৈত আচার্য্যের মহিমা এইভাবে-বর্ণন করেছেন—

"সেই নবদীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অবৈত আচার্য নাম সর্বলোক ধন্ম।
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥
ক্রিভ্বনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্বব্র-বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তিসার॥
তুলসী মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহাকুত্হলে॥
হঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুঠেতে বাজে॥
যে প্রেমের হঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিরসে আপনে যে হইল সাক্ষাং॥

—( ঐ্রীচৈ: ভা: ২।৭৮-৮৩ )

শ্রীত্রহৈত আচার্য্য নহানহিমাযুক্ত অথিল ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিযোগে প্রকট করেছেন। এর থেকে বড় মহিমা আর কি হতে পারে ? শ্রীত্রহৈত-আচার্য্য সর্ব গুরু ঈশ্বর থেকে ক্সভিন্ন এবং স্বরং কৃষ্ণ ভদ্ধন শিক্ষার আচার্য্য। যে মহাবিষ্ণুর নায়ার দ্বারা এই জগংকে প্রথমে সৃষ্টি করেন, সেই মহাবিষ্ণুর অবতার এই শ্রীঅহৈত আচার্য্য।

শ্রীক্ষরে মাচার্যা প্রভুর পিতা শ্রীক্ষরে মিশ্র, মাতা শ্রীমতা নাভাদের। এঁরা পূর্বে শ্রীহটে বাস করঁতেন। শ্রীক্বের পণ্ডিং বছকাল অপুত্রক ছিলেন। প্রায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই প্রবৃদ্ধ লাভ করেন। শ্রীহট জেলার মধ্যে নবগ্রাম নামক স্থানে শ্রীফ্রেকিত মাচার্যার জন্ম হয়: মাঘশুক্র সপ্তমী ভার প্রিত্র জন্ম দিন।

তথাহি গীত

মাঘে শুকাতিথি, সপ্তমীতে অতি,
উথলয়ে মহা আনন্দ সিদ্ধু :
নাভাগড় ধন্ত করি অবতীর্ণ
হৈল শুভক্ষণে অদৈত-ইন্দু ॥
কুবের পণ্ডিত হৈয়া হরবিত
নানাদান দিজ দরিদ্রে দিয়া ।
স্থাতিকা মন্দিরে গিয়া ধীরে ধীরে
দেখি পুত্র মুখ জুড়ায় হিয়া ॥

নবগ্রামবাসী লোক ধায়া আসি
পরস্পর কহে না দেখি হেন ।
কিবা পুণ্যফলে মিশ্র বৃদ্ধ কালে
পাইলেন পুত্র রতন যেন॥
পুষ্প বরিষণ করে স্করগণ
মলক্ষিত রীতি উপমা নহু।
জয় জয় ধ্বনি ভরল অবনী

ভ্ৰে ঘনগ্ৰাম মঙ্গল বহু॥

( শ্রীভক্তি রত্নাকর ১২।১৭৫৯ )

সতঃপর ঐকুবের পণ্ডিত গঙ্গাতীরে বাস করবার উদ্দেশ্যে পুত্রকে নিয়ে শান্তিপুরে চলে আসেন, এবং গঙ্গাতটে বসবাস করতে থাকেন। পুত্রের নাম করণ করলেন "মঙ্গল"। আর এক নাম রাখলেন "কমলাক্ষ"। কুবের পণ্ডিত অতি যত্নের সঙ্গে পুত্রকে লালন-পালন করতে লাগলেন। অল্লবয়সে যজ্ঞোপবীত দিলেন। কিছুদিন উপাধ্যায়ের নিকট পড়ালেন। পরে কুবের পণ্ডিত স্বয়ং পুত্রকে নানা শান্ত্র অধ্যয়ন করান। কিছুদিন পরে কুবের পণ্ডিত পত্নীর সঙ্গে পরলোক গমন করেন। পিতানাতার অদর্শনে শ্রীঅবৈত আচার্য্য বড়ই ত্বঃখিত হন। তিনি পিতামাতার কার্য্যের জন্ম গয়াতীর্থে গমন করেন এবং কিছুদিন অস্যান্য তীর্থপ্ত পর্যাটন করেন। শ্রীঅবৈত আচার্য্য প্রভূতীর্থ ভ্রমণ করে স্বদেশে ফিরে এলে বন্ধু বান্ধবগণের একান্ত

ইচ্ছা হল যে তিনি বিবাহ করেন। তাঁদের ইচ্ছামুসারে তিনি বিবাহ করতে রাজি হলেন। শ্রীনৃসিংহ ভাত্নড়ী নামে এক পরমধর্মনিষ্ঠ ধনবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর 'শ্রী'ও 'সীতা' নামে ছই পরমা সুন্দরী কক্যা ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সেই তুই কন্যারই পাণি গ্রহণ করলেন। ভাত্নড়ী মহাশয় কন্যা জ্বামাতাকে বহু যৌতুকাদি দান করলেন। 'সাঁতা' ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ যোগমায়ার অবতার এবং 'শ্রী' দেবী যোগমায়ার প্রকাশ স্বন্ধপিনী। শ্রীঅদৈত আচার্য্য সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার। তাঁর মধ্যে গোলোকস্থ সদাশিবের প্রকাশ রয়েছে।

শ্রীঅধৈত আচার্য্য প্রভূ ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে দিন যাপন করবার জন্ম শ্রীমায়াপুরে একটি বসত বাটী নির্মাণ করলেন। শ্রীআচার্য্য প্রতিদিন ভক্তসভায় গীতা ভাগবত অধ্যয়ন করতেন। কলির জীবের তুর্গতি দেখে তাদের নিস্তারের জন্ম তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করতেন।

ভক্তের আহ্বান ভগবান শুনেন। শ্রীঅদৈত আচার্য্যের আহ্বান ভগবান শুনলেন। তিনি শীঘ্রই কলির জীবের উদ্ধারের জ্বন্য নদীয়াপুরে শ্রীমিশ্র-গৃহে অবতীর্ণ হলেন। শান্তিপুর থেকে শ্রীঅদৈত আচার্য্য ভক্তিবলে তা সমস্ত বৃকতে পারলেন। তিনি প্রথমে সীতা ঠাকুরাণীকে মায়াপুরে মিশ্রগৃহে প্রেরণ করলেন এবং পরে স্বয়ং এলেন। "দেখিয়া বালক ঠাম. সাক্ষাৎ গোকুল কান, বৰ্ণ মাত্ৰ দেখি বিপরীত ॥"

( শ্রীচৈ: চ: আদি ১৩।১১৫ )

সাক্ষাৎ সেই গোকুলের হরি। কেবল বর্ণটি বিপরীত—গৌরবর্ণ। আচার্য্যের আনন্দের সীমা রইল না। বুঝতে পারলেন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। অনস্তর গ্রীগৌরস্থন্দর ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে গ্রীঅদ্বৈড আচার্য্যকে আহ্বান করলেন এক তাঁর মনোবাঞ্চিত রূপ সকল দেখতে বললেন।

যে পূজার সময় যে দেব ধ্যান করে। ভাহা দেখে চারিদিকে চরণের তলে॥

( শ্রীচে: ভাঃ মধ্যঃ ৬৮৬ )

শ্রীঅবৈত আচার্য্য পূজার সময় যে যে দেবতার ধ্যান করতেন সে সে দেবতা শ্রীগৌর-সুন্দরের চরণতলে স্থতি করছেন দেশতে পোলেন। শ্রীঅবৈত আচার্য্য এই সমস্ত দেখে প্রেমানন্দে তুই বাহু তুলে বলতে লাগলেনঃ—

আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল হৈল যত অভিলাষ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলু তোর চরণ যুগল॥
ঘোষে মাত্র চারিবেদে যাঁরে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেকে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৬।১০০)

অতঃপর মহাপ্রভু আচার্য্যকে করুণা করে বললেন—আচার্ষা !
আমার পূজা কর। তখন গ্রীআচার্য্য গ্রীগৌরস্কুক্রের শ্রীচরণ
যুগলে পূজা করতে লাগলেন।

প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে ।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে চালে ॥
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসী মঞ্চরী ।
অর্ঘ্যের সহিত দিল চরণ উপরি ॥
গন্ধ, পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপাচারে ।
পূজা করে প্রেমজলে বহে অফ্রধারে ॥
পঞ্চশিখা জালি পুনঃ করেন বন্দনা ।
শেষে জয় জয় ধ্বনি করেন ঘোষণা ॥

—( ঐ্রীচে: ভা: ম: ৬৷১০৯ )

শ্রীঅদৈত আচার্যা প্রভু শাস্ত্রবিধানে এইরূপে শ্রীগৌর-স্থলরের শ্রীপাদপদ্মযুগল পৃজ্ঞাদি করে শেষে স্তুতি করতে লাগলেন:-

জয় জয় সর্ববপ্রাণ নাথ বিশ্বস্তর ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর ॥
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী॥
জয় জয় সিন্ধুসূতা রূপ মনোরম।
জয় জয় জ্রীবংসকৌস্তভ বিভূষণ॥

জয় জয় হরে কৃষ্ণ মস্ত্রের প্রকাশ। জয় জয় নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস॥ জয় জয় মহাপ্রভূ অনন্ত শয়ন। জয় জয় জয় সর্বজীবের শরণ॥

— ( শ্ৰীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ভা১১৬ ) ়

শ্রীঅবৈতআচার্য্য প্রভুর এইরূপ স্তুতি শুনে ব্রীগৌরস্থন্দর
সহাস্থ বদনে বঙ্গলেন, হে আচার্য্য ! তোমার স্তুতিতে আমি
পরম সম্ভুষ্ট হয়েছি। তুমি ইচ্ছামুরূপ বর গ্রহণ কর : তথন
শ্রীঅবৈত আচার্য্য বল্লেন—

অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা। দ্রী, শুদ্র আদি যত মূর্থেরে সে দিবা।।

—( ঞ্ৰীচে: ভা: মধ্য: ৬।১৬৭ )

হে ঠাকুর। যদি ভক্তিধন বিতরণ কর, মৃষ, জী ও শূজাদিকে ভক্তি ধন দিও। আমি এই বর তোমার কাছে চাই। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর এবম্বিদ বর প্রার্থনার কথা শুনে চতুদ্দিকে ভক্তগণ হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন।

করুণাময় শ্রীগৌরহরি ভক্তবাক্য সভ্য করবার জক্ত জ্বাতে দীন, হীন, পাপী ও পাষ্ণী প্রভৃতিকেও ব্রহ্মার হর্ন্ন প্রেম দান করলেন।

জমু করুণাময় শান্তিপুরপতি জ্রীজ্রীঅবৈতআচার্য্য প্রভূকী জমু।

তথাহি গীত

জয় জয় অদৈতাচার্য্য দয়াময়।
বাঁর হুহুঞ্চারে গৌর অবতার হয় ॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর।
বাঁর প্রেমরসে আইলা গৌর দয়াময় ॥
বাঁহারে করুণা করি কুপাদিঠে চায়।
প্রেমরসে সে জন চৈত্রসগুণ গায় ॥
তাঁহার পদেতে যেবা লইল শর্ব।
সেজন পাইল গৌর-প্রেম মহাধন॥
এমন দ্য়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজমাথে বজর পাডিলু॥

## এত্রীনিভ্যানন্দ প্রভু

শ্রীচৈতক্ম লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিজ প্রভূ শ্রীনিত্যানন্দকে বহু নামে অভিহিত করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবধৃত, শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র, নিত্যানন্দ প্রভু, নিত্যানন্দ মহামহেশ্বর, নিত্যানন্দ সিংহ, নিত্যানন্দ মহামল্ল, অবধৃত চন্দ্র, অবধৃত রায় ও শ্রীচৈতক্মচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ ইত্যাদি।

শ্রীগৌরস্থন্দর মহাবদান্ত; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ থাঁকে আত্মসাৎ করেন নাই, শ্রীগৌরস্থন্দর তাকে কথনই কুপা করেন না। শ্রীকৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন।

সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে।
বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভক্তি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম।
( চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৭৭-৭৮)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ। শ্রীর্ন্দাবন দাস এভাবে নিজ ইষ্ট দেবের বন্দনা করেছেন—

ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্মের কীর্ত্তি ক্ষুরে যাঁহার ক্রপায়।
সহস্র বদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র মুখে কৃষ্ণ যশোধাম॥

মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশোরত্ন ভাণ্ডার শ্রীত্মনন্ত বদনে।
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে ফুরে চৈতেন্স কীর্ত্তন।
সহস্রেক ফনাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল-উদ্দাম।
(চিঃ ভাঃ আদিঃ ১০১১-১৫)

শ্রীমন্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীকুন্দাবন লাসের শ্রীচরণামুম্মরণে এরূপ বর্ণনা করেছেন—

দর্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।
একই স্বরূপ-দোহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আগু কায়বূ ্যহ, কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সেই কৃষ্ণ-নবদ্বীপে শ্রীকৈত্যানন্দ।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।

( চৈঃ চঃ আদি ৫।৪-৬)

এখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীরন্দাবন দাস ঠাকুর এরূপ বর্ণনা করছেন—

> ঈশ্বরের আজ্ঞায় আগে শ্রী অনস্ত ধাম। রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥ মাঘমাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে। পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামগ্রামে।

হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধবিপ্স রাজ॥ মূলে সর্ব্বপিতা তানে করে পিতা ব্যাজ॥

( চৈঃ ভাঃ আদি ২৷১২৮-১৩০ )

রাঢ় দেশ, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। একচাকা গ্রাম রাঢ় প্রকাণার মধ্যে: ই, আই, আর লুপ লাইনে মল্লার পুর ষ্টেশন হ'তে প্রায় চারিক্রোশ পূর্বে দিকে একচাকাগ্রাম, বস্তমান ঐ গ্রামের নাম জ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর পুত্র বার চাল্রের নামে বারচক্র পুর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে:

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এক চাকা গ্রামে অবতীণ হন। পিতার নাম শ্রীহাড়াই পণ্ডিত বা শ্রীহাড়ো ওঝা। ইনি মৈথিল ব্রাহ্মন ছিলেন, উপাধ্যায় কৌলিক উপাধির অপক্রশেই ওঝাঁ বা ঝা। মাতার নাম শ্রীপদ্মাবতী দেবী। ব্রাহ্মন দম্পতী নিত্য ভগবদ্ আরাধনার ও বৈষ্ণব সেবার ফলে, আদি বৈষ্ণৱ ধাম শ্রীঅনম্ভ সায়ং পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূব আবির্ভাবে সমস্ত রাঢ় দেশে সর্বর্ধ স্ব্যঙ্গল অভ্যুদয় লক্ষিত হয়েছিল। দ্বাপর য়্বল ষেমন শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রফ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তেমনি কলিয়্লেও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরস্থন্দরের বড় প্রাতা রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যখন শ্রীগৌরস্থন্দরে নবদ্বীপ মায়াপুরে একবৎসর পরে আবির্ভূত হলেন, তখন অস্তর্ধ্যামী নিত্যানন্দ প্রভূ তাঁর আবির্ভাব জ্ঞানতে পেরে আনন্দে মহা হন্ধার ধ্বনি করে উঠলেন। ঐ হন্ধার ধ্বনি শুনে দেশবাসী জ্ঞন সাধারণ

নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেছিলেন। কেই বললেন বদ্ধুপাত হয়েছে, কেই বললেন রাঢ় দেশে মৌড়েশ্বর নামক যে শিব আছেন তিনি হুস্কার করে উঠেছেন, কেই বললেন ভগবান্ গর্জ্জন করেছেন, এরূপ অনেক লোক অনেক রূপ কথা বললেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁর ইষ্ট দেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম লীলা। শৈশব লালা, পৌগও লালা, কৈশোর লালা ও যৌবন লীলাদি দিব্যাতি দিব্য লোকাতীত অলৌকিক স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। শ্রীগৌরস্থন্দরের যাবতীয় লালা লৌকিক ভাবের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাবের কথা বলেছেন। এরূপে তুই প্রভুর লীলার মাধ্য্য তিনি স্বাস্থাদন করেছেন।

শ্রীনিত্যানন্দের শৈশব লালা অলোকিক দিব্য ভাবাবেশে শ্রীরামচন্দের ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধুর বাল্য লালাদির অভিনয়ের কথা বর্ণনা করেছেন। জগৎ মধ্যবিত্তি শিশুগণের যে ধর্ম—ভোজনার্থে বার বার ক্রন্দন চাঞ্চলতা ভয় ভীতি স্বভাব ও বস্তুর অপচয় প্রভৃতি ধর্মের কথা নিত্যানন্দ চরিতে বলেন নাই, কিন্তু গৌরস্কুন্বরের চরিতে বিশেষ ভাবে বলেছেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের অলৌকিক শৈশব লীলা এরপ ক্রিনা করেছেন

> শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে। শ্রীকৃষ্ণের কার্যা বিনা আর নাহি ফুরে। দেব সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে। পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে।

তবে পুথী লৈয়া সবে নদী তীরে যায়। শিশুগণ মেলি স্তর্ভি করে উর্দ্ধ রায়॥ কোন শিশু লুকাইয়া উদ্ধ করি বোলে। জন্মিবাঙ্ গিয়। আমি মথুরা গোকুলে ॥ কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া। বস্তুদেব দেবকীর করায়েন বিয়া॥ বন্দি ঘর করিয়া অত্যন্ত নিশা ভাগে। কুষ্ণ জন্ম করায়েন কেহু নাহি জাগে। গোকুল স্ভিয়া ভথি আনেন কুফেরে। মহামায়া দিল। লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে ॥ কোনদিন সাজায়েন পুতনার রূপে। কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে ॥ ইত্যাদি ॥ আবার রামলীলা অভিনয় করছেন— কোনদিন নিত্যানন্দ সেতৃবন্ধ করে। বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে। ভেরেণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে। শিশুগণ মিলি জয় রঘুনাথ, বলে।। **উ।লক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।** ধন্ম ধরি কোপে চলে স্থগ্রীবের স্থানে। আরেরে বানরা মোর প্রভু ছঃখ পায়। প্রাণ না লহমু যদি তবে ঝাট আয়॥ মাল্যবান্ পর্বতে মোর প্রভু পায় ছঃখ।

নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ।। কোনদিন জুদ্ধ হৈয়া পরশুরামেরে। মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সম্বরে।। লক্ষণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ। বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক।।

\* \*

ইন্দ্রজিৎ বধ লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষণ ভাবে হারে।।
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম স্থানে।
লক্ষেপ্র অভিষেক করেন তাহানে॥
কোনাশিশু বোলে, মুক্তি আইলু রাবণ।
শক্তি শেল হানি এহ সম্বর লক্ষণ॥
এত বলি পদ্ম পুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষণের ভাবে প্রভু পড়িলা চলিয়া॥

ে চেঃ ভাঃ আদি নবম অধ্যায় )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এভাবে যখন মৃচ্ছ। গেলেন তখন সঙ্গের শিশুগণ তাকে জাগানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু যেন তিনি প্রাণ শৃষ্ঠা ভাবে পড়ে রইলেন, তা দেখে শিশুগণ এবার ভীত হয়ে শীঘ্র নিত্যানন্দের নাতা ও পিতার নিকট এসে এসব কথা জানালেন। তাঁরাও শীঘ্র তথায় ছুটে এলেন, দেখলেন সত্য সত্যই যেন প্রাণশৃষ্ঠা নিত্যানন্দ। কেহ বললেন শিশু ভাবাবিষ্ট হয়েছে; কহেহ বললেন অভিনয় করছে, হন্তুমান ওবাধ

দিলে ভাল হবে। তথন কোন শিশু হমুমানের ভাবে শীঘ্র উষধ নিয়ে এলেন। এক শিশু বৈছা বেশে সেই আনীত রক্ষলতার রস নিক্ষড়াইয়া নিত্যানন্দের নাসাতে দিলেন। তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভু চৈতক্ত লাভ করে উঠে বসলেন, সকলে অবাক হয়ে গোলেন, বললেন আমরা কখন এরূপ খেলা দেখিনি। সকলে তথন জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এরূপ খেলা কোথায় শিখলে। নিত্যানন্দ বললেন—আমার এ সকল লীলা। অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ লীলা। কেইই কিন্তু নিত্যানন্দের যথার্থ স্বরূপ জানতে পারলেন না। "চিনিতে না পারে কেই বিষ্ণুমায়া-বংশ" এরূপ ভাবে নিত্যানন্দ প্রভু শৈশব ও পৌগণ্ড অতিক্রেম করে কৈশোর বয়সে পদার্পণ করলেন। তথন তাঁর বংসর বার বয়স।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীহাড়াই ও পদ্মাবতীর একমাত্র নয়ন মণি ও প্রাণ ছিলেন। মাতাপিতা নিত্যানন্দকে একক্ষণ না দেখলে থাকতে পারতেন না। হাড়াই পণ্ডিত সর্ববিধ কার্যের মধ্যে থাকলেও প্রাণটি নিত্যানন্দের প্রতি পড়ে থাকত।

একদিন এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে অতিথি হলেন। হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে খুব যত্নে সেবা করতে লাগলেন। রাত্রিকালেও সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে অবস্থান করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীকে পেয়ে আনন্দে বিভোর হলেন। সমস্ত রাত্রি সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় যাপন করলেন।

নিত্যানন্দের সর্বাকর্ষণ স্বভাবে সন্ন্যাসী পরমাকৃষ্ট হলে। নিত্যানন্দের সঙ্গ ত্যাগ করতে আর ইচ্ছা করলেন না ৷ প্রার্ত্তঃ-কালে সন্ন্যাসী বিদায় নিতে উন্মুখ হয়ে মনের গৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন; ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কাছে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাইলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসীর কথা শুনে বিনা মেঘে বজ্র পাতের স্থায় যেন মূর্ল্ছ প্রাপ্ত হলেন, কি নিদারুণ কথা, একমাত্র প্রাণের প্রাণস্বরূপ পুত্র নিত্যানন্দকে ভিক্ষা দিতে হবে। পরিশেষে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ধৈর্য্য ধারণ পূর্ববক বিচার করলেন. পূর্বব কালে মহারাজ দশরণ যেমন বিশ্বামিত্রের হাতে রাম লক্ষ্মণকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন সেই রূপ আজ এ সন্ন্যাসীর হাতে নিত্যানুন্দকে দমর্পণ করব, নতুবা আমাদের পরম অধর্ম হবে! ত্রাহ্মণ-ত্রাহ্মণী ক্রন্দন করতে করতে নিত্যানন্দকে অর্পণ করলেন। অতীব অনুনয়ের **দক্ষে বললেন আমাদের** একমাত্র প্রাণটিকে আপনাকে দিলাম। আপনি সর্বতোভাবে এঁকে রক্ষণানেক্ষণ করবেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণে চললেন। শ্রীচৈতক্ত ভাগবতে নবম মধ্যায়ে নিত্যানন্দের ভার্থ ভ্রমণ কথাটি বিস্তৃত ভাবে আছে।

পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ কালে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে অকস্মাৎ
শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের দর্শনে
উভয়ের হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র যেন উথলে উঠল। উভয়ের অপূর্বব প্রেমাবেশ দর্শনে ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি শিষ্যগণ বিস্মিত হলেন।
নিত্যানন্দপ্রভূকে পেয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ আনন্দে এরূপ বলেছিলেন। \* \* প্রেম না দেখিলু কোথা।
সেই মোর সর্ব্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।।
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে প্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে।।

ি চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৯।১৮২-১৮৫)

কিছু দিন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরার সঙ্গে পরম সংশ্ব কৃষ্ণালাপনে অতিবাহিত করলেন। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ্র প্রভু সেতৃবন্ধাদি ভার্থ দর্শনে চললেন। ক্রমে তিনি ধন্ম্স্তীর্থ, বিজয় নগর, অবস্থি দেশ ও গোদাবরী প্রভৃতি দর্শন করে পুরী বামে এলেন। শ্রীজগন্নাথ দর্শনে অতীব প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য গীতাদি করলেন। কয়েক দিবস তথায় অবস্থানের পর তিনি গঙ্গাসার তীর্থে আগমন করলেন। এখান হতে শ্রীব্রজ মণ্ডলে আগমন করলেন। ব্রজ ধামে আগমনে শ্রীনিত্যানন্দ্র প্রভু এক অপূর্ব্ব প্রোমাবস্থা প্রাপ্ত হলেন।

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি। কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি। আহার নাহিক কদাচিং তৃদ্ধ পান। সেহ যদি অ্যাচিত কেহ করে দান। ( চৈঃ ভাঃ আদি ১।২০৫-২০৬ ) যখন বৃন্দাবনে শ্রীনিত্যানন্দ একপ ভাষাবেশে অব্স্থান করছিলেন তখন- এদিকে শ্রীগোরস্থানর বিলার বিলাসাদি সমাপ্ত করে গয়া ধামে পিতৃ কর্ম সমাপনানত্ব শ্রীঈশ্বর পুরীকে তথায় পেয়ে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা প্রহণ করলেন এবার ভাগবত ধর্ম প্রচারের জন্ম ও জীব কুলের উদ্ধারের জন্ম তিনি আত্ম-প্রকাশ করলেন এবং নিরন্তর ভক্তগণ সঙ্গে প্রেম রসাস্বাদন করতে লাগলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবন হল ভার সংকাতন সদন।

তিনি ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমারসাস্থাদন করছেন। কিন্তু সাধারণ জ্বন্থ কোন জীবকে দিচ্ছেন না. যেন কারও প্রতীক্ষায় তিনি আছেন। কে জানে-তার সেই গুঢ় অভিপ্রায়। নিত্যানন্দ হবেন প্রেমধন বিতরণের প্রধান সহায়ক, ভাই ্যন্ত্রীরস্থন্দর তার প্রভীক্ষা করছেন।

এদিকে বৃন্দাবনে নিত্যানন্দ প্রভু ক্লক্ষেপ্রমানেশ ক্লান্থসন্ধান করছেন, সব মন্দির সিংহাসন যেন শৃন্তা, কল্ফ নাই : কোথায় ক্লা ! কেথায় ক্লা ! কেথায় ক্লা ! বলে সর্বত্র অন্তসন্ধান করতে করতে যেন শেষে দৈব বাণীতে শুনলেন—তিনি এখন নদীয়াতে অবভাগ হয়েছেন এবং সংকার্ত্রন বিলাস করছেন । ভুমি তথায় যাও । একথা শুনে নিত্যানন্দ চললেন ব্রদ্ধ মণ্ডল থেকে গৌড় মণ্ডলাভিমুখে । কোন দিন অ্যাচিত ভাবে কোথায় একট ছন্ধ পান নহেত উপবাস । এ ভাবে শীছ্রই গৌড়দেশে নবদ্বীপে আগ্রমন করলেন । নবদ্বীপে নায়াপুরে শ্রীনন্দন আচার্য্য নামক এক পরম মহাভাগবত বাস করতেন গঙ্গাতটে, অকস্মাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ভার গৃহে উপস্থিত

হলেন। শ্রীনন্দন আচার্য্য আজানুলম্বিত সেইপুরুষ রতনকে দর্শন করে ভক্তিভরে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক পূজাদি করলেন এবং ভিক্ষা করিয়ে গৃহেতে রাথলেন।

এদিকে অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরস্থন্দর তা জানতে পেরে অন্তরে অন্তরে শীঘ্রই তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সহর প্রাতঃ শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করলেন। ক্রমে ভক্তগণ আগমন করতে লাগলেন। সকলেই প্রভুর চারিদিকে উপবেশন করলেন, এমন সময় মহাপ্রভু ভঙ্গিপূর্বক বলতে লাগলেন—আমি আজ শেষ রাত্রে এক সুস্বপ্ন দেখেছি, শেষরজনীর স্বপ্ন প্রায় মিথা। হয় না। সে কথা শুনে ভক্তগণ অপূৰ্ব্ব স্বপ্ন কথা শুনতে উংস্কুক হলেন। তথন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—এক ভালধ্বজ রথ যেন আমার গৃহ দ্বারে উপনীত হল, সে রুথের মধ্যে এক বিশালকায় মহাপুরুষ তার স্কন্ধে হল ও মুষল আছে। তিনি নীল বসন পরিহিত তার বাম হাতে বেত্র নির্দ্মিত কমগুলু ৷ তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করছেন—এ বাড়া কি নিমাই পণ্ডিতের ? এ বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের গ আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন আমি তোমার ভাই। মাগামী কল্য পরম্পর পরিচয় হবে। তার কথা শুনে আমার বডই আনন্দ হল, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, নিশা শেষ হল। এ কথা বলতে বলতে মহাপ্রভু এক দিব্য ভাবে বিভোর হলেন। কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকার পর বাহ্য দশা প্রাপ্ত হলেন এবং হরিদাস ঠাকুর শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির স্থানে বলতে লাগলেন

আমার মনে হয় এ নবদ্বীপ পুরে নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ আগমন করেছেন আপনারা তাঁকে অনুসন্ধান করুন। প্রভুর এ আজ্ঞা পেয়ে ভক্তগণ স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের সন্ধানে বের হলেন এবং চতুদিকে সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও সন্ধান পেলেন না, ফিরে এলেন প্রভুর কাছে: প্রভু বললেন স্বপ্ন কথা মিথা। নয় নিশ্চয়ই কোন স্থানে আছে, এবার প্রভূ স্বয়ং অনুসন্ধান করতে চললেন। ভক্তগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। মহাপ্রভু সোজাস্তব্জি ঠিক শ্রীনন্দন আচায়োর গৃহে উপস্থিত হলেন। দেখলেন শ্রীনন্দন আচায্যের গৃহ-বারান্দায় দিব্য আসনে এক মহাপুরুষ রতন ধ্যানাবিষ্ট ভাবে উপবিষ্ট আছেন প্রকলে অবাক মহাপ্রভু বহু কাল পরে প্রাণের প্রিয়তম জনকে দর্শন করে কিছুক্ষণ অপলক নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও প্রাণের দেবতাকে দীর্ঘকাল পরে দেখে পলকশৃত্য ভাবে দেখতে লাগলেন কি আশ্চয়্য মিলন নয়নে নয়নে যেন তুল্ত তুলার রূপ পানে বিভার। এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতের একটি শ্রীক্ষের রূপ বর্ণনাত্মক শ্লোক স্থপরে গান আরম্ভ করলেন। তা শুনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমে হুস্কার পূর্বক ধরাতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন: তার নয়ন জলে ভূতল সিক্ত হতে লাগল ে সেই প্রেম দর্শনে শ্রীগৌরসুন্দর আর স্থির থাকতে পারলেন না : তিনিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে প্রেমাশ্রুপাত করতে করতে নিত্যানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কোলে তুলে নিলেন। সে কি মধুর মিলন দৃশ্য, তুঁজার নয়ন জলে হুই জন সিক্ত হচ্ছেন; ভক্তগণ তংকালে ঘন ঘন হবি

ধ্বনি করতে লাগলেন। আজ শ্রীগৌর নিত্যানন্দের মিলন হল।

তারপর মহাপ্রভূ শ্রীনিত্যানদকে নিয়ে ভক্তগণ সঙ্গে মহানদে শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করলেন এবং কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্তন করবার পর মহাপ্রভূ নির্দেশ দিলেন শ্রীনিত্যানদ শ্রীবাস স্থানে অবস্থান করবেন।

শ্রীবাস পশ্তিত প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে লাগলেন। শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবীকে জ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জননার স্থায় ভাবতেন। মালিনী দেবীও নিত্যানন্দ প্রভুকে পুত্র প্রায় সেবা করতেন। একদিন এক অপূর্ব্ব ঘটনা হল। মালিনী দেবী ভগবদ অর্চনের বাসন সমূহ মার্জ্জন কর্ছেন এমন সময় এক কাক উড়ে এসে ঠাকুরের স্বভ বাটীটি নিয়ে গেল। নালিনী দেবী হায় হায় করে উঠলেন এবং অত্যন্ত ত্রংথ প্রকাশ করতে লাগলেন। সে ত্রংথ প্রবণে নিত্যানন্দ প্রভু তৎক্ষণাৎ ভূথায় উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত কারণ অবগত হলেন ৷ তথন মালিনী দেবীকে বললেন মা ৷ তুমি হুঃখ করনা আমি এক্ষণে ঐ বাটী এনে দেব এ কথা বলে তিনি কাককে আহ্বান করে বললেন রে কাক তুই শীন্ত করে ঠাকুরের ঘৃত বাটীটি এনে দে। নিত্যানন্দ-আদেশে কাকটি শীঘ্ৰই ঘূত বাটীটি কোথা হতে এনে দিয়ে উডে গেল, সকলে দেখে অবাক। যে নিত্যানন্দ প্রভু ত্রিলোকের অধীশ্বর তার পক্ষে অসম্ভব কি ?

একদিন শ্রীগৌরস্থলর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে জিজ্ঞাসা করলেন

হে জ্রীপাদ! কাল পূণিমা তিথি ব্যাসপূজা দিবস, তুমি কোথায় জ্রীব্যাস পূজা করবে ? তখন নিত্যানন্দ প্রভু জ্রীবাস পণ্ডিতের হাত ধরে বললেন এ বামনের ঘরে। জ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজা মহোৎসবের সব আয়োজন করলেন : অধিবাস দিবসে সুসচ্ছিত ব্যাস পূজা মণ্ডপে প্রাতঃকাল থেকেই কীর্তন আরম্ভ হল। নিয়ম করা হল ভক্ত বাতীত অঙ্গনে অন্য কোন লোক প্রবেশ করতে পারবে না। আরম্ভ হল গৌর নিত্যানন্দ তুই ভাইয়ের মহ। রত্য সংকার্তন। আজ গোলোকের হরি ভূলোকে নেমেছেন যুগধর্ম নামসংকীর্তন এবং স্বীয় ভক্তিরস মাধুয় আস্বাদনের জন্ম। মধ্যাক্ত কালে বিশ্রাম করলেন, পুনঃ সন্ধ্যাকাল হতে মহাসংকীতন আরম্ভ হল প্রায় মধ্য রাত্র পয়স্ত নৃত্য সংকীর্তন চলল 🔻 ভক্তগণ নিজ নিজ ভবনে চলে গেলেন মহাপ্রভু নিজ ভবনে এলেন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে আছেন। কিছু রাত্র পরে শ্রীনিত্যানন্দ মহাভাবাবেশে হুস্কার করে উঠলেন এবং নিজ দণ্ডটি ভেঙ্গে ফেললেন ও কমগুলুটি দূরে ফেললেন : পর দিবস প্রাতেঃ সর্বান্তধামী প্রভু শীঘ জ্রীবাস অঙ্গনে এলেন এবং জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহাভাবাবেশের কথা শ্রবণ করলেন, তথন তিনি সেই ভাঙ্গা দণ্ডটি ও কমণ্ডলু নিয়ে গঙ্গামধ্যে বিসর্জ্জন করলেন। মহাপ্রভু ভক্ত-গণের কাছে জানালেন জ্রীনিত্যানন্দ মহাভাগবত নিত্যসিদ্ধ জন তার পক্ষে ত্রিগুণাত্মক বেদের নির্মিত বর্ণাশ্রম চিহ্নাদি রক্ষা করবার কোন প্রয়োজন করে না। নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু গঙ্গা স্নানাদি করে শ্রীবাস অঙ্গনে ফিরে এলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত হুই প্রভুকে নব

বস্ত্রাদি পরিধান করতে দিলেন । আজ ব্যাস পূজা দিবস ভক্তগণ মহা সংকীর্তন আরম্ভ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃদক্ষ মধুর বাদন হ'তে লাগল। শ্রীবাস অঙ্গনে যেন স্বয়ং আনন্দ মূর্তিমান অবতীর্ণ হয়েছেন, গগন, পবন, ছলোক ভূলোক ও গোলোক সেই আনন্দ সিন্ধুর হিল্লোলে নৃত্য করছে সকলেই সুথসিন্ধু সাগরে ভূবে গেছেন।

এদিকে শ্রীবাস পশ্তিত প্রভুর ইঙ্গিতে একটি দিব্য স্থান্ধি মালা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর হাতে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ সে মালাটি হাতে নিয়ে আনন্দে বিভোর চিত্তে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন তারপর মহাপ্রভু বললেন শ্রীপাদ মালাটি ব্যাদের কণ্ঠে দিয়ে ব্যাস পূজা স্থুসম্পন্ন করুন। প্রভুর কথা শুনে ঐানিত্যানন্দ প্রভু হাস্ত করতে করতে মালাটি ঐাগৌরস্থন্দরের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন, তখন চতুদ্দিকে ভক্তগণ মহা হরিধ্বনি করে উঠলেন। আকাশ থেকে দেবগণ ও দেবীগণ আনন্দে নৃত্য গীত সহ যেন পুষ্প রষ্টি করতে লাগলেন। এবার শ্রীগৌরস্থন্দর নিত্যানন্দ প্রভূকে ষড়ভূজ দর্শন করালেন। নিত্যানন্দ প্রভূ সে দিব্<sup>រ</sup> স্বরূপ দর্শনে আনন্দে প্রেম মৃচ্ছ? গেলেন। তথন গ্রীগৌরস্থন্দর জ্ঞীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, শ্রীপাদ তুমি স্থির হও, যে সংকীর্ত্তন প্রচারের জন্ম ভূমি অবভীর্ণ হয়েছ তা সিদ্ধ হল। তুমি প্রেমভক্তি ধনের ভাগুারী; তাহতো তুমি যদি লোককে কিছু দাও তবেই তারা প্রেম লাভ করতে পারে। খ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ বাহ্য দশা লাভ করে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন তথন

মহাপ্রভু সকলকে বললেন— আজ ব্যাস পূজা পূর্ণ হল; তোমরা সকলে হরি কীন্তন কর। একথা বলে ছই ভাই নৃত্য করতে লাগলেন, চারিদিকে ভক্তগণ কীন্তন করতে লাগলেন। মালিনী-দেবীর সঙ্গে শ্রীশচী মাতা নিভূতে বসে এ সকল লীলা দর্শন করতে লাগলেন। সংকীন্তন অন্তে শ্রীব্যাস পূজার প্রসাদ শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত ভক্তগণকে বিতরণ করলেন

শ্রীবাস পূজার পর এক দিন শ্রীগোরস্থন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতের জালা শ্রীরাম পণ্ডিতাক শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈদ্ধ আচার্য্যা ভবনে এলেন প্রেরণ করলেন। শ্রীরাম পণ্ডিত অদ্বৈদ্ধ আচার্য্যা ভবনে এলেন এবং নিত্যানন্দের আগমন বাত্তা বললেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য শ্রীঘই শ্রীগৌরস্থন্দর ও নিত্যানন্দের শ্রীচরণ দর্শনে চললেন। শ্রীগৌরস্থন্দর অন্তিত আচার্য্যার মনোগত বেসব সংকল তা বলতে লাগলেন। ভচ্চ বলে আমনন্দে শ্রীগৌর-পাদপদ্ম-যুগল মহাচ্চনি করলেন। অনন্তর মহাপ্রভু ভগবদ্ মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক বিষ্ণু খটার উপবেশন করলেন, নিত্যানন্দ প্রভু শিরে ছত্র ধারণ করলেন, অনৈত প্রভু শ্রীবাস চামর ব্যক্তন প্রভৃত এরপ ভাবে প্রভিত ভাসুল প্রদান ও শ্রীবাস চামর ব্যক্তন প্রভৃতি এরপ ভাবে প্রভাক ভক্ত কিছুনা কিছু প্রভুর সেবা করতে লাগলেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন শ্রীনিত্যানন্দ তোমারই দেহ: তোমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ আমি দেখি না বরং ভোমাকে জানতে হলে নিতাইয়ের কুপা সাপেক্ষ। গৌরস্কন্দর শ্রীবাসের মুখে একথা শুনে আনন্দে বললেন শ্রীবাস নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এতাদৃশ বিশ্বাস, আমি তোমাকে বর দান করছি তোমার গৃহে কোন দিন অন্ন বস্ত্রের অভাব হবে ন।। তোমার গৃহের সকলেই আমার প্রিয় হবে।

আর একদিন শ্রীশচীমাতা এক অপূব স্বপ্ন দর্শন করলেন—
গৌর নিতাই সাক্ষাং ব্রাজর কানাই বলাই। নিতাই শচীমাতাকে
মা বলে আহ্বান করছেন, শচী মাতা রন্ধন করে নিতাইকে
ভৌজন করাচ্ছেন। প্রাতে এ শুভ-স্বপ্ন কথা শচীমাতা গৌরস্থান্দরকে জানালেন, প্রভু বললেন জননী! তবে আজ নিত্যানন্দকে
আমন্ত্রণ করে আমাদের ঘরে ভৌজন করান হউক. শচী মাতা
নিতাইকে আমন্ত্রণ করতে আদেশ দিলেন।

শ্রীগোরস্থলর নিতাইকে আমন্ত্রণ করে ঘরে আনলেন ভৃত্য ঈশান প্রভূদ্বরের পাদ ধৌত করে দিলেন। তারপর শচীমাতা নিমাই নিতাইকে ভোজনে বসালেন, তুই ভাই আনলে ভোজন করছেন, তথন শচীমাতা দেখছেন গৌর নিতাই ব্রজের কানাই বলাই রূপে যেন ভোজন করছেন। কিন্তু এ রহস্ত শচীমাতা আর কাকেও বললেন না।

অক্সদিবস মহাপ্রভু জ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ সমীপে নিত্যানন্দ তত্ত্ব বলতে লাগলেন—নিত্যানন্দ আমার প্রকাশ বিগ্রহ স্বরূপ আমা হতে কিছু মাত্র ভেদ নাই। আমি নিত্যানন্দ দ্বারা বিশ্বে প্রেম ভক্তি দান করব। এ বলে মহাপ্রভু স্বহস্তে নিত্যানন্দের অঙ্গে গদ্ধ লেপন ও কণ্ঠে মাল্য প্রদানাদি পূর্বক স্তুতি করতে লাগলেন। পরিশেষে এক খণ্ড কৌপীন চেয়ে নিয়ে উহা খণ্ড খণ্ড পূর্বক ভক্ত-গণের হস্তে প্রদান করলেন এবং মস্তকে বন্ধন করতে আদেশ করলেন। তথনই ভক্তগণ সানন্দে হরিধ্বনি করতে করতে মস্তকে বন্ধন করলেন। তার পর প্রভুর আদেশে ভক্তগণ নিত্যানন্দের চরণামৃত সকলে পান করলেন।

একদিন অকস্মাং খ্রীগোরস্থানর শ্রীনিত্যানন্দ ও খ্রীহরিদাসঠাকুরকে আহ্বান পূবক বলতে লাগলেন—হে নিত্যানন্দ, হে হরিদাস তোমর: আমার আদেশ শ্রবণ কর । উভরে বললেন হে দয়ময় !
কি আদেশ আমাদের প্রতি কুপা করে বলুন । প্রভু বললেন, আদেশ
এই—তোমর: প্রতি ঘরে ঘরে যাও এবং এ ভিক্ষা কর—কি ভিক্ষা
—বল কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। মুথে কৃষ্ণ নাম কর, কৃষ্ণের
চরণ আরাধনা কর ও ভক্তি সদাচার পালন কর । এ সমস্ত শিক্ষা
ছাড়া অন্ত কোন শিক্ষার কথা বলবে না। এটাই ভিক্ষা অন্ত
কোন ভিক্ষা নাই ।

এক্সলে বৃন্দাবন দাস সুন্দর বর্ণনা করেছেনে—
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সবত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।
ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥

( চ্যে ভাঃ মধ্যঃ ১০৮০১০ )

প্রভুর নির্দেশ মত জ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরি দাস নদীয়া নগরের ঘরে ঘরে এরপে ভাবে নাম প্রচার করতে লাগলেন অনেক লোক নানা প্রকার কটাক্ষও কুৎসা করতে লাগলেন। আবার অনেক সজ্জন বাক্তি তারা এ প্রচারটি উত্তম বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। দে সময় নদীয়ার কোত্য়ালের কার্য্য কর্ত জ্ঞগাই মাধাই। তারা ভয়ন্ধর পাপী মন্ত পানে দর্বদা বিভার থাকত ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম তাদের। একদিন গঙ্গা তটে ছই মহাপাপী মগুপানে বিভার হয়ে পড়ে আছে দ্য়াল ঠাকুর নিত্যানন্দ মনে মনে বিচার করলেন এ তুই জনকে অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে। নিত্যানন্দ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং প্রভুর নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন "বল কৃষ্ণ ভব্জ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা"। তুই মাতাল নিত্যানন্দের আদেশ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, আরক্ত নয়নে বলতে লাগল—ভোর নাম কি ? নিত্যানন্দ প্রভু জবাব দিলেন নাম অবধৃত, জগাই মাধাই বলল— তুই কি বলছিস্ ? নিত্যানন্দ – আমি হরি নাম করতে বলছি। সেকথা শুনে মাধাই ক্ষিপ্ত ভাবে বলল— শালা আমাদের প্রতি আবার উপদেশ: বলে ভাঙ্গা হাড়ির টুকরা ছুড়ে মারল নিত্যানন্দের মাথায় ৷ হাঁড়ির টুকরা আঘাতে মাথাদিয়ে দর্ দর্ করে রক্ত পড়তে লাগল , তথাপি নিত্যানন্দ প্রভু অমুনয় করে বলতে লাগলেন, আমায় মেরেছিস্ ত ভালই হয়েছে তোরা একবার হরি হরি বল : হরি হরি বল। মাধাই পুনঃ মারতে উছত হল, তথন জগাই মাধায়ের তুথানি হাত চেপে ধরল, বলল ভাই ! বিদেশী সন্ন্যাসী মেরে লাভ নেই। এদিকে ভক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে

এ সংবাদ জানালেন: প্রভু তং প্রবণ নাত্রই ভক্তগণসহ তথায় উপস্থিত হলেন এবং নিত্যানন্দের ললাটে রক্তের ধারা দেখে ক্রোধা-বিষ্ট হয়ে স্থদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন ৷ মহা তেজময় স্থদর্শন ভংক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হলেন। ছুই পাণী তা দেখে ভয়ে **কম্পমান। নিত্যানন্দ প্রভু অমনি প্রভুর করপ**ছ ধরে বলতে লাগলেন—হে দয়াময় প্রভো! ক্রোধ সম্বর্গ করু, এ অবতার অস্ত্র ধারণের অবতার নহে, নাম প্রেমে পাপী উদ্ধারের অবতার। আমি অন্তনয় করছি তুমি অস্ত্র ধরনা, নামপ্রেমে তুই পাপীকে উদ্ধার কর। নিত্যানন্দের একপ মহাদ্যালুতার কথা শ্রবণে শ্রীগৌরস্কুন্দর জ্বীভূত হলেন। সুদর্শনকে চলে যেতে বললেন। তারপর তিনি যখন শুনলেন মাধাই নিত্যান্দকে মারতে জগাই তাকে রক্ষা করেছে, তথন ককণাময় প্রভু জগাইকে ডেকে বললেন, জগাই! তুই আমার দিবা রূপ দর্শন কর এ বলে প্রভু তাঁকে দিবা চতুর্ভুজ নারায়ণ স্বরূপ দর্শন করালেন। জগাই সে দিবা রূপ দর্শন করে প্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে পড়ল এবং স্থৃতি করতে লাগল। কিন্তু মাধাই কিছুই দেখতে পেল না। জগাই বলল আমরা ত্ই ভাই আমাকে যেমন দয়া করলে তেমনি মাধাইকে কর প্রভু বললেন নিতানিক আমার প্রাণ, যে নিত্যানককে জ্রোহ করে আমি তাকে কৃপা করি না। মাধাই যদি নিতাইর চরণ ধরে অপরাধ 🖚মা প্রার্থনা করে তরে সেও প্রেম পাবে। তথন মাধাই নিত্যানন্দের শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন, নিত্যানন্দ তাকে বক্ষে তুলে আলি-ঙ্গন করলেন, তখন ভক্তগণ চারি দিকে মহাহরিধ্বনিতে মুখরিত

করতে লাগলেন। এরপ পতিত পাবন নিত্যানন্দ জ্বগাই মাধাই ছই মহা পাণীকে উদ্ধার করে পতিত পাবন নামের দার্থকতা করলেন।

ষখন মহাপ্রভু নদীয়া নগরে যুগধর্ম নাম সংকীতান প্রচার কর্ছিলেন, তথন নদীয়ার শাসক সীরাজ্উদ্দীন মৌলানা ভাষণ বাধা প্রদান কবল, ভক্তদের গৃহে প্রবেশ করে মুদঙ্গ প্রভৃতি ভেঙ্গে দিতে লাগল । সমস্ত কথা ভক্তগণ প্রভুর কাছে নিবেদন করলেন। গা শুনে মহাপ্রভু নিতানন্দ প্রভুর সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধায় এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন াহির করলেন 🔻 শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অচিন্ত্য শক্তিতে কোথা হতে এত ভক্ত সমাগম হল তা কেহ ব্ৰিতে পাৱলেন না। তাঁদের দিবা রূপে যেমন দশদিক **আলো**কিত হ**ে** উঠল, ভক্তগণেরও তদ্রপ রূপের সঞ্চার হল। মহা সংকীর্ত্তন রোল ত্রিলোক অতিক্রম করে যেন গোলোকে পৌছল। পরমানন্দময় গ্রীগোর নিত্যানন্দ যেন সেই আনন্দ সিন্ধকে উদ্বেলিত করে নদীয়া নগরীকে নিমজ্জমান করছেন : আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেই প্রেম-বস্থায় ডুবে গেল। মহাসংকীর্ত্তনের দল ক্রমে সিরাজউদ্দীন মৌলানা কাজার গ্রহের দিকে চলতে লাগল : এবার কাজী এ সমস্ত বিভৃতী দর্শন করে নিস্তব্ধ ভাবে গৃহে বসে র**ইল**। যেন **তাঁর** শক্তি সংকীর্ত্তনে অপহৃত হয়েছে।

অতঃপর গৌরহরি নিত্যানন্দ ও অদৈত আচার্যা প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কান্ধীর গৃহেতে প্রবেশ করলেন এবং কান্ধীকে আহ্বান করলেন : বললেন— আজ আপনার নগরে যে মহাসংকীর্ত্তন হচ্ছে তাতে কেন বাধা দিচ্ছেন না। কাজী উত্তর করলেন হে গৌর-হরি ! আমি যেই দিবস ভক্তের গৃহে প্রবেশ করে মৃদঙ্গ ভেঙ্গে ছিলাম সেই দিবসের রাত্রে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিলাম। কোন এক ভয়ঙ্কর নুসিংহ মূর্ত্তি হুঙ্কার করে আমার বক্ষে আরোহণ করে বলেছিলেন এ মৃদঙ্গ খণ্ডে ভোর বক্ষ বিদীর্ণ করব। আমি ভয়ে অনেক স্তব করতে থাকলে, তিনি বললেন তোকে আজ ক্ষমা করে যাক্তি। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল রাত্র শেষ হল, সে অবধি আমি আর সংকীর্ভনে বাধা দিই না। আমার মনে হয় তুমি সেই, ঈশ্বর। মহাপ্রভু বললেন আমি সব দোষ ক্ষমা করব তুমি একবার

হরপ্রে বললেন আমি সব দোষ ক্ষমা করব তুমি একবার হরিবোল বল, এটি যুগ ধর্ম—যুগের সকলের জন্ম। কাজী সাহেব মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের দর্শন স্পর্শনে ও বাণী প্রবণে একেবারেই মুগ্ধ আত্মহারা হলেন। প্রভুর সঙ্গে হরিনাম গান করে চললেন। কাজীর উদ্ধার দর্শনে আনন্দে ভক্তগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন। কাজী মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত হলেন। পরবত্তী কালে তিনি চাঁদ কাজী নামে খ্যাত হলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলার সহায়ক।
প্রভু যথন সমগ্র জীব জগতের উদ্ধারের জন্ম সম্যাস গ্রহণ করলেন
নিত্যানন্দ প্রভু তার সঙ্গী হলেন। প্রভুর সঙ্গে ক্ষেত্র ধামে যাত্রা
করলেন। ক্ষেত্র ধামে কিছু দিন মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ রইলেন
এবং রথ যাত্রাদি দর্শন করলেন। তথন একদিন শ্রীগৌরস্থন্দর
নিভুতে নিত্যানন্দ প্রভুকে ডেকে বলতে লাগলেন—আমরা

ত্বইজন যদি পুরীতে অবস্থান করি তা হলে গৌড় দেশবাদী ভক্ত-গণের গতি কি হবে ? অতএব আপনি শীঘ্র গৌড় দেশে যাত্রা করুন, তথাকার ভক্তগণকে সুখী করুন। পাণা তাপী জীবগণকে উদ্ধার করুন।

> আজা পাই নিত্যানন্চন্দ্ৰ কত ক্ষণে। চলিলেন গৌড় দেশে লই নিজগণে॥

> > ( কৈ ভাঃ সাজ্য লা২৩০ )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরাম দাস, গদাধর দাস, রঘুনাং বৈছা, কৃষ্ণ দোস পণ্ডিত, প্রমেশ্বরী দাস ও পুরন্দর পণ্ডিতকৈ সঙ্গে নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাতা করলেন।

প্রথমে পানিহাটী প্রামে শ্রীরায়ব পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন। ক্রমে গৌড় দেশবাসী ভক্তগণ তথার আগমন করলেন। শ্রীমিত্যানন্দ প্রভু প্রতিদিন সংকীর্ত্তন মংহাৎশব করতে লাগলেন। একদিন রাঘব পণ্ডিতকে বললেন আজ কদম্ব ফুলের মালা পরিধান করব। ভক্তগণ বললেন হে প্রভো এখন ত কদম্ব ফুলের সময় নয়, কোথায় পাব ? নিতানিন্দ প্রভু বললেন—্বেথ বাগানে আছে। ভক্তগণ বাগিচায় এলেন দেখলেন জন্বীরের গাছে কদম্ব ফুল সকল ফুটে আছে।

জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল। ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥ ( চৈঃ ভাঃ অস্তঃ ৫।২৮২ ) এক সময় নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার পরিধান করতে ইচ্ছা হল। তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার সকল উপস্থিত হল।

> তবে নিত্যানন্দ প্রভুর কত দিনে। অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে॥ ইচ্ছামাত্র সবব অলঙ্কার সেই ক্ষণে। উপসর আসিয়া হৈল বিগ্নমানে॥

> > ( চঃ ভাঃ অস্তঃ গে৩৩৫-৩৩৪ )

পানিহাটী গ্রাম হতে কিছু দিন পরে নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ গ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন: প্রভুর নিজজনগণও ক্রেমে তথায় উপস্থিত হলেন, তথায় কিছু দিন কীর্ত্তন বিলাস করবার পর গঙ্গাতটে সপ্ত গ্রামে বনিক শ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধারণ দন্তের গৃহে শুভ বিজয় করলেন:

> বনিক ভারিতে নিত্যানন্দ অবভার । বনিকেরে দিলা প্রেম ভক্তি অধিকার ॥

> > ি চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৫,৪৫৪ )

শ্রীনিত্যানন্দ কিছু দিন বনিক কুলকে উদ্ধার করে শ্রীশান্তি-পুরে শ্রীঅদৈত আচার্য্য ভবনে আগমন করলেন

> দেখিয়া অদৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ । হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্সুখ ॥

> > ( চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৫।৪৭০ )

কয়েক দিন শ্রীনিভ্যানন্দ শান্তিপুরে অবস্থানের পর শ্রীনবদ্বীপ মায়া পুরে শ্রীশচীমাতাকে দর্শনের জন্ম আগমন করলেন। তবে অদৈতের স্থানে লয় অমুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি॥
সেই মতে সর্ব্বান্তে আইলা আই স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন তার অস্তু নাই॥

( চৈ: ভা: অস্তঃ ৫৷৪৯৬-৪৯৮ )

কিছু দিন জ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপ পুরে অবস্থান করে। মহা সংকীর্ত্তন বিলাস করতে লাগলেন।

একসময় চোর দশু দলপতি এক ব্রাহ্মণ কুমার নিত্যানন্দের আদে বিবিধ অলঙ্কার দেখে তা হরণ করবার জন্ম মনস্থ করল এবং দঙ্গী চোর দশুগণকে আহ্বান করল। চোরগণ প্রথমদিনের রজনীতে এসে দেখল নিত্যানন্দের চতুম্পার্শে বহু ভক্তগণ বসে সংকীর্ত্তন করছেন। দ্বিতীয় দিন পুনঃ এল, নিত্যানন্দের পার্শে কাকেও না দেখে দশুগণ অন্ত্র নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করল, যখনই প্রবিষ্ট হল তখনই সকলে অন্ধ হয়ে গেল আর ভয়ঙ্কর ঝড় বর্ষা আরম্ভ হল, দশুগণ আর কোথায় যাবে সবে অন্ধ হয়ে গড়-খাইয়ের মধ্যে পড়ে মহা কন্ট ছঃখ ভোগ করতে লাগল। সারা রাত্রি এরূপে কেটে গেল, প্রাতঃকাল হল ঝড় বর্ষা থেমে গেল। তখন দশুগণ বুঝতে পারল এ সব নিত্যানন্দ প্রভুর প্রভাব, সকলে জ্রীনিত্যানন্দ চরণে এসে স্থব করতে লাগল—

রিক্ষ রেক নিত্যানন্দ শ্রীবাল গোপোল। রিক্ষা কর প্রভু তৃমি সর্ব্ব জীব পাল॥ \* \*

ভূমি সে জীবের ক্ষম সব অপরাধ। পতিত জনেরে ভূমি করহ প্রসাদ॥

( চঃ ভাঃ অকুঃ লড়েছ-৬২৯ )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এভাবে দীনহীন পাপী সকলকেই প্রেম ভক্তি দান করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যথন পানিহাটী গ্রামে শ্রীরাঘব শণ্ডিত গৃহে অবস্থান করছিলেন সেই সময় শ্রীহিরণ্য গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীনিত্যানন্দ চরণে শরণাপন্ন হন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরঘুনাথ দাসকে নিকটে টেনে এনে স্বীয় কোটি চন্দ্র স্থাীতল শ্রীচরণ তাঁর মস্তকে ধারণ করেন এবং বলেন তুমি আমার ভক্তগণকে চিড়াদধি ভোজন করাও! নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীরঘুনাথ দাস চিড়াদধি মহোংসর অনুষ্ঠান করলেন। অভাপি চিড়াদধি মহোংসর পানিহাটীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীরঘুনাথ দাসের সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ এবং শ্রীগোরস্কুলরের শ্রীপাদ্দ পদ্ম লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্ত লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস বলেছেন—
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে সকল সংসার।
অন্তাপিহ গায় শ্রীচৈতন্ত অবতার॥
( চৈঃ জাঃ অন্তঃ ৫।২২০)

ত্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভূ বলেছেন— শ্রীচৈতক্ম-সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্তের কাম।। নিত্যানন্দ মহিম। সিন্ধ অনন্ত অপার। এক কণা স্পর্শি মাত্র, সে কুপা তাঁহার।। ( চৈঃ চঃ আঃ ৫/১৫৬-১৫৭ ) শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন। নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্ৰ সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুডায়। হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই. দ্য করি ধর নিতাইর পায়।। সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা **জন্ম গেল** তার. সেই পশু বভ তুরাচার। নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে বিছাকুলে কি করিবে তার ।। অহম্বারে মন্ত হঞা নিতাই পদ পাসরিয়া, অসতোরে সতা করি মানি। নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে ধর নিতাই চরণ তু খানি।। নিতাই চরণ সতা. তাহার সেবক নিতা নিতাই পদ সদা কর আশ।

> নরোত্তম বড় ছংখী নিতাই মোরে কর সুখী, রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ যাঁরা ব্রজের স্থা বলে উক্ত হয়েছেন ভারাই ঘাদশ গোপাল নামে খ্যাত।

- ১। অভিরাম ঠাকুর শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর।
- ২। স্থন্দরানন্দ ঠাকুর গ্রীপাট যশোহর জেলার অন্তর্গত মহেশপুর।
- ৩। কমলাকর পিপ্পলাই ঐপিটি মাহেশ,
- ৪ : গৌরী দাস পণ্ডিত শ্রীপাট অম্বিকা কালনা,
- শ্রীপরমেশ্বরী দাস শ্রীপাট আটপুর।
- ৬ গ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত শ্রীপাট কাটোয়ার নিকট শীতল গ্রাম।
- ৭। মহেশ পণ্ডিত শ্রীপাট পাল পাড়া, চাকদহ,
- ৮। পুরুষোত্তম পণ্ডিত, শ্রীপাট স্থুখসাগর,
- ১। ঐকালা কৃষ্ণ দাস ঐপাট আকাই হাট গ্রাম,
- ১ । শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীপাট চাঁন্দুড় গ্রাম,
- ১১। শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর শ্রীপাট সপ্ত গ্রাম,
- ১২। 🎒ধর শ্রীপাট (অজ্ঞাত)

শ্রীচৈতক্স লীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শেষ ভৃত্য বলে পরিচিত। এ পর্যাস্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে নিত্যানন্দ চরিত সমাপ্ত হল।

জয় পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর সপার্ষদ শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভূ কি জয় (

## শ্ৰীশ্ৰীবাস পণ্ডিত

শ্রীশ্রীগৌর অবতারের ব্যাসরূপী শ্রীমদ্ বুন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীবাস পণ্ডিতের মহিমা এই রূপ বর্ণন করেছেন—

সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।

যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য বিলাস॥

সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণ নাম।

ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাম্বান॥

—( শ্রীচৈ: ভা: আদি ২৷৯৬-৯৭ )

শ্রীবাস, শ্রীবাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এঁরা চার ভাই। এঁরা পূর্বে শ্রীহট্ট জেলায় বসবাস করতেন; পরবর্তী কালে গঙ্গাতটে শ্রীনবদ্বীপে এসে বাস করতে লাগলেন। ল্রাভূচভূষ্টয় শ্রীঅদ্বৈত সভায় এসে ভাগবত শ্রবণ ও নাম-সংকীর্ত্তনাদি করতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে তাঁদের পরম সৌহার্দ-ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। সকলেই এক সঙ্গে ভাগবত শ্রবণ ও নাম-সংকীর্ত্তনাদি করতেন। চার ভায়ের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণভক্তি বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নীর নাম ছিল শ্রীমালিনী দেবী। তিনি নিরস্তর শ্রীশচী দেবীর সঙ্গে ভাবাপন্ন হয়ে তাঁর সন্তোষোৎপাদন করতেন।

কলিযুগে জীবের ছর্জশা দেখে ভক্ত বড়ই ছঃখিত হলেন এবং তাদের উদ্ধারের জন্ম শ্রীভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন। ভক্তের আহ্বান ভগবান শুনেন। ১৪০৭ শকে ফাল্কন পূর্ণিমাতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে শ্রীহরি অবতীর্ণ হলেন। তার শুভ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জগতে সর্ববিধ মঙ্গলের উদয় হল। জগং হরিনামে পূর্ণ হল। শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্য যেমন শান্তিপুর থেকে ব্রুতে পেরেছিলেন যে শ্রীহরি অবতীর্ণ হচ্ছেন, তেমান শ্রীবাসাদি ভক্তগণও ব্রুতে পেরেছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী শ্রীমালিনী দেবী আগে থেকে শ্রীশ্রটী মাতার পরিচধ্যায় নিযুক্ত ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিতেও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে এদে তাঁকে এ সম্বন্ধে আভাস দিতে লাগলেন।

শ্রীভগবান্ যতক্ষণ নিজেকে না জানান ততক্ষণ তাঁকে কেই জানতে পারেন না। শ্রীগৌরস্থানর শৈশব কালে অনেক আলৌকিক লীলা ভক্তগণকে দেখালেও ভগবদ্ মায়ায় তা ভক্তগণ বৃশ্বতে পারতেন না। বাংসল্যভাবে তাঁদের হৃদয় ভরপুর হয়ে উঠত। শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী দেবী, শচী জগল্লাথকে পুত্রের পালন বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন। শ্রীগৌরস্থানর শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী দেবীকে জনক-জননীর স্থায় জানতেন।

বিছা বিলাসে উদ্ধত শ্রীগৌরস্থন্দরকে একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত

উপদেশ দিতে সাগলেন—

পড়ে কেন লোক —কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিচায় কি করে॥
এতেকে সর্ববদা ব্যর্থ—না গোঙাও কাল।
পাঁড়লা ত এবে কৃষ্ণ ভদ্ধহ সকাল॥

—, ত্রীচেঃ ভাঃ আদি ১১/২৫)

লোকে পড়ে কেন ? শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি জানবার জন্ম। যদি সেই কৃষ্ণ-ভক্তি পড়ে শুনে লাভ না হয়, তবে বিগ্রায় কি করবে ? ভূমিত অনেক পড়াশুনা করলে, এখন কৃষ্ণভজন কর। মহাপ্রভু তা শুনে হাসতে হাসতে বললেন "তোমার কৃপায় সেহ হইবে নিশ্চিত।" তোমাদের কৃপায় আমার নিশ্চয় কৃষ্ণ-ভক্তি হবে

অনস্তর মহাপ্রভু গরাধামে গিয়ে গ্রীন্টর পুরীর নিকট মন্ত্র দীক্ষাদি গ্রহণ অভিনয় করে ক্রমে জগতে প্রেম-ভক্তি প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বরভাবে গ্রীবাদ পণ্ডিতের গৃহে এদে বলতে লাগলেন—

> "কাহারে পৃজিদ্ করিদ্ কার ধ্যান। যাহারে পৃজিদ্ ভারে দেখ্ বিভামান॥

—( শ্রীটো ভাঃ মধ্যঃ ২।২৫৮ )

শ্রীবাস করে পূজা করছিন্? যাঁর পূজা করছিন্ তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন কর। এই কথা বলে মহাপ্রভূ শ্রীবাসের বিষ্ণৃত্য প্রবেশ করলেন এবং বিষ্ণুর আসনে বসে চতুর্ভ মৃতি প্রকট করলেন। "দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বস্তর। চতুর্ভ শব্দা চক্র গদা পদ্ম ধর॥" শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌর-মুন্দরের সেই দিব্যরূপ দেখে স্তন্তিত হ'লেন। তখন শ্রীগৌর মুন্দরে শ্রীবাসকে বলতে লাগলেন—"তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুস্কারে। ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইন্স সর্ব্ব পরিকরে।" তোমার উচ্চ সংকীর্ত্তনে এবং অছৈত আচার্য্যের হুস্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে সপরিকরে মর্ত্তালোকে অবতীর্ণ হয়েছি। আমি হুস্কজনের বিনাশ এবং সাধুজনের ত্রাণ করব। তোমরা নিউয়ে আমার সংকীর্ত্তন কর। মহাপ্রভুর এই অভয়বাদ্দী শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত ভূতলে দণ্ডবং হয়ে এই স্তুতি পাঠ করভে লাগলেন—

বিশ্বস্তর চরণে আমার নমস্কার।
নব ঘন বর্ণ পীত বসন ঘাঁহার।
শচীর নন্দন পায় মোর নমস্কার।
নবগুঞ্জা শিখি পুচ্ছ ভূষণ ঘাঁহার॥
গঙ্গাদাস শিশু পায় মোর নমন্ধার।
কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন ঘাঁহার॥
শৃঙ্গ বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ ঘাঁহার।
সেই ভূমি ভোমার চরণে নমস্কার॥

চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার। সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥

—( শ্রীচৈ: ভা: মধ্য: ২।২৭২ )

আজি মোর জন্মকর্ম সকল সফল।
আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল।
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্ম হইল আমার॥
আজি মোর নয়ন-ভাগোর নাহি সীমা।
ভারে দেখি যার জীচরণ সেবে বমা॥

শ্রীবাস এইরূপে শ্রীগৌরস্থন্দরের বিবিধ স্থাতি পাঠাদি করলে শ্রীগৌরস্থন্দর শ্রীবাসের প্রতি সদয় হয়ে তাঁর গৃহের যাবতীয় পরিজনকে দর্শন দিলেন। সম্মুখে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রাকৃষ্ণতা নারায়ণীকে দেখে প্রাভূ বললেন—নারায়ণী। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদ—

"চারি বংসরের সেই উন্মন্ত চরিত। হা কৃষ্ণ বলিয়া কাদে নাহিক সম্বিত॥ অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥

—(শ্রীচে: ভা: মধ্য: ২য় অধ্যায় )

বালিকা নারায়ণী কৃষ্ণ বলে কেঁদে অস্থির হল। সেই প্রেম ক্রন্দন দেখে গ্রীবাসের পত্নী, দাস-দাসী সকলে প্রেমে কাঁদতে লাগলেন। জ্রীবাস অঙ্গন কৃষ্ণ প্রেমে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করল।

শ্রীবাস পণ্ডিতের গুহে তুঃখী নামে এক দাসী ছিল। সে প্রতিদিন মহাপ্রভুর স্নানের জল আনত। একদিন গৌরস্থন্দর শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—জল কে আনে গ শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন—তুঃখা আনে। গ্রীগোরসুন্দর বললেন—আজ থেকে ওর নাম স্কুখী। যারা ভগবানের ও ভক্তের সেব। করে, তারা ছুঃখী নহে, সুখী। জ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে জ্রীগৌরস্থুন্দর বিবিধ লীলা করতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর **সঙ্গে** মিলিত হ'লেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সংকীওন বিলাস আরম্ভ করলেন। এই সংকীর্ত্তন-স্থলী হল ঐাবাসঅঙ্গন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমালিনী দেবী তাঁকে পুত্রের স্থায় সেবা করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাং শ্রীবলদেব। তিনি অবধৃতের লালা করতেন ৷ সর্বল কুষ্ণ প্রেমে বিভোর হ'রে থাকতেন বেশ-ভূষার দিকে তাঁর কোন নজরই থাকত না।

একদিন শ্রীগোরস্থানর সাক্ষোপাঙ্গ নিয়ে সন্ধ্যাকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সংকার্ত্তন নৃত্য প্রভৃতি করছেন। এমন সময় শ্রীবাসের একমাত্র পুত্রটী কোন ব্যাধিতে পরলোক গমন করলো। সন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা শোকে হাহাকার করে উচলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত সব বুঝতে পেরে সত্ত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। সহরে আইলা গৃহে পণ্ডিত দ্রীবাস। দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বাস। পরম গন্তীর ভক্ত মহাত্রজানী : স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি ॥ তোমরা তো সব জান ক্ষের মহিম। সম্বর রোদন সবে চিত্তে দেহ ক্ষমা !! অন্তকালে সকুৎ শুনিলে যার নাম। অতি মহাপাতকীও যায় কৃঞ্ধাম ॥ হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য। গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মাদিক ভূত্য 🕕 এহেন সময় যাহার হইল পরলোক। ইহাতে কি যুয়ায় করিতে আর শোক 🖽 কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে। কতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে ।। —( জ্রীটেঃ ভাঃ মধ্যঃ ২৫।৩০)

শ্রীবাস পণ্ডিত নারীগণকে এইভাবে মনেক তরোপদেশ দিবার পর বললেন, তোমরা যদি সংসার ধর্ম সম্বরণ করতে না পার তবে এখন ক্রন্দন না করে পরে ক্রন্দন কর। সাক্ষাৎ গোকুলপতি শ্রীগৌরস্থন্দর আমার গৃহে ভক্তসক্তে সংকীর্ত্তন করছেন। তোমাদের ক্রন্দনে যদি তাঁর নৃতা সুখ ভক্ত হয়, আমি তংক্ষণাৎ গক্ষায় বাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করব। "কৃষ্ণ ইচ্ছামতে সব ঘটয় ঘটনা।
তাতে সুখ ছঃখ জ্ঞান অবিলা কল্পনা।।
যারা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জ্ঞান ভাল।
তাজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জ্ঞাল।।
দেয় কৃষ্ণ নেয় কৃষ্ণ পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ মারে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যবে।।
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিপরীত যে করে ভাবনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা।।
তারি ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা।।
তাজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণ নাম।
পরম আনন্দ পাবে পূর্ণ হবে কাম।।

—( শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতি )

এই সমস্ত উপদেশ দিয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত বাইরে এলেন এবং
মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। স্ত্রীলোকেরাও
মৃত শিশু ফেলে রেথে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন শ্রবণ করতে লাগলেন।
এইরূপে মহাপ্রভু মধ্যরাত্র পর্যান্ত সংকীর্ত্তন করলেন। সংকীর্ত্তন
ভঙ্গ হল। সকলে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এমন সময়
মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

প্রভূ বলে আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন ছঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে।।
পণ্ডিত বলেন—প্রভূ মোর কোন্ ছঃখ।
যাঁর ঘরে স্থপ্রসন্ধ তোমার শ্রীমুখ।।"

—( ঐীচৈ: ভা: ২৫।৪৩ )

শ্রীবাস! আজ কীর্ত্তনে আনন্দ পাচ্ছি না কেন ? তামার ঘরে কি কোন অমঙ্গল হয়েছে ? শ্রীবাস পণ্ডিত বলতে লাগলেন—হে প্রভো! তুমি সর্ব্ব-মঙ্গলময়। যেখানে তুমি বিরাজমান সেখানে কখন কি ত্বংখ আসতে পারে ? অনন্তর ভক্তগণ শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যুর কথা নিবেদন করলেন।

"শুনি গোরা রায় করে হায় হায়, মরমে পাইনু ব্যথা।"

হায় ! হায় ! তোমরা এই বিপদ সংবাদ আমারে দিলে না কেন ? তখন জ্ঞীবাস পণ্ডিত বলতে লাগলেন—

> "বলি শুন নাথ তব রসভক্ষ, সহিতে না পারি আমি॥ একটি তনয়, মরিয়াছে নাথ, তাহে মোর কিবা হুঃখ। যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া,

তবু ত পাইব সুথ॥ তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার, মরণ হইত হরি। তাই কু-সংবাদ, না দিল তোমারে,

বিপদ আশঙ্কা করি॥

—( গীতিমালা )

শ্রীগৌরস্থন্দর পণ্ডিতের এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে বলতে লাগলেন—

"প্রভু বলে—হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে।

এত বলি নহাপ্রভু লাগিলা কাঁদিতে॥
পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে॥
এত বলি' মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
তাগে-বাক্য শুনি' সবে চিন্তেন অন্তর॥"

—( শ্রীটেঃ ভাঃ মধা ২৫ মধ্যায় )

অতপের মহাপ্রভু মৃতশিশু স্থানে এলেন এবং তাকে স্পর্শ করে বলতে লাগলেন—হে বালক! তুমি শ্রীবাস পণ্ডিতকে তাগে করে যাচ্ছ কেন? মৃত শিশু প্রভু স্পর্শে প্রাণ লাভ করল এবং প্রভুকে নমস্কার করে বলতে লাগল—হে প্রভো তুমি হর্তাকর্তা বিধাতা। তোমার নির্বন্ধের অস্তথা কেহ করতে পারে না। যতদিন এখানে থাকবার নির্বন্ধ ছিল, ততদিন রইলাম। নির্বন্ধ শেষ হল তাই চললাম। হে প্রভো! অনেক বার আমার জন্ম ও অনেক বার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এবার মৃত্যু কালে তোমার শ্রীবদন দর্শন করে স্থুখে চলে যাচ্ছি।

"এত বলি নীরব হইলা শিশু কায়। এ নত কৌতৃক করে শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥" মৃত পুত্র মুথে শুনি অপূর্ব্ব কথন। আনন্দ সাগরে ভাসে সর্ব্য ভক্তগণ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর এইরূপ অদ্ভূত লীলা দর্শন করে সপরিবারে তাঁর শ্রীচরণতলে পড়ে প্রেমে ক্রেন্দন করতে লাগলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন—

"আমি নিত্যানন্দ হুই নন্দন তোমার। চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর॥"

—(জ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অধ্যায়)

অমি ও নিত্যানন্দ তোমার ছই পুত্র; অতএব তোমার ছঃখের কি আছে? মহাপ্রভুর এই করুণাপূর্ণ বাণী শ্রাবণ করে ভক্তগণ চতুদ্দিকে জয় জয় ধ্বনি করতে লাগলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রেমে ও সেবায় যেন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তার কাছে ঋণী। ভক্তের কাছে ভগবান ঋণী—এই তার প্রমাণ। মহাপ্রভু সয়য়স গ্রহণ করলে শ্রীবাস পণ্ডিত কুমারহটে এদে বসবাস করতেন। তিনি প্রাতাদের সঙ্গে প্রতি বংসর নীলাচলে মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন। শ্রীশচীমাতাকে দেখবার জন্ম তিনি প্রায় নবদ্বীপ মায়াপুরে আসতেন এবং গৃহে কিছু দিন বাস করতেন।

শ্রীশচীমাতাও গঙ্গা দর্শন করবার জন্ম নীলাচল থেকে গোড় দেশে আগমন করলে মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেও আসতেন।

> "কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে। আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাস মন্দিরে॥"

> > —( ঐ্রাচঃ ভা: অস্তঃ ৫।৫)

মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বর দিয়েছিলেন "তোমার গৃহে কদাপি দারিদ্রা হবে না।" গ্রীবাস পণ্ডিত তিন ভাই সহ স্থাপে শ্রীগোরস্থন্দরের সেবা করতেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদের অবতার ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর ধাবতীয় লীলার সঙ্গী।

## এত্রীহরিদাস ঠাকুর

ষিনি ছিলেন ব্রহ্মা, তিনিই এবার শ্রীহরিদাস ঠাকুর হয়ে স্ববতীর্ণ হলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্ম সম্বন্ধে ব্যাসাবতার শ্রীবন্দাবনাস ঠাকুর লিখেছেন—

"বৃঢ়ন গ্রামেতে অবতার্ন হরিদাস।

সে ভাগো সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ।
কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতারে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে।
পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি।
হুদ্ধার করেন আনন্দের অন্ত নাই।
হরিদাস ঠাকুর অবৈত-দেব সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরক্ষে।"

—(ঐ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬৷১৮)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিতাসিদ্ধ তগবদ্-পার্ষদ। তিনি যশোর জেলার ব্ঢ়ন গ্রামে যবন কুলে আবিভূতি হন। তগবান্ বা তাঁর পার্ষদগণ যে কুলেই অবতার্ণ হন, তাঁরা নিত্য পূজ্য। যেমন সক্ষড় পক্ষীকুলে, হন্থমান কপিকুলে তেমনি শ্রীহরিদাস যবন কুলে অবতার্শ হয়েছেন। শ্রীহরিদাসের জন্ম থেকে শ্রীকৃষ্ণ-নামের প্রতি প্রাণাঢ় শ্রাদ্ধা ছিল। তিনি কিছু দিন পরে গঙ্গাতীরবর্জী ফুলিয়ায় এসে ভজন করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গ পেয়ে প্রীঅদৈত আচার্য্য অতিশয় সুখী হলেন। গোবিন্দ-প্রেমরসে তুই জন ভাসতে লাগলেন। ফুলিয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ প্রীহরিদাসের নাম ভজন দেখে বড়ই সুখী হলেন। তাঁর দর্শনের জন্ম প্রতিদিন তাঁরা আসতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে প্রীহরিদাসের মহিমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এসব দেখে তথাকার শাসক কাজী হিংসানলে জ্বলে উঠল এবং শ্রীহরিদাসকে শায়েস্তানকরবার জন্ম মুলুকের পতি যবন রাজের কাছে গিয়ে সব কিছু জানাল।

"যবন হৈয়া করে হিন্দুর আচার। ভালমতে তারে আনি' করহ বিচার। পাপীমতির বচন শুনি' সেহ পাপ মতি। ধরি' আনাইল তানে অতি শীল্লগতি।"
—( শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৩৭)

কাজী বললেন—হরিদাস যবন হয়ে হিন্দুর আচার করছে। ততেএব তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার। পাপীর বচনে পাপন্মতি যবনরাজ তৎক্ষণাং শ্রীহরিদাসকে ধরে তথায় আনালেন। যবনরাজ হরিদাসকে বললেন—ভূমি হরিনাম ত্যাগ করে কলমা উচ্চারণ কর। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বললেন—"ঈশ্বর এক, নাম মাক্র ভেদ। হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ ও মুসলমানের শাস্ত্র কোরাণ। সেই প্রভু যাঁরে যেমন মতি দেন, তিনি তেমনি কর্ম করেন।"

"এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন। লওয়াইছেন চিত্তে করি আসি তেন॥"

অতএব সেই পরমেশ্বর আমাকে যেমন করাচ্ছেন, আমি তেমনি করছি। কেহ হিন্দু হয়ে যবন হয়, কেহ আবার যবন হয়ে ঈশ্বর ভজন করে। হে মহারাজ! তুমি এখন বিচার কর। হরিদাস ঠাকুরের এই কথা শুনে কাজী বলতে লাগলেন একে উচিত শাস্তি দেওয়া দরকার। নতুবা সমস্ত যবন জাতি হিন্দু হয়ে যাবে। কাজীর কথা শুনে মূলুকপতি গ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলতে লাগলেন—ভাই! তুমি নিজ ধর্মকথা বল। তা হলে তোমার কোন চিন্তা নাই। অক্তথা তোমাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। তছন্তরে গ্রীহরিদাস বললেন—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥" —( শ্রীচিঃ ভাঃ আদি ৬।৯৪)

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এই দূঢ়বাক্য শুনে কাজী বলতে লাগলেন

— একে বাইশ বাজারে পিটিয়ে পিটিয়ে মারতে হবে। বাইশকাজারে মারলেও যদি না মরে, তবে বুঝব জ্ঞানীরা সত্য কথা
বলে। ছুম্ভ কাজীর পরামর্শে পাপমতি মূলুকপতি হরিদাস
ঠাকুরকে ৰাইশবাজারে মারতে আদেশ দিলেন। অমনি
যরনগণ হরিদাস ঠাকুরকে ধরে নিয়ে বাজারে বাজারে মারতে
লাগল।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ শারণ করেন হরিদান। নামানন্দে দেহ ছঃখ না হয় প্রকাশ ॥"

—( ঐ্রাচঃ ভাঃ আদি ১৬৷১০২ )

শ্রীপ্রহলাদ মহারাজকে বধ করবার জক্ত অসুরগণ অনেক চেষ্টা করেও যেমন অকৃতকার্য্য হয়েছিল ঠিক সেইরূপ যবনগণও হরিদাস ঠাকুরকে মারবার অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না। হরিদাস ঠাকুর নামানন্দে ডুবে আছেন অতঃপর যবনগণ বৃথতে পারল শ্রীহরিদাস সাধারণ ব্যক্তি নয়। তখন অনুনয় করে বলতে লাগল—হরিদাস! আমরা বৃথতে পারবে না। কিন্তু মুলুকপতি একথা বৃথবে না। সে আমাদেব প্রাণ নাশ করবে।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবনগণের কথা শুনে তথনই ধ্যানস্থ হলেন। তথন যবনগণ হরিদাসকে কাঁধে নিয়ে মৃলুকপতির কাছে এল। মূলুকপতি মনে করলেন হরিদাস মরে গেছেন। তাই তিনি হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিতে বললেন। যবনগণ হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিল। হরিদাস ঠাকুর ভাসতে ভাসতে পুনঃ ফুলিয়া-ঘাটে এলেন এবং তটে উঠে উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম করতে লাগলেন। শ্রীহরিদাসের মহিমা দেখে মূলুকপতি যবনের মনে ভয় হল। যবনগণের সঙ্গে তিনি তথায় এলেন এবং তাঁর অপরাধের জন্ম হরিদাস ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। "পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার। সকল যবনগণ পাইল নিস্তার॥

—( শ্রীচৈতক্স ভাগবত )

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবনগণকে কুপা করে ফুলিয়া-নগরে এলেন এবার ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না!

ফুলিয়ায় ্য কুটিরে বসে হরিদাস ঠাকুর হরিনাম করতেন, তার ভিটার গত্তে এক বিষধর সর্প বাস করত। তার বিষের ছালায় ভক্তগণ বেশীক্ষণ তথায় বসতে পারতেন না। একদিন ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরকে নাগের কথা বললেন। হরিদাস ঠাকুর ভক্তগণের ছুঃখ দেখে নাগকে আহ্বান করে বললেন—

"সতা যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়। তেঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়।। তবে আমি কালি ছাড়ি যাইমু সর্বথা।"

—৷ শ্রীটেড়ক্সভাগবত )

নাগরাজ হরিদাস ঠাকুরের এই আদেশ শুনে তংক্ষণাৎ গর্জ থেকে বের হয়ে তাঁকে নমস্থার করে অন্তত্র চেলে গেলেন। তৎ দর্শনে ভক্তগণ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হলেন। হরিদাস ঠাকুরের এই সমস্ত মহিমা দেখে ভক্ত ব্রাহ্মণগণের তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল।

ষশোহর জেলায় হরিনদী নামে একটি গ্রামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শুভবিজয় করলেন। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণের বসবাস বেশী। একদিন এক পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ সভামধ্যে প্রীহরিদাস ঠাকুরকে ডেকে বলতে লাগল—ওহে হরিদাস। ভূমি হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে কর কেন ? শাস্ত্রে ত মনে মনে করছে বলা হয়েছে। প্রীহরিদাস ঠাকুর ভত্নতারে বললেন—

"পশু-পক্ষী-কীট আদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তবে।। জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে। উচ্চ-সংকীর্তনে পর উপকার করে।। অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে। শত গুণ কল হয় সর্বব শাস্ত্রে বলে।।"

—( ঐীচৈ: ভা: আদি ১৬।১৮० ﴾

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এইরূপ বাস্তব সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে সেই পাপমতি ব্রাহ্মণ অসহিষ্ণু হয়ে বলতে লাগল—কলিতে শৃন্তপদ বেদ পাঠ করবে, এখন ত'তাই দেখছি। হরিদাস দর্শন-কর্ত্তা হল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে নীরবে সভা ত্যাগ করলেন। কয়েকদিন পরে সেই ছেই ব্রাহ্মণটির গলিত কুষ্ঠ হল। বৈষ্ণব অপরাধের ফল হাতে হাতে পেল।

"কলি যুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে। জন্মিবেক স্বজনের হিংসা করিবারে॥"

—( শ্রীচৈ: ভা: আদি ১৬/৩০০ )

জ্রীহরিদাস বৈষ্ণব দর্শন ইচ্ছা করে নবদ্বীপে এলেন। তাঁকে

দেখে বৈঞ্চৰগণ আনন্দে আপ্লুত হলেন। জ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য হরিদাসকে প্রাণের সমান ভালবাসতেন। কোন সময় আচায্য পিতৃশ্রাদ্ধ-বাসরে সর্বাগ্রে বৈঞ্চৰ শ্রীহরিদাসকে ভোজন করান।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যশোহর জেলার অন্তর্গত বেনাপোল প্রামে অবস্থান করতেন। তিনি দিবারাত্র তিন লক্ষ হরিনাম প্রাহণ করতেন। সেই জায়গার অধ্যক্ষ ছিল রামচন্দ্র থাঁন। রামচন্দ্র থাঁন বন্ড পাষশু প্রকৃতির লোক ছিল। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার কথা শুনে মাংসর্য্যে তার চিত্ত জ্বলতে লাগল। কি করে হরিদাসের মহিমা হ্রাস করা যায় চিন্তা করতে লাগল। থাঁনের অনেকগুলি বেশ্যা ছিল। থাঁন চিন্তা করল কোন বেশ্যাকে হরিদাসের কাছে পাঠায়ে তাঁর পত্রন ঘটাতে হবে। পরমা মুন্দরী এক বেশ্যাকে নিযুক্ত করা হল। একরাত্রে বেশ্যাটি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃটিরে এল ও তুলসী এবং হরিদাসকে নমস্কার করে সামনে বন্দে বলতে লাগল—

> "ঠাকুর, তুমি —পরমস্থলর, প্রথম যৌবন। তোমা দেখি' কোন্ নারী ধরিতে পারে মন॥ তোমার সঙ্গম লাগি' লুক মোর মন। তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥"

( শ্রীচে: চ: অস্ত্য: ৩।১১১ ) ঠাকুর! তোমার স্থন্দর যৌবন দেখে কোন্ নারী ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে ? ভোমার সঙ্গ কামনা করে আমি এসেছি। একবার সঙ্গ দাও; নতুনা আমি প্রাণ ধারণ করতে পারব না

> হরিদাস কহে,—"তোমা করিমু অঙ্গীকার। সংখ্যা-নাম-কীত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার॥ তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সংকীত্তন॥ নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন॥"

> > —( শ্রাচৈ: চঃ বস্তাঃ ৩:১১৩)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর সক্বজ্ঞ ছিলেন স্ব কিছুই জানতে পারলেন। তিনি মহাভাগবত। ইহা যে ক্ষেত্র পরীক্ষা তা ব্রুতে তাঁর বাকী রইল না তিনি বেশ্যাকে স্মধুর বাকো বললেন—তোমার বাসনা আমি পূর্ণ কবন আমার সংখ্যা নাম পূর্ণ হতে দাও। ততক্ষণ তুনি বসে নাম সংকীন্তন শ্রানণ কর। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকে পালী জ্ঞানে অনাদর করলেন না। ক্ষেত্রের প্রেরণায় সে এসেছে. এই জ্ঞানে তিনি তাকে সমাদর করলেন ভক্তগণ কথনত কোন জীবকে অনাদর করেন না।

"কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি সদা। করবি সম্মান সতে আদরে সর্বদা।"

(গ্মিতাবলী)

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথা অন্থ্যার্য বেশ্য বসে বসে নাম কীর্তন শুনলে লাগল। কীর্তনে রাভ শেষ হল। ভোর হয়েছে দেখে বেশ্যা ঘরে চলে এল । রামচন্দ্র খানকে সব কথা বলল।

পরদিন রাত্রে বেশ্যা শ্রীহরিদাসের কৃটিরে এসে তাঁকে নমস্থার করে বসল, তথন হরিদাস ঠাকুর বলতে লাগলেন—

> "কালি তুঃখ পাইলা অপরাধ না লইবা মোর। অবশ্য করিমু আমি তোমায় অঙ্গীকার॥ তাবং ই হা বসি, শুন নাম-সংকীর্ত্তন নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন॥"

> > — শ্রীটেঃ চঃ **অন্ত্যঃ** ৩৷১১৯ )

কাল তুমি তৃঃখ পেয়েছ . তেজকা আমার কোন অপরাধ নিও
না। আমি তোমার সঙ্গ অবস্থাই করব . ্য প্যান্ত আমার নাম
সংখ্যা পূর্ণ না হয় সে প্যন্ত বসে বসে নাম-সংকীজন শুন। বেশ্রা
নাম-কীতন শুনতে শুনতে হাদয়ে এক পরম আনন্দ অনুভব
করতে লাগল। রাত্র শেষ হল। কিন্তু সাকুরের নাম শেষ
হল না। সাকুর বললেন—আমি মাসে কোটি নাম গ্রহণ
করবার ব্রত নিয়েছি। ব্রত শেষ হয়ে এল ভেবেছিলাম কিন্তু
সমস্ত রাত্রি জপেও পূর্ণ করতে পারলাম না: মনে হয় কাল
সমাপ্ত হবে। তথন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। বেশ্রা গৃহে
ফিরে এল। পুনঃ সন্ধ্যাকালে সে হরিদাস সাকুরের কুটিরে
এনে বসল এবং নামকীওন শুনতে লাগল।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিনাম শুনতে শুনতে বেশ্যার

মন শুদ্ধ হল। সেও মাঝে মাঝে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলতে লাগল বেশ্যা মনে মনে চিন্তা করতে লাগল—আমি কি মহাপাপ করবার জন্ম এখানে এসেছি। এই মহাভাগবত সাধুর চরণে আমি মহা অপরাধ করতে বসেছি। এই অপরাধ ফলে কত কাল যে আমাকে ঘোরতর নরকে বাস করতে হবে জানি না। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। বেশ্যা অতি নিরেদ-যুক্ত হ'য়ে সজল নয়নে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরণে দণ্ডবং হয়ে পড়ল এবং বহু অনুনয় বিনয় করতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলতে লাগলেন—তৃমি গাত্রোত্থান কর। শ্রীহরি ত্যোমাকে কুপা করবেন। বেশ্যা গাত্রোত্থান করে সজল নয়নে রামচন্দ্র খানের কথা বলল।

> "ঠাকুর কহে—খাঁনের কথা দব আমি জানি । অজ মুর্থ দেই, তারে হঃখ নাহি মানি ।"

—( শ্রীচৈতম্য চরিতামৃত )

আমি রামচন্দ্র খানের কথা সব জানি। আমি সেই দিন
চলে যেতাম। কেবল তোমার জন্ম তিন দিন রইলাম। শ্রীহরিদাসের করুণাময় উক্তি শ্রবণে বেশ্যার হুনয়ন দিয়ে অশ্রুধারা
বইতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর তারপর বললেন—ঘরের সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে দান করে এই কুটিরে এসে বাস কর। নিরস্তর
হরিনাম কর ও তুলসী সেবা কর। তুমি অচিরাং শ্রীকৃষ্ণের
চরণ পাবে: শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথামত বেশ্য। নিজগৃহের জিনিস পত্র সব ব্রাহ্মণকে দান করল। মাথা মুগুন করে একবল্পে সেই কুটিরে বসে হরিনাম এবং তুলসী সেবা করতে লাগল।

> ''তুলসী সেবন করে, চর্বণ, উপবাস : ইচ্ছিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ ॥'

> > —( শ্রীটো টা অস্তাঃ ৩।১৪০ )

শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেশ্মাকে কুপা করে অক্সত্র চলে গেলেন। বেশ্মার পরম শুদ্ধ চরিত্র দেখে সকলে চমৎকুত হলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা গান করতে লাগলেন।

> "প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহাস্তী। বন্ধ বড় বৈষ্ণব তাঁরে দর্শনেতে ধাস্তি॥"

> > — ( শ্রীচৈ: চঃ অস্ত্যঃ ৩।১৪১ )

শ্রীহবিদাস ঠাকুর যেন পরশমণির স্থায় মহাপাপী-তাপীকে সন্থাই উদ্ধার করে পরম বৈষ্ণব করেন:

শ্রীহরিদাস ঠাকুর এক সময় সপ্তথ্যাম চাঁদপুরে এসে হিরণ্য ও গোবর্জন মজুমদারদের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচাধ্যের নিকট রইলেন। মজুমদারদের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস এই সময় শ্রীবলরাম আচাধ্যের গৃহে রোজ অধ্যয়ন করবার জন্ম আসতেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দর্শন পেতেন ও তাঁর মুখে হরিকথা শুনতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে মজুমদারদের আমন্ত্রণে তাঁদের সভাগৃহে আসতেন এবং হরিকথা বলতেন। কোন

সময় মজুমদারের জমিদারী-সেরেস্তার পশ্র ও রাজকর-বাহক পেরাদা গোপাল চক্রবন্তী শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মুক্তি সম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বললেন. নামাভাসেই মুক্তি হয়। পূর্ণ নামোদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি লাভ হয়। এ কথা শুনে গোপাল চক্রবন্তী কুদ্ধ হয়ে বলল—কোটি জন্মে ভপস্থা করেও যোগী যে মুক্তি পায় না, নামাভাসেই সেই মুক্তি হয় ? এ-সমস্ত ভাবুকের সিদ্ধান্ত। পাপমতি গোপাল শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে উপহাস করতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সভা ভ্যাগ করে চলে গেলেন। মজুমদার মহাশয় গোপাল চক্রবন্তীকে ধিক্কার দিয়ে সভা থেকে বের করে দিলেন। তাকে তাঁদের শ্বহে আসতে নিষেধ—করলেন। মহৎ চরণে অপরাধের ফলে গোপাল চক্রবন্তীর সর্ববাঙ্গে গলিত কুষ্ট হল মহৎ চরণে অপরাধের ফলে পারাধের ফল হাতে হাতে পেল।

শ্রীহরিদাস কথন নবদ্বীপে কথন শান্তিপুরে ভক্তগণের নিকট
যাতায়াত করতেন। ভক্তগণ হরিদাসকে পেলে পরম আনন্দ
লাভ করতেন। যেদিন শ্রীগৌরস্থন্দর ফাল্কন পূর্ণিমার চল্র
গ্রহণ সন্ধ্যাকালে মিশ্রগৃহে অবতীর্ণ হলেন, সেইদিন তিনি
শ্রীঅদৈত আচাষ্য প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে অবস্থান করছিলেন।
অকস্মাৎ শ্রীহরিধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত দেখে অমুমানে বৃথতে
পারলেন, শ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন।

"সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, ভ্রমার-কীর্ত্তন-বঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥

"জ্বাং আনন্দময়, দেখি, মনে সবিস্মন্ধ, ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস। তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন প্রসন্ধ, দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস॥"

—( শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১৩৷১০১ )

ভক্তের কাছে ভগবান্ কোন লীলা গোপন করতে পারেন না। অদৈত আচার্যা ও হরিদাস ঠাকুর সব কিছু ব্বাতে পারলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে নাঝে নবদ্বীপ নগরে ভক্তগৃহে অবস্থান পূর্বক শ্রীগোরস্থন্দরের বাল্যলীলা, পৌগগু-লীলা, কৈশোর-লীলাদি দর্শন করতেন। অত্যপর যখন মহাপ্রভু যোবন-লীলায় হরি-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, তখন হরিদাস ঠাকুর নিয়তই নবদ্বীপ মায়াপুরে অবস্থানপূর্বক প্রেমরস আম্বাদন করতে লাগলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-লীলা করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান করলেন এবং তার পূর্ব্ব চরিত সকল বলতে লাগলেন। হরিদাস! যবনগণ যখন তোমাকে নগরে নগরে প্রহার করতে আরম্ভ করেছিল, তখনই আমি তাদের স্থদশন অস্তে ধ্বংস করতাম। কিন্তু তুমি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলে, তাই কিছুই করতে পারিনি $\hat{y}$ 

''তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল : মোর চক্র ভোমা লাগি, হইল বিফল i''

—( শ্রীচৈ: ভা: মধ্য: ২০।৪২ )

ভপবান্ শ্রীগোরস্থনর এই সমস্ত কথা বলে' বললেন—

''তোহার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ।

এই তার চিহ্ন আছে নাহি মিছা কঙা।''

— ( চৈত্রস্থ ভাগবত )

আমি মিথ্যা বলছি না। এই দেখ, এখনও তার চিহ্ন আছে এই বলে মহাপ্রভু নিজ পুষ্ঠে মারণের চিহ্ন দেখালেন। হরিদাস সাকুর মহাপ্রভুর এই করুণ লীলা দেখে তখনই প্রেমে মূর্চ্চিত হয়ে পড়লেন। তারপর স্তাতি করে' বলতে লাগলেন।

> "বাপ বিশ্বস্তর প্রাভু জগতের নাথ। পাতকীরে কর কৃপা পড়িল ভোমাত॥ নিপ্ত্রণ অধম সর্ব জাতি বহিস্কৃত। মুক্রি কি বলিব প্রাভু ভোমার চরিত॥'' —( শ্রীচৈ: ভা: মধ্য: ২০০৮)

্মহাপ্রভুর যাবতীয় নদীয়া-লীলাতে শ্রীহরিদাস প্রায়

ভার সঙ্গে ছিলেন। তারপর যথন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা করে পুরীধামে যান, তখন শ্রীহরিদাস প্রভুর সঙ্গে তথায় যান এবং স্থায়ী ভাবে বাস করেন। মহাপ্রভ প্রতিদিন শ্রীজগন্নাথ দেবের মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করবার পর ঐহরিদাস সন্নিধানে আসতেন এবং তাঁকে জগন্নাথের শীতল ভোগ প্রসাদ প্রদান করতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে. মহাপ্রভু নামাচাধ্য আখ্যা দেন। বৃন্দাবনধাম হতে শ্রীরূপ-দনাতন পুরীধামে এলে, তাঁরা জ্রীহরিদাসের সঙ্গে থাকতেন। শ্রীহরিদাস দূর হতে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করে প্রণাম করতেন। মর্যাদা রক্ষা করে শ্রীমন্দির সন্নিধানে যেতেন না। মহামায়া-দেবী ঐীহরিদাসের কাছ থেকে। হরিনাম মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। জ্রীহরিদাস ঠাকুর অভি বুদ্ধ হলেও তিন লক্ষ হরিনাম নিয়মিত প্রতিদিন করতেন। অতঃপর ঐাহরিদাস ঠাকুরের অন্তিম সময় এসেছে জানতে পেরে শ্রীগোরস্থন্দর সপার্যদ তাঁর সন্নিধানে উপস্থিত হলেন এবং ভক্তগণ সঙ্গে মহাসংকীর্ত্তন নুত্য করতে লাগলেন। জ্রীহরিদাস ঠাকুর ভক্তগণকে বন্দনা করে মহাপ্রভুকে সামনে বসালেন।

> শ্বরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা। নিজ্জ-নেত্র—ছুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা॥

'ঞ্জীকৃষ্ণচৈত্র্যপ্রভূ' বলেন বার বার।

প্রভূমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার ।।
'গ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত' শব্দ করিতে উচ্চারণ ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রমণ ॥"

—৷ জ্রাটে: চঃ অন্ত একাদশ ).

শ্রীহরিদাস মহাপ্রভুর নাম নিতে নিতে অন্তর্ধান হলেন।
মহাযোগেশ্বর প্রতিম শ্রীহরিদাসের অপ্রকটলীলা দেখে ভক্তগণ
হরি কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করে প্রেমানন্দে মহানুতাগীত করতে
লাগলেন। তারপর মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অপ্রাকৃত দেহ
কোলে নিয়ে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং ভক্তগণের কাছে
তাঁর মহিমা বর্ণন করতে লাগলেন মতঃপর সমুদ্রতটে নিয়ে
মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁর সমাধি দিলেন। অবশেষে শ্রীজগন্নাথদেবের
মন্দিরে এসে প্রসাদ ভিক্ষা করে তাঁর নিয়াণ-মহোৎসব
সম্পাদন করলেন। ভগবান স্বয়ং এইরাপে ভক্তের মর্যাদা
জগতে স্থাপন করলেন।

হরিদাস আছিলা পৃথিবীর 'শিরোমণি'। তাঁহা বিনা রত্নশূতা হইল মেদিনী॥ 'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিবনি। এত বলি, মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥ সবে গায়,—"জয় জয় জয় হরিদাস। নামের মহিমা যেহ করিলা প্রকাশ॥" তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।। হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা॥ এই ত কহিলুঁ, হরিদাসের বিজয়। ষাহার শ্রবণে ক্ষে দৃঢ়ভক্তি হয়॥
---( শ্রীচৈ: চ: অন্তালালা একাদশ পরিচেচ্চ)

## **এ**দীতাঠাকুরাণী

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী শ্রীশচীদেবীর স্থায় নিত্য পৃজ্ঞা জগন্মাতা। পৌরস্থন্দরের প্রতি বাৎসল্য প্রেমে তিনি সর্ব্বদা বিহবল থাকতেন এক শ্রীশচী জগন্নাথ মিশ্রের সত্পদেষ্টা ছিলেন।

শ্রীমং কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় শ্রীগৌরস্থন্দরের আবির্ভাব প্রসঙ্গে সীভা ঠাকুরাণীর বড় মধুর বর্ণনা দিয়েছেন।

অবৈত আচার্য্য ভার্য্য জগৎ পৃক্তিতা আর্য্যা

নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।

আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা গেল উপহার লঞা

দেখিতে বালক শিরোমণি।।

—( ঞ্জীচৈঃ চঃ আদিঃ ১৩।১১১ )

পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই গ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহোদন্ত্র শাস্তিপুরে অহৈত আচার্য্যের নিকট লোক প্রেরণ করলেন। সে লোকমুখে অপূর্ব্ব পুত্র জন্ম-বার্তা পেয়ে শ্রী**অক্টেভ আচার্ত্ত** আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সকল গঙ্গাম্মান এবং বহু নৃত্য গীত করবার পর সহধর্মিনী সীভা ঠাকুরাণীকে ভাড়াভাড়ি নবদীপ মায়াপুরে প্রেরণ কর**লেন**।

শ্রীসীতা ঠাকুবাণী যোগমায়া ভগবতী পৌর্ণমাসীর অবতার। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসবের সময় নন্দপুহে উপস্থিত থেকে ইনি নন্দ যশোদাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

পতিদেবের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীসীতা ঠাকুরাণী দোলার
চড়ে ভৃত্যগণসহ মায়াপুরে মিশ্রগৃহে শুভাগমন করলেন।
বহু সম্মানের সহিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সঙ্গে লইল ৰহু ভার শচীগৃহে হৈল উপনীতঃ দেখিয়া বালক ঠাম সাক্ষাৎ গোক, ল কান

বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত।

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী জগন্নাথ মিশ্র গৃহে এসে নবজাত শিশু দর্শন করতে লাগলেন। দেখলেন সাক্ষাৎ গোকুলের সেই কৃষ্ণে, বর্ণটি কেবল ভিন্ন। তার বর্ণ ইন্দ্র নীলমণির ক্যায়। এর বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের স্থায়।

সর্ব্ধ অঙ্গ স্থানির্মাণ. স্থবর্ণ প্রতিমা ভান
সর্ব্ধ অঙ্গ স্থালক্ষণময়।
বালকের দিব্য জ্যোতি দেখি পাইল বহু প্রীতি
বাংসলাতে জবিল হৃদয়।

শ্রীসাঁত। ঠাক রাণার ফ্রদয় শিশুটিকে দর্শন করে বাৎসল্য ক্রামে গলে গেল। বাম হাতে বালকের শিরে ধান্য ছুর্বা। দিয়ে আশীর্কাদ করে বললেন ছুই ভাই চিরজাবী হুও।

হুৰ্বা ধাক্স দিল শীধে কৈল বহু আশীষে

চিরজীবী হও হুই ভাই।

ভাকিনী শাঁখিনী হৈছে, শক্কা উপজিল চিডে

ভবে নাম থুইল নিমাই।

—( ब्रोटिड हः चाः ১১/১১१ )

এরপ বাংসদ্য রসাবেশে ধাতা তুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করবার পর শ্রীসীতা ঠাকুরাণী নাম করণ করবেন ভাবলেন। কিন্তু কেন বাংসলা রস সাগরে একেবারে ডুবে ডাকিণী শাঁখিণী প্রভৃতির ভয়ে নামটি রাখলেন 'শ্রীনিমাই'। শুদ্ধ বাংসলা প্রীতির কাছে অমিত ঐশ্বয় বাব্য প্রভৃতি হার সানে। এ প্রীতিতে ভগবান বড় তুষ্ট হন।

করেক দিন মায়াপুরে থেকে, শ্রীসাতা ঠাকুরাণী শচা দেবাকে
পুছ পালন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। পরে শান্তিপুরে
নিজগৃহে কিরে এলেন। পুত্র জন্মোৎসবে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ৬ শচাদেবা পরম পুজ্যা শ্রীসাতা ঠাকুরাণীকে মূল্যবান নব বস্ত্রাদি দিয়ে বন্ত সংকার করেছিলেন।

শ্রীঅবৈত আচার্য্য প্রভুর মায়াপুরেও একটী বাসভবন ছিল। তথায়ও ভিনি মাঝে মাঝে বাস করতেন এবং শ্রীবাসাদি ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা আলাপে সুখে কাল কাটাভেন। শ্রীগৌরস্করের আনির্ভাবের পর ভক্তগণের ও জ্বগরাথ মিশ্রের বিশেষ অমুরোধে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সীতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় মায়াপুরে বাস করতে লাগলেন।

শ্রীশটা দেবীর অতিশয় পৃজ্যপাত্রী ছিলেন শ্রীসীতা ঠাকুরাণী।
শটা ও সীতা ঠাকুরাণী ষেন একপ্রাণ ছিলেন। সীতা ঠাকুরাণী
রোজ তাঁদের গৃহে আসতেন এবং শিশু গৌরস্থলরকে
লালন পালন বিষয়ে উপদেশ দান করতেন। মিশ্র গৃহে
দিব্য শিশু ভক্তগণের নয়ন মনের আনন্দ বর্জন করতে
করতে চম্দ্রকলার স্থায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে লাগলেন।

কয়েক বছর পরে জগয়াথ মিশ্রের বড় পুত্র—'শ্রীবিশ্বরূপ' হঠাৎ সয়্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করলেন। শচী ও জগয়াথ মিশ্র শোকে বড় কাতর হয়ে পড়লেন এবং শিশু গৌরস্থলরও আত্বিয়োগ ব্যথা অমুভব করেন। সে সময় অদৈত আচার্য্য ও সীতা ঠাকৢরাণী তাঁদের বিশেষ ভাবে প্রবোধ দান করতেন এবং শিশুকে রক্ষা করতেন। শ্রীবাস পশুতের পদ্মী মালিনী দেবীও সব সময় বালককে স্নেহে লালন পালন করতেন। তিনি ও শচীদেবী একাত্মা বিশিষ্টা ছিলেন।

গ্রীগৌরস্থন্দর শৈশব লীলার পর ক্রমে কৈশোর লীলা এবং যৌবন লীলা করলেন। পরে গয়া ধামে গমন করলেন এবং স্বরূপ প্রকট করলেন। সেখান থেকে ফিরে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণকে নিয়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করবার সময় অদ্বৈত আচার্য্য সাতা ঠাকুরাণীকে নিয়ে শাস্তিপুর থেকে মায়াপুরে আগমন করলেন এবং সর্ব্ব প্রথমে গৌরস্থন্দরের পাদপদ্ম-যুগল পূজা করলেন।

অতঃপর গৌরস্থন্দর নবদ্বীপের কার্তন-বিলাস লীলা সমাপ্ত করে জ্বীবোদ্ধার ইচ্ছায় সন্ত্যাস গ্রহণপূর্বক বুন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। তা শুনে সীতা ঠাকুরাণী চারদিন শচীদেবীর স্থায় নিদারুণ বিরহ বেদনায় পীড়িত হয়ে মৃতপ্রায় ভূতলে পড়ে রইলেন। ভক্তবংসল গৌরস্থন্দর এঁদের প্রীতিবন্ধনে বন্দী হযে আর বুন্দাবনে যেতে পারলেন না। শান্তিপুরে ফিরে এলেন। সীতা ঠাকুরাণীর ও অদ্বৈত আচার্যের প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। চারদিন উপবাসের পর গৌরস্থন্দর সীতা-ঠাকুরাণীর হাতে রান্ধা-করা দ্রব্য ভোজন করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেও মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মাঝে মাঝে শান্তিপুরে অবৈতগৃহে আগমন করে অষ্টপ্রহর জ্রীকৃষ্ণনাম-লীলা সংকীর্তন মহোৎসব অমুষ্ঠান করতেন। তার এক স্থন্দর বর্ণন দিয়েছেন পদকতা জ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর।

একদিন পহঁ হাসি, অদৈত মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদৈত বসিয়া রক্তে,
মহোংসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে আসি, সীতাঠাকুরাণী হাসি,
কহিলেন মধুর বচন।

ভা' শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে,
কহে কিছু শচীর-নন্দন ॥
শুন ঠাকুরাণী সীভা, বৈষ্ণব আনিয়া এখা,
আমন্ত্রণ করিয়া যভনে।
যেবা গায় যেবা বায়, আমন্ত্রণ করি ভায়,
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে ॥
এভ বলি গোরা রায়, আজা দিল দবাকার,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।

খোল করভাল লৈয়া. সংগ্রুক চন্দন দিয়া, '
পূর্ণ ঘট করহ স্থাপনে।

আরোপণ কর কলা, তাহে বান্ধ ফুলমালা কীর্তানমণ্ডলী কুত্হলে।

মাল্য চন্দন গুয়া, স্থ মধু দধি দিয়া, খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥

শুনি মহাপ্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল ষধা, নানা উপহার গন্ধ বাসে।

দবে হরি হরি বলে. খোল মঙ্গল করে,

পরমেশ্বর দাস রসে ভাসে॥

—( শ্রীপদকল্পতরু )

নদীরার প্রাণধন সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন পুরীধামে অবস্থান করতে লাগলেন, অদ্বৈত আচার্য্য সীতাঠাকুরাণী ও পুত্র অচ্যুতানন্দ বছর বছর তথায় যেতেন। যাবার সময় সীতাঠাকুরাণী পৌরস্থনদরের প্রিক্স খাছাত্রব্য সকল তৈরী করে নিতেন এবং গৌরস্থন্দারকে গৃহে।
নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন।

মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ । ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥

—( ঐ্রীচৈঃ চঃ অন্তঃ ১০।১৩৪ )

ভাঁদের প্রেমে বাঁধা মহাপ্রভু মন্ত্রমুদ্ধের স্থায় এসে ভোজন করতেন। দীতাঠাকুরাণী চিরকাল বাংসল্য রসে তাঁকে পুত্রের স্থায় স্নেহ করতেন। শ্রীগৌরস্থান্যও শচীমাতা থেকে অভিন্ন মনে করে দীতাঠাকুরাণীকে ভক্তি করতেন। শ্রীদীতাঠাকুরাণীর পর্তে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল মিশ্র নামে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাও গৌরস্থানরের অমুগত ছিলেন।

শ্রীদীতাঠাকুরাণীর পিতা শ্রীনৃদিংহ ভাহড়ী। দীতাঠাকুরাণীর "শ্রী"নামে একটা ভগিনী ছিলেন।

নুসিংহ ভাছড়ী অতি উল্লাস অন্তরে । ছই কক্সা সম্প্রদান কৈলা অদ্বৈতেরে ॥

. . .

আচার্য্যের ভার্য্যা হুই জগত পূজিতা। সর্ব্বত্র বিদিত নাম 'শ্রী' আর সীতা॥

—( শ্রীভঃ রঃ ১২।১৭৮৫ )

ভথাহি গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তম্ম সাম্প্রতং। সীতাক্রপেণাবতীর্ণা 'ঞ্জী'নায়ী তৎপ্রকাশতঃ॥

#### শ্রীশ্রীগোর-পার্যদ্র-চরিভাবলী

ভগবতী যোগমায়া শ্রীত্মদৈত প্রভুর পদ্মী সীতাদেবী এবং ভংপ্রকাশ 'শ্রী'রূপে সম্প্রতি অবতীর্ণ হলেন।

> জয় শ্রীসীতাঠাকুরাণী কি জয় ! জয় শান্তিপুর নাথ অহৈত আচার্যা কি জয় !

### শ্রীশ্রীদাতানাথের করুণা

## এ এই পুরী

শ্রীমদ্ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতকর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীসৃশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
শ্রাপনে চৈত্রস্থালী স্কন্ধ উপজিল॥

— চৈঃ চঃ আদিঃ ৯ম পরিঃ ১০-১১ শ্লোঃ

শ্রীচৈতন্ম চরিতামতের আদি লীলার নবম পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকের অন্থায়ে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর লিখেছেন—"শ্রীঈশ্বরপুরা কুমারহটে (ই. বি. আর লাইনে হালিসহর ষ্টেশন) বিপ্রকুলে উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয়তম শিষ্য।" জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীঈশ্বর পুরীর আবির্ভাব।

, শ্রীমদ্ ঈশ্বর পুরীপাদ স্বয়ং কিরূপে শ্রীগুরু পাদপদ্মের সেবা ক্করতেন তদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এরূপ লিখেছেন,

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জন॥
নিরস্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অমুক্ষণ॥
তুই হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'।।

#### এতীগোরপার্যদ চরিতাবলী

٥.

সেই হৈতে ঈশ্বপুরী—'প্রেমের সাগর' ।" —( চৈঃ চঃ অন্তঃ ৮ম ২৬-২৯ )

পূবের এক সময় শ্রীঈশ্বরপূরী তীর্থ ভ্রমণ করতে করন্তে নবদীপ পুরে আগমন করেন এবং শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন।

তখন শ্রীগোরসুন্দর অধায়ন স্থাখে অবস্থান পূর্বক জননী শ্রীশচীদেবীর আনন্দ বন্ধন করছেন: শ্রীক্ষমার পুরী ছন্ধবেশে নদীয়া পুরে এলেন।

কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল মহাশয় :
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময় :
ভান বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে :
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদৈত-মন্দিরে :
—( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১শ মধ্যায় )

ষেখানে শ্রীঅদৈত সাচার্যা শ্রীকৃষ্ণ সেবা করছেন সেখানে সাবধানে গিয়ে বসলেন। বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবের কাছে লুকান সম্ভব নয়। শ্রীঅদৈত আচার্য্য বারবার তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করছে লাগলেন: শেষে জিজ্ঞাসা করলেন—বাপ! তুমি কে গ

"বৈষ্ণব সন্ধাসী তুমি হেন লয় মনে :"

শ্রীঈশ্বরপুরী অভিশয় দৈয় ভরে উত্তর প্রদান করলেন —

শৃদ্রাধন :
 দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥

বিপ্র শিরোমণি সন্ন্যাসী প্রবর শ্রীইশ্বরপুরী কত দৈন্য ভরে: উত্তর প্রদান করলেন । দৈন্যই সাধুর ভূষণ ,

শ্রীমৃকুন্দ দত্ত তাঁকে দেখেই ব্ঝতে পেরেছেন ইনি বৈষ্ণব সন্ম্যাসী। তথন শ্রীমৃকুন্দ অতি সুস্বরে একটি শ্রীকৃষ্ণ-লীলা কীর্ত্তন ধরলেন। শ্রীমৃকুন্দের মধুর কণ্ঠধ্বনির কাছে কে স্থির শাকতে পারেন?

> ষেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গাঁতে। পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীতে॥

শ্রীঈশ্বরপুরী প্রেমে চলে পড়লেন ভূমির উপর। নয়নের জলে ধরাতল সিক্ত হ'তে লাগল। বৈষ্ণবগণ দেখে অবাক হলেন। পরে বলতে লাগলেন—এমন কৃষ্ণভক্ত ত কথনও দেখিনি। শ্রীমাইত আচার্য্য অমনি তাঁকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। তারপর সকলে চিনতে পারলেন ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রের প্রিয় শিদ্ধ শ্রীঈশ্বরপুরা। সকলে আনন্দে 'হরি' হরি' ব্যনি করতে লাগলেন।

শ্রীঈশ্বরপুরী নবদীপ নগরে অবস্থান করছেন একাদন দৈবক্রমে পথে শ্রীগৌরস্থন্দরের দঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মহাপ্রভূ পাঠশালা থেকে গৃহে ফিরছেন

> চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভূর শরীর। সিদ্ধ পুরুষের প্রায় পরম সম্ভীর॥

**এট্রস্থরপুরী একদৃষ্টে এটিগোরস্থন্দরের দিকে তাকিরে পরে** 

জিজ্ঞাসা করলেন বিপ্রবর! তোমার নাম কি ? ঘর কোথায় ? ও কি পুঁথি পড়াও ?

মহাপ্রভু দৈক্ত ভরে জ্রীঈশ্বরপুরীকে নমস্কার করলেন। শিশ্বগণ বলতে লাগলেন—এর নাম জ্রীনিমাই পণ্ডিত। ঈশ্বরপুরী বললেন—ভূমি সেই নিমাই পণ্ডিত। পুরী বড় হর্ষিত হলেন। মহাপ্রভু বিনীত ভাবে শির নীচু করে বললেন—জ্রীপাদ, কুপা করে অন্ত আমার ঘরে চলুন। মধ্যাক্তে তথায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন। কত বিনয় ভাবে মধুর বাক্যে আমন্ত্রণ। মন্ত্র মুম্মের ক্যায় জ্রীঈশ্বরপুরী তাঁর গৃহে এলেন। মহাপ্রভু প্রণয় ভরে ফহস্তে পুরার চরণ ধৌত করে দিলেন। জ্রীশচীমাতা তাড়াতাাড় বিবিধ নৈবেল প্রস্তুত করে ভগবানকে নিবেদন করলেন। গ্রহপর সে প্রসাদ জ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে ভোজন করতে দিলেন। প্রসাদ অবশেষ মহাপ্রভু গ্রহণ করলেন।

বিষ্ণু গৃহে ৰসে উভয়ে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা বললেন ৷ উভয়ের মন প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠল ৷

শ্রীঈশ্বরপুরী কয়েক মাস এইরূপে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে রইলেন। মহাপ্রভু নিত্য একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করেতে আসতেন। মাঝে মাঝে তাঁকে স্বীয়গৃহে আমন্ত্রণ করে নিতেন।

তথন শ্রীগদাধর অতি শিশু। শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। পুরীপাদ তাঁকে নিজকৃত 'শ্রীকৃঞ্গলীলামৃত' গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতেন। মহাপ্রভূ রোজ্ব সন্ধ্যাকালে গ্রীঈশ্বরপুরীকে প্রণাম করতে আসেন। একদিন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাপ্রভূকে বলতে লাগলেন—

\* \* \*তুমি পরম পণ্ডিত।

আমি পুঁথি করিয়াছি ক্ষেরে চরিত। দকল বলিবা ;—কোথা থাকে কোন দোষ। ইহাতে আমার বড পরম সম্ভোষ।

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের এ কথা শুনে মহাপ্রভূ **হাস্ত** ক**রতে করতে** বলতে লাগলেন—

> ভক্তবাক্য কুষ্ণের বর্ণন। ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন॥ ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয়। সর্ববাথা কুষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়॥

ভক্ত যে ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করুন না কেন, তাতেই শ্রীহরি প্রীত হন। ভক্তের বাক্যে যে দোষ দেখে শ্রীহরি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। ভগবান কেবল ভাব গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভুর এ কথা শ্রবণে জ্রাস্থরপুরীর ইন্সিয় সমূহে যেন অমৃত সিঞ্চিত হল।

শ্রীঈশ্বরপুরী বুঝতে পারলেন শ্রীনিমাই পণ্ডিত অসাধারণ মহাপুরুষ।

শ্রীপ্রস্থার পুরী কিছুদিন নবদ্বীপ পুরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করে তীর্থ পর্যটনে বের হলেন।

এদিকে শ্রীগৌরস্থন্দর বিভার বিলাস সমাপ্ত করে আত্ম-

প্রকাশ যুগধর্ম নাম প্রেম বিতরণ করবার ইচ্ছা করলেন। প্রথমে পিড় পিণ্ড দানের হলনা করে গয়া ধামে এলেন। সে সমষ্ট্র প্রী গয়া ধামে ছিলেন। মহাপ্রভু সর্বত্র পিণ্ড দানাদি শেষ করে যখন শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড দানের জন্ম এলেন, তখন শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে এবং তার মাহাম্মা শ্রবণ করে প্রেমাবেশে ধরাতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। দৈবযোগে হঠাৎ শ্রীকার পুরা সেখানে এলেন। শ্রীগোরস্থন্দরকে দেখে তিনি অবাক হলেন এবং শ্রীচন্দ্র শেখর আচাধ্যের নিকট সমস্ত কথা অবগত হ'লেন।

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর চৈত্রতা হ'লে সামনে ঈশ্বরপুরী-পাদকে দেখলেন অমনি উঠে তাঁকে দণ্ডবং করলেন।

শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরস্থনরকে দৃঢ় মালিঙ্গন করলেন। তুজনার প্রেমাশ্রুতে তুজনে ভাসতে লাগলেন।

মহাপ্রভ বলতে লাগলেন--

প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার ।

যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার ॥
ভার্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ—যারে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন।।
ভোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ববিদ্ধ পায় বিমোচন।।
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
ভীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল প্রধান।।

মহাপ্রভূ দৈক্তভরে বলতে লাগলেন—আমার সমস্ত ভার্থনি জ্বনা আপনার দর্শন মাত্রই সিদ্ধ হয়েছে। আপনি তার্থ সমূহের পরম তার্থ স্বরপ। আপনার চরণরজঃ তার্থসমূহ প্রার্থনা করে। তে পুরাপাদ, আমি তাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনি আমাকে সংসার সিদ্ধ থেকে পার করুন ও শ্রীকৃষ্ণ-পাদ্ধ-পাদ্ধার অমৃত রস পান করান।

সংসার সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্শিলাম তোমারে।।
কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত রস পান।
আমারে করাও ভূমি—এই চাহি দান।।

মহাপ্রভুর এই উক্তি শ্রবণ করে শ্রীঈশ্বরপুরাপাদ বলতে লাগলেন—

⇒ \* **শুন্**ইপ**শু**তি।

ভূমি যে ঈশ্বর অংশ জানিকু নিশ্চিত।।

আমি তোমার পাণ্ডিত্য ও চরিত্র দেখেই বুঝতে পেরেছি ভূমি ঈশ্বরের অংশে অবতীর্ণ। আমি আজ শুভ স্বপ্ন দেখেছিলাম —তার ফল হাতে হাতে পেলাম। পণ্ডিত ! সত্য করে বলছি ভোমাকে দর্শন করে আমি পরম আনন্দ লাভ করেছি। আমি যখন ভোমাকে নবন্ধীপপুরে দেখেছি তখন থেকে আমার চিন্ত কেবল ভোমার চিন্তা ছাড়া যেন অন্য চিন্তা করতে চায় না। আমি সত্য করে বলছি, ভোমার দর্শনে আমি কৃষ্ণ দর্শন স্থাপ পাচিছ ।

মহাপ্রভূ এদব কথা শুনে নম্র শিরে বন্দনা করলেন এবং হাস্ত করতে করতে বললেন—আমার পরম সৌভাগ্য।

অস্ত একদিন মহাপ্রভু বিনীত ভাবে গ্রীপুরীপাদের নিকট বললেন আমাকে কৃপা করে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করুন। মন্ত্র দীক্ষার অভাবে আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পুরীপাদ মহাপ্রভুর কথা প্রবণ করে অতিশয় আনন্দিত হয়ে বলতে লাগলেন—

> পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা। প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ববথা।।

—( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৭ অঃ ১০ প্লোক )

🕮 ঈশ্বরপুরী এীগৌরস্থন্দরকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন।

একদিন শ্রীঈশ্বরপুরী দিপ্রহরে মহাপ্রভুর বাসস্থলে এলেন।
মহাপ্রভু তাঁকে দর্শন করে আনন্দে ভাসতে লাগলেন। দণ্ডবং
প্রভৃতি করে মধ্যাক্ত করবার জন্ম প্রোথনা জানালেন। পুরী বললেন
—তোমার হস্তের অন্ধ ভোজন করা পরম সৌভাগ্যের কথা।

মহাপ্রভূ স্বহস্তে রন্ধন করে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে বহু যত্ন করে ভোজন করালেন। ভোজনানন্তর পুরীপাদের শ্রীক্ষকে চন্দন লেপন করলেন এবং পুষ্প মাল্যাদি প্রদান করলেন।

স্বয়ং ভগবান জ্রীগোরস্থন্দর জগতে জ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা পরিচর্য্যা ধর্ম শিক্ষা প্রদান করলেন। মহতের পরিচর্য্যা ছাড়া কখনও কৃষ্ণপ্রেমভক্তি পাওয়া যায় না। জ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম সেবাই ভক্তির দার। পৌরস্থন্দর পর। থেকে ফেরবার পথে কুমারহটে শ্রীঈশরপুরীর জন্মস্থানে এসে প্রেম ভরে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।
মহাপ্রভুর নরনজলে ভূমি সিক্ত হল। পরিশেষে গুরু-পাদপদ্মের
জন্মস্থানের ধূলা উড়নীতে বেঁধে নিয়ে নবদীপ অভিমুখে চললেন।
বললেন এ ধূলা আমার প্রাণ স্বরূপ।

অতঃপর শ্রীগোরস্থলর সন্নাস গ্রহণ করলেন ও জননীর সাদেশে শ্রীপুরী ধামে অবস্থান করতে লাগলেন। এ সমর শ্রীঈশ্বরপুরীও অন্তর্ধান লীলা করলেন। অপ্রকট কালে শ্রীঈশ্বর পুরী নিজ সেবক শ্রীগোবিন্দ ও কাশীশ্বর পণ্ডিতকে মহাপ্রভূব নিকট যাওয়ার জন্ম আদেশ দিলেন।

মাধবেন্দ্র পুরীবর শিশ্ববর শ্রীঈশ্বর নিত্যানন্দ শ্রীঅদৈত বিভূ। ঈশ্বরপুরীকে ধন্স করিলেন শ্রীচৈতক্ত জ্বগদ্গুরু শ্রীগৌর মহাপ্রভূ॥

## ্ৰাশ্ৰীপুণ্ডরীক বিজানিধি

্ শ্রীগৌরস্বন্দর পুগুরীককে ক'প ডাক্ডেন। বি<mark>গানিধি</mark> মহাশয় প্রেমনিধি বা আচাযানিধি নানেও পরিচিত ছিলেন। জীমদ কবিকর্ণপুর তাঁকে বৃষভাত রাজা বলভেন। "বৃষভানু-তহাখ্যাতঃ পুরা যে ব্রজনগুলে। অধুনা পুঞ্জীকাক্ষো বিভানিধি ফ্রাশয়ঃ॥ (গৌরগণোদেশ দাপিক) ৫৮ সংখ্যা। পুরেব ব্রদ্ধমণ্ডলে হিনি ব্যভান রাজ। ছিলেন অধুনা তিনি শ্রীপুণ্ডরীক বিলানিধি মহাশয়। তিনি শ্রীমাধবেল পুরীপালের শিশু ছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে গুরু পদে বরণ করেছিলেন। তার পিতার নাম বানেশ্বর (মতান্তরে শুক্লাম্বর) ব্রহ্মচারী ও মাতার নাম—গঙ্গাদেবী। তার পত্নীর নাম রত্নাৰতী। তার পিতা নারেন্দ্র শ্রেণীৰ ব্রাহ্মণ ছিলেন। চট্টগ্রাম সহরের ছয়ক্রেশে উভবে হাট হাজারি থানার একক্রোশ পূর্বের মেখলা গ্রামে তাঁর শ্রীপাট ছিল ৷ বিস্তানিধি মহাশয়ের ভজন মন্দিরটি অধুনা নিত'ত জার্ণ অবস্থা প্রাপ্ত ত্যেছে।

শ্রীমন্ বুন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিয় বিশেষ বিবরণ দিয়েছেন—

চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত। প্রম-স্বধর্ম সর্ব্ব-লোক-অপেশ্কিত॥ কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অঞ্চ-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর॥
গঙ্গাস্থান না করেন স্পর্শভ্য়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে॥
গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার।।
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্বথা।।
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন ভান।
দেবার্চন-পূর্বে করে গঙ্গাজল পান।।

—( শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।২৩-২৮ )

ভগবান্ শ্রীগৌরস্থলর নবছাপে মহাভাব প্রকাশ: ক'রে বিজানিধি নাম নিয়ে ক্রেন্দন করেছিলেন—

নৃত্য করি, উঠিয়া বসিলা গৌর-রায়।
'পুগুরীক বাপ' বলি কান্দে উভরায়।।
পুগুরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে।।
হেন চৈতত্তের প্রিয়পাত্র বিচ্ঠানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌরনিধি।।

—( ঐ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭৷১২-১৪ )

শ্রীবিভানিধি মহাশয় বিষয়ীর মত অবস্থান করতেন। শ্রীনবদ্বীপ নগরেও তাঁর এক বসত বাটী ছিল। শ্রীমুকুন্দ বেজ প্রথা তাঁর দেশের লোক ছিলেন। তিনি নবদ্বীপ মায়াপুরে একে:
শ্রীমুকুন্দ তাঁকে কার্ডন শুনাতেন। একবার শ্রীমুকুন্দ গদাধর
পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে পুগুরীক বিচ্চানিধির বাটাতে এসেছিলেন।
পদাধর পণ্ডিত বিচ্চানিধিকে প্রনাম করলেন। বিচ্চানিধি
মহাশয় তাঁকে বসতে বললেন। বিচ্চানিধি মহাশয় মুকুন্দের নিকট
গদাধর পণ্ডিতের পরিচয় পেলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত দেখতে
পেলেন বিচ্চানিধি মহাশয় বাহতঃ রাজপুত্রের স্থায়। তাঁর
মূল্যবান্ খাট। তাতে দিব্য শ্রা। ও পট্ট নেতের বালিশ, উপরে
দিব্যচন্দ্রাতপ। পাশে জলের ঝারি ও তামুলসজ্জিত পিতলের,
বাটা। আলবাটীর সন্মুখে বিশাল আয়না। ছই পাশে ছইজন
শ্রুতা ময়ুরের পাখা নিয়ে ব্যক্তন করছে। ললাটে চন্দনের উর্জ্বপুণ্ড,
তার মধ্যে ফাগ্রবিন্দু শোভা পাচ্ছে। এসব দেখে;গদাধর পণ্ডিতের
সংশয় হল। তিনি মনে মনে বললেন—

"ভাল ত বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেষ। দিবাভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ।। শুনিয়া ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে। আছিল যে ভক্তি, সেহ গেল দরশনে।।

—( চৈ: ভা: ৭৷৬৯-৭• )

সদাধর পণ্ডিত শিশুকাল থেকেই বৈরাগ্যশীল। শ্রীমৃক্তুম্ব বুবাতে পারলেন পদাধরের মনে কোন সংশয় হয়েছে। তর্বন সক্তুন্দ ভাগবতের এক শ্লোক স্থারে গাইতে লাগলেন ধাতে পর স্বরূপ প্রকাশ পায়।
বিভানিত্তি অহো বকী যং স্তনকালকুটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্ৰুচিতাং তভোচকুং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।

--- ( ভাঃ ভা২।২৩ )

পুতনা লোকবালন্ধী রাক্ষসী ক্ষরিরাশনা। জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্তাপ সদগতিম ॥

-- ( ভাঃ ১০**।৬।৩৫** )

ভক্তিযোগের এই বর্ণন শ্রবণ করে বিচ্চানিধি মহাশয় প্রেমে পাগলপ্রায় হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥
অক্র, কম্প, স্বেদ, মৃচ্ছ্র্য, পুলক, হুদ্ধার।
এককালে হৈল সবার অবতার ॥
'বোল, বোল, বলি' মহা লাগিল গজ্জিতে।

স্থির হইতে না পারিলা পড়িলা ভূমিতে।

---( শ্রীটেঃ ভাঃ ৭।৭৯-৮১ )

ভূতলে প'ড়ে বিছানিধি মহাশয় উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দন করতে করতে বললেন—মোর প্রাণের ঠাকুর কোথায় গেল ? কোথায় কৃষ্ণ ? হায় ! আমি বঞ্চিত হ'লাম । তাঁর নয়নের ক্রেল ধরণী সিক্ত হতে লাগল । কি মহাকম্প এক এক বার হৈছিল। দশজন সেবকও ধ'রে রাখতে পারছিলেন না।

বিত্তানিধির অত্যম্ভূত কৃষ্ণ-ভক্তি প্রেম-বিকার সকল দর্শন ক'রে শ্রীগদাধর পণ্ডিত বিশ্বয়ান্বিত হলেন। তিনি বললেন—

"হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ॥"
গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দকে বলতে লাগলেন—
"মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধুকায়।
দেখাইলে ভক্ত বিজ্ঞানিধি ভট্টাচাৰ্যা॥
এমত বৈঞ্চব কিবা আছে ত্ৰিভূবনে।
ত্ৰিলোক পবিত্ৰ হয় ভক্তি-দুৱুশ্নে॥"

—( ত্রীঃ চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।৯৭-৯৮)

গদাধর পণ্ডিত বললেন,—মুকুন্দ! আমি যখন এঁর কাছে অপরাধ করেছি তখন এঁর পেকে মন্ত্রদীক্ষা নেব । মুকুন্দ বললেন—বেশ ত. ভাল কথা। অতঃপর মুকুন্দ বিচ্যানিধির কাছে গদাধর পণ্ডিত সম্বন্ধে সমস্ত কথা বললেন। গদাধরের কথা শুনে বিচ্যানিধি পরম সুখী হলেন। তারপর শুক্র-পক্ষের দানশীর দিন বিচ্যানিধি গদাধর পশুতকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।

একদিন শ্রীপুগুরীক বিচ্চানিধি মহাশয় রাত্রে অলক্ষিতে শ্রীগৌরস্থলরের কাছে এলেন এবং আনন্দে প্রভুর চরণতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন—হে, কৃষ্ণ। হে বাপ। আমি অপরাধী। আমায় আর কত তঃখ দিবে ছু তুমি সমস্ত জগতকে উদ্ধার করলে, কেবল আমায় বাদ দিলে। গৌরস্থলর তৎক্ষণাৎ বিচ্চানিধিকে কোলে তুলে নিলেন। এবার

ভক্তগণ বিজ্ঞানিধিকে চিন্তে পারলেন ৷ গৌরস্থলর বিজ্ঞানিধিকে বলতে লাগলেন—

"মাজি কৃষ্ণ বাস্থা-সিদ্ধি করিলা আমার। আজ পাইলাম সন-মনোরথ-পার। \* \* \*

নিজা হৈছে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে।"

— দ্রীটের ভার মধ্যর ৭।১৩৮, ১৪৩)

ভক্তপণ আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। অতঃপর বিভানিধি মহাশয় অদৈতাদি ভক্তগণের চরণ বন্দনা করলেন। বিভানিধির সঙ্গে সমস্ত ভক্তের মিলন হল।

মহাপাপী জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করে মহাপ্রভু যখন ভক্তসঙ্গে গঙ্গাতে জলকেলি করছিলেন তথন তথায় বিজ্ঞানিধিও ছিলেন। প্রভুৱ নদীয়া সংকীতন বিলাসের সময় বিজ্ঞানিধি প্রধান সহচর ছিলেন। নহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন পুরীধামে অবস্থান করতেন, প্রতিবংসর গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে পুগুরীক বিজ্ঞানিধি মহাশয়ও পুরীধানে যেতেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর চন্দন যাত্রার সময় নরেন্দ্র সরোবরে ভক্তসঙ্গে জলকেলি কালে বিজ্ঞানিধি মহাশয় স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে জলকেলি করতেন।

"তুই স্থা—বিত্যানিধি, স্বর্গপদামোদর। হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর॥" —( শ্রীচৈঃ ভাঃ অস্তঃ ৮:১২৪) একদিন পুরীধামে শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বললের আমার ইন্টমন্ত্র স্পূর্ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে না। মনে হয় মন্ত্রাটি কারও কাছে প্রকাশ করেছি। মহাপ্রভু বললেন—তোমার গুরু বিচ্চানিধি তিনি অল্পকালের মধ্যে এখানে আসবেন। এ সম্বন্ধে তখন তুমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে। ঠিক এমন সময় বিচ্চানিধি মহাশয় পুরী ধামে এসে হাজির। তাঁকে পেয়ে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ইচ্ছাং পূর্ণ হল। বিচ্চানিধি মহাশয়ের থাকবার স্থান হল সমুদ্রতীরে ব্যমেশ্বরে। তিনি স্বরূপ-দামোদর প্রভুর বড় প্রিয় মিত্র ছিলেন। ছইজনে সর্ব্বদা ইন্টগোষ্ঠী করতেন এবং জগলাথ দর্শন করতেন।

এমন সময় শ্রীক্ষেত্রে ওড়ন ষষ্ঠী পর্ব-যাত্রা আরম্ভ হল।
জগন্নাথ নববস্ত্রাদি ধারণ করছিলেন। ভগবানের নববস্ত্র হল—
মাণ্ডুয়া বস্ত্র। নাণ্ডুয়া বস্ত্র অশুচি হলেও ভগবানের ইচ্ছানুযায়া
তাঁর সেবকগণ তাঁকে এ বস্ত্র পরিয়ে থাকেন। এইদিন নব
মাণ্ডুয়া বস্ত্র ধারণ লীলা উৎসবটি খুব জাঁকজমকের সঙ্গে হচ্ছিল।
শ্রীগৌরস্থানর ভক্তগণসহ বস্ত্রধারণ লীলা দর্শন করছিলেন, জগন্নাখদেব শুক্র-পীত-নীল রঙের বিবিধ পট্টবস্ত্র ধারণ করে পুষ্প মাল্যাদি
দারা স্মাজ্জিত হচ্ছিলেন। কত রকমের বাজনা যাত্রাকালে
বাদিত হচ্ছিল। কিছু রাত পর্যন্ত মহাপ্রভু এ যাত্রা কৌতুক
আনন্দ-চিন্তে দর্শন করলেন। তারপর ভক্তসঙ্গে নিজ স্থানে বিজ্ঞার
করলেন। এমন সময় তুই বন্ধু স্বরূপ দামোদর প্রভু ও বিল্যানিধি
মহাশয় বিবিধ নর্মালাপ করতে করতে মাণ্ডুয়া বস্ত্রের কথা ভুললেন।

মাণ্ডুরা বস্ত্র ঈশ্বর পরেন, এতে সন্দেহযুক্ত হয়ে বিচ্চানিধি মহাশয় স্বরূপদামোদর প্রভুকে বল্তে লাগলেন—এদেশে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রভৃত বিচার আছে। তথাপি ঈশ্বর অপবিত্র পাণ্ডুয়া বস্ত্র ধারণ করেন কেন গ

স্বরূপদামোদর প্রভু বললেন—ইহাই বোধ হয় এদেশের আচার: দেশাচার যদি হয়, ইথে দোষ কি 🕆 ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে রাজা নিষেধ করতেন ৷ বিচ্চানিধি ব**ললেন—ঈশ্বর** স্বতন্ত্র। যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন। কিন্তু সেবক পাণ্ডাগণ সৈ অপবিত্র মাণ্ড্রা বস্ত্র ধারণ করে কেন ? মাণ্ডুরা বস্ত্র এত অপবিত্র যে স্পর্শ করলেও হাত ধুতে হয়। রাজপাত্রগণ অবুধ, এর বিচার করেন না। রাজাও দেখি এই দিন মাণ্ড্য়া বস্ত্র শিরে ধারণ করেন ৷ স্বরূপদামোদর প্রভু বললেন—ভাই ৷ বোধ হয় ওডনষ্ঠীর দিন এ বস্ত্র সম্বন্ধে কোন দোষ নাই। কারণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম জগন্নাথরূপে অবতীর্ণ ৷ ভজ্জন্ম এথানে বিধি নিষেধের কোন বিচার নাই । বিজ্ঞানিধি মহাশয় বললেন-জগরাথদেব জিশ্বর—সব কিছু ধারণ করতে পারেন। তাই ব'লে কি এগুলাও ব্রহ্ম হ'ল গ এরাও কি বিধি নিষেধের অতীত হল গ এই সব কথা বলে হাস্ত করতে করতে তুই মিত্র নিজ নিজ বাসস্থানে এলেন এবং শয়ন করলেন। অনস্তর বিভানিধি মহাশয় স্বপ্ত দেখলেন যে গ্রীজগন্ধাথ ও বলরাম তুইজনে ক্রোধে অধীর হয়ে বিম্বানিধির হুই গালে হুই চড লাগিয়ে বলতে লাগলেন—

শার জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি
সকল জানিলা তুমি রহি' এই ঠাঞি॥
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন-ভবনে॥
আমি যে করিয়া আছি যাতার নির্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ॥

—(শ্রীটো ভাঃ অন্ত্যঃ ১০,১৩২-১৩৪ )

জ্রীপুণ্ডরীক বিভানিধি ক্রন্দন করতে করতে জ্রীজগন্নাথের জ্রীচরণে মাথা রেখে বলতে লাগলেন—হে নাথ! যেমন অপরাধ করেছিলাম, তেমনি শাস্তি পেলাম। আজ আমার পরম শুভদিন। ভোমার শ্রীহস্ত আমার কপোলে লাগল। জানি না কোন জন্মে কি সুকৃতি করেছিলাম। তাই তোমার হস্ত স্পর্শ অহুভব করলাম : ভগবান শ্রীবিচ্চানিধি প্রতি স্বপ্নে এইরূপ কুপা করে অন্তর্ধান করলেন। বিচ্চানিধি প্রভাতে গাত্রোপান করে দেখলেন আজগন্নাথ ও বলরামের চপেটাঘাতে তার হুই গাল ফুলে গেছে। স্বপ্প-বিবরণ স্মরণ করে তিনি লজ্জিত হলেন। প্রতিদিন স্বরূপদামোদর প্রভু প্রাতে তাঁর নিকট আগমন করতেন একং উভয়ে জগরাথ মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যেতেন : অস্তান্ত দিনের মত এদিনও স্বরূপ দামোদর প্রভু বিজ্ঞানিধির বাসস্থানে এলেন। দেখলেন বিচানিধি তথনও শায়িত আছেন। সেদিন এতক্ষণ পর্যান্ত শ্যাায় থাকবার কারণ জানতে চাইলে বিছানিধি মহাশয় স্বরূপ দামোদর প্রভূকে নিকটে ডেকে রাত্রের অলৌকির্ক স্বপ্ন বিবরণ দিলেন। বিচানিধির মুখে সবকিছু শ্রবণ করে এবং তাঁর তুই গাল কোলা দেখে স্বরপদামোদর প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসতে লগলেন। তিনি বললেন—স্বপ্নে এসে ভগবান কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন এইকথা কথনও শুনি নাই। কিন্তু আরু তা প্রভাক করলাম। আপনার সমান ভাগ্যবান্ ত্রিলোকে কে আছে। সাক্ষাৎ ভগবানের করম্পর্শ লাভ করেছেন। স্বরপদামোদর আনন্দভরে শ্রীবিচ্চানিধি প্রভুর প্রশংসা করলেন। স্বার সম্পদ দেখে যেমন স্বার আনন্দ হয় সেরূপ পুত্রীক বিদ্যানিধির সৌভাগ্য দেখে দামোদর প্রভু নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করতে লাগলেন ভগবান্ শ্রীগোরস্থনরের অতি প্রিরপাত্র ছিলেন বিচ্চানিধি মহাশয়। গৌরস্থনর তাঁকে বাপ ডাকতেন। বিচ্চানিধি প্রভু শ্রীগোরস্থনরের লীলা-সহচর ছিলেন।

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি উল্লেখ করে একং শ্রীবিছ্যানিধি প্রভুর চরণ বন্দনা করে প্রবন্ধ শেষ করছি:

পুণ্ডরীক বিন্তানিধি-চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাঁহারে কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে॥
—(জ্রীটেঃ ভাঃ অস্ক্যঃ ১০১৮১)

# শ্ৰীশ্ৰীভূগৰ্ভ গোস্বামী

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর চরিত সম্বন্ধে যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তেমন তাঁর স্ফুছৎ শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর চরিত সম্বন্ধেও না।

শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ হুইজনে অভিন্ন হৃদয় ছিলেন।
মহাপ্রভুর আদেশে তারা ব্রজধামে বাস করতেন।

শ্রীভূগভ' গোস্বামী শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্ক ছিলেনঃ

শ্রীভূগভ গোস্বামার শিষ্য ছিলেন শ্রীগোবিন্দদেবের প্জারী —শ্রীচৈতক্যদাস, শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস প্রভৃতি।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—শ্রীভূগভ পোস্বামী ও শ্রীল ভাগবত দাস প্রভু একসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস করতেন:

> ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস । যেই ছই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥

> > —( শ্রীচৈতম্য চরিতামৃত আদি ১২৮১ )

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

"ভূগভ ঠকুরস্থাসীং পূর্ব্বাখ্য। প্রেমমঞ্চরী।"

মহাশয় —( গ্রীগোর গণোদ্দেশ দীপিকা )

যিনি ব্রদ্ধে প্রেমমঞ্জরী ছিলেন গৌর-লালায় তিনি ভূগর্ভ ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীল ভূগভ গোস্বামী কাত্তিক শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন ব্রজধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীভূগভ গোস্বামী অভিন্নাত্মরূপে ব্রদ্ধে বাস করতেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণন করেছেন—

ভূগভেতি স্নেহ থৈছে জ্বগতে প্রচার। লোকনাথ সহ দেহ ভিন্নমাত্র তাঁর॥

—( ভক্তি রত্মাকর ১ম তরঙ্গ )

বৃন্দাবন ধামে সর্বপ্রথমে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন জ্ঞীল লোকনাথ গোস্বামী ও জ্ঞীল ভূগর্ভ গোস্বামী।

রূপান্থগবর ঞ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গোস্বামিদের সঙ্গে শ্রীভূগভ গোস্বামীর এ ভাবে শ্বরণ করেছেন—

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ। ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পদ না ভঞ্জিন্থ তিল আধ,

না বৃঝিতু রাগের **সম্বন্ধ** ॥

স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, ভূগভ<sup>°</sup>, ঞ্রীজীব লোকনাথ।

ইহা সবার পাদপদ্ম না সেবিমু তিল আধ আর কিসে পুরিবেক সাধ। ্রেক্সফদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ,
যেহোঁ কৈল চৈতন্ম চরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥
সে সব ভকত সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর হুংখের কথা জনম গোঙান্ম রুখা

ধিক ধিক নরোত্তম দাস।

### <u> প্রীক্রীকেনাথ প্রোক্রামী</u>

শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসস্পংসমন্বিতম্। পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথ প্রভুং ভঙ্কে॥

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের ঐকান্তিক সেবাসম্পত্তি বিশিষ্ট শ্রীপদ্মনাভ-তনয় শ্রীল লোকনাথ প্রভুকে আমি ভঙ্কনা করি।

যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে, তার পূর্বে কাচনা-প্ড়োর শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য পত্নী শ্রীসীতা দেবীর সঙ্গে বাস করতেন। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে যশোহর ষ্টেশন থেকে মোটরে সোনাখালি হ'য়ে খেজ্রা, এবং খেজুরা থেকে তালখড়ি যাওয়া যায়।

শ্রীপদনাত ভট্টাচার্যা শ্রীক্ষতি আচার্য্যের বড় প্রিয় ও অনুগত ছিলেন। শ্রীপদনাত ও শ্রীসীতা দেবীর গৃহে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী আবিভূতি হন। শ্রীলোকনাথের ছোট ভাইয়ের নাম শ্রীপ্রগল্ভ ভট্টাচার্য। শ্রীপ্রগল্ভ ভট্টাচার্য্যের বংশধর অস্তাপি তালথড়ি গ্রামে বসবাস করছেন।

শৈশবকাল থেকে শ্রীলোকনাথ সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। পিতামাতা ও গৃহত্যাগ করে তিনি নবদ্বীপ শ্রীমায়া-পুরে শ্রীগোরস্থলরের শ্রীচরণ দর্শনের জন্ম উপস্থিত হন। শ্রীগোরস্থলর শ্রীলোকনাথকে প্রণয়ভরে আলিঙ্গন করে শীদ্র শ্রীরন্দাবনধামে থেতে আদেশ করেন। কিন্তু শ্রীলোকনাঞ্চ অনুমানে বুঝতে পারলেন মহাপ্রভু তৃই তিন দিনের মধ্যে সূহ ত্যাগ করবেন: তাই তিনি বড় কাতর হ'য়ে পড়লেন।

মহাপ্রভু শ্রীলোকনাথের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে অনেক প্রবোধ দিলেন এক বললেন---শ্রীরন্দাবন ধামেই তাঁদের পুনর্মিলন হ'বে।

এ সম্বন্ধে শ্রীল নরহরি চক্রবত্তী ঠাকুর ভক্তি-রত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে লিখেছেন—

> "কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভূপদে প্রণমিল । অন্তর্য্যামী প্রভূ লোকনাথে আলিঙ্গিয়া। করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া। লোকনাথ প্রভূপদে আত্ম-সমর্পিল। প্রভূগণে প্রণমিয়া গমন করিল॥"

শ্রীল লোকনাথ আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন না। বিরহ-বিধুর হয়ে তীর্থ-ভ্রমণ করতে লাগলেন।

> তৃ:খী হৈয়া কৈল বহু তীর্থ-পর্য্যটন। কতদিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন॥

কিছুদিন তীর্থ-পর্যাটন করে লোকনাথ বৃন্দাবনে গেলেন।

এদিকে ভগবান শ্রীগৌরস্থলর সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক শ্রীনীলাচলে এলেন। কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করে জীবোদ্ধারমানসে দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগলেন। মহাপ্রভূর দক্ষিণে যাত্রার কথা শুনে শ্রীলোকনাথও দক্ষিণ-তীর্থ ভ্রমণে বৃহ্নির্মিত হ'লেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করে বৃন্দাবনে এলেন । একথা শুনে শ্রীলোকনাথ প্রভুও শীন্ত্র বৃন্দাবনে গেলেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভু রন্দাবন হয়ে প্রয়াগ-ধামে গেলেন। শ্রীল লোকনাথপ্রভু মহাপ্রভুর দর্শন পেলেন না, তাই তিনি বড় বিষণ্ণ হলেন। ঠিক করলেন পরদিন প্রভাতে প্রয়াগ-ধাম অভিমুখে যাত্রা করবেন।

> "স্বপ্নে প্রভূ প্রবোধি রাখিলা বৃন্দাবনে । লোকনাথ প্রভূ আজ্ঞা লঙ্গিতে নারিল । অজ্ঞাত রূপেতে ব্রজ্বনে বাস কৈল ॥"

> > —( ভক্তি রত্মাকর ১ম তরঞ্চ )

মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে শ্রীলোকনাথ প্রভূকে প্রবোধ দিয়ে বুন্দাবনে থাকতে আদেশ করলেন:

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অজ্ঞাত ভাবে ব্রব্ধে বাদ করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়ন্তন—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীভূগর্ভ প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর মিলন হল।

পরস্পরের প্রতি তাঁদের কি অভূত স্নেহ! সকলে যেন অভিনামা ছিলেন।

গোস্বামিগণের মধ্যে শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামী অভি প্রবীণ। তিনি সব সময় প্রেমে বিহবল থাকতেন। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীলোকনাথ গোস্বামীকে বন্দনা করেছেন— রন্দাবন্ প্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দ পদাঞ্ছিতান্। শ্রীমংকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম॥

শ্রীবন্দাবনপ্রির শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীপাদপদাশ্রিত শ্রীমং কাশীরর ও শ্রীমং লোকনাথ ও শ্রীমদ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে আর্মি বন্দনা করি।

বৃন্দাংনের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থলী সকল দুর্শন করে লোকনাথ গোস্বামী আনন্দে ভ্রমণ করতেন। ছত্র বনের পাশে 'উমরাও' নামক গ্রামে কিশোরা-কুণ্ড-ভীরে কিছুদিন বাস করেন। শ্রীবিগ্রহ সেবা করবার তাঁর বড় ইচ্ছা হয়। অন্তব্যামী প্রভু তা' জানতে পেরে স্বয়ং একটি বিগ্রহ তাঁর করে অপণ করে বললেন একে তুনি পূজা কর! এ বিগ্রহের নাম 'রাধাবিনোদ'। বিগ্রহ-দাতা অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্ধান হ'লেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। তিনি খুব চিন্ডা করতে লাগলেন।

শ্রীল লোকনাথকে একপ চিন্তা মগ্ন দেখে শ্রীরাধাবিনোদ হ'স্ত করে বলতে লাগলেন—আমাকে কে আনবে এখানে ! আমি স্বয়ং এসেছি। আমি এ উমরাও গ্রামের বনে থাকি। এই যে কিশোরীকৃণ্ড দেখছ, তা আমার বাসকান। তুমি শীঘ্র আমায় কিছু ভোজন করতে দাও।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর আনন্দের সামা রইল না। প্রেম-নীরে ভাসতে ভাসতে তথনই কিছু নৈবেজ তৈরী করে ঠাকুরের ভোগ লাগালেন। তারপর পুষ্প-শয্যা করে ঠাকুরকে। শয়ন করান্সেন।

পল্লবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ।
মনের আনন্দে কৈল পাদ-সম্বাহন॥
তমুমনঃ প্রাণ প্রভূপদে সমর্পিলা।
সে রূপ-মাধ্য্যায়ত পানে মগ্ন হৈলা॥
—( ভক্তি রত্নাকর ১ম তর্জ )

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অনিকেত ছিলেন। গ্রামবাসী গোপগণ তাঁর ভজন কুটির তৈরী করে দিতে চাহিলেও তিনি তাতে রাজি হ'তেন না। শ্রীরাধাবিনোদের থাকবার জন্ম একটী ঝালি তৈরী করেন, সেটা সব সময় কণ্ঠদেশে ঝালিয়ে রাখতেন। শ্রীরাধাবিনোদ তাঁর কণ্ঠমণি-স্বরূপ ছিলেন। ঝালিটিই মন্দির স্বরূপ। তাঁর আচরণে চরম বৈরাগ্যের পরিচয় পাওয়া যেত। গোস্বামিগণ অনেক যত্ন করে তাঁকে সঙ্গে রাখতেন।

শ্রীমহাপ্রভুর পরমপ্রিয় লোকনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করা বড কঠিন। যখন মহাপ্রভু ও তাঁর প্রিয় শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাদি অদর্শন-লীলা আবিষ্কার করলেন, তখন শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর বিরহ যাতনা অসহনীয় হল। তখন তিনি একমাত্র মহাপ্রভুর ইচ্চায় যেন প্রকট ছিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী শ্রীনরোত্তম দাসকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন। তাঁর অন্ত কোন শিশ্রের উল্লেখ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রীনরোত্তম দাস যেভাবে গুরু শ্রীলোকনার্থ গোম্বামীর সেবা করতেন তা' অবর্ণনীয়। রাত্রি প্রভাতের আবের শ্রীগুরু দেবের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে রাখতেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী দীর্ঘ বর্ষ পর্যন্ত খদির-বনে (খ্যুরা গ্রামে) ভজন করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। এন্থানে শ্রীযুগল-কুণ্ড নামে একটি দীঘি আছে। তারই তীরে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর সমাধি।

কথিত আছে ঐকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, ঐতিচতক্ষ্য চরিতামৃত রচনা করবার সংকল্প নিয়ে ঐলি লোকনাথ গোস্বামীর নিকট আশীর্কাদ, অনুমতি ও উপকরণাদি প্রার্থনা করঙ্গে ঐলি লোকনাথ গোস্বামী নিজ নাম বা চরিতাদি সম্বন্ধে কিছু বর্ণন করতে নিষেধ করেন। ঐশিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামিপাদের আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, এ ভয়ে ঐশিক্ষ্ণদাস কবিরাজ ঐতিচতক্য চরিতাম্যতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী ভিথিতে ঐশিলাকনাথ গোস্বামী নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন।

জ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় জ্রীগুরু-পাদপদ্ধে এ প্রার্থনা.
করেছেন—

"হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পদদক্ষে।
কুপাদৃষ্টো চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্চা সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণ ভৃষ্ণ।
হৈথায় চৈতক্স মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।

### শ্ৰীশ্ৰীলোকনাথ গোদামী

মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কুপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাই॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্রি দিনে।
নরোক্তম বাঞ্চা পূর্ণ নহে তুয়া বিনা॥"

## শ্ৰীশ্ৰীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত ছিলেন শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্ক। পিতার নাম শ্রীবাস্থদেব ভট্টাচার্য্য। তাঁরো কাঞ্চিলাল কাছুবংশোদ্ধ, ভ বাংস্থ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁদের রাজ-উপাধি চৌধুরী।

শ্রীরামপুর ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে চাডরা প্রামে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীগোঁরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিশ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

( শ্রীচৈতক্স চরিতামৃত আদি লীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ৬৬ শ্লোক অমুভাষ্য : )

স্বাধনপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীখর ।
শ্রীগোবিন্দ নাম ভাঁর প্রিয় অন্তচর ।
ভাঁর সিদ্ধি-কালে দোহে ভাঁর আজ্ঞা পাঞা ।
নীলাচলে প্রভৃত্থানে মিলিল আসিয়া ।
শুরুর সম্বন্ধে মান্ত কৈল ছহাকারে ।
ভাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোহারে ।
অঙ্গসেবা গোবিন্দের দিলেন ঈশ্বর ।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ॥
অপরশ্বায় গোসাঞি মন্থ্য-গহরে ।
মন্থ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে ॥
—(টৈঃ চঃ আদি ১০/১৩৮-১৪২ )

বন্ধারী শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দ— তু'জন শ্রীর্নার.
পুরীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অন্তর্ধান কালে ঈশ্বরপুরী তু'জনকে
শ্রীচৈতক্ত-গোসাঞির সেবা করবার আদেশ দিয়ে যান। শ্রীঈশ্বর
পুরী অপ্রকট হ'লে তু'জন নীলাচলে মহাপ্রভুর সন্নিধানে আগমন
করেন। শুক্রর প্রিয় শিষ্য ছিলেন তারা: তাই সম্মানার্হ।
তথাপি শ্রীগুরুর আজ্ঞা জেনে মহাপ্রভু তাঁদের সেবা গ্রহণ
কর্মলেন। শ্রীগোবিন্দের উপর পড়ল মহাপ্রভুর অঙ্গ-সেবার
ভার। শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের উপর পড়ল শ্রীজগন্নাথ দর্শন-কালে
লোকের ভিড় ঠেলে সাবধানে মহাপ্রভুকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত খুব বলবান ছিলেন শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

পুরা বৃন্দাবনে চেটে। স্থিতে ভূঙ্কার ভঙ্গুরে:। খ্রীকাশীশ্বর গোবিন্দো তৌ জাতৌ প্রভূ সেবকৌ।।
—( শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা)

পূর্বের ব্রজে যাঁরা ভূঙ্গার ও ভঙ্গুর নামে গ্রীক্ষেরে চেট দেবক (জল আনয়নকারী সেবক) ছিলেন, অধুনা ভাঁরা কাশীশ্বর ও গোবিন্দ নামে মহাপ্রভুর সেবক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

জ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত পুরীধামে মহাপ্রভুর সঙ্গে বহুকাল অবস্থান করেছিলেন। কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণের মধ্যে তিনি প্রসাদ বিতরণ করতেন।

চাতরা গ্রামে তাঁর সেবিত যে বিগ্রহণণ আছেন তাঁদের

পরবর্ত্তী সেবক হন—শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী। তিনি শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতৃবংশীয়। পূর্বেনয় সের চালের ভোগ হ'ত। বর্ত্তমানে ভোগের কোন ভাল ব্যবস্থা নাই।

কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোসাঞি। তিনি শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রেষ্ঠ সেবক ছিলেন।

শ্রীরপগোস্থামী বন্দাবনে শ্রীগোরিন্দদেবের সেবা প্রবর্তম করেছিলেন—শুনে স্থা হয়ে মহাপ্রভু পুরার থেকে শ্রীকাশীশ্বর পশুতকে শীল্প বন্দাবন থাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু শ্রীকাশীশ্বর শ্রীগোরস্থলরকে ত্যাগ ক'রে যেতে চাইলেন না। স্পন্ত্র্য্যামী শ্রীগোরস্থলর তথন একটা স্ব-রূপ শ্রীবিগ্রহ তাঁকে দিলেন ও সেবিগ্রহের সঙ্গে ভোজন করলেন, তথন কাশীশ্বরের বিশ্বাস হল। এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবন্তী ঠাকুর বর্ণন করছেন—

কাশীশ্বর কহে প্রভু তোনারে ছাড়িতে বিদরে হৃদয়, যে উচিত কর ইথে॥ কাশীশ্বর হৃদয় বৃঝিয়া গৌরহরি। দিলেন নিজ স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি। প্রভু সে বিগ্রহদহ অন্নাদি ভূঞ্জিল। দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল॥ গৌর-গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা। তারে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা॥ শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া। করেন অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥

—(ভ: রঃ ২্যু ভর্ক )

মহাপ্রভু বললেন এ বিগ্রহের নাম হবে গৌর-গোবিন্দ। কাশীখর পণ্ডিত বিগ্রহ নিয়ে বুন্দাবন গেলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-দেবের দক্ষিণ পাশে সে বিগ্রহ স্থাপন করে প্রেমভরে সেবা করতে লাগলেন।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর মহিমা অনস্থ ও অপার। তাঁর তিরোভাব তিথি উৎসব আশ্বিন পূর্ণিমার শ্রীরাধা গোবিন্দের মহারাস মহোৎসবের দিন।

# শ্রীশ্রীধর ঠাকুর

জয় জয় জ্রীধরঠাকুর দয়াময়। ব্যর কলা মূলা খায় গৌরাঙ্গরায়॥

শ্রীধরঠাকুর শ্রীমায়াপুর গ্রামের শেষ সাঁমায় বাস করতেন।
তিনি বংসামান্ত কলা-মূলা বিক্রি করে জীবনযাপন করতেন।
রাজভার উচ্চৈঃশরে হরিনাম করতেন। ভক্তি বহিমুখি পাঁমণ্ড
হিন্দুপন তা সইতে পারত না। অকথা ভাষায় ভাঁকে নানাপ্রকার
গালি দিত—

মহাচাষ্য-বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে। ক্ষুধার ব্যা**কুল হঞা** রাত্রি জাগি-মরে॥

—( চেঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৷১৪৮ )

চাষা বেটার ভাতে পেট ভরে না। ক্ষ্ধার জ্বালায় রাজ্রে
চিংকার করে পাষভিগণ এরপ অনেক কথা বলত; কিন্তু ঞ্রীধর
কারও কথায় কর্ণপাত করতেন না। আনন্দে নিজের কাজ করে
ষেতেন। বামন পুকুরের বাজারে ছিল তাঁর দোকান। তিনি
খ্ব সভ্যবাদী লোক ছিলেন। এক কথায় বেচা-কেনা করতেন।
নিরস্তর শ্রীনাম শ্বরণ করতেন। বেশী কথা বলতে ভাল বাসতেন
না। খরিদ্ধারেরা যথার্থ দাম রেখে কলা-মূলাদি নিয়ে যেতেন।
খোড় কলা-মূলা বিক্রি করে শ্রীধর যে পয়সা পেতেন, তার

আর্দ্ধেক দিয়ে শ্রীগঙ্গাদেবীর পূজার ফুল মিষ্টি প্রভৃতি খরিদ করতেন, আর অর্দ্ধেকে তাঁর সংসার নির্বাহ হ'ত :

কোন কোন দিন জননীর আদেশে কলা-মূলা-শাক প্রভৃতি কিনতে জ্রীগোরস্থন্দর বাজারে যেতেন . তিনি জ্রীধরের দোকান থেকে জিনিস কিনতেন ৷ মহাপ্রভু জ্রীগোরস্থন্দর কোন কোন দিন বড বহস্য করতেন ৷

শ্রীধর এক দরে বিক্রি করতেন। শ্রীগৌরস্থন্দর তার অর্থাক দাম বলতেন। শ্রীধর উঠে শ্রীগৌরস্থনরের হাত থেকে কলাটি মূলাটি কেডে নেবার চেষ্টা করতেন। গৌরস্থনর ছেড়ে দিতেন না। পরিশেষে স্থইজনের মধ্যে জিনিসটা নিয়ে টানাটানি হ'ত। ভামাসা দেখবার জন্ম অনেক লোক জড় হ'ত।

একদিন মহাপ্রভূ একটা মোচা নিয়ে দর ক্যাক্ষি করাছলেন শ্রীধরের সঙ্গে শ্রীধর মোচাটী কেড়ে নিতে চাইলে মহাপ্রভূ বললেন—

প্রভূ—"কেনে ভাই শ্রীধর তপস্থী।
মনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি॥
মামার হাতের দ্রবা লহ বে কাড়িয়া।
এতদিন কে আমি, না জানিস্ ইহা॥"

যে গঙ্গা পৃত্তহ ভূমি, আমি ভার পিতা। সতা সত্য ভোমারে কহিল এই কথা॥

—( চেঃ ভাঃ মধ্য ৯:১৭৩ )

শ্রীধর ! তোমার একি ব্যবহার ? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে।
আমার হাত থেকে তুমি জিনিস কেড়ে নিচ্ছ ? তুমি একজন
তপ্রস্কী। তোমার ত অনেক প্রসা-কড়ি আছে। আমায় কিছু
দিলে ক্ষতি কি ? শ্রীধর ! এতদিন তুমি কি জান না আমি কে ?
তুমি প্রতিদিন যে গঙ্গার পূজা কর, আমি তাঁর পিতা

কর্ণে হস্ত দেই, গ্রীধর 'বিষ্ণু,' 'বিষ্ণু' বলে

উদ্ধত দেখিয়ে তারে দেই পাত খোলে।

—( চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।১৮৭ )

প্রভুর-কথা শুনে শ্রীধর 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' বলে কান্দে প্লাঙ্গুল দিলেন। ভাবলেন শিশু পাগল হয়েছে। শ্রীধর শ্রীগৌরস্থন্দরকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন—

মদনমোহনরপ গৌরাঙ্গস্থলর।
ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধমনোহর॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুস্তল।
প্রকৃতি, নয়ন—তুই পরম চঞ্চল॥
শুক্র যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
স্ক্রেরপে অনস্ত যে-হেন কলেবরে॥
অধরে তামূল হাসে, শ্রীধরে চাহিয়া।
আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া॥

—( চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৬৯-১৭২ )

কি অপূর্বে মদনমোহন রূপ। ললাটে উর্দ্ধপুঞ্ তিলক, শারিধানে ত্রিকচ্ছ বসন, শিরে কৃঞ্চিত কেশদাম, গলদেশে শুভ্র ষজ্ঞোপবীত ও নয়ন যুগলের স্বযমা বর্ণন করা যায় না। অধর ভাষুল রাগে বঞ্জিত।

এভাবে তুইজনের মধ্যে যখন কথোপকথন হচ্ছিল তখন শ্রীগৌরস্থন্দর মোচাটি ভূমিতে রেখে দিয়েছিলেন হাস্ত করন্তে করতে তিনি আবার মোচাটি হাতে নিলেন।

শ্রীধর বললেন—শুন ঠাকুর! আমি তোমার কুকুর, তুমি আমায় ক্ষমা কর, মূল্য দিতে হ'বে না। তুমি এমনি নিয়ে যাও।

মহাপ্রভূ বললেন—শ্রীধর ! তুমি বড় চতুর লোক। তোমার কলা বেচা অনেক অর্থ আছে।

ঠাকুর এ বাজারে আর কি দোকান নাই 🝷

মনেক দোকান আছে, তাতে আমার কি ; ভূমি আমার যোগানদার, তোমাকে ছাডব কেন ;

ঠাকুর, বেশ কথা, ভোমার পায়ে পড়ি। ভোমার কাছে সামি পরাজিভ আজ থেকে বিনা কড়িতে তোমায় জিনিস দিব।

যত খারাপ জিনিস তাই দিবে ত ? ব্রাহ্মণ ঠাকুর! খারাপ জিনিস দিব কেন ? আচ্ছা ভাল, ভাল, তাই হউক।

কিছুক্ষণ এভাবে কলহ করে মহাপ্রভূ চল্লেন। জীধর তাকিয়ে রইলেন। এ শিশু একদিন কোন অতিমুক্ত পুরুষ হ'বেন। কি মধুময় ভাষা! কিরূপ চাহনি! এত চঞ্চল ভ করলেও মনে কোন হথে হয় না। বাজারে আর কোথাও যায়। না। শুধু আমার কাছে আদে। আমার কত ভাগ্য।

শ্রীগৌরস্থন্দর প্রতিদিন শ্রীধরের থোড় মোচার তরকারী তাঁর কলার খোলায় ভোজন করতেন।

> ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়। কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি' না চায়।

> > —( চে: ভা: ৯।১৮৫ )

ভগবান ভক্তের দ্রবা কেড়ে কেড়ে খান, অভক্তের কোটি দ্রব্যের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না।

শ্রীগৌরস্থন্দর প্রতিদিন শিষ্যগণসহ নগর ভ্রমণ করতেন। একদিন ভ্রমণ কর্তে কর্তে শ্রীধরের ঘরে এলেন। শ্রীধর তাঁকে ভালভাবে চিনতেন। তাঁর সঙ্গে প্রভূত্ব'চার দণ্ড পরিহাসাদি না করে ছাডলেন না।

শ্রীধর শ্রীগৌরস্থন্দরকে বসবার আসন দিলেন ৷ শ্রীগৌরস্থন্দর বসে বলতে লাগলেন—

শ্রীধর ! তুমি সারাদিন 'হরি 'হরি কর ও লক্ষী-নারায়ণের পূজা কর, কিন্তু তোমার অন্ধ-বস্তুর এত ছঃখ কেন গ্

ঠাকুর! উপবাস ভ'করি না। ছোট হউক, বড় **হউক** কাপড় ভ'পরি।

শ্রীধর! বস্ত্রত' পরিধান কর, কিন্তু দেখছি দশ জায়গায় সেলাই রয়েছে। ঘরে আছ, কিন্তু ঘরের ছাউনিতে ত' খড় নাই। দেখ, এ নবদ্বীপে চণ্ডী-দূর্গার পূজা করে লোক কত সুখে আছে। ঠাকুর ! ভূমি ঠিক বলেছ। কিন্তু দিন সকলের সমান যাছেত।

> রত্ন থরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে। পাক্ষগণ থাকে, দেখ, বুক্ষের উপরে॥ কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়। সবে নিজ-কর্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥

> > —( চৈঃ ভাঃ আদি ১২/১৮৯-১৯০ )

শ্রীধর! তোমার অনেক ধন আছে। তুমি লুকিয়ে রেখেছ। আমি জগতে প্রচার করব। দেখি তুমি কেমন লোককে বঞ্চনা কর।

ঠাকুর! তুমি এখন ঘরে যাও। তোমার সঙ্গে আমি হন্দ্র করতে চাই না।

শ্রীধর ! ভূমি আমায় কি দিবে দাও। ্ভামার থেকে কিছু না নিয়ে কেমনে যাই ?

পশুত। আমি গরীব মানুষ। থোড় কলা বেচে খাই। ইপথ তোমায় দেওয়ার মত কিছু ত' দেখছি না।

শ্রীধর! তোমার যে পোতা ধন আছে, এখন তা থাকুক। বর্ত্তমানে বিনা দামে থোড়, কলা ও মোচা ত' দাও!

শ্রীধর চিন্তা করতে লাগলেন—এ-বিপ্রশিশু ত' পাগল মনে হয়। বেনী কিছু বললে মারতেও পারে। ব্রাহ্মণের ছেলে মারলেও কিছু করতে পারব না। আবার রোজ বিনা প্যসায়

দিতেও পারি না । তবে সে যে ছলে-বলে নেয় না, সেও আমার ভাগা।

ঠাকুর! ভোমাকে পয়সা-কড়ি দিতে হবে না, এ খোড় কলা মোচা নিয়ে যাও। আমার সঙ্গে আর ঝগড়া কর না।

শ্রীধর । ভালয় ভালয় দিলে কেইবা ঝগড়া করে ? তবে ভাল জ্বিনিস দিও। বামনকে কানা গরু দান কর না।

কতক্ষণ শ্রীধরের সঙ্গে এরপ বাক্যালাপ করে শ্রীগৌরস্থন্দর শিশ্বগণসহ গৃহাভিমুখে ফিরে যেতে উন্তত হলেন। এমন সময় পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীধর, তৃমি আমায় কি মর্নে কর তা' বললেই আমি চলে যাব।

তুমি ব্রাক্ষ**ে**র ছেলে। বিষ্ণুর অংশ।

শ্রীধর ! তুমি আমায় জানতে পারলে না। আমি গোপ। তোমার যে গঙ্গার মহিমা, তাও আমার কারণে।

পণ্ডিত! তোমার গঙ্গারও ভয় হয় না। লোকের ষভ বয়স হয়, তত শান্ত দান্ত হয়। তোমার যত বয়স হচ্ছে ততই চঞ্চলতা বাড়ছে। এখন ঘরে যাও। আমার সঙ্গে আরু কলহ কর না।

শ্রীধরের কথা শুনে শ্রীগৌরস্থন্দর হাস্ত করতে করতে গৃহা-ভিমুখে চললেন।

ভগবান যতক্ষণ নিজের পরিচয় না দেন, ততক্ষণ কেছ তাঁকে জানতে পারে না।

গ্রীগৌরস্থন্দর কিছুদিন বিভার বিলাস করলেন। তারপর

পয়াধামে গেলেন। সেখান থেকে দিব্যভাব প্রকাশ করতে ব্রুতারস্ক করলেন। যথন গৃহে ফিরলেন তখন তাঁর সম্পূর্ণ নজুন ভাব। নিরস্কর ভাবাবেশ। জ্রীবাস অঙ্গনই এ বিলাসের ব্রুতাধান কেন্দ্র হল। দিনের পর দিন কভদিব্য ভাব প্রকট করতে লাগলেন ভা'বর্ণন করা যায় না।

একদিন মহাপ্রভূ প্রীবাস মন্দিরে বিষ্ণু-খট্টার উপর বসে
মহাভাবাবেশে ভক্তগণকে আদেশ করলেন,—প্রীধরকে নিয়ে এস,
সে আমার স্বরূপ দর্শন করক। আমাকে দেখবার, ক্ষম্ম সে কত
সাধন করেছে, কত ত্বংখ সহা করেছে। রাত্রিকালে ভক্তগণ
প্রীধরকে আনতে গেলেন। দূর থেকে ভক্তগণ শুনতে পেলেন
প্রীধর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করছেন।

ভক্তগণ শ্রীধরের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে 'শ্রীধর', 'শ্রীধর' বলে ডাকতে লাগলেন। শ্রীধর এত জােরে হরিনাম করে যাচ্ছিলেন যে ভক্তদের ডাকাডাকি প্রথম শুনতেই পেলেন না। আর কিছুক্ষণ ডাকহাঁক দিবার পর শ্রীধর বাইরে এসে চম্রালাকে ভক্তদের দেখে অবাক হলেন এবং এত রাত্রে কেন এসেছেন জিজ্ঞাসা করলেন। ভক্তগণ বললেন—শ্রীধর ! আর কাল বিলম্ব কর না। প্রভু তোমাকে ডেকেছেন। তোমাকে নেবার জ্ব্সু আমারা এসেছি "শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত। আনন্দে বিহ্বল হই' পড়িলা ভূমিত॥" ( চৈ: ভা: মধ্য: ৯০৯৫৪) প্রভুর নাম শুনে শ্রীধর ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ ধরাধরি করে তাঁকে মহাপ্রভুর কাছে আনলেন। মহাপ্রভু আনন্দ-ভরে বলতে লাগলেন—শ্রীধর ।

প্রেস এস আসাকে দেখবার জন্ম তুমি বছ জন্ম সাধন করেছ। এ
জন্মেও আমার অনেক সেবা করেছ। তোমার শাক, কলা ও
মোচার তরকারী আমি বড প্রীতিতে ভোজন করেছি এবং কলার
খোলায় অন্ন খেয়েছি। শ্রীধর! তুমি কি এ সব ভুলে গেছ 
শ্রীধর! তুমি উঠ—আমার দিব্যরূপ দর্শন কর। এ রূপ
ক্ষতিগণও দর্শন করতে পারেন না। ধীরে ধীরে ভূমি থেকে উঠে
শ্রীধর প্রভুর দিব্যরূপ দেখতে লাগলেন—

তমাল শ্রামল দেখে সেই বিশ্বস্তর ॥ হাতে মোহন বাঁলী দক্ষিণে বলরাম। মহাজ্যোতিশ্বয় সব দেখে বিভাষান ॥ কমলা তাম্বল দেই হাতের উপরে। চতুম্মুখি পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে॥

( চঃ ভাঃ মধাঃ ৯।১৯০-১৯৩ )

শ্রীশ্যামস্থন্দররূপে গৌরস্থন্দরকে দেখে শ্রীধর পুনরায় ধরাতলে প্রেম-মূচ্ছণ প্রাপ্ত হলেন। মহাপ্রাভু শ্রীধরকে স্পর্শ করে তাঁর চৈতন্ত ফিরালেন এবং তাঁকে স্থাতি করতে বললেন।

শ্রীধর বললেন—ঠাকুর! আমি ত কিছুই জানি না।

মহাপ্রভূ বললেন—গ্রীধর! তোমার বাক্যই আমার স্থাতি। আমি বর প্রদান করছি, তোমার জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী অধিষ্ঠান হউক।

শ্রীধর স্তব করতে লাগলেন— জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বস্তর। জয় জয় জয় নবদীপ পুরস্কার॥ জয় জয় অনস্থ ব্রহ্মাণ্ড কোটিনাথ। জয় জয় শচী পুণ্যবতী গর্ভজাত॥ জয় জয় বেদগোপ্য জয় দ্বিজরাজ। যুগে যুগে ধর্ম পাল করি নানা সাজ॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ হা২০০-২০২ )

এভাবে শ্রীধর প্রায় মদ্ধপ্রহর কাল কত স্থাতি করলেন।
প্রাভূ ভাতে স্থা হয়ে বল্লেন—শ্রীধর! তুমি বর গ্রহণ কর।
শ্রীধর বললেন—ঠাকুর! মামি কোন বর চাই না। যদি
বর দাও ত এ বর দাও—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯।২২৪-২২৫ )

শ্রীধর এ বলে উচ্চৈম্বরে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীধরের সে-প্রেমক্রন্দন শুনে বৈষ্ণবগণও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু ঞ্রীধরকে বললেন—গ্রীধর ! জন্মে জন্মে তৃমি আমার দাস। আমি তোমায় অনেক পরীক্ষা করেছি। তোমার আচরণে আমি বড় তৃষ্ট হয়েছি। তোমার সেবা ও প্রেমে তোমার কাছে আমি ঝণী। মহাপ্রভুর এ কথা শুনে, চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণবর্গণ 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠলেন। ধন নাহি জ্বন নাহি নাহিক পাণ্ডিভ্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতক্তের ভৃত্য ॥
কি করিবে বিত্যাধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নিম্মুলা।
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে ভাহা॥

( চৈঃ ভাঃ ১৷২৩৩-২৩৫ )

শচীনন্দন শ্রীগোরহরি নদীয়া নগরে ভক্তগণসহ কতৃ বিচিত্র লীলাবিলাস করতে করতে সমগ্র জীব উদ্ধারের জন্ম সন্মাস লীলাভিনয় করতে ইচ্ছা করলেন।

সন্ন্যাসে যাবার দিন ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভু নগরে নগরে বছ নৃত্য কীর্ত্তন করলেন। সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহে বসে আছেন। ভক্তগণ তথায় সমবেত হতে লাগলেন। আজ প্রভুর কি অপূর্ব্ব দিব্য বেশ। হাসতে হাসতে ভক্তগণকে নিজ কন্তের মাল্য দান করছেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ আনন্দ সাগরে ভাসছেন। গ্রীঅহৈত আচার্য্য এলেন, গ্রীবাস পণ্ডিত এলেন, গ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এলেন এমন সময় গ্রীধর একটি লাউ হাতে করে এলেন এবং প্রভুকে ভেট দিলেন। মহাপ্রভু স্বহস্তে লাউটী নিয়ে হাসতে লাগলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন—গ্রীধরের লাউ না খেয়ে সন্ন্যাসে যাব—তা হতেই পারে না—ভক্তের জিনিস উপেক্ষা করতে পারি না। শ্রীমাতাকে ডেকে বললেন—আই! গ্রীধর কন্ত করে লাউ এনেছে। এ লাউ এখনি শ্রীক্রক্ষের ভোগে লাগাও। এমন সময়

আর একজন ভক্ত হুধ নিয়ে এলেন। শচীমাতা তথনি হুধ লাউ দিয়ে হালুয়া তৈরী করলেন ও ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে প্রীগৌর-স্বন্দরের হাতে এনে দিলেন। সে প্রসাদ গৌরস্বন্দর স্বহস্তে ভক্ত-গণকে থাওয়ায়ে নিজে খেলেন। তিনি প্রীধরকে বললেন—প্রীধর! তোমার জব্য কি আমি না খেয়ে পারি ? প্রীধর! তুমি কি আমার কথা রাখবে ? ঠাকুর! কি কথা বল কেন রাখব না? শ্রীধর! এ ভাবে তুমি রোজ আমার বাড়ী এসে দেখা দিও।

মহাপ্রাভু ভক্তগণের সঙ্গে কত রকমের হাস্থ্য পরিহাস করবার পর্ সকলকে গ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করবার আদেশ করে বিদায় করলেন। অভঃপর তিনি অস্তু-নিশায় সন্ন্যাস গ্রহণের জন্ম যাত্রা করলেন।

সন্ধ্যাস গ্রহণান্তর মহাপ্রভু যখন পুরীতে অবস্থান করতেন তখন গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর দর্শনে গ্রীধর প্রতিবর্ষ যেতেন। জয় গ্রীধর ঠাকুর কী জয়!

#### শ্রীপ্রামানন্দ রায়

রাজা শ্রীপ্রতাপরুত্রের অধীন পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর বিশ্বস্ত শাসন কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীরামানন্দ রায়। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন, শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিত তাঁকে বিশেষ অন্ধুরোধ করেন তিনি যেন শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হন। "তোমার সঙ্গে যোগ্য তেঁহো একজন। পৃথিবী তৈ রিসিক ভক্ত নাহি তার সম॥" ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭।৬৪ ) হে প্রভা । পৃথিবী তলে আপনার সঙ্গ যোগ্য এক গ্রীরামানন্দ রায় ছাড়া আরি কাকেও দেখছি না। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি তার সঙ্গে মিলিত হবেন। তাঁকে বিষয়া শৃদ্র বলে যেন উপেক্ষা না করেন পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরস ছ'টীরই তিনি প্রকৃত অধিকারী তাঁকে সম্ভাবণ করলেই ইহা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ অভিমুখে যাত্রা করে নাম প্রেম বিতরণ করতে করতে এলেন পশ্চিম গোদাবরীর তারে পণ্ডিত সার্বভোমের অন্ধরাধ অন্থায়ী শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিভ হবার ইচ্ছা মহাপ্রভুর মনে সদা জাগছিল:

শ্রীমহাপ্রভু গোদাবরীর মনোহর তটে এক বৃক্ষমূলে বদে আছেন। তাঁর অঙ্গ কান্তিতে চতুদ্দিক যেন আলোকিত হচ্ছিল। এমন সময় অনতিদ্রে রাজপথ দিয়ে স্নান করতে যাচ্ছেন শ্রীরামানন্দ রায়। সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও বিবিধ বাজনা। শ্রীরামানন্দ রায় দূর থেকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দিবা কান্তিযুক্ত সন্ম্যাসীবরকে একদৃষ্টে দর্শন করতে লাগলেন। বৈদিক বিধানে গোদাবরীতে স্নানাদি সেরে, শ্রীরামানন্দ রায় এলেন সন্ম্যাসীর শ্রীচরণ-দর্শনে। দিবা সন্ম্যাসী দর্শনে শ্রীরামানন্দের মনে যে কত ভাবোদয় হচ্ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। মহাপ্রভুও তাঁকে অপলক নেত্রে দেখতে লাগলেন। নয়নে নয়নে হল মিলন। তারপর শ্রীরামানন্দ পালকি থেকে নেমে শ্রীমহাপ্রভুর চরণে

দশুবং করলেন মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করবার জন্ম উদ্থান হলেন; কিন্তু বহিরঙ্গ লোক দেখে ধৈষ্য ধারণ করলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে ভূমি থেকে ভূলে জিজ্ঞাসা করলেন ভূমি রাম রায়ং গাঁ প্রভো! সেই শুজাধম। মহাপ্রভু গাঁচ আলিঙ্গন করলেন। বলালন—আমার এভদুরে আসবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।

হাঁ প্রভা ে এ অধম শুদ্রের প্রতি এত দয়া কেন !
পুরীতে পণ্ডিত সাকভোমের নিকট তোমার মহিমা ভানেছি।
তোমার মত রাসক ভক্ত দিতীয় নাই, সাকভোম বলেছেন।

সার্বভৌম পণ্ডিত আমায় এত কৃপা করলেন কেন । বোধহয় আপনি তাঁকে কৃতর্ক গর্জ থেকে উদ্ধার করে প্রেমরস সুধা
পান করিয়েছেন বাগতঃ তিনি আমাকে দুগা করেন, কিন্তু
অন্তরে স্নেহণীল এ আপনার কুপার নিদর্শন। রামানন্দ রায়
আবার প্রভুর চরণ ধারণ করলেন, প্রভু আলিজন করলেন।
ছজ্জনার ভাবের অর্বধ নাই, উভয়ের অঙ্গে অন্ত সার্বিক বিকার
সমূহ প্রকাশ পেতে লগেল। বৈদিক ব্রাহ্মণগ্র্য অবাক হয়ে চেয়ে
রইলেন। শুদ্র রাজ্যকে স্পর্শ করে এ সন্ত্যাসী এত প্রেম যুক্ত
হয়ে পড়লেন কেন ভ বাগতঃ শ্রীরামানন্দ রায়কে কেহ চিনতে
পারত না। ব্রাহ্মণগ্রের মন জেনে মহাপ্রভু ধৈর্যা ধারণ করলেন।
রামানন্দ রায় বললেন—হে করুণাময় প্রভো! যদি অধ্মকে
কুপা করবার জন্ম আগমন করে থাকেন, আট দশ দিন এখানে
অবস্থান করে এ দীনকে উদ্ধার কর্কন। মহাপ্রভু বললেন—

সার্ব্যভৌম বিশেষ করে তোমার সঙ্গ করবার জন্ম বলেছিলেন।
তোমাকে দেখে আমার যাবতীয় আকাজ্ঞা পূর্ণ হল। এমন সময়
একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভূকে মধ্যাক্ত ভোজনের জন্ম আমন্ত্রণ
জানালেন। মহাপ্রভূ রামানন্দ রায়কে পুনর্ব্বার মিলবার জন্ম
বলে ব্রাহ্মণের গৃহে এলেন।

শ্রীরামানন্দ রায় হলেন শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র। ভবানন্দ পূর্বে পাণ্ডুরাজ ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব। রামানন্দ গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ। ভবানন্দ রায় এ পাঁচ পুত্রকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সমর্পণ করেছিলেন। ভবানন্দ রায়ের পত্নী কুন্তী দেবী ছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু অপরাক্ত স্নানাদি সেরে গোদাবরী তটে সে বৃক্ষমূলে যথন উপবেশন করলেন. শ্রীরামানন্দ রায় এক ভূত্য সঙ্গে
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সন্নিধানে এলেন। রামানন্দ রায় দশুবৎ
করতেই মহাপ্রভু উঠে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন ও ধরে
বসালেন। অনন্তর গুজনে প্রেমানন্দে মন্ত হয়ে কৃষ্ণকথা আলাপ
করতে লাগলেন। মহাপ্রভু প্রশ্ন করতে লাগলেন. শ্রীরামানন্দ
রায় উত্তর দিতে লাগলেন।

শ্রীরামানন্দ রায় সাধ্য তত্ত্বের উত্তরে—প্রথমতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম উল্লেখ করে, পরপর কর্মাপণ, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞানমিশ্রা, জ্ঞানশূন্যা ও শুদ্ধাভক্তির কথা বললেন। মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত কোনটিকেই সাধ্যসার বলে স্বীকার করলেন না। অতঃপর শ্রীরামানন্দ রায় শুদ্ধ কৃষ্ণরতি দাস্থা, সখ্য, বাংসলা ও মধুর রতির কথা বললেন।

মহাপ্রভূ ৰললেন—আরও বল। শ্রীরামানন্দ রায় মধুর রভিতে ব্রজগোপীদের কথা বলে তাঁদের মধ্যে শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর অসাধারণ ভাবের কথা বললেন। তথন মহাপ্রভূ বললেন—ইহা সাধ্যসার। আর কিছু বল,—শ্রীরামানন্দ রায় বলতে লাগলেন—শ্রীরাধাই কৃষ্ণপ্রেম-কল্পভিকাস্বরূপিণী এবং স্থিগণ সে লতার পল্লব পূষ্প পত্রাদি স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ, শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী। রসরাজ ও মহাভাব মিলিত অবতার যিনি ছলপুব্দক আমাকে নাচাচ্ছেন। মহাপ্রভূ উঠে রামানন্দের মুখে হস্ত চাপা দিয়ে আর বলতে নিষেধ করলেন। বললেন যথেষ্ট, আর বলতে হবে না। এ রাত্রির মত কথোপকথন শেষ করে ত্র'জন শর্ম করতে গেলেন।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে পুনঃ শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীমহাপ্রভুর চরণ-প্রান্থে এলেন ও দণ্ডবৎ করলেন। মহাপ্রভু উঠে গাঢ় প্রণয়-সহ আলিঙ্গন করলেন। তারপর কথা আরম্ভ করলেন। মহাপ্রভু প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং রামানন্দ রায় তার উন্থর দিতে লাগলেন।

প্রঃ। বিভামধ্যে কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ ?

উঃ। কৃষ্ণ-ভক্তি বিদ্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রঃ। জীবের কীর্ত্তি কি ?

উঃ। ঐকুষ্ণদাস পদবীই সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্দ্ধি।

প্রঃ। জীবের পরম ধর্ম কি ?

উঃ! শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমই পরম ধর্ম।

#### ১৩৮ শ্রীশ্রীগোর-পার্ম চরিভাবলী

- প্রঃ জীবের সর্বপেক্ষা ত্রংথ কি ? , উঃ । কৃষ্ণ ভক্তের বিরহ তুঃখ।
  - 🗠 🖖 জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত কে 🔈
- ্উঃ কৃষ্ণ-প্রেমিকই মুক্ত শিরোমণি।
- ্র্য গানের মধ্যে কোন্গান ভ্রেষ্ঠ ?
  - উঃ বাধাগোবিন্দের লীলা গান।
  - প্রঃ: জীবের সর্বভ্রেষ্ঠ মঙ্গল কি গ
  - উ: ্ কুঞ্চ ভ;ক্তর সঙ্গ।
  - প্রাঃ একমাত্র স্মর্ণীয় কি গ
  - উঃ। কুষ্ণের নাম, রূপ, গুণাদি।
  - প্রঃ জীবের একমাত্র ধ্যেয় কি গ
  - উ: 🚊রাধারোবিনের পাদপদ্ম।
  - প্রঃ জীবের শ্রেষ্ঠ বাসস্থান কি গ
- . 🕏: : 🗃 কুষ্ণ লীলা ক্ষেত্র।
  - প্রঃ। জীবের শ্রেষ্ঠ প্রবণের বিষয় কি ?
  - উঃ। শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেম লীলা।
  - প্রঃ জীবের একমাত্র কীর্ত্তনীয় কি :
  - উ: <u>শ্রীরাধা গোবিন্দ নাম।</u>
  - প্রান্ত বৃহুক্ত মুমুক্র গতি কি ?
  - উঃ । স্থাবর দেহ ও দেব দেহ।
  - প্রঃ। জানী ও ভক্তের বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ। অরসজ্ঞ কাক জ্ঞান-নিম্ব-ফল খায়, রসজ্ঞ ক্যেকিল (ভক্ত) প্রেমাম্র-মুকুল রস-পান করে।

অতংপর মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে রসরাজ ও মহাভাব মিলিত স্বরূপ দেখালেন। তদ্দর্শনে রামানন্দ রায় মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান পেয়ে বিবিধ স্তব স্তৃতি করতে লাগলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে এ সব রূপের কথা গোপন রাখতে বললেন। মহাপ্রভু বিদায় চাইলেন—রামানন্দ রায় কেঁদে চবণ তলে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন—ভূমি স্বভন্ত স্থার, ভোমার লীলা কে ব্রুতে পারে গ একমাত্র প্রার্থনা দাসের দাস করে প্রিচরণ সেবার স্থযোগ প্রদান কর। মহাপ্রভু বললেন—ভূমি বিষয় তাগে করে নীলাচলে এস, তথায় ত্রজনে নিরন্তর ক্ষান্দ্রখন বিষয় তাগে করে নীলাচলে এস, তথায় ত্রজনে নিরন্তর ক্ষান্দ্রখন বিষয় তাগে করে নীলাচলে এস, তথায় ত্রজনে দিরন্তর ক্ষান্দ্রখন বিষয় হলেন।

মহাপ্রভু তীর্ধ ভ্রমণ করে পুরীতে ফিরে এলেন: এদিকে শ্রীরামানন্দ র'য়ও রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুমতি নিয়ে পুরী চলে এলেন।

শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রধান মিত্র শ্রীম্বরূপ দামোদর প্রভূ।
শ্রীরামানন্দ রায় কৃষ্ণলালা নাটক লিখে, দেবদাসীদের দ্বারা তা শ্রীজ্ঞগন্নাথদেবের সম্মুথে অভিনয় করাতেন। মহাপ্রভূ রামানন্দ সম্বন্ধে বলেছেন যোগীদিগের মন প্রকৃতির মূর্ত্তি দর্শনে বিচলিত হতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ দেবদাসী স্পর্শে রামরায়ের মন টলে না। শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রীম্বরূপ দামোদর প্রভূর অস্তালীলার সাথী। রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান। বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥

—( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৬।৬ )

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর শ্রীরামানন্দ রায় অপ্রকট হন।

হেনকালে প্রভুর অদর্শনের কথা শুনি।
অঙ্গ আছাভিয়া রাজা লুটায় ধরণী॥
শিরে করাঘাত করি হৈল অচেতন।

বাষ বামানন মাত্র বাখিল জীবন ॥

—( ভঃ বঃ ৩i২১৮ )

## শ্ৰীজগদীশ পণ্ডিত

শ্রীজ্ঞগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ পাবন।
কুষ্ণপ্রেমামূত ববে যেন বর্ধা ঘন।

—( टेहः हः व्यामि ১১।७०)

শ্রীজ্ঞগদীশ ভট্ট পূর্বদেশে গোহাটী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর পিতার নাম—শ্রীকমলাক্ষ ভট্ট। ইনি গয়ঘর বন্দ্যঘাটার
ভট্ট নারায়ণের সন্তান। জগদীশের পিতা ও মাতা উভয়েই পরম
বিষ্ণুভক্ত গৃহস্ত ছিলেন। মা বাপের অপ্রকটের পর জগদীশ
স্বীয় ভার্যাসহ গঙ্গাতীরে আগমন করেন। তাঁর পত্নীর নাম

তুঃখিনী দেবী। জগদীশের ছোট প্রাতা মহেশও ভা'রের অমুগমনে গঙ্গাতীরে আসলেন। ইহারা গঙ্গাতটে ঞ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ সন্নিধানে বসবাস করতেন।

"প্রীগৌরস্থলর জগদীশকে হরিনাম প্রচারের জন্ত নীলাচলে যেতে আদেশ করেন। জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর আদেশে নীলাচলে নাম প্রচার কালে প্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনার ফলে জগন্নাথদেবের প্রীমৃত্তি নিয়ে এসে আধুনিক চাকদহ থানার অধীন গঙ্গা তীরস্থ যশোড়া গ্রামে প্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে জগদীশ পণ্ডিত পুরুষোত্তম থেকে এ জ্বগন্নাথ মৃত্তি যশোড়া গ্রামে একটী যষ্টিতে বহন করে নিয়ে আসেন। অক্যাপি একটি যষ্টি (বাঁক) জগদীশ পণ্ডিতের জগন্নাথ বিগ্রহত্যানা যষ্টি বি'লে যশোড়ার সেবায়েতগণ-কর্তৃক প্রদর্শিত হয়ে থাকে।"

— (চৈঃ চঃ আদি ১১।৩০ শ্লোকের অমুভান্ত )

শ্রীশ্রীগৌরস্থলর ও শ্রীনিত্যানল প্রভু মাঝে মাঝে যশোড়া
গ্রামে আগমন করতেন এবং সংকীর্ত্রন মহোৎসব করতেন।
শ্রীক্রগদীশ পণ্ডিতের পুত্রের নাম শ্রীরামভদ্র গোস্বামী। যশোড়া
মন্দিরে শ্রীক্রগন্নাথ দেব, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ ও গৌর গোপাল
মূর্ত্তি আছেন। প্রবাদ, গৌর গোপাল মূর্ত্তি—শ্রীহুঃখিনী দেবীর
স্থাপিত। এ গৌর গোপাল মূ্ত্তিটি পীতবর্ণ। মহাপ্রভু জগদীশ
পণ্ডিতের ঘরে কয়েক দিন মহোৎসব করবার পর নীলাচলে যেভে
উদ্যত হলে জগদীশ পত্নী শ্রীহুঃখিনী দেবী গৌর বিরহে অভ্যন্ত

কাতর হয়ে পড়েন। তথন মহাপ্রভু এ মূর্ত্তি দিয়ে বলেন—আমি। নিত্য বিগ্রহরূপে তোমার ঘরে রইলাম। তদব্ধি এ গৌর গোপাল মূর্ত্তি সেবিত হচ্ছেন।

গ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—

অপরে যজ্ঞপত্নৌ শ্রীজগদীশ হিরণ্যকৌ।

একাদশ্যাং যয়োরন্ধ প্রার্থয়িত্বাচ্ছসং প্রভুঃ॥

কেহ কেহ বলেন—পূর্বে যাঁরা যজ্ঞপত্নী ছিলেন, এবার ভাঁরা জগদীশ হিরণ্য নামে খ্যাত হয়েছেন। আবার কেহ কেহ বলেন—যিনি পূর্বে চন্দ্রহাস নামে ব্রজের নর্তক ছিলেন, অধুনা তিনি নৃত্য বিনোদী জগদীশ পণ্ডিত নামে খ্যাত। মহাপ্রভু শিশুকালে এক একাদশী তিথিতে জগদীশ পণ্ডিত ও শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের ঘরের অন্ন মেগে খেয়েছিলেন।

প্রভু বোলে—যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।

তবে বাট ছই ব্রাক্ষণের ঘরে যাহ।

জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।

এই ছই স্থানে আমার আছে অভিমত।

একাদশী উপবাস আদ্ধি সে দোহার।

বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥

সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।

তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াও।

—( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৬৷২ --২৩ )

একদিন শিশু গৌরহরির ক্রন্সন আর থামে ন সকলে বলতে লাগলেন—বাপ! তুমি কি চাও ? যা চাইরে তঃ পাবে। গালক বললেন—আজ একাদশীতে জগদীশ ও হিরণা প্রভাতের স্থরে বিষ্ণুর জন্ম অনেক নৈবেদ্য করেছে। সে সব হদি খেতে পারি তবে আমি সুস্থ হব। বালকের একপ অসম্ভব কথা শুনে শ্রীশচীমাতা শিরে হাত দিয়ে খেদ করতে লাগলেন। প্রতিবেশিগণ বালকের বাক্য শুনে আশ্চর্য ১৫ হা**সতে** লাগলেন। আজ একাদশী এটুকু শিশু তা কি করে জানল ? নারীগণ বললেন—বাপ নিমাই! তুমি কালা বন্ধ কর, তোমাকে তাই দিব। "শুনিয়া শিশুর বাক্য তুই বিপ্রবর। সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর॥" (চে: ভা: আদি: ৬।২৭ । জগদীশ ও হির্ণ্য চুই জন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রম মিত ছিলেন। এ ব্যাপার তাঁরা লোক মুথে প্রবণ করলেন। তাঁরা পূরে জানতে পেরেছিলেন জগন্নাথমিশ্রের ঘরে জীহরি জন্মগ্রহণ করেছেন। ভাই তাঁরা <u>জী</u>হরির জন্ম যা কিছু করেছিলেন, স্বকিছু **নিয়ে** শ্রীগৌরস্থন্দরের সম্মুখে রেখে দিলেন ও বললেন—

"তুই বিপ্র বোলে বাপ খাও উপহার। সকল কুষ্ণের স্বার্থ হইল আমার॥" —( চৈ: ভা: আদি ৬।৩৩ )

বাপ বিশ্বস্তর ! স্থাথ এ সমস্ত জিনিষ খাও। অত আমার কৃষ্ণ পূজা সার্থক হল। ভগবান গ্রীগৌরস্থন্দর শিশুগণের সঙ্গে সে অন্ন আনন্দে ভোজন করতে করতে জগদীশ ও হির্ণ্য প গুতকে দিব্য বালগোপাল-স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন।

আনেকশিশুমণ্ডলী বিহিতমণ্ডলান্তস্থিতং
ক্ষুরন্ধব-ঘন প্রভং শিখিশিখণ্ডচূড়োজ্জ্বন্ধ।
মুদাশ্বদতিসুন্দরং প্রকটিতং শচীস্ত্মনা
হিরণ্যন্ধগদীশয়োন য়নবর্ত্ব ভেজে বপুং॥
——(গৌরাক্ষ চম্পু-৯।২০)

নবমেঘসম কান্তিতে উদ্ভাসিত ময়ুর-পুচ্ছে চূড়ায় অতিশন্ত সমুজ্জ্বল অনেক শিশুমগুলীর মধ্যে অবস্থানপূর্থক আনন্দের সহিত ভোজনরত, এরূপ সুন্দর বিগ্রহ শচীনন্দন কর্ত্তক, প্রকটিত হয়ে জগদীশের ও হিরণ্যের নয়ন পথে দৃষ্ট হলেন।

জগদীশ ও হিরণ্য সে দিব্য রূপ দেখে আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বোধ হয় প্রীজ্ঞগদীশ পণ্ডিত যশোড়াতে এসে বাস করতেন। প্রতি বছর গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনে পুরীতে যেতেন। গ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পানি-হাটিতে যে চিড়াদধি মহোৎসব করেছিলেন, তাতে প্রীজ্ঞগদীশ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।

পৌষ শুক্লতৃতীয়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। জ্বয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত কি জ্বয়!

### শ্রীমহেশ পণ্ডিত

পূদ্ধাপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাদ্ধ গোস্বামী সিখেছেন— মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল। ঢকা বালে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল।

—( कि: क: व्यक्ति ১১।७२ )

ব্রজের দাদশ গোপালের অক্সতম, উদার গোপাল ছিলেন মহেশ পণ্ডিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মন্ত মাতালের স্থায় নৃত্য করতেন। শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়—"মহেশ পণ্ডিতঃ শ্রীসমহাবাহুব্রজে স্থা॥" মতাস্তরে মহেশ পণ্ডিত মহাবাহু নামে স্থা ছিলেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ সহচর ছিলেন। পানিহাটিতে চিড়া-দধি মহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ইহার শ্রীপাট বর্ত্তমান চাকদহে আছে।

"কেহ কেহ বলেন মহেশ পণ্ডিত যশোড়ার শ্রীব্দগদীশ পশ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তবে এ বিষয়ে কোন প্রামাণিক উক্তি না থাকায় সন্দেহ আছে।"

—( চৈঃ চঃ আদি ১১৷৩২ অমুভাষ্য )

ভক্তি রত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গে দেখা যায়, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে আগমন করেন, তখন তিনি শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীচরণ দর্শন করেছিলেন। "মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহাস্ত।" —( চৈ: ভা: অস্তা: ৫।৭৪৪ ) শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নহেশ পণ্ডিতকে পরম সহাতি নিত্যানন্দের পরম প্রিয়ন্ত্রন বলে বলেছেন। পৌষ কৃষ্ণ এয়োদশী তিথিতে শ্রীমহেশ পণ্ডিত অপ্রকট হন।

### শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত

় ধনপ্তর পণ্ডিত মহাস্ত বিলক্ষণ। যাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সকক্ষণ॥

—( চৈঃ ভঃ অক্যঃ ৫।৭৩৩ )

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এ বলে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের মহিমা বর্ণন করেছেন। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট শীতল প্রামে অবস্থিত। এ গ্রাম বর্জমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন—ধনঞ্জয় পণ্ডিতের জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত জাড়গ্রামে। সেখান থেকে এসে শীতল গ্রামে বা সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে ইনি শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-বিলাসে শ্রীধনগ্রহ পণ্ডিত অবস্থান করতেন। তিনি শ্রীরন্দাবন ধাম থেকে ফিরে এসে জলন্দি নামক গ্রামেও শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেছিলেন। বর্ত্তমান এ স্থানে শ্রীশ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই গৌর ও শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রাম সেবিত হচ্ছেন। শ্রীধনগ্রয় পণ্ডিতের কোন বংশধর ছিল না। শ্রীসঞ্জয় নামে তাঁর এক তাই ছিলেন।
তাঁর পুত্রের নাম—শ্রীরাম কানাই ঠাকুর। এঁর শ্রীপাট বর্ত্তমান—
বোলপুরের সন্নিকট মুলুকগ্রামে আছে। কেহ কেহ বলেন—
সঞ্জয় শ্রীধনজ্ঞয় পণ্ডিতের শিশু ছিলেন। শীতল গ্রামে এখন যাঁরা
সেবাইত আছেন তাঁরা শ্রীধনজ্ঞয় পণ্ডিতের শিশু বংশধর। শ্রীধনজ্ঞয়
পণ্ডিতের একশিশু শ্রীক্ষীবন ক্ষেত্রর স্থাপিত শ্রীশ্রীশ্রামস্করের ক্ষীউ
বর্ত্তমানে শ্রীগোপাল রায় চৌধুরীর ভবনে আছেন। শীতলগ্রামে
শ্রীধনজ্ঞয় পণ্ডিতের সমাধি মন্দির বর্ত্তমান। কার্ত্তিক শুক্রাষ্ট্রমী
ভিথিতে শ্রীধনজ্ঞয় পণ্ডিত নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন।

#### শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার সময়, সন্ন্যাস গ্রহণাস্তর পুরী গমনের সময় এবং পুরীতে অবস্থানের সময় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্র্টার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জন্মস্থান ত্রিবেণীর কাছে গুল্তিপাড়ায়। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য ও গীতে বড় নিপুণ ছিলেন; চব্বিশ প্রহর এক ভাবে নৃত্য করতে পারতেন। মহাশ্রুভু যখন প্রথমে নবদ্বীপে মহাসংকীর্ত্তন-লীলা আরম্ভ করেন তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত একজন বড় গায়ক ও নর্ভক ছিলেন। মহাপ্রভু

যখন রামকেলিতে যান তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন । বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কুপায় দেবানন্দ পণ্ডিত উদ্ধার লাভ করেন।

পূর্ব্বে ভাগবত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় অধ্যাপক বলে দেবানন্দ পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁর পাঠ শ্রবণ করতে যান এবং প্রেমে ক্রন্দন করতে থাকেন। সে সময়ে দেবানন্দের কতিপয় অজ্ঞ ছাত্র পাঠ শ্রবণের বিদ্ধ হচ্ছে মনে করে শ্রীবাস পণ্ডিতকে গৃহের বাহিরে নিয়ে রেখে দেয়। ভক্ত ভাগবতের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা স্বচক্ষে দেখেও দেবানন্দ পণ্ডিত কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তাই মহাভাগবত চরণে তাঁর অপরাধ হয়।

শ্রীমহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ ক'রে দেবানন্দের এরপ মহাভাগবত অবজ্ঞার কথা জানায়ে, ভাগবত সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দান করেন তিনি বলেন—যারা গ্রন্থ-ভাগবত পড়ে, কিন্তু ভক্ত ভাগবতকে সমাদর করে না তারা অপরাধী। শত শত কল্পেও ভাগবত পড়ে তারা প্রেম পাবে না। ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থভাগবত অভিন্ন। গ্রন্থ-ভাগবত জানতে হলে অকপটে ভক্ত ভাগবতের সেবা করতে হয়। মহাপ্রভু দেবানন্দকে উপেক্ষা করলেন। কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করলেন না।

একদিন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নবদ্বীপের কুলিয়ায় এক ভক্ত গৃহে সদ্ধ্যায় নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত খবর পেয়ে সেখানে গেলেন এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিতের দিব্য প্রেমাবেশ দেখে মুশ্ব হলেন। ক্রমে লোকের খুব ভিড় হতে লাগল। শ্রীদেকান নন্দ পণ্ডিত তখন একখানি বেত্র হাতে সে ভিড় সামলাতে লাগলেন—যেন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুরের নৃত্য-কীর্দ্ধনে কোন বিদ্র না হয়—এ রূপে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যাস্থ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত মহা-নৃত্য গীত করলেন। পরে বক্রেশ্বর পণ্ডিত বসলে দেবানন্দ পণ্ডিত তাঁকে দণ্ডবং করলেন। তাঁর এ সেবায় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত বড় খুসী হয়ে তাঁকে আশীর্কাদ করলেন—"কৃষ্ণ ভক্তি হউক"। সে দিন থেকে দেবানন্দ পণ্ডিতের কৃষ্ণ ভক্তি হল। ভক্তের আশীর্কাদে কৃষ্ণে ভক্তি হয়।

শ্রীমহাপ্রভু যথন পুরীধান থেকে জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্ম কুলিয়ায় এলেন, তিনি দেবানন্দ পণ্ডিতকে এবার কুপা করলেন।

প্রভূ বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভূর পূর্ণ শক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাহারে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করে নাচিতে বক্রেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ববতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥

—( চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৯২-৪৯৬ **)** 

এ ভাবে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীবক্রেশ্বরের মহিমা গান করেছেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত পূর্বেব নবদ্বীপে বাস করতেন। পরবর্ত্তী কালে মহাপ্রভুর সেবার জন্ম তিনি পুরীতে থাকতেন। পুরমানন্দ পুরী, আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর, জগদানন্দ শঙ্কর বক্তেশ্বর ॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈজ আর রঘুনাথ দাস॥
ইত্যাদিক প্রভু সঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি প্রভুর করেন সেবন॥

—( চৈঃ চঃ আদি ১০15২a-১২৭ ) .

কথিত আছে পরবর্তী কালে কাশীমিশ্র ভবনে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত বাস করতেন। সেখানে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন: শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিশ্ব শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শিশ্ব শ্রীধানেচন্দ্র গোস্বামী ধ্যান চক্র পদ্ধতি নামে যে গ্রন্থ লিখেছেন, তাতে আছে—

"যিনি পূর্বের ব্রজে নৃত্যগীত বিশারদ তুষ্পবিভা গোপী ছিলেন অধুনা তিনি জ্ঞীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নামে খ্যাত হন। আষাটা কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি জ্ঞীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব দিন। তিনি অপ্রকট লীলাবিন্ধার করেন আষাত শুক্রাষ্ঠীতে।

উৎকলের কবি শ্রীগোবিন্দ দেব শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিবার-ভুক্ত, তিনি সপ্তদশ শকের শেষভাগে "শ্রীশ্রীগোর ক্ষণেদয়" নামে একধানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। গৌড়ীর সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ তা প্রকাশ করেন। পদকর্তা শ্রীরন্দাবন দাস মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-রাস মহোৎসবে শ্রীব্যক্তেশ্বর পণ্ডিতের নাম শ্বরণ করেছেন।

> জীবের ভাগো অবনী আইলা গৌরহরি। ভবন মোহন রূপ সোনার পুতলী। হরিনামানত দিয়া করিলা চেতন। কলিয়াগ ছিল যত জীব মচেতন । নিত্রত্মন্দ অদৈত আচাধ্য গদাধর ৷ সকল ভক্ত মাঝে **সাজে পত্**বর॥ থে'ল কর্তাল মন্দ্রা ঘন রো**ল**। ভাবের আবেশে গোরা বলে হরিবোল ॥ ভূজ তুলি নাচে প্রত্র শচীর নন্দন । ব্রামাই স্থান্দর নাচে জীরঘুনন্দন।। দ্রীনিবাস হরিদাস আর ব্যক্রশব। দ্বিজ হরিলাস নাতে পণ্ডিত শঙ্কর॥ ক্রয় ক্রয় করি জগতে প্রকাশ। আনেকে মগন ভেল বন্ধাবন দাস।।

নীলাচলে রথযাত্রাকালে যে চারটী সম্প্রদায় গঠিত হত, তার মধ্যে এক সম্প্রদায়ের প্রধান নত্যকার হলেন গ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মাহাত্মা-প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় ভৃত্য। একভাবে চবিবশ প্রহর ধার রুতা॥

আপনে মহাপ্রভু পান যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্তেশ্বর বলে ॥
দশ সহস্র গন্ধর্বে মোরে দেহ চক্র মুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ॥
প্রভু বলে তুমি মোর একশাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ পাও আর পাখা॥
—( চৈঃ চঃ আদি ১০।১৭-২০ )

# শ্রীগোরীদাস পণ্ডিত

শ্রীনিত্যানন্দ শাখা বর্ণনে শ্রীমদ কৃষ্ণদাস কবিরাক্ত লিখেছেন শ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি। কৃষ্ণ প্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥ নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি। শ্রীচৈতক্ত নিত্যানন্দে করি প্রাণপতি॥ —( চৈঃ চঃ আদিঃ ১।২৬-২৭)

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের পিতার নাম—শ্রীকংসারি মিশ্র, মাতার নাম—শ্রীকমলা দেবী। তাঁরা ছয় প্রাতা ছিলেন— দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নুসিংহটৈতক্য। শ্রীগৌরীদাস পশুত ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অক্সতম স্থবল স্থা ছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলায় অম্বিকা কালনা—এ ক্ষুদ্র মহাকুমা সহর শান্তিপুরের পর পারে। এ সহরে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত বাস করতেন। বর্ত্তমানে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করছেন। শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত-লিখিত গীতা পুঁথী আছে। প্রবাদ আছে শ্রীমহাপ্রভু নৌকাধ্যাগে গঙ্গা পার হয়ে বৈঠাখানি শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের কাছে এ বলে রেখে যান—এ বৈঠা দিয়ে তুমি জীবদের ভব-নদীর পরপারে নিয়ে যেয়ো। মন্দিরে আজও এ বৈঠা আছে। গৌরীদাস পণ্ডিতের বড় ভাই স্থ্যাদাস সরখেল। তাঁর ছই কক্যা—শ্রীবস্থধা ও জাহ্নবা দেবী। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এ ছুই কক্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভ্ নবদ্বীপে বিবিধ লীলা বিলাস করবার পর যখন সন্ন্যাস লীলা করতে ইচ্ছা করেন এবং কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের নিকট বিদায় চাইতে আসেন, তখন শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত স্মত্যস্ত বিরহকাতর হয়ে পডলেন।

ভথাহি গীত—( ভাটিয়ারী )

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,

নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।

কান্দি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,

কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥

- আমার বচন রাখ অফিকা নগরে থাক. এই নিবেদন তুয়া পায়: যদি ছাড়ি যাবে তুমি, মিশ্চয় মরিব আমি, রহিব সে নির্থিয়া কায়॥ তোমরা যে ছটি ভাই, থাক মেরে এই চাঞি ভবে সবার হয় পরিত্রাণ। পুনঃ নিবেদন করি না ছাডিহ গৌবহরি, ত্বে জানি পতিত পাবন॥ প্রভু করে গৌরীদাস ছাড়হ এমত আশ. প্রতিমৃত্তি সেবা করি দেখ। তাহাতে আছুয়ে আমি, নিশ্চয় জানিত তমি সতা মোর এই বাকা রাখ। ছাডি দাঁঘ নিঃশ্বাস. এত শুনি গৌরাদাস ফুকারী ফুকারী পুনঃ কান্দে: পনঃ সেই তই ভাই, প্রবোধ করয়ে ভাই. তব হিয়া থির নাহি বান্ধে॥ কহে নীন কৃষ্ণদাস, চৈত্র চরণে আশ. তুই ভাই রহিল তথায়। ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা তুই জনে. ভকত বংসল তেঞি গায়॥ তথাঠি বাগ— আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে, আমরা থাকিলাম ভোর ঠাঞি:

নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি. রহিলাম এই হুই ভাই॥ এতেক প্রবোধ দিয়া তুই প্রতি মৃত্তি লৈয়া আইলা পণ্ডিত বিগ্নমান। চ্যুরি জন দাড়াইল পণ্ডিত বিস্ময় ভেল, ভাবে অঞ বহুয়ে নয়ন। পুন প্রভু কহে তাঁরে তার ইচ্ছা হয় যারে সেই ছুই রাখ নিজ ঘরে। ভোমার প্রতীত লাগি তোর ঠাঞি খাব মাগি সতা সতা জানিহ অন্তরে॥ শুনিয়া পণ্ডিত রাজ করিলা রন্ধন কাজ, চারি জনে ভোজন করিলা। পদ্মাল্য বস্ত্র দিয়া তামুলাদি সম্পিয়া সর্ব্ব অঙ্গে চন্দ্রন লেপিলা। নানা মতে পরতীত করাঞা ফিরাল চিত. দোহারে রাখিল নিজ ঘরে। পণ্ডিতের প্রেম লাগি তুই ভাই খায় মাগি. দোহে গেলা নীলাচলপুরী॥ পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা সেইমত করয়ে বিলাস। হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আশ. কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস॥

শ্রীগৌরীদাসের প্রেমাধীন হয়ে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ শ্রীমৃত্তি ধারণপূর্বক বিহার করতে লাগলেন, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ মৃত্ব হাস্ত করতে করতে গৌরীদাসকে বললেন—হে গৌরীদাস! তুমি পূর্বের স্থবলসথা ছিলে। এ সব কি তোমার মনে নাই? যমুনা পুলিনে আমরা কত বিলাস করেছি। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ এ-রূপ মধুর আলাপ করতে করতে কৃষ্ণ বলরাম মৃত্তি ধারণ করলেন। সেই গোপবেশ, হস্তে শিক্ষা, বেত্র ও বেণু: শিরে শিথি-পুক্ত। গলে বনমালা, চরণে নূপুর দাম। শ্রীগৌরীদাসভ পূর্বকভাব ধারণ করলেন। এ ভাবে কিছুক্ষণ বিলাস করলেন। অতঃপর প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীগৌরীদাস স্থির হলেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

প্রতিদিন বছবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করে শ্রীগোরীদাস শ্রীগোর নিত্যানন্দকে ভোগ দিতেন। সর্ব্বদা সেবায় তন্ময়। নিজের শারীরিক ক্রেশাদির অনুভূতি নাই। পণ্ডিত ক্রমে বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হলেন। তথাপি ঐরপ রন্ধন করে ভোগ দেওয়া বন্ধ করলেন না। তাঁর রন্ধন-শ্রম দেখে শ্রীগোঁর নিত্যানন্দ একদিন বাইরে রোয-ভাব দেখিয়ে অভুক্ত অবস্থায় রইলেন। তথন পণ্ডিত প্রবায়-কোপ করে বলতে লাগলেন—

> বিনা ভক্ষণেতে যদি সুথ পাও মনে। তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে॥ এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি। হাসি প্রভু পণ্ডিতে কহয়ে ধীরি ধীরি॥

আল্লে সমাধান নহে তোমার রন্ধন। আল্লাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন। নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি। অনায়াসে যে হয় তাহাই সর্বোপরি॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের এ উক্তি শুনে শ্রীগৌরীদাস বস্তালন—
আজ্ব ভাজন কর; বহু পদ করে তোমাদের আর ভোজন
করাব না। শাক-মাত্র রন্ধন করে তোমাদের পাতে দিব।
পণ্ডিতের কথা শুনে ছই ভাই হাসতে হাসতে ভোজন করতে
সাগলেন।

কোন সময় পশুতের ইচ্ছা হল গৌর-নিত্যানন্দকে অলম্কার পরাবেন। তাঁর এ ইচ্ছা জানতে পেরে গ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিবিধ অলম্কার পরে সিংহাসনে বিরাজ করতে লাগলেন। পশুত মন্দিরে প্রবেশ করে অবাক্ হলেন। এত অলম্কার কোথা থেকে এল ? গ্রীগৌরীদাস আনন্দে বিহ্বল হলেন। গ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এ-রূপে কতভাবে কত লীলা বিলাস করে গ্রীগৌরীদাসের ঘরে বিরাজ করতে লাগলেন।

শ্রীগোরীদাসের প্রিয় শিশ্ব ছিলেন শ্রীহাদয় চৈতক্য। একবার শ্রীগোরস্থন্দরের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীগোরীদাস শিশ্ব-গৃহে গেলেন। যাবার সময় শ্রীহাদয়-চৈতক্সকে শ্রীগোর-নিত্যানন্দের সেবাভার দিয়ে গেলেন। হাদয় চৈতক্য খুব প্রেমভরে সেবা করতে লাগলেন। গৌর-জন্মোৎসব নিকটবর্তী হল। মাত্র তিন দিন সময় আছে। এখন পর্যাস্ত শ্রীগোরীদাস ফিরে এলেন না। হৃদয় চৈতক্ত থুব চিন্তা করতে লাগলেন। অতঃপর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উৎসবের পত্রাদি লিখে শিষ্য-ভক্তদের কাছে প্রেরণ কুরলেন। ঠিক এ-সময় শ্রীগৌরীদাস ফিরে এলেন, হৃদয় চৈতক্ত শ্রীপ্তরুদেবের কাছে পত্রাদি লিখে তিনি যে শিষ্য-ভক্তদের আমন্ত্রণ করেছেন তা জানালেন। অন্তরে অন্তরে যদিও সুখী হলেন, তথাপি বাইরে ক্রোধ দেখিয়ে বলতে লাগলেন—

মোর বিভ্যমানে কৈলা স্বতন্ত্রাচরণ ॥
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা যথা তথা ।
যে কৈলা সে কৈলা এবে না রহিবা এথা ॥
ঐছে শুনি প্রণমিয়া চরণ-যুগলে ।
গঙ্গা-তীরে গিয়া রহিলেন বৃক্ষতলে ॥

প্রান্তদয় হৈতিক প্রাপ্তিক চরণে প্রণাম করে গঙ্গাতীরে এলেন এবং এক বৃক্ষতলে অবস্থান করতে লাগলেন। এমন সময় একজন ধনী নৌকায় বহুধন নিয়ে হৃদয় চৈতত্তের নিকট এলেন। হৃদয় চৈতক্ত সেই ধন গুরু—গৌরীদসের নিকট পাঠায়ে দিলেন সেই ধন দিয়ে প্রীগৌরীদাস হৃদয় চৈতক্তকে গঙ্গাতীরে উৎসব করতে বললেন। প্রীগুরুদেবের আদেশ পেয়ে প্রীহৃদয়চৈতক্ত গঙ্গাতীরে উৎসব আরম্ভ করলেন। ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবগণ সেখানে সমবেত হতে লাগলেন। হৃদয় চৈতক্ত ভক্ত মহান্তগণকে নিয়ে উদ্দেশ্ত নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তাঁদের মধ্যে স্বয়ং প্রীগৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য গীত করলেন; হৃদয় চৈতক্ত স্বচক্ষে তা দেখতে পেলেন। এদিকে প্রীগৌরীদাস উৎসব করছেন;

পূজারী বড় গঙ্গাদাস মন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন সিংহাসনে প্রীগোর-নিত্যানন্দ নাই। এ-ব্যাপার তিনি শীঘ্র প্রীগোরীদাসকে জানালেন। পণ্ডিত বুঝতে পারলেন— ফুদর চৈত্যুত্র প্রেমে বশ হয়ে ছুই ভাই তাঁর কীর্ত্তনে যোগদান করেছেন। তথন প্রীগোরীদাস মৃদ্ধ হাসতে হাসতে একখানি যিষ্ট হাতে নিয়ে গঙ্গাতটে যেখানে কীর্ত্তন হচ্ছিল দেখানে এলেন।

চলিলেন গঙ্গাতটে যথা সংকীর্ত্তন।
দেখে ছই ভাই তথা করয়ে নর্ত্তন॥
ছই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ।
অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ॥

শ্রীগোরীদাস দেখলেন গৌর নিত্যানন্দ শ্রীহ্রদয়ের হাদয়-মন্দিরে প্রবেশ করছেন। তা দেখে আনন্দে শ্রীগৌরীদাস নয়নাশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। বাহাতঃ যে ক্রোধ ছিল তা ভূলে গেলেন ও চুই ভূজ উরোলন করে ধয়ে জড়িয়ে ধয়লেন শ্রীহ্রদয়ের, বললেন—তুমি ধয়া। আজ হতে তোমার নাম "হাদয় চৈতহা" হল! নয়ন জলে হাদয় চৈতহাকে সিক্ত করতে লাগলেন। হাদয় চৈতহা প্রেমে লুটিয়ে পড়লেন শ্রীগৌরীদাসের শ্রীচরণ-তলে। অতঃপর পণ্ডিত হাদয় চৈতহাকে নিয়ে স্বগ্রহে এলেন এবং প্রাঙ্গনে মহাসংকীর্ভন রতা আরম্ভ করলেন। বৈফবগণ মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করতে লাগলেন। এইরূপে শ্রীগৌরস্কুন্দরের জন্মাৎসব শেষ

হল। অতঃপর জ্রীগৌরীদাস জ্রীহৃদয় চৈতস্তকে সেবার অধিকার প্রদান করলেন।

শ্রাবণ শুক্লাত্রয়োদশীতে শ্রীগোরীদাসের তিরোভাব হয়। শ্রীগোরীদাসের শিষ্য শ্রীহ্মদয় চৈতক্ত ও শ্রীহ্রদয় চৈতক্তের শিষ্য শ্রীশ্রামানন্দ। শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীভজিরত্মাকর গ্রন্থে সপ্তম তরক্ষে শ্রীগোরীদাসের মহিমা বর্ণন করেছেন।

## শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

শ্রীনবদ্ধীপের কুলিয়ায় শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন।
শ্রীমহাপ্রভু তাঁর দ্বারা শ্রীমন্তাগবত শাস্ত্রের মহিমা জগতে প্রকাশ করেছেন। ভাগবত শাস্ত্রের বক্তা হিসাবে দেবানন্দ পণ্ডিতের খব খ্যাতি ছিল। অনেকে তাঁর কাছে ভাগবত পড়তেন:

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দের কাছে ভাগবত শুনতে এলেন। দেবানন্দ ভাগবত পাঠ আরম্ভ করলেন। চারিদিকে ছাত্রগণ পাঠ শুনছে, কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি দেখছে। শ্রীবাস পরম রসিক ভক্ত। শ্রীমন্তাগবতের মধুর শ্লোকা-বলী শুনতেই প্রেমার্ক হয়ে পড়লেন। প্রেমে ক্রন্দন করতে ও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। এ সব দেখে দেবানন্দের ছাত্রগণ মনে করল,—লোকটি পাগল। আমাদের পাঠ শুনতে দিচ্ছে না। চল, একে ধরে বাইরে রেখে দি: জ্ঞানহীন ছাত্র-গণ জ্ঞীবাস পণ্ডিতকে বাইরে রেখে এল। এ সব দেবানন্দ পণ্ডিত দেখলেন, কিন্তু ছাত্রদের বাধা দিলেন না। গুরু যেমন অজ্ঞমতি, ছাত্রগণও তেমনি পাপমতি। জ্ঞীবাস পণ্ডিত কাকেও কিছু না বলে হুঃখ পেয়ে গৃহে এলেন। এ সব ঘটনা জ্ঞীগৌর-স্থানরের আবিভাবের পূর্বেই হয়েছিল।

অতঃপর মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তিনি শৈশব লীলায় বিছাবায়ন, যৌবনে অধ্যাপকরূপে বিছাবিলাস এবং অনন্তর আত্মপ্রকাশ করলেন। এ সময় একদিন শ্রীবাস-মন্দিরে মহাভাব প্রকাশ করে ভক্তগণের অতীত কাহিনী বলতে বলতে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন—শ্রীবাস! তোমার কি মনে আছে তুমি একদিন দেবানন্দের গৃহে ভাগবত শুনতে গিয়েছিলে ? মধুর ভাগবত শ্লোকাবলী শুনে প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলে, দেবানন্দের অজ্ঞ ছাত্রগণ তোমাকে গৃহের বাইরে রেখে ছিল; তুমি ছঃখ পেয়ে গৃহে এসেছিলে। এ সব কথা শুনে শ্রীবাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন।

একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করতে করতে সার্কভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ পণ্ডিতের জাজ্বালে এলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন। তথন দেবানন্দ গৃহে ভাগবত পাঠ করছিলেন। মহাপ্রভু দূর থেকে শুনতে পেলেন। তাঁর পাঠ শ্রবণে প্রভুর ক্রোধ হল— কোপে বলে প্রভু—বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার।

সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয় ॥
চারি বেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিনত॥
মৃঞি মোর দাস আর গ্রন্ত ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে॥

( চৈঃ ভাঃ সধ্য ২১/১৩-১৮ )

মহাপ্রভু বললেন—ভক্তি ছাড়া ভাগবতের যারা অন্য অর্থ করে সে অধার্মিক ভাগবতের কিছুই জানে না। নহাপ্রভু ক্রোধ ভরে এই সমস্ত বলতে বলতে ভার গৃহাভিমুখে ধাবিত হলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ধরলেন ও অন্যনয় করতে লাগলেন। প্রভু পুনরায় বলতে লাগলেন—

মহাচিন্তা ভাগবত সৰ্বশান্তে গায়।
ইহা না বুৰিয়ে বিজা তপ প্ৰতিষ্ঠায়॥
ভাগৰত বুৰি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥

#### ভাগবতে অচিস্ত্য ঈশ্বর বৃদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত অর্থ—ভক্তি সার॥

( চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৩-১৫ )

ধিনি ভাগবতকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বৃদ্ধি করেন তিনি ভাগবত জানতে পারেন। ভাগবতের অর্থ একমাত্র ভক্তি প্রেম দারা কুরা যায়। ভাগবতের অর্থ বৃঝতে হলে ভক্ত-ভাগবত সেবা করতে হয়। মহাপ্রভু এ-রূপ অনেক তত্ত্ব কথা বলে নগর ভ্রমণ করে গৃহে ফিরে এলেন। দেবানন্দ দূর থেকে এসব কথা শুনতে পেলেন। কিন্তু কিছু মনে করলেন ন।।

কিছুদিন বাদে মহাপ্রভূ সন্ধ্যাস গ্রহণ করে পুরী ধামে চলে গেলেন। তখন দেবানন্দের মনে নির্কেদ হতে লাগল। এমন পুক্ষধের কাছে আমি একদিন গেলাম না ? এমন মহাপ্রেমিক পুক্ষধেক চিনিতে পারলাম না ?

একদিন কুলিয়াতে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এক ভক্তের গৃহে এলেন;
তিনি রাত্রিকালে তথায় কীর্ত্তন ও নৃত্যু করবেন—এ সংবাদ
চারিদিকে ঘোষণা করা হল। সন্ধ্যা হতেই ভক্তগণ আসতে
লাগলেন। সেই কথা শুনে দেবানন্দ স্থির থাকতে পারলেন না
ভিনিও কীর্তনের স্থানে উপস্থিত হলেন। শ্রীবক্রেশ্বের তেজামের
স্কৃত্তি দেখে এক মধুর কীর্ত্তন শুনে দেবানন্দ স্থান্থিত হলেন। তিনি
এক পার্শ্বে দেখতে লাগলেন। যত রাত্রি হতে লাগল
ভভ লোকের ভিড় বাড়তে লাগল। দেবানন্দ পণ্ডিত তথন একশ্বানি বেত্র হাতে নিয়ে ভিড় সামলাতে লাগলেন। "বক্রেক্বর

পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ। বেত্র হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ॥"
( চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩।৪৭৭ ) রত্য করতে করতে বক্রেশ্বর পণ্ডিত \
যখন প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন তখন দেবানন্দ সাবধানে তাঁকে
কোলে তুলে নেন: অঙ্গের ধূলা স্বীয় উড়নী দার। ঝেড়ে দেন
ও সে ধূলি অঙ্গে লেপন করেন। এভাবে সেদিন দেবানন্দের ভক্ত
সেবা হল।

"কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।" । চৈঃ ভাঃ অন্তঃ এ৩৪৫)

নীলাচল হতে কুলিয়া নগরে মহাপ্রভুর শুভাগমনে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের জন্ম সকলে আসতে লাগলেন। পূর্কে যারা প্রভুর চরণে অপরাধ করেছিলেন তাঁরাও প্রভুর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। মহাপ্রভু সকলকে ক্ষমা করে সতুপদেশ দিতে লাগলেন। এমন সময় দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে এলেন। "দণ্ডবং দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া। রহিলেন এক ভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া॥" ( চৈ: ভা: অন্ত: ৩।৪৯০ ) মহাপ্রভুকে দণ্ডবং করে দেবানন্দ পণ্ডিত সঙ্কোচিত হয়ে একপাশে দাড়ায়ে রইলেন। প্রভু তখন তাঁকে বলতে লাগলেন—তুমি যে আমার প্রিয় বক্তেশ্বের সেবা -করেছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। সেই সেবার ফ**লে** তুমি আমার কাছে আদতে পেরেছ। বক্রেশ্বর কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। ্যে তাঁকে সেবা করে সে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করে। মহাপ্রভুর এ কথা শুনে ভক্তি গদগদ্ চিত্তে দেবানন্দ বলতে লাগলেন—তুমি <del>ইপার ; জীব উদ্ধারের জন্ত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছ। আমি পাপী</del>

দৈবদোষে তোমার ঞ্জীচরণ সেবা করি নাই। তোমার অহৈতুকী কৃপা থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। হে সর্বভূতাত্মা অন্তর্য্যামী প্রতা । তুমি পরম দয়ালু। তুমি দয়া করে আমায় দর্শন দিয়েছ তাই দর্শন পেয়েছি। হে করুলাময়, আমাকে কিছু সহুপদেশ প্রদান কর ও ভাগবতের কি ব্যখ্যা করব—কৃপা করে আমায় বলে দাও। দেবানন্দ পণ্ডিতের বাক্য শুনে মহাপ্রভূ বলতে লাগলেন—

শুন বিপ্র ! ভাগবতে এই বাখানিবা। ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা। আদি মধ্য অন্তে ভাগবত এই কয়। বিষ্ণু ভক্তি নিতা সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥

যেন রূপ মংস্থ কুর্ম আদি অবতার।
আবিভাব তিরোভাব যেন তা সবার॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবিভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥
ভক্তি যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
ফুতি যে হইল মাত্র কুফের কুপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝানে না যায়।
এই মত ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গায়॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ॥

জন্ত হই ভাগবতে যে লয় শহাণ।
ভাগবত অর্থ ভার হয় দরশন॥
শ্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃক্ষের অক।
ভাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ রক্ষ॥
( চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩,৫০৫-৫১৬ )ঃ

হে বিপ্র ! পূর্বে তুমি যে শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করেছিলে, তাঁর চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর প্রস্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত হুই সমান। ভক্ত ভাগবতের রূপা হলে প্রস্থ ভাগবত ক্ষৃত্তি হবে। দেবানন্দ তংক্ষণাং শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। শ্রীবাস দেবানন্দকে আলিঙ্গন করলেন। দেবানন্দের অপরাধ দূর হল। চতুদ্দিকে ভাগবতগণ 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন সে দিন থেকে শ্রীদেবানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেন।

পৌষ কুষ্ণৈকাদশী তিথি শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব দিবস

# শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর

শ্রীজভিরাম গোপাল ঠাকুরের অন্ত নাম ছিল শ্রীরাম দাস।
শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যিনি শ্রীদাম নামক গোপ-সথা ছিলেন, তিনি দ্বিনা অভিরাম বা রাম দাস নামে খ্যাত অভিরাম গোপাল ঠাকুর খাঁনাকুল কৃষ্ণনগরে বাস করতেন। তিনি নিত্যানন্দের প্রিয়পাত্র ছিলেন। অভিরাম গোপাল ঠাকুরের পত্নীর নাম—শ্রীমালিনী দেবী। শ্রীগোপীনাথ জীউ অভিরাম গোপাল ঠাকুরকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে খাঁনাকুল কৃষ্ণনগরে প্রকট হন। প্রবাদ তিনি ভূমির মধ্যে ছিলেন স্বপ্নে বলেন—আমি এখানে আছি, আমাকে বের করে পূজা কর। অভঃপর শ্রীঅভিরাম সে স্থান খনন করতেই ভূগর্ভে মনোহর শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। ঐ স্থানের নাম হয় রাম কৃণ্ড।

গোপীনাথ প্রকট কুণ্ডের দিবা জল।
স্থান পানে হৈলা সবে আনন্দ বিহ্বল।
বাম কুণ্ড বলি খাতি হইল তাহার।
লোক গতায়াত যত সীমা নাই তার।
(শ্রীভক্তি রত্মাকর ৪র্থ তরক্স)

একদিন শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর কৃষ্ণ-ভাবাবিষ্ট হয়ে স্থারদে বংশী বাজাতে ইচ্ছা করেন। প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে ঠাকুর চতুদিকে বংশীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এমন সময় সামনে একটী বৃহৎ কাষ্ঠথণ্ড দেখলেন। যোলজন লোক সেই কাষ্ঠ-থণ্ড তুলতে সমর্থ হচ্ছিল না। তিনি সেই কাষ্ঠ-থণ্ড তুলে বংশী তৈরী করে বাজাতে লাগলেন। "রাম দাস মুখ্য-শাখা সথ্য প্রেমরাশি। যোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলি কৈল বাঁশী॥"— (গ্রীচৈতক্স চরিতামৃত আদি ১১।১৬) শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের একটী প্রসিদ্ধ চাবুক ছিল তার নাম ছিল জয়-মঙ্গল। তিনি যাকে সেই চাবুক মারতেন তার কৃষ্ণ প্রেমোদয় হত।

একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁর দর্শনের জন্ম এলেন। তাঁর অঙ্গে ঠাকুর তিনবার ঐ চাবুক স্পর্শ করতেই, ঠাকুরের পত্নী শ্রীমালিনী দেবী বলতে লাগলেন—ঠাকুর! আর মেরো না, শাস্ত হও। শ্রীনিবাস বালক: তোমার চাবুক স্পর্শে সে অধীর হয়ে পডবে। শ্রীনিবাস আচার্যার চাবুক-স্পর্শে কৃষ্ণ-প্রেমোদ্য হল।

শ্রীগৌরস্থন্দর যথন শ্রীনিত্যানন্দ শুভুকে গৌড দেশে প্রচার-কার্যা করতে আদেশ করেন, শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীরামদাস, শ্রীগঙ্গাধর দাস প্রভৃতিকে দিয়েছিলেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরকে দেখে পাষগুগণ কম্পমান হত। তিনি শাস্তম্ভ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছানুসারে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর আমত। এবং থাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর, কোতলপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্যুবর্গের বংশধরগণ বসবাস করেন। শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণ- শ্রীবাস্থ খোষ, শ্রীমাধব খোষ ও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর ১৬৯ নগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জাউ বিরাজ করছেন। শ্রীশ্রভিরাম গোপাল ঠাকুর চৈত্র কৃষ্ণ সপ্তমীতে অন্তর্ধান হন।

## শ্রীবাস্থদেব ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর

শ্রীবাস্থদেব ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর এঁরা তিন ভাই স্থকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিন ভায়ের গানের ভালে তালে স্বয়ং নিতাানন্দ প্রভু নতা করতেন। "মাধব, গোবিন্দ বাস্থদেব তিন ভাই। গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥" (চৈঃ ভাঃ অস্তঃ ১০৯) কেহ কেহ বলেন—ভাদের মাতুলালয় শ্রীহট্ট জেলার অস্তর্গত বুড়ন বা বুরঙ্গী গ্রামেছিল। কোন কারণে শ্রীবাস্থ ঘোষ ঠাকুরের পিতা কুমারহট্টে এসে বাস করেন। পরবর্ত্তী কালে বাস্থ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর নবদীপে এসে বাস করেন। তাঁরা উত্তর্কন রাটায় কায়স্থ-কুলে আবিভূতি হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও শ্রীগৌরস্থন্দরের তাঁরা অস্তরঙ্গ পার্যদ। শ্রীশ্রীমন্তজিনিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলেছেন এঁরা তিন ভাই ব্রজ্বের মধ্র রসের আশ্রায় বিগ্রহের (শ্রীরাধিকার) কায়ব্যুহ ছিলেন।

শ্রীষাম্ম ঘোষ ঠাকুর মহাপ্রভুর শৈশব লীলার পদ মধিক-ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত একটি অপূর্ব্ব শৈশব লীলা বর্ণন—যথা?—

গীত

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বস্তর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইন্তু।
শচী বলে—বিশ্বস্তর আমি না দেখিন্তু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খন্তন গমনে॥
বাস্থাদেব ঘোৰ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমনো লোভা॥

শ্রীগৌরক্সেই শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে বাস্থ্য যোষ ঠাকুর স্বন্দর গীত লিখেছেন—যথা গীত—

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন

ক্রিভুবন করে যাঁর চরণ বন্দন ॥
নীলাচলে শঙ্খা, চক্রে, গদা পদ্ম ধর ।
নদীয়া নগরে দণ্ড কমগুলু কর ॥
কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
"হরে কৃষ্ণ' নাম গৌর করিলা প্রচার॥

### **এবাস্থ, ঘোষ এমাধব ঘোষ ও এগোবিন্দ ঘোষ**্ঠাকুর ১৭১

বাসুদেব ঘোষ বলে করি যোড় হাত। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জ্বনন্নাথ॥

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার।

একলা গৌরাঙ্গ চাঁদ পরাণ আমার॥

বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিথারী।

শিব, শুক, নারদ লইয়া জনা চারি॥

শেতৃ বন্ধ কৈলা তুমি রাম অবতারে।

এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে॥

কলিযুগে কীর্তান করিয়া সেতৃ বন্ধ।

স্থাথ পার হউক যত পঙ্গু জড় আন্ধ॥

কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।

গোরা গুণে মাতিল ভুবন দশ চারী॥

না জানিয়ে জপ তপ এ-বেদ বিচার।

কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার।।

শ্রীগৌরান্তর সন্ধান বর্ণন—গাঁড

স্থা খাটে দিল হাত, বজ্ৰ পড়িল মাথাত,

বৃঝি বিধি মোরে বিভৃষিল।
করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল।।
শচীর মন্দিরে আসি, হুয়ায়ের কাছে বসি,

ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।

শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে কোথা গেল, মোর মুণ্ডে বব্দর পাডিয়া।। গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, --- নিজা নাহি ত্ব'নয়নে, ভূমিয়া উঠিল শচীমাতা। আলু থালু কেশে যায়, বসন না রছে গায়, ভূনিয়া বধুর মুখে কথা। ভুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি, কোন ঠাই উদ্দেশ না পাইয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া বধু সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে, ভাকে শচী নিমাই বলিয়া॥ তা শুনি নদীয়ার লোকে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে, য'রে তারে পুছেন বারতা। একজনে পথে ধায়, দশজনে পুছে ভায় গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা। সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে, কাঞ্চন-নগরের পথে ধায়। বাস্থ কহে—আহা-মরি, আমার শ্রীগৌরহরি পাছে জানি মস্তক মুড়ায়। শ্রীনিত্যাননের রূপ গুণাদি বর্ণন—তথা হি গীত নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধ। জীবের চির পুণ্য ফলে, বিধি আনি মিলাইলে, র্হ্ষ মাঝে রতনের সিদ্ধু॥ ধ্র:॥

#### **ভৌবান্থ ঘোষ শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর** ১৭৩

দিগ নেহারিয়া যায়, ভাকে পহু গোরা রায়, ধরণীতে পড়ে মুরছিয়া।

প্রিয় সহচর মেলে, নিতাইরে করি কোলে, কান্দে চাঁদ বদন হেরিয়া॥

নব কঞ্জারুণ আখি, প্রেমে ছল্ছল্দেখি, সুমেরু বহিয়া মন্দাকিনী:

মেঘ গভীর স্বরে তাই ভাই রব করে পদ ভরে কম্পিত মেদিনী॥

নিভাই করুণাময় জীবে দিল প্রেমাশ্রয় হেন্দ্রয়া জগতে বিদিত:

নিজ-নাম সংকীওনে উদ্ধারিলা জগজনে বাস্ত কেনে হইল বঞ্চিত।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরও মহাপ্রভুর বিভিন্ন সময়ের লালাবলী অতি স্থন্দর বর্ণনা করেছেন :

প্রাণের মুকুন্দ হে! কি আজি শুনিলু আচ্সিত।
কহিতে পরাণ যায় মুথে নাহি বাহিরায়
শ্রীগোরাঙ্গ ছাড়িবে নবদীপ॥
ইহাতো না জানি মোরা, সকালে মিলিলুঁ গোরা
অবনত মাথে আছে বসি।

নিঝরে নয়ন ঝরে বুক বহি ধার। পড়ে মলিন হৈয়াছে মুখ শশী॥ দেখিতে তখন প্রাণ,
স্থাইতে নাই অবসর।
ক্ষণেকে সম্বিত হৈল,
তবে মুই নিবেদিল,
ত্থনিয়া দিলেন এ উত্তর।।
আমি ভ বিবশ হৈয়া,
তারে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইলুঁ ত্য়া পাশ।
এই ত কহিলুঁ আমি,
মোর নাহি জীবনের আশ।।
তথ্যিনয়া মুকুন্দ কান্দে,
গদাধরের বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষ কয়,
তবে মুঞি যাইমু মরিয়া।।

হেদে রে নদীয়া-বাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদে ফিরাও।।
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।।
কি শেল, হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পঙ্গাণ পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।।
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্জন বিলাস।।

#### শ্ৰীবাম্ব ছোৰ শ্ৰীমাধব ছোৰ ও শ্ৰীগোবিন্দ ছোৰ ঠাকুর ১৭৫

কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া। পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া।।

শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুরও বিশেষ সংগীত রচয়িতা ছিলেন। তিনি শ্রীগোর সুন্দরের বাল্য-লীলা, নদীয়া সংকীর্ছন বিলাস ও সন্মাস-লীলা প্রভৃতির সুন্দর বর্ণন করেছেন।

মহাপ্রভুর সন্মাসের পর তাঁর সংকীর্ত্তন-বি**লাসের একটী রূপের** বর্ণন।

নাচে পহু কলধৌত গোরা।

অবিরত পূর্ণ কল, মুখ বিধু মণ্ডল,

নিরবধি প্রেমরসে ভোরা।।

অরুণ কমল পাথী জিনি রাঙ্গা ছটি আঁখি

ভ্রমর ফুল হুটি তারা।

সোনার ভূধরে থৈছে, স্থরনদী বহে ঐছে,

বুক বহি পড়ে প্রেমধারা।।

কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীন খিনি

অরুণ বরণ বহির্বাস।

গলায় দোলয়ে মালা ভূষণ করিয়া আলা,

নাসা তিল-কুস্থম বিলাস।।

কনক মৃণাল যুগ, স্থবলিত ছটি ভুক্ক,

কর-যুগ কঞ্চের বিলাস।

রাতা উৎপল ফুল পদ নহে সমতুল

় পরশনে মহীর উল্লাস ॥

আপাদ-মস্তক গায়,

পুলকে পুরিত তায়

যৈছে নীপ ফুল অতি-শোভা।

প্ৰভাতে কদলী-জন্ম

সঘনে কল্পিত তন্ত্র

মাধব ঘোষের মন লোভা ॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়—শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাস্থদেব ঘোষ ঠাকুরকে যথাক্রমে ব্রজের কলাবতী, রসোল্লাসা, ও গুণতৃঙ্গা সথী বলে উল্লেখ করেছেন। মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থান কালে তিন ভাই প্রতি বছর পুরীতে যেতেন এবং রথ যাত্রায় কীর্ত্তনাদি করতেন। পরবর্ত্তী কালে তিন ভাই তিন জায়গায় বসবাস করতে থাকেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপে, শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুর দাঞীহাটায় ও শ্রীবাস্থদেব ঘোষ ঠাকুর তমলুকে গিয়ে বাস করেন।

কিংবদন্তী আছে যে ঞ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের কোন সন্তান ছিল না। তিনি চিন্তান্থিত হন যে মৃত্যুর পরে পিণ্ড প্রদান করবে কে ? গ্রীগোপীনাথ স্বপ্নযোগে বলেন—তৃমি খেদ কোরো না—আমি পিণ্ড প্রদান করব। গ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অপ্রকট হলে, পর দিবসে শ্রীগোপীনাথ পিণ্ড প্রদান করলেন। আজ্ঞও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীগোপীনাথ পিণ্ড প্রদান করেন। শ্রীবাস্থদেব ঘোষ ঠাকুর কার্ত্তিক শুক্রন্বিতীয়াতে অপ্রকট হন।

## শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর পূর্বে নবদ্বীপে অবস্থান করতেন।
মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর কিছুদিন কাটোয়ায় বসবাস করেন।
আত্রপর গঙ্গাভীরে এঁড়িয়াদহ নামক গ্রামে এসে বাস করেন।
শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের শিশ্ব কটোয়ার শ্রীয়ছনন্দন চক্রবর্ত্তী।
শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর গৌর-নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন।
শ্রীগোরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরকে শ্রীরাধার
অঙ্গ-শোভা-স্বরূপ বলা হয়েছে। শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দগণ হ'লেও স্থ্য-ভাব-ময় গোপাল নহেন। তিনি মধুর-রসে
গোপীভাবে নিজেকে সর্ব্বদা ভাবনা করতেন। মস্তকে গঙ্গাজলের
কলসী ধারণপূর্বেক—"কে গোরস কিনবে গো?" বলে হাঁক
দিতেন। কথন বা গোপীভাবে "কে দই কিনবে গো?" বলে
অট্র হাস্থা করতেন।

শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে যখন গৌড়দেশে নাম-প্রেম প্রচার করতে আদেশ করেন, তখন সঙ্গে শ্রীরামদাস ও শ্রীগদাধর দাসকেও প্রেরণ করেন।

শ্রীরাম দাস আর গদাধর দাস।

চৈতন্ত-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ।

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গোড়ে যাইতে।

মহাপ্রভু এই হুই দিল তাঁর সাথে।

——( চৈচ চ: আদি: ১১।১৩-১৪)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের মহিমা এভাবে বর্ণন করেছেন—

নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান ধাঁহার শরীরে।
হেনমতে গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্ত পাধদ মধ্যে ধাঁহার বর্ণনা।
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে।
হেন কাজী তুর্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কুপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়।

—( চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ পঞ্চম অধ্যায় )

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর একদিন প্রেমোন্মন্ত-চিত্তে হরিসংকীর্ত্তন করতে করতে কাজীর গৃহে এলেন এবং কাজীকে ডাকতে লাগলেন, কাজী ক্রোধভরে ঘরের ভিতরে থেকে বাহিরে এলেন ; কিন্তু শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের দিব্য-মূর্ত্তি ও দিব্য-ভাব দেখে স্তম্ভিভ হয়ে গেলেন। কাজীর বদনমগুল সখ্য ভাব ধারণ করল, ক্রোধভ প্রশমিত হল। কাজী বললেন—ঠাকুর! তুমি এখন এলে কেন ?

শ্রীগদাধর দাস বললেন—ভোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। কাজী—আমার সঙ্গে কি কথা আছে বল।

শ্রীগদাধর—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে
আপামর জন-সাধারণকে হরিনাম দিয়েছে। সে মধুর হরিনাম
না কেন গ

কাজী-কাল হরিনাম নেব।

গদাধর—কাল কেন আজ্ঞই নাও। আমি এসেছি তোমাকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করবার জন্ম। তুমি পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম নাও। সম্মন্ত পোপ-তাপ থেকে তোমায় আমি উদ্ধার করব।

কাজী শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের বাণী শুনে কিংকর্ত্তব্য-বিমৃঢ্ হলেন: অতঃপর হাস্থা করতে করতে বললেন—কাল হরি বলব, শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কাজীর মুখে 'হরি' শব্দ শুনে প্রেমস্থাথ মত্ত হয়ে বললেন আর কাল কেন ? এই ত তুমি 'হরি' শব্দ বললে। তোমার সমস্ত পাপ তাপ দূর হল, তুমি পরম শুদ্দ হলে। এ বলে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর প্রেমে নৃত্য করতে লাগলেন। কাজী পরম শুদ্দ হলেন এবং গদাধর দাস ঠাকুরের শ্রীচরণে শরণ নিলেন।

এই ভাবে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কত পাপী যবনাদিকে নাম দিরে উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমীতে অপ্রকট হন। জয় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কী জয়।

### ্রাগদাধর পণ্ডিত গোস্বামা

শ্রীগদাধরে পণ্ডিত শিশুকাল থেকেই মহাপ্রভুর দক্ষী।
শ্রীগদাধরের পিতার নাম শ্রীমাধব মিশ্র, মাতার নাম শ্রীরত্বাবতী
দেবী। তিনি মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ সন্নিকটে থাকতেন।
রত্বাবতী দেবী শর্চাদেবীকে বড় ভগিনীর স্থায় দেখতেন, তাঁর সঙ্গে
সর্বাদা মেলামেশাদি করতেন। শিশু-লীলার সময় শ্রীগৌরহরি
গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে কখন স্বীয় অঙ্গনে কখন গদাধরের গৃহে
বিবিধ ক্রীড়া করতেন। গ্রামের পাঠশালায় উভরে একসঙ্গে
অধ্যয়ন করতেন। শ্রীগদাধর বয়সে মহাপ্রভুর কয়েক বছরের
ছোট। মহাপ্রভু ক্ষণকালও গদাধর ছাড়া থাকতে পারতেন না।
গদাধরও মহাপ্রভু ছাড়া একক্ষণ থাকতে পারতেন না।

শ্রীরোধা, তিনি অধুনা শ্রীগদাধর পণ্ডিত নামে খ্যাত । শ্রীস্বরূপ দামোদরকৃত কড়চায়—

"অবধি-স্থর বরঃ শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীক্রঃ স খলু ভবতি রাধা শ্রীলগৌরাবতারে।" শ্রীবাস্থদেব ঘোষ ঠাকুর লিখেছেন—

আগম অগোচর গোরা।

অখিল ব্রহ্ম পর, বেদ উপর,

না জানে পাষণ্ডী মতি ভোরা ॥

নিতা নিত্যানন্দ চৈত্র গোবিন্দ

পণ্ডিত গদাধর রাধে।

চৈত্ত্য যুগলরূপ কেবল রুসের কৃপ

অবতার সদাশিব সাধে॥

অন্তরে নবঘন বাহিরে গৌরভন্ন

যুগলরপ পরকাশে।

ক্ষাহ্র বাহ্মদের ঘোষে যুগল ভব্ন বশে

জনমে জনমে রক্ত আশে॥

শ্রীচৈতম্য চরিতামতে---

পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহন না যায়। গদাধর প্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥ পণ্ডিতের কুপা প্রসাদ কহন না যায়। গদাই-গৌরাঙ্গ করি সর্বলোকে গায়॥

শ্রীঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগোপীনাথ আচাধ্যের গৃহে কয়েক মাস অবস্থান করেন। সে সময় পুরীপাদ অতি স্নেহ করে গদাধরকে স্বরচিত কৃষ্ণলীলামূত নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করান।

> গদাধর পশুতেরে আপনার কৃত। পু থি পড়ায়েন নাম কৃষ্ণলীলামৃত॥

> > — চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১,১০০ )

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শৈশবকাল থেকে ধীর, শাস্তু, নির্জ্জনতা-প্রিয় ও বৈরাগ্যবান ছিলেন ৷ শৈশবে গৌরস্থন্দর খুব চঞ্চলভাব প্রকট করে যাকে ভাকে ক্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। গদাধরের তা বিশেষ পচ্ছন্দ হত না। তজ্জ্ম তিনি তাঁর থেকে কখন কখন দূরে থাকতে চাইতেন। কিন্তু গৌরস্থলের তাঁকে ছাড়তেন না; বলতেন—গদাধর। কিছুদিন বাদে আমি এমন বৈষ্ণব হব যে আমার দারে ব্রহ্মা শিবাদিও আসবে।

গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দ দত্তকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ৷ কোন স্থান থেকে সাধু-সন্ন্যাসা নবদীপে এলে মুকুন্দ সে সংবাদ শ্রীগদাধরকে জানাতেন এবং হুজনে দর্শনে যেতেন। একবার চট্টগ্রাম থেকে শ্রীপুগুরীক বিন্তানিধি নবদ্বীপে এলেন ৷ মৃকুল্ক গদাধর পণ্ডিতকে বৈষ্ণব দেখতে যাবার কথা জ্বানালেন। ত্রীগদাধর বৈষ্ণব দর্শনের জন্ম কৌতৃহলযুক্ত হয়ে মুকুন্দের সঙ্গে পুগুরীক বিচ্চানিধিকে দর্শন করতে এলেন ৷ শ্রীগদাধর জার মহাবিষয়ী-প্রায় বেশ-ব্যবহারাদি দেখে ষে শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছিলেন, তা, হারায়ে ফেলেন; বললেন—বৈষ্ণবের এত বিষয়ীর মত ব্যবহার কেন ? মুকুন্দ গদাধরের মন জানতে পেরে একটি কৃষ্ণলীলা শ্লোক স্বস্থরে কীর্তন করলেন। মুকুন্দ দত্ত পুগুরীক বিভানিধির পূর্ব-পরিচিত ছিলেন। মুকুন্দের কণ্ঠধানি অতি মধুর ছিল। পুগুরীক বিগ্রানিধি মুকুন্দের কৃষ্ণলীলা গীত যেই শ্রবণ করলেন, অমনি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে রোদন করতে করতে ধরাতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন।

> শুনিলেন মাত্র ভক্তি-যোগের বর্ণন। বিস্তানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥

নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দ ধার। যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার॥

—( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭।৭৮-৭৯ )

শ্রীগদাধর পণ্ডিত এবার মনে মনে নির্কেদযুক্ত হলেন। বললেন—না বুঝে এ হেন মহাভাগবত-পুরুষকে বিষয়ী-জ্ঞান করেছি—অপরাধ হয়েছে। অতএব তাঁর কাছে মন্ত্র গ্রহণ ছাড়া অপরাধ থেকে নিস্তার পাব না।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত অনস্তর শ্রীপুণ্ডরীক বিক্যানিধির কাছে মন্ত্র চাইলেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীপুণ্ডরীক বিক্যানিধির নিকট গদাধর পণ্ডিতের সবিশেষ পরিচয় বললেন। তা শুনে বিক্যানিধি বড়ই হরষিত হলেন।

শুনিয়া হাসেন পুশুরীক বিছানিধি।
আমারে ত মহারত্ব মিলাইলা বিধি॥
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম ভাগো সে এমত শিশ্ব পাই॥

—( হৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭।১১৭-১১৮ )

অতঃপর শুভদিনে শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীপুগুরীক বিচ্চানিধি থেকে মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

মহাপ্রভূ গয়াধামে গিয়ে প্রথম প্রেম প্রকাশ আরম্ভ করলেন। সেধানে প্রীঈশ্বর পুরীর আশ্রয় লীলা করলেন। গৃহে ফিরে এলেন, এবার এক নৃতন জীবন প্রকট করলেন। অহর্নিশ কৃষ্ণ-প্রেম দিক্কতে ভাসতে লাগলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভূর

সে অন্তুত কৃষ্ণ-প্রেমাক্র দর্শন করে স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন থেকে শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে ত্যাগ করে মুহূর্ত্তের জম্মও কোথাও যেতেন না । একদিন গদাধর 🖯 ভামুল নিয়ে প্রভুব নিকট এলে প্রভু ভাবাবেশে জিজাসা করলেন—গদাধর ! পীত বসনধারী শ্রামসুন্দর কোথায় গ এ বলে ক্রেন্দন করতে লাগলেন। গদাধর কি জবাব দিবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না! সমগ্রমে বললেন—কৃষ্ণ জোমার হৃদ্যে আছেন। এ কথা শুনে মহাপ্রভু নিজ নথে হৃদয় চিরতে লাগলেন : গুদাধর তাডাতাডি মহাপ্রভুর হাত চেপে ধরলেন। প্রভু বললেন—গদাধর! আমার হাত ছেড়ে দাধ: আমি কৃষ্ণ দর্শন বিনা থাকতে পারছি না। গদাধর বললেন—তুমি একট স্থির হও, কৃষ্ণ এখনই আসবেন। এই ত তাঁর আসবার সময় হয়েছে ৷ গদাধরের বাক্য শুনে প্রভু স্থির হলেন ৷ দূর থেকে শচীমাতা গৌর গদাধরের এ রঙ্গ দেখে ছুটে এলেন ও তুই হয়ে বললেন---গদাধর শিশু হলেও অতি বৃদ্ধিমান: আমি ভয়ে গৌরের সামনে যেতে পারি না । গদাধর কেমন কৌশলে তাকে শান্ত করল ,

> মুঞি ভয়ে নাহি পারে । সমুথ হইতে । শিশু হই কেমন প্রবোধিলা ভালমতে ॥

> > —( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২।২১০ )

শ্রীশচীমাতা বললেন—গদাধর ! তুমি সব্বদা নিমাইয়ের সঙ্গে থেকো। তুমি তার সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হই। একদিন শুক্রাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে প্রভু কৃষ্ণ-কথা বলবেন—শুনে
গদাধরও সেথানে গেলেন ও গৃহের মধ্যে বসলেন। বাহিরে
বারান্দায় বসে প্রভু কৃষ্ণ কথা আরম্ভ করলেন। কথা বলতে
বলতে স্বয়ং প্রেমরদে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। চতুদ্দিকে ভক্তগণ
প্রেমরদে ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ এরপে প্রেম-রসাম্বাদন হল।
গদাধরের প্রেম আর ভাঙে না। মাথা নীচু করে উচ্চৈংম্বরে ক্রন্দন
করতে লাগলেন। ভাঁর করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে প্রভু বললেন—
গৃহের মধ্যে কে ক্রন্দন করছে গুরহ্মচারী বললেন—ভোমার।
গদাধর। প্রভু বললেন গদাধর গুর্মি স্কুক্তিমান্। শিশুকাল থেকে কৃষ্ণে ভোমার স্বৃদ্চ মতি। আমার জন্ম বৃথা গেল,
নিজ কর্মদোষে প্রাণনাথ কৃষ্ণকে পেলাম না। প্রভু একথা বলে
গদাধরকে প্রেমে আলিঙ্কন করলেন।

প্রভূ যখন নবদ্বীপ-পূরে লীলা বিলাস করতে লাগলেন, তথন প্রধান সহায় গদাধর। ব্রজের রাই-কানাই এবার গৌর-গাদাধর রূপে গঙ্গাতটে বিহার করছেন। ব্রজের গোপ স্থানাণ কীর্ত্তন সহচররূপে প্রভূর সঙ্গে বিহার করছেন। একদিন প্রভূ নগর ক্রমণ করতে করতে গঙ্গাতটে এলেন এক উপবন মধ্যে বসলেন। তথন ব্রজ লীলার কথা স্মরণ হল। মুকুন্দ দত্ত মধুর স্বরে পূর্ব্বরাগ গাইতে লাগলেন। গদাধর বন থেকে পূষ্পা চয়নকরে হার গেথে প্রভূর কঠে দিলেন। পূর্ব্বে বৃন্দাবনে জীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সাজাতেন, গদাধর ঠিক সেইভাবে প্রভূকে সাজাতে লাগলেন। কেহ মধুর গীত গাইতে লাগলেন, কেহ

মধ্র-ছন্দে নতা করতে লাগলেন। অতঃপর প্রীগৌরস্কর গদাধরকে নিয়ে এক বৃক্ষ-মূলে বেদীর উপর বসলেন। প্রীঅবৈত আচার্য্য আরতি করতে লাগলেন। প্রভুর দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বসলেন: শ্রীবাস পণ্ডিত ফুলের হার দিয়ে সাজাতে লাগলেন। নরহরি চামর বাজন করতে লাগলেন। শুক্লাম্বর চন্দন লাগাচ্ছেন, মুরারি গুপু জয় জয় ধ্বনি করছেন। মাধব, বাস্থদেব, পুরুষোত্তম, বিজয় ও মুকুন্দ প্রভৃতি বিবিধ রাগে গান করতে লাগলেন।

এইরপে প্রভূ নদীয়া-লীলা সাঙ্গ করে যখন সন্ন্যাস-লীলা করলেন এবং জননীর আদেশে নীলাচলে বাস করতে লাগুলেন তখনও গদাধর নীলাচলে গিয়ে বাস করলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথের সেবা করতেন। প্রভূ প্রিয়-গদাধরের মন্দিরে প্রায়-সময় কৃষ্ণ-কথা রসে ভূবে থাকতেন। প্রভূ যখন বৃন্দাবনে যাত্রা করেন, তখন বিরহ সইতে না পেরে গদাধর প্রভূর সঙ্গে যাবার জন্ম উভত হন। প্রভূ অনেক বৃঝিয়ে তাঁকে নীলাচলে রেশে যান।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমন্তাগবত পাঠ করতেন। সপার্ষদ শ্রীগৌরস্থন্দর বঙ্গে শুনতেন।

> "গদাধর পণ্ডিত প্রভুর আগে বসি। পড়ে ভাগবত—সুধা ঢালে রাশি রাশি॥" (ভ: র: ৩।১০৭)

আটচল্লিশ বছর প্রভূ বিচিত্র লীলা করবার পর, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সেবিত শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে শ্রীমহাপ্রভূ বিলীন হন। শ্রাসী শিরোমণি চেষ্টা বৃঝে সাধ্য কার ! অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার । প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে । হৈলা অদর্শন,—পুন: না আইলা বাহিরে॥" (ভ: র: ৮/৩৫৬-৩৫৭)

শ্বর গৌর গদাধর কেলিকলাং
ভব গৌর গদাধর পক্ষচরং।
শূলু গৌর গদাধর চারুকথাং
ভক্ত গোক্রম-কানন কুঞ্জবিধুম॥
(জ্ঞীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

বৈশাখ অমাবস্থা তিথিতে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আবিভূতি হন:

### শ্রীসনাতন গোস্বামী

শ্রীমদ জীব গোস্বামীর লঘু-বৈষ্ণব-তোষণীতে স্থায় বংশ গোত্রাদির পরিচয় প্রদান করেছেন—"তাঁদের আদি বংশধর কর্ণাটক দেশাধিপতি ভরদ্বাজ্ধ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীসর্ববর্তি জগদৃগুরু ছিলেন। তাঁর পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ দেব। অনিরুদ্ধ দেবের ছই মহিষী ও ছই পুত্র—শ্রীরপেশ্বর ও শ্রীহরিহরদেব। শাস্ত্রে পারক্ষত ছিলেন শ্রীরপেশ্বর দেব। যুদ্ধ ও বিভাশাস্ত্রে

পারক্ষত ছিলেন জ্রীহরিহর দেব। তিনি বলপূর্ব্বক জ্রীরূপেশ্বর দেবের রাজ্য গ্রহণ করেন। তখন রূপেশ্বর দেব আটটি অশ্ব নিয়ে পদ্মীর সঙ্গে পৌলস্তাদেশে গমন করেন সে দেশের অধিপতি গ্রীশেখরেশ্বরের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা হয়: গ্রীরূপেশ্বর দেবের পুত্র জ্রীপদ্মনাভদেব। তিনি নিখিল বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ত্রীপদ্মনাভদেব শেখরেশ্বরের রাজ্য থেকে গঙ্গাভটে নৈহাটিতে এসে বসবাস করতে লাগলেন : তার আট কক্সা ও পাঁচটি পুত্র। পুত্রগণ সকলে বেদশান্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁদের নাম পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুলুলেব। জ্রীমুকুন্দ দেব জ্ঞাতিগণের দ্বারা উৎপাঁড়িত হয়ে বাক্লা চন্দ্র-দ্বীপে এসে বাসগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি যশোরে ও ফতেয়াবাদে **যজমান গৃহে সর্ব্দ**া যাতায়াত করতেন বলে তথায়ও বাসগৃহ নির্মাণ করে রেখেছিলেন। গ্রীমুকুন্দ দেবের পুত্র গ্রীকুমার দেব। তাঁর অনেক গুলি সম্ভান ছিল। তাঁদের মধ্যে শ্রীসন্তন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅরপম বা বল্লভ এঁরা পরম ভাগবত ছিলেন ."

শ্রীসনাতন গোস্বামীর জন্ম খুষ্টাব্দ ১৪৮৮, শকাব্দ ১৪১০ (গৌড়ীয় ২১:২-৪)। শ্রীরূপ গোস্বামীর জন্ম খুষ্টাব্দ ১৪৯৩, শকাব্দ ১৪১৫। এরা রাজধানী গৌড়ের নিকটে সাকুর্মা নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুল গৃহে থেকে পড়াশুনা করতেন।

গৌড়ের বাদশা হুসেন সাহ সজ্জনের মুখে জ্রীরপ ও সনাতনের মহিমা শুনে তাঁদিগকে মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করলেন। অনিচ্ছুক হলেঞ্চু যবন-রাজের ভয়ে তারা কার্য্য করতে লাগলেন। বাদশা তাঁদিগকৈ প্রচুর সম্পত্তি দান করেন। জ্রীরূপ সনাতন গৌড়ের রাজধানী রামকেলিতে বাস করতে লাগলেন। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাঁদের গৃহে আগমন করতেন। কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে তাঁদের থাকার বিশেষ বাবস্থা তাঁরা করতেন। গঙ্গার নিকট তাঁদের বসতবাটী স্থাপিত হওয়ায় অভাপি ঐ গ্রাম ভট্টবাটী নামে খ্যাত নবদ্বীপ খেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রামকেলিতে এলে জ্রীরূপ সনাতন তাঁদের বিশেষ সেবা করতেন।

শ্রীরপ সনাতনের অধ্যাপক ছিলেন—গৌড়ের অলঙ্কারথরপ শ্রীবিচ্চাভূষণ পাদ তাঁদের দর্শন-শাস্ত্রের গুরু—
নবদ্বীপের সার্বভৌমের ভ্রান্তা বিদ্যাবাচস্পতি। এ ছাড়া তাঁদের
শিক্ষক ছিলেন—শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামপদ ভদ্রপাদ
প্রভৃতি। ভাগবতে দশম-টিপ্পনীতে এঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
শ্রীসনাতন, শ্রীরপে ও শ্রীঅন্পুপম তিন ভাই শৈশব কাল থেকে
ভগবদ্-ভক্তিভাব সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা গৃহ সন্নিকটে বৃদ্দাবনস্মৃতিতে স্থরম্য তমাল, কদম্ব, যুথিকা ও তুলসী কানন তৈরী
করেন ও তার মধ্যে রাধাকুও এবং শ্রামকুও নামক সরোবর খনন
করে নিত্য শ্রীমদনমোহনদেবের সেবায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁরা
লোক-পরম্পরায় শ্রীগেরস্কলেরের চরিতাবলী শুনে তাঁর দর্শনের
জন্ম উৎক্ষিত হতেন। কিন্তু অন্তরে কে যেন বলত—তোরা
থৈষ্য ধারণ কর। এখানেই সেই পতিতপাবন ঠাকুরের দর্শন
পাবি।

শ্রীসনাতন গোস্বামীর বয়স তথন অল্ল। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন—এক ব্রাহ্মণ তাঁকে একথানি শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করছেন। শ্রীসনাতন ভাগবত পেয়ে আনন্দে উংফুল্ল হয়ে উঠলেন স্বপ্ন ভঙ্গ হল। তিনি কা'কেও দেখতে পেলেন না : বড় ত্বঃস্বিত হলেন। সকাল বেলা স্নান পূজাদি সমাপ্ত করে তিনি বসেছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ একখানি ভাগবত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন—তুমি এই ভাগবত খানি নাও ও নিত্য অধ্যয়ন কর; সর্ব্বসিদ্ধি হবে। এ কথা বলে ব্রাহ্মণ তাঁকে ভাগবত দিয়ে চলে গেলেন। যথার্থ ভাগবত-প্রাপ্তিতে শ্রীসনাতনের আনন্দের সীমা রইল না। সে দিন থেকে শ্রীসনাতন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্র-সার জ্ঞানে অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

মদেকবন্ধো মংসঙ্গিন্ মদ্গুরো মন্মহাধন। মন্নিস্তারক মন্তাগ্য মদানন্দ নমোহস্ত তে॥

—শ্রাকৃঞ্জালাস্তব

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমন্তাগবত শাস্ত্রের বন্দনা করে বলছেন
— আমার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র বন্ধু, গুরু, মহাধন, আমার
নিস্তারকারী, আমার ভাগ্যস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, ভোমাকে
নমস্কার।

নদীয়ার প্রাণধন-শ্রীগৌরহরি সন্ধ্যাসী হয়ে পুরী ধামে গেছেন এ সংবাদ শুনে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ মূর্চ্ছিত হলেন। এ জীবনুন আর তাঁর দর্শন পাবেন না বলে হুই ভাই কত খেদ করভে লাগলেন। এমন সময় দৈববাণী হল—"তোমারা খেদ ক'র না। করুণাময় গৌরহরি শীঘ্র আসছেন।" দৈববাণী শুনে তাঁর আশ্বস্ত হলেন।

পাঁচ বছর সুথে পুরীতে অবস্থান করে জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্ম মহাপ্রভু গোঁড় দেশে আগমন করলেন। ভক্তগণের সুথের সীমা রইল না; বহুদিন পরে গৌরকে পেয়ে শ্রীশচীমাতা সুথে দেহ-স্মৃতি-রহিত হলেন। তিনি কয়েক দিন রন্ধন করে গৌর-স্থান্দরকে খাওয়ালেন। প্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভবনে কয়েকদিন সুথে থাকবার পর রামকেলি গ্রামে এলেন।

> ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম। গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম॥ যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন। কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।১৬৬-১৬৭ )

নহাপ্রভুর প্রভাব শুনে বাদসা হুসেন সাহ বলতে লাগলেন— বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়। সেই ত গোসাঞী ইহা জানিহ নিশ্চয়।। কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন। আপন ইচ্ছায় বৃশুন বাঁহা উহার সন।।

( (C): 5: 74J: 31362-390)

মহাপ্রভূর শুভাগমনে রামকেলি গ্রাম আনন্দে মুখরিত হল।
চতুর্দ্দিক থেকে লোক মহাপ্রভূকে দেখতে আসতে লাগলেন।
কেশব ছত্রী বাদসার বিশিষ্ট প্রতিনিধি। বাদসা তাঁকে প্রভূর

সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন । কেশব ছত্রী বললেন—হা শুনেছি।
এক জন ভিথারী সন্ন্যাসী এসেছেন ; তাঁর সঙ্গে তু চার জন লোক
আছে । বাদসা বললেন—আপনি কি বলছেন ? সহস্র সহস্র
লোক তাঁর সঙ্গে চলছে । এ কথা শুনে কেশব ছত্রী একটু
হাস্থ করলেন ৷ ছত্রীর কথায় বাদসার মন প্রসন্ন হল
না ৷ তিনি শ্রীসনাতনকে জিজ্ঞাসা করলেন ৷ সনাতন বললেন—
তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন ? তোমার মনকে জিজ্ঞাসা
কর ৷ "যে তোমারে রাজ্যা দিল সে তোমার গোসাঞা ৷ তোমার
দেশে তোমার ভাগো জন্মিল আসিঞা ৷৷ চৈঃ চঃ মধাঃ ১৭১৭৬ )
তুমি সাক্ষাৎ দর্শন কর ৷ মান্নুষের কি এরপে শক্তি ও আক্ষণ
থাকতে পারে ? এরপ মহা আক্ষণ করবার শক্তি ঈশ্বর ছাড়া
কারও থাকে না : বাদসা শ্রীসনাতনের কথা শুনে বড় সুখী হলেন
ও তিনি স্বচ্ছনেদ শ্রমন করণ ব'লে সকলকে জানালেন

গঙ্গাতটে এক বৃক্ষমূলে মহাপ্রভু উপবেশন করেছেন সঙ্গে মাত্র প্রিয় পার্ষদবৃন্দ। ক্রমেই সন্ধ্যাকাল অতাত হতে চলল। এ-সময় সনাতন ও রূপ ছ-ভাই ছই গুড় ভূণ দন্তে ধরে মহাপ্রভুর সামনে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাঁদের দেখে চিনতে পারলেন। প্রভু করুণার্দ্র হৃদয়ে ছ-ভাইকে ভূমি থেকে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্কন করলেন এবং বললেন পূর্বে তোমরা যে বার বার দৈন্ত-পত্র আমাকে লিখেছিলে তাতে তোমাদের স্বভাব জেনেছি। তোমরা ছই ভাই জন্মে জন্মে আমার দাস। তোমাদের জ্ঞান্ত আমি রামকেলিতে এসেছি। আজ্ব থেকে তোমাদের নাম হবে—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ। বাদসা পূর্বে তাঁদের নাম দিয়েছিলেন দবিরথাস ও সাকর মল্লিক। তারপর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ সমস্ত গৌর-পার্যদগণের চরণে কুপা প্রার্থনা করলেন। শ্রীঅবৈত খাচাযা, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস আদি ভক্তগণ ছই ভাইকে প্রচুর আশীর্কাদ প্রদান করলেন। অনস্তর শ্রীসনাতন রূপের কনিষ্ঠ শ্রাতা শ্রীঅনুপম পূত্র, পরিবারবর্গের সঙ্গে প্রভূব শ্রীচরণ দর্শন, বন্দনাদি করলেন। অনুপমের পুত্র শ্রীজীব তথন শিশু। প্রভূ তাঁর শিরে কর পদ্ম ধারণ করে ও শ্রীচরণ-রক্ষ দিয়ে যেন ভবিষাৎ আচার্যা-সমাটরূপে তাঁকে বরণ করলেন। ভক্তবাস্থা-কল্লক শ্রীগোরহরি এইরূপে ভক্তবাসনা পূর্ণ করে পুরীর দিকে ঘাত্রা করলেন ও শ্রীসনাতন রূপকে ক্ষে তোমাদের মুক্ত করে দিবেন।" শ্রীসনাতনের পিতৃদত্ত নাম ছিল অমর, শ্রীরূপের সম্ভোষ এবং অনুপমের বল্লভ ছিল।

নহাপ্রভু রামকেলি থেকে চলে যাবার পর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ প্রভুর শ্রীচরণ-প্রাপ্তির জন্ম ছইটা পুরশ্চরণ করলেন। পরিবারবর্গকে তাঁরা চক্রদ্বীপে ও ফতেয়াবাদে প্রেরণ করলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম কিছু ধন রামকেলিতে শ্রীসনাতনের জন্ম রেখে আর সব নৌকায় ভরে ফতেয়াবাদে নিয়ে গিয়ে সেই ধনের কিছুটা স্বজ্বন এবং নিজ পরিবার বর্গের জন্ম রাখলেন।

মহাপ্রভূর সংবাদ গ্রহণের জন্ম বাঁদের নিষ্কু করা হয়েছিল

তাঁরা এসে তাঁর বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রার কথা শ্রীরূপকে বললেন তিনি শুনে পরম স্থুখী হলেন এবং অনুপ্রাক সঙ্গে নিয়ে নহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্ম চলতে চলতে প্রয়াগে এলেন। সেইখানে শ্রীমন্মহাপ্রভূব শ্রীচরণ দর্শন লাভ করলেন। প্রয়াগে প্রভুর দর্শনের জন্ম লোকের এত ভিড যে সারাদিন দর্শনের অবকাশ হল না। সন্ধাকালে গঙ্গাতটে প্রভুকে দর্শন করে তুই ভাই দৈয়-ভরে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। প্রভু দেখেই চিনতে পারলেন । ভুনি থেকে উঠিয়ে তাদিগকে আলিঙ্গন করে সমস্ত কথা জিজ্ঞাস; করলেন। তাঁরা শ্রীসনাতনের ও অক্তান্ত যাবভীয় সংবাদ বল্যালন: মৃদ্য হাস্ত কার প্রভু বললেন—"শীঘ্র সনাতনের বন্ধন মুক্তি হবে।" ত্রিবেণীতে মহাপ্রভুর সন্নিকটে জ্রীকপ ৬ অনুপম অবস্থান করতে লাগলেন ও তাঁর উপদেশ শুনতে লগেলেন। তখন জ্রীবল্লভাচার্যা ত্রিবেণীর পর-পারে আডাইল গ্রামে বাস কর্তেন। একদিন তিনি প্রভুকে আমন্ত্রণ করে নিজগৃতে নিয়ে যান ৷ প্রভুর সঙ্গে শ্রীরূপ ও অনুপম গেলে মহাপ্রভু শ্রীবল্লভাচার্যার কাছে শ্রীরপের পরিচয় করিয়ে দিলে শ্রীবল্লভাচার্যা তাদের আলিঙ্গন করতে উন্নত হন। কিন্তু তারা দৈক্ত করে দরে সরে যান। তা দেখে বল্লভাচার্য্য পরম সুখী হলেন। প্রভু চলনা করে বললেন — আপনি এদের স্পর্শ করবেন না। তত্ত্তরে বল্লভাচাধ্য বললেন -- "এ छूटे अध्य नहरू, मर्स्टा खर । अं मित्र तम् मन्द्रमा कुक-নাম নৃত্য করছে"। হুই ভাই আচাহ্যাকে দণ্ডবং করলে আচাহ্য তাঁদের স্নেহে আলিঙ্গন করলেন এবং বহু প্রশংসা করতে লাগলেন।

নহাপ্রভু ত্রিবেণীতে অত্যধিক লোকের ভিড় দেখে দশাশ্বমেধ ঘাটে এলেন। তথায় দশদিন অবস্থান করে শ্রীরূপ গোস্বামীকে যাবতীয় ভাগবত তত্ত্ব-সার উপদেশ দেন—

প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
স্ত্র-রূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥
পারাপার শৃষ্ণ গভীর ভক্তিরস-সিদ্ধু।
ভোমায় চাথাইতে তার কহি একবিন্দু॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।১৩৬-১৩৭ )

মহাপ্রভু বললেন—হে রূপ! তোমার কাছে ভক্তিরসের
লক্ষণ সকল সূত্রাকারে বলছি তা শুন। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে
একজন মুক্ত শ্রেষ্ঠ, কোটি মুক্ত মধ্যে এক কৃষ্ণ-ভক্ত শ্রেষ্ঠ।
শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম ও শান্ত। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি
অশান্ত—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কামী। জীবের স্বরূপ অতি
সূক্ষ্ম। জীব চিংকণ ব্রন্ধের অনুশক্তি। জীব সুকৃতি-ফলে
সাধু সঙ্গ পেলে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করতে পারে। ভব বন্ধন তথন
নাশ হয়। সদ্গুক্ত-কৃপায় জীব ভক্তি লতার বীজ "শ্রীকৃষ্ণ-মত্ত্র"
প্রাপ্ত হয়। সে বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করে নিত্য শ্রাবণ কীর্ত্তন
জল সেচন করতে থাকলে, ভক্তিলতা বর্দ্ধিত হয়ে পত্র পুষ্পাদিতে
ক্রেণোভিত হয়। ব্রন্ধালোক বৈকুঠ ভেদ করে গোলোকে পৌছে,
ভক্ষনকারী নালী তথায় সুথে প্রেম-ফল আস্বাদন করতে পারে।

ভক্তির তিনটা অবস্থা—সাধন, ভাব ও প্রেম: প্রেমভক্তি যত গাঢ় হয় তত স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব উৎপন্ন হয়। ভক্তিভেদে রতি পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্ত, সখ্য∖ বাৎসল্য ও মধুর রতি। শান্ত ভক্ত নবযোগেন্দ্র ও সনকাদি। দাস্থ ভক্ত—ব্রহ্মা, শিব, নারদ, ব্রন্তে রক্তক পত্রকাদি। স্থ্য ভক্ত-অজ্জন, ভীম ও ব্রজে সুবল শ্রীদামাদি। বাংসল্য-ভক্ত বস্ত্রদেব, দেবকী, নন্দ ও যশোদা ৷ মধুর ভক্ত—ব্রজে গোপীগণ ৷ দারকায় রুক্মিণী সত্যভামাদি : "এই ভক্তি-রসের করিলাম দিগ্দেরশন। ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন। ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্থুরয়ে অন্তরে: কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রস-সিন্ধ পারে॥" ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।২৩৪-২৩৫ ) মহাপ্রভু শ্রীরূপকে এই সমস্ত উপদেশ দেবার পর তাঁকে বুন্দাবনে যেতে আদেশ করলেন। তিনিও বারাণদীর দিকে যাত্রা করলেন। 🕮 রূপ ও অনুপম ছুই ভাই প্রভুর বিচ্ছেদে বাথিত ছাদয়ে বুন্দাবনের দিকে চলতে লাগলেন।

# শ্রীসনাতনের গৃহ ভ্যাগ—

শ্রীরূপ ও অনুপম অর্থাদিসহ কতেরাবাদ চলে যাবার পর শ্রীসনাতন কেমনে রাজ-কার্য্য ত্যাগ করবেন চিন্তা করতে লগলেন। বাদসা শ্রীসনাতন ও রূপের উপর রাজ্য চালাবার. সমস্ত ভার অর্পণ করে রেখেছিলেন। তাঁদের নিয়ে তাঁর রাজ্য। শ্রীসনাতন রাজ-দরবারে যাওয়া বন্ধ করলেন ও শরীর অসুস্থ বলে রাজাকে জানালেন। তা শুনে হুসেন সাহ সনাতনের

কাছে বৈছ পাঠালেন। বৈছ দেখলেন সনাতন পনের বিশ জন পণ্ডিতসহ গৃহে শান্ত্র আলোচনা করছেন। রাজ-বৈছ্য শ্রীসনাতনের শরীর পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোন রোগ দেখতে না পেয়ে এ-খবর বৈত্য বাদ্সাকে দিলেন। বাদ্সা তাঁর মনের ভাব কিছু বুঝতে না পেরে স্বয়ং তাঁর গৃহে এলেন। সনাতন বাদসাকে দেখে পণ্ডিতগণসহ গাল্রোত্থান করলেন ও বসবার জন্ম তাঁকে উত্তম আসন দিলেন: বাদসা বললেন—ভোমার কাছে বৈছ পাঠিয়েছিলাম । বৈদ্য বললে—তোমার দেহে কোন রোগ নাই। আমার সমস্ত কাজ তোমাকে নিয়ে: অথচ তুমি সব তাাগ করে ঘরে বসে আছ। তোমার ভাইও চলে পেছে। আমার সব কাজ নষ্ট হতে চলেছে। তোমাদের অভিপ্রায় কি বুঝতে পারছি না। **শ্রীসনাতন বললেন—আমাদের দ্বারা আর কোন কাজ হবে** না। আপনি অক্স লোক দিয়ে কাজ করান। তাঁর কথা শুনে যবন-রাজ ক্রন্ধ হয়ে বললেন—ভোমরা আমার যাবতীয় কাজ নষ্ট করলে। শ্রীসনাতন বললেন—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর, যা ইচ্ছা তা করতে পার। যে যেমন কাব্দ করে, বিচার ক'রে তদমুরূপ ·শান্তি তাকে প্রদান কর। এ কথা শুনে গৌডেশ্বর ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করলেন এবং সনাতনকে বন্দী করতে কাঞ্জীকে আদেশ দিলেন। ঐ-সময় বাদসা উডিফ্যাদেশ জয় করবার জম্ম যাত্রা করছিলেন। তিনি সনাতনকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। শ্রীসনাতন বললেন ভূমি দেবতা ও সাধুদের হঃধ দিবার জক্ত ্বাক্ত: আমি তোমার সঙ্কে যাব না। বাদসা উভিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। এমন সময় শ্রীসনাতন শ্রীরূপের একখানি পার্চ্চ পেলেন। তিনি লিখেছেন—"তুমি যে কোন রকমে বন্দী অবস্থা থেকে ছুটে এস। মুদি ঘরে আট'শ' মোহর আছে। অনুপমকে। (বল্লভকে) সঙ্গে নিয়ে আমি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলাম।" পত্র পেয়ে শ্রীসনাতন পরম স্থাইলেন।

অনস্তর শ্রীসনাতন বন্দীশালের রক্ষককে অন্তনয় করে বললেন—তুমি আমার কিছু উপকার কর 🗧 তুমি একজন জ্বিন্দা-পীর। তোমার কেতাব কোরাণ-শাস্তে বিশেষ জ্ঞান আছে। তুমি যদি ধর্ম বিচার করে একজন বন্দীকে মুক্ত করে দাও ঈশ্বর ভোমার অনেক উপকার করবেন ৷ পূর্বে আমি ভোমার আনক উপকার করেছি, এখন কিছু প্রত্যুপকার কর। তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দিব। পুণ্য ও অর্থ ছইই লাভ হবে তোমার। কারাগার-রক্ষক বললে-মহাশয়, আপনাকে ছাড়তে পারি; কিন্তু বাদসা যদি জানতে পারে, আমার অর্থ ও প্রাণ তুইটা নষ্ট হবে। শ্রীসনাতন বললেন—তুমি কোন ভয় কর না, আমি এ দেশে থাকব না। দরবেশ হয়ে মকা মদিনা চলে যাব। তুমি বাদশাকে বলবে শৌচ করতে গিয়ে লৌহ-বেড়িসহ জলে পড়ে-কোথায় ডুবে গেছে; অনেক থেঁজি করেও পাওয়া গেল না। তোমাকে সাত হাজার মূদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি ; সাত হাজার মুদ্রা দেখে কারা রক্ষকের লোভ হল। লোহ-বেড়ি কেটে রাত্রে গঙ্গা পার করে দিল। শ্রীসনাতন এবার মুক্ত হলেন। রাজ্পথ ত্যাগ করে বন পথে এক ভূত্যসহ পাত্ডা পর্বতে এলেন। তথায়

এক ভাকাতের সরদান ভূঞা বাস করত ে তার সঙ্গে এক হাত-গণক ছিল। সে গণনা করে কার কাছে কত অর্থ আছে বলে দিতে পাবত। পথিককে খুন করে ভূঞা তার অর্থ কেড়ে আত্মসাৎ কবত। শ্রীসনাতন ভূঞাকে বললেন—মহাশয়। কুপা করে আমাদের এ পর্যবতটি পার করে দিন। ভূঞা বললে— আপনাকে রাত্রে পার করে দিব। এখন রান্না করে ভোজনাদি করুন। রন্ধনের ব্যবস্থা করে দিল। শ্রীসনাতন তুই দিন পরে রন্ধন ভোজনাদি করলেন। রাজমন্ত্রা সনাতন চিম্তা করলেন এ ভূঞা আমাদের এত যত্ন করছে কেন 📍 ভূতা ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভোনার কাছে অর্থ-কডি আছে না কি 🤊 ঈশান বললে—সাতটি স্বৰ্ণ-মোহর আছে : তখন শ্রীসনাতন ব্রালেন এ অথের লোভে ভূঞা ভাঁদের এভ যত্ন করছে : ঈশানকে একটু ক্রেশং ভবে বললেন—ভূমি দক্ষে এ কাল যম এনেছ কেন ? তারপর সবদাব ভঞাকে ডেকে মোহরগুলি তার হাতে দিলেন ও বললেন—দয়া করে আমাদের এখন পার করে দিন .

সরদার বললে—সামী ! আমাকে বক্ষা করেছেন। রাত্রে আপনাদের খুন করে এ মোহর নিতাম। আমি সুধী হয়েছি, মোহর চাই না, পর্বত পার করে দিব।

শ্রীসনাতন বললেন—মহাশয! আপনি আমাদের রক্ষা করুন, মোহর নিয়ে পর্বতি পার করে দিন, নতুবা অক্স কেহ এ আর্থের লোভে আমাদের খুন করবে।

অভঃপর সরদার চারটা পাইক সকে দিয়ে রাত্রি থাকভে

শ্রীসনাতনকে পর্বত পার করে দিল। শ্রীসনাতন পর্বত পার হয়ে ঈশানকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কাছে আর কিছু আছে না কি ? ঈশান বললে—আর একটা মোহর আছে 🛝 শ্রীসনাতন ব্**ললেন—এটি নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও। শ্রীসনা**তন ভূত্যকে বিদায় দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হলেন হাতে করোয়া, গায়ে ছেড়া কাথা ও মূখে হরিনাম। জাবনে কভ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেছেন ; তাতে কখন এত আনন্দ পান নি. আজ নিঃসঙ্গ ভাবে যে আনন্দ পাচ্ছেন। ক্রমে চলতে চলতে সন্ধাাকালে হাজিপুরে এলেন। গঙ্গাতে স্নানাদি করে তটে এক উদ্যানের মধ্যে বসলেন। সূর্যাদেব অস্তাচলে প্রবেশ করছেন, পশ্চিম-গগন অরুণ রুদ্রে অরুণ বর্ণ হয়ে উঠছে, পক্ষী সকল কলরব করতে করতে আলয়ে প্রবেশ করছে, গঙ্গার উভয় তটে রক্ষ শ্রেণী শোভঃ পাচ্ছে ৷ বিশ্বনাথের রচিত এ-সব স্থন্দর সৃষ্টি দেখে গ্রীসনাতনের জনয় যেন শ্রীহরির চরণ ভজন করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে फ्रिन ।

হাজিপুরে শ্রীসনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত থাকতেন। তিনি বাদসার জন্ম অথ খরিদ করে পাঠাতেন। শ্রীকান্ত সন্ধ্যাকালে গৃহের উপর থেকে দেখলেন দূরে উদ্যান মধ্যে একজন বৈরাগী বসে আছেন। ঔৎস্কা হল তিনি নিকটে গিয়ে তাঁকে দেখবেন। উদ্যানে এসে দেখলেন শ্রীসনাতন। একটু বিশ্বয়ান্বিত হলেন; তারপর শ্রীসনাতনের মুখে সমস্ত কথা শুনলেন। শ্রীকান্ত যদ্ধ করে শ্রীসনাতনকে বরে নিলেন এবং ছ্-চার দিন থাকবার অনুরোধ জানালেন। গ্রীসনাতন বললেন—তুমি আমাকে এখনই গঙ্গা পার করে দাও, এক মুহূর্ত্তকালও আমি বিলম্ব করতে পারব না। যাবার সময় ঞ্রীকান্ত শ্রীসনাতনকে একথানা ভোট কম্বল দিলেন। গঙ্গা পার হয়ে শ্রীসনাতন চলতে চলতে কয়েক দিনের মধ্যে কাশীতে এলেন। মহাপ্রভু কয়েকদিন পূকে কাশীতে এসেছিলেন। তিনি ঐচিন্দ্র শেখরের গৃহে অবস্থান করতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করতেন ৷ শ্রীসনাতন লোক-পরম্পরায় শুনে গ্রীচক্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হলেন ও দার-দেশে বসলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সব জানতে পেরে চক্রশেখরকে বললেন—দ্বারে একজন বৈষ্ণব এসেছেন ৷ তাঁকে নিয়ে এস। চন্দ্রশেখর ছুটে এলেন দ্বারে। কিন্তু কোন বৈষ্ণব দেখলেন না, ফিরে গিয়ে প্রভুকে বললেন—দ্বারে কোন বৈষ্ণব দেখলাম না। প্রভূ বললেন—কোন লোক আছে কি না? চন্দ্রশেখর বললেন-একজন দরবেশ আছে ৷ প্রভু বললেন তাকে নিয়ে এস। চক্রশেখর দ্বারে এসে বললেন—দরবেশ! তোমাকে প্রভু ডাকছেন। শ্রীসনাতনের আনন্দের সীমা রইল না। নয়ন দিয়ে প্রেমাক্র পড়তে লাগল, গৃহে প্রবেশ করলেন, দেখলেন প্রভূ ভক্ত-সঙ্গে বসে আছেন। শ্রীসনাতন অঙ্গনে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। প্রভু দ্রুত গাত্রোখানপূর্ব্বক তাঁকে ভূলে দৃঢ় আলিক্ষন করলেন। প্রেমাঞ্পূর্ণ নয়নে গ্রীসনাতন বললেন—প্রভো! আমি পাপী নীচ, অধম, আমাকে স্পর্শ কর না। প্রভুজোরপূর্বক তার অঙ্গ মার্জন করতে করতে বললেন—"প্রভু কহে—তোমা স্পশি আত্ম পবিত্রিতে। ভক্তি বলে পার ভূমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০।৫৬)। তারপর প্রভু তাঁকে নিজ পার্গে বসালেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত প্রভূর খ্রীচরণে নিবেদন করলেন। তপন মিশ্র, চম্দ্রশেথর প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভু খ্রীদনাভনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলে খ্রীদনাভনকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন ও বিস্থায় বিত হয়ে বললেন—"কাকেরে গরুড় কর ঐছে শক্তি ভোমার॥" কোথায় রাজ মন্ত্রী, মহৈশ্বর্যা শালী, আবার কোথায় সর্বত্যাগী কৃষ্ণ ভক্ত ধীর: ভূমি অচিষ্টা শক্তিমান, ভোমার কুপা হলে কি না হতে পারে ?

অতঃপর ভদ্রেশ গ্রহণ করবার জন্ম মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে আদেশ করলেন। শ্রীচন্দ্রশেষর তাঁকে গঙ্গাতটে নিয়ে গিষে নাপিত দারা মুগুন করায়ে শিখা ধারণ করালেন. পরে স্নান করালেন চন্দ্রশেষর তাঁকে পরিধানের জন্ম নৃতন বস্থু দিলেন, তাঁর পুরাতন বস্ত্র মেগে নিয়ে তিনি কৌপীন বহির্কাস করে পরিধান করলেন ও কণ্ঠে তুলসী-মালা এবং দাদশ-অঙ্গে তিলক ধারণ করে বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করলেন। শ্রীসনাতনের দিব্য বিষ্ণব্রেষ দেখে সকলের আনন্দের সীমা রইল না। তপন মিশ্রের ঘরে মহাপ্রভু ভোজন করলেন। ভুজাবশেষ শ্রীসনাতন গ্রহণ করলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে পেয়ে যেন আনন্দ-সিন্ধর মধ্যে ভাসতে লাগলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভাঁর ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত যে ভোটা

কম্বল দিয়েছিলেন তা ত্যাগের উপায় চিন্তা করে তিনি গঙ্গাতটে এলেন দেখলেন এক গৌড়ীয়া কাঁথা ধুয়ে শুকাতে দিয়েছে। তাঁকে বললেন—ভাই! তুমি আমার এক উপকার করবে কি গু গৌড়ীয়া বললে— কি উপকার করতে পারি গু শ্রীসনাতন বললেন—আমার কম্বলটি নিয়ে তোমার কাঁথাটি আমায় দাও। গৌড়ীয়া বললে—আপেনি ভব্য-লোক হয়ে পরিহাস করছেন কেন গু শ্রীসনাতন বললেন—পরিহাস নয়, সত্যই বলছি। এ বলে তাকে ভোট কম্বলটি দিয়ে কাঁথাটি নিলেন। অনস্তর সেটি গলায় বেধি প্রভূর শ্রীচরণে এসে দশুবৎ করলে, প্রভূ জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ভোট কম্বল কোথায় গেল গু শ্রীসনাতন খুলে বললেন সব কথা। প্রভূ বললেন—কৃষ্ণ বৈগ্য শিরোমণি, ভোমার শেষ রোগ কেন রাখবেন গু যিনি আমায় কু-বিষয় গর্ত থেকে উদ্ধার করেছেন, তিনিই আমার শেষ বিষয় রোগ নষ্ট করলেন—উত্তর দিলেন শ্রীসন্তন।

তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস। ধর্ম হানি হয় লোকে করে উপহাস॥

— চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০।৯২

- অনস্তর শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—হে প্রভো! "কে আমি? কেনে আমায় জারে তাপত্রয়? ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়? সাধ্য সাধন-তব্ব পুছিতে না জানি। কুপা করি সব তব্ব কহত আপনি॥" (চৈ: চঃ মধ্যঃ ২০।১০২-১০৩) মহাপ্রভু বলতে

লাগলেন—কৃষ্ণের কুপা তোমাতে পূর্ণভাবে আছে: তোমার কোন তাপ নাই। তুমি কৃষ্ণ-ভক্তি ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব সব জান। তথাপি দূটতার জন্ম পুনঃ জিজ্ঞাসা করছ। এটি তোমার সাধু স্বভাব। তত্ত্ব বস্তু সাধুগণ জানলেও উত্তম ব্যক্তির নিকট দৃঢতার জন্ম পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কুষ্ণের ভটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥"। চৈঃ চঃ মধাঃ ২০৷১০৮ ) জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস, অনুশক্তি 🔻 শ্রীকৃষ্ণ-সেবা তাঁর স্বরূপের ধম। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ভেদ ও অভেদতঃ অচিন্ত্য স্বরূপ। কৃষ্ণ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। কৃষ্ণ সূর্য্য-সদৃশ, জাব কিরণ কণ-সদৃশ। 🕮 কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে— চিৎ শক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এ তিন শক্তি প্রধান। কৃষ্ণ মায়াবদ্ধ জাবের উদ্ধারের জন্ম সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। বেদ-শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ-ভব্দন : বেদশাস্তে ত্রিবিধ তত্ত্বের কথা বলেছেন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। কৃষ্ণ সম্বন্ধ তত্ত্ব, ভক্তি—অভিধেয় ও কৃষ্ণ-প্রেম প্রয়োজন তত্ত্ব। সাধনভক্তি তুই প্রকার—বৈধী সাধন-ভক্তি ও রাগানুগা সাধন-ভক্তি। বৈধী-সাধন-ভক্তি চৌষট্টি প্রকার। এর মধ্যে সাধু-সঙ্গ, নাম সংকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধাসহ শ্রীমৃত্তির সেবা, এই পাঁচটি অঙ্গ শ্রেষ্ঠ।

ছই মাস ধরে মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট সমস্ত ভাগবত-তত্ত্বসার উপদেশ করলেন এবং বললেন—এ সমস্ত সিদ্ধান্ত চিন্তা করে ভক্তি-শাস্ত্র রচনা কর। তোমার ছই ভাই রূপ ও অমুপম রন্দাবনে চলে গেছে, তুমিও তথায় গমন কর।
আমি নীলাচলে চলে যাচ্ছি। সময়মত ভোমরাও নীলাচলে
এস। মহাপ্রভূ একথা বলে ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।
প্রভূর বিরহে ভক্তগণ ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীসনাতনও
কাশীবাসী ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীরন্দাবনাভিম্থে
চললেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনাদির পূর্কে স্ববৃদ্ধিরাহ বৃন্দাবনে
এসে বাস কর্ছিলেন।

#### নীলাচলে শ্রীরূপ

কয়েক মাস বৃন্দাবন-বাসের পর জ্রীরূপ ও ক্রীঅন্তুপম মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ত নালাচলাভিমুথে যাত্রা করলেন। গৌড়দেশে
গঙ্গাতটে পৌছলে অকস্মাং তথায় জ্রীঅন্তুপম স্বধাম বিজয়
করেন। জ্রীরূপ তাঁর অন্ত্যোপ্টিক্রিয়াদি করে বিষয় কার্য্য
ব্যাপারে গৌড় দেশে নিজ গৃহে এলেন। কয়েকদিন পরে তিনি
পুনঃ নালাচলের দিকে চলতে লাগলেন। ক্রমে উড়িয়্রায় সত্যভামা পুরে পৌছে একরাত্র তথায় এক ব্রাহ্মণ-গৃহে বিজ্ঞাম
করলেন। জ্রীকৃঞ্চ-লালা বিষয়ে এক নাটক জ্রীরূপ গোস্বামী
বৃন্দাবন থেকে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। নাটকের বিষয়
ভাবনা করতে করতে তিনি চলছিলেন। নাটকের বিষয়
ভাবনা করতে করতে তিনি চলছিলেন। সত্যভামাপুরে
জ্রীসত্যভামা দেবী স্বপ্নে জ্রীরূপ গোস্বামীকে বললেন—"আমার
নাটক পৃথক্ ভাবে রচনা কর।" জ্রীরূপ বৃন্ধতে পারলেন—
জ্রীসত্যভামা দেবীই দর্শন দিয়ে ব্রজপুর ও দ্বারকাপুর লীলা
একত্রে বর্ণন করতে নিষেধ করছেন। তথন থেকে তিনি ছুই

নাটকের নান্দী-শ্লোকাদি ভিন্নভাবে রচনা করলেন। ক্ৰমে চলতে চলতে পৌছালেন শ্রীনীলাচলে। দূর থেকে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দেখে ভক্তি-গদগদ চিত্তে দণ্ডবৎ করলেন। তারপর লোক-পরস্পরায় খবর নিয়ে এছিরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন। পূর্ব্বে তাঁর কথা মহাপ্রভু জ্রীহরিদাসকে বলেছিলেন। জ্রীরূপ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বন্দনা করতেই, শ্রীহরিদাস ঠাকুর অভি স্নেহভরে শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করলেন। কিছু কুশল বার্ডা জিজ্ঞাসা করবার পর বললেন, মহাপ্রভু এখনই আস্বেন ; মহা-প্রভুর আগমন হলে ছইজন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দগুবৎ করলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে ভূমি থেকে উঠায়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। পাশে বসায়ে বিবিধ কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শ্রীসনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করলে, শ্রীরূপ বললেন তার সঙ্গে দেখা হয় নাই। প্রভু বললেন, কাশীতে আমার কাছে দশদিন থাকার পর সনাতন বুন্দাবনে গেছে। অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা শুনে প্রভু বড় খেদ করে বললেন, ইষ্টদেবের প্রতি তার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। অতঃপর শ্রীরূপকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কাছে থাকতে আদেশ করে প্রভু নিজ স্থানে এলেন একং **গ্রীগোবিন্দকে শ্রীরূপের জন্ম প্রসাদ পাঠাতে আদেশ** করলেন।

দ্বিতীয় দিন মহাপ্রভু প্রধান প্রধান ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীত্মদ্বৈত, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীসার্বভৌষ প্রভৃতির নিকট শ্রীরূপের পরিচয় শ্রাদান করলেন। শ্রীরূপ অতি দৈন্তের সহিত সকলকেই দুগুবং করলেন, সকলে তাঁকে আশীর্কাদ করলেন। মহাপ্রভূ স্বরং ভক্তদের কাছে জ্রীরূপের জন্ম কৃপা ভিক্ষা চাইলেন। অন্যান্ম বারের মত এবারও মহাপ্রভূ গুণ্ডিচা মার্জনোংসব এবং আই-টোটাতে ভোজনোংসব করলেন। রথযাত্রা মহোংসবে মহাপ্রভূ ভক্তগণকে নিয়ে মহানৃত্য-গীত কার্ডন মহোংসব করলেন। জ্রীরূপ সমস্ত দর্শন করলেন।

একদিন মহাপ্রভু একটী শ্লোক বললেন—"কুঞ্চেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে ॥"—( চৈ: চঃ অস্ত্যঃ ১।৬৬) এ শ্লোক অৰুস্মাৎ শ্ৰীরূপের কাছে বলে মহাপ্রভু চলে গেলেন। 🕮 রূপ শুনে খুব বিস্ময়ান্বিত হলেন: বললেন অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সব জানতে পেরেছেন। সত্যভামাদেবীও এ কথাই বলেছিলেন। ব্রজপুরলীলা ও দারকাপুর-লীলা এখন থেকে পৃথক পৃথক লিখব। রথযাত্রাক লে মহাপ্রভূ এক শ্লোক পাঠ করেন। শ্লোকের বাস্তব অর্থ একনাত্র শ্রীষরপ-দামোদর প্রভু জানতেন, অস্ত কেহই জানে না। ঞ্রীরূপ সেই শ্লোক শুনে অনুরূপ একটা শ্লোক রচনা করে চালে গুঁজে রেখে সমুদ্র-স্নানে গিয়েছেন এমন সময় মহাপ্রভূ এলেন। উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই চালে গোঁজা তাল-পত্রে শ্লোকটী দেখতে পেলেন। শ্লোক বের করে প্রভূ পাঠ করতে লাগলেন। যেন অমৃতের ধারা, যেমন হস্তাক্ষর, তেমনি রুদ্ধের পরিপাটী। আপন মনের কথা। মহাপ্রভূ ভাবে আবিষ্ট হয়ে আছেন। এমন সময় এীরূপ সমুদ্র-স্নান করে ফিরে এসে মহাপ্রভুকে দণ্ডবং করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে এক চাপড় মেরে জড়িয়ে ধ'রে বললেন—"গৃঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে গৃ" প্রভু শ্লোকটী স্বরূপ দামোদরকে দেখালেন। শ্লোক পড়ে স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর দিকে তাকাতে লাগলেন। মহাপ্রভু বললেন—রূপ আমার অভিপ্রায় কিরূপে জানল গু স্বরূপ-দামোদর বললেন—আমি অন্তুমান করছি পূর্বের এঁকে তুমি কুপা করেছ। তোমার কুপা ছাড়া এ সমস্ত কে লিখতে পারে গু

একদিন ভক্তগণ-সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন এবং শ্রীরূপের লিখিত নাটক শুনতে চাইলেন। শ্রীরূপ লজ্জায় পড়তে চান না: মহাপ্রভু বারবার পড়তে অনুরোধ করায় শ্রীরূপ শ্লোক পড়ভে লাগলেন। নাটক শুনে রামানন রায় বললেন—"কবির না হয় এই অমতের ধার: নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার। প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।" — চৈঃ চঃ অস্তঃ ১।১৯৩-১৯৪। তারপর রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বললেন আপনার শক্তি ছাড়া জীবের এমন বর্ণন করার শক্তি থাকতে পারে না। অনুমানে বুরুতে পারছি, আপনি শক্তি দিয়ে করাচ্ছেন। শ্রীরূপের অপূর্ব্ব কবিত্ব, রসবিচার ও দৈত্যযুক্ত ব্যাবহারে দেখে সকলে শত মুথে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। প্রভু কয়েকমাস নিজস্থানে শ্রীরূপকে রাখার পর পুনঃ বৃন্দাবনে যেতে আদেশ করলেন। গ্রীরূপ প্রভুর আদেশ শিরে ধারণ করে বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

#### শ্ৰীনীলাচলে-শ্ৰীসনাডন

মথুরা থেকে একাকী ঝারিখণ্ডের বন পথে শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। বন-পথ ছুর্গম, তথাকার জল দৃষিত। শ্রীসনাতন চলতে লাগলেন, উপবাসে দিন কাটছে। মাঝে মাঝে জল পান করছেন মাত্র। জলবায়ুর দোষে তাঁর শরীরে কণ্ডু-রসা হল। ডিনি ভাবলেন, এ দেহ নিয়ে মহাপ্রভুর ও শ্রীঙ্কগন্নাথের দর্শন হবে না। শুনেছি মহাপ্রভু জগদীশের মন্দিরের সল্লিকটে থাকেন, মন্দির-সল্লিধানে আমার যাবার সাধা নাই। প্রচলিত-মার্গে জগন্নাথের সেবকগণ যাতায়াত করেন, তাঁদের স্পর্শ করলে মহা অপরাধ হবে। শ্রীসনাতন ঠিক করলেন, গ্রীজগরাথের-রথ চক্রের তলে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন। এ পাপ-দেহ আর রাখবেন না। ক্রমে লোক-পরস্পরায় খবর নিয়ে ঐহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে क्न्ह्ना क्रवलन। एएएवरे और्रावनाम ठोकूत वृक्षा भावलन. ঐারপের বড় ভাই। ঐাহরিদাস আনন্দে ঐাসনাতনকে দৃঢ আলিঙ্গন করে বললেন—আপনি কি ঞ্রীরূপের বড ভাই শ্রীসনাতন ? শ্রীসনাতন বললেন—হা আমি সেই অধম।

**ঞ্জীহরিদাস—মহাপ্রভুর শ্রীমু**থে আপনার মহিমা **শুনে**ছি।

শ্রীসনাতন—এ পাপীর আবার মহিমা কি ?

ঞ্জীহরিদাস—স্থাপনি বৈষ্ণব-শিরোমণি। মহাপ্রভু বলেছেন আপনার স্থায় বিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই।

গ্রীসনাতন- কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে ) গ্রীবিষ্ণু ! শ্রীবিষ্ণু !

ছজনার আলাপ হচ্ছিল। এমন সময় মহাপ্রভু তথায় শুল-গমন করলেন। প্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীসনাতন প্রভুর শ্রীচরণ মূলে দশুবং হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভুর শ্রীহরিদাসকে আলিঙ্গন করতে হরিদাস বললেন—সনাতন দশুবং করছে।

মহাপ্রভাৱ বললেন—এঁটা সনাতন এসেছে ৫ ভূমি থেকে →উঠায়ে প্রেমভরে গাঁচ আলিঙ্গন করলেন ভাকে

শ্রীসনাতন বললেন—প্রভোণ আমায় ছুঁয়ো না, আমি নীচ অধম। তাতে শ্রীরে কণ্ডরসা।

মহাপ্রভ — সনাতন ! এ শরীর তোমার ? না, আমার ?
মহাপ্রভ জোর করে পুনঃ আলিঙ্গন করলেন। শ্রীসনাতনের
প্রতি মহাপ্রভরুর সে-রকম স্নেহ দেখে ভক্তগণ বিস্ময়ায়িত হলেন।
প্রভ ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীসনাতনের মিলন করায়ে দিলেন।
বৈষ্ণবৈগণের চরণ বন্দনা করতেই তারা শ্রীসনাতনকে আনন্দে
আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

অতঃপর মহাপ্রভু সনাতনের কুশল বিষয়ে প্রশ্ন করলেন ও
মথুরায় অস্থান্থ বৈষ্ণবগণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রভু
বললেন—রূপ দশ মাস নীলাচলে ছিল: দিন দশ আগে গৌড়
দেশে গেছে। অনস্তর প্রভু অন্ধ্রপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি সংবাদ
শ্রীসনাতনকে জানালেন। শুনে সনাতন বলতে লাগলেন শিশুকাল থেকে অস্থ্রপম শ্রীরামের উপাসনা করত। দিন-রাত
রামায়ণ পাঠ করত। রূপ ও আমি একদিন তাকে পরীক্ষা
করবার জন্য বললাম—অন্ধ্রম! শ্রীকৃষ্ণ পরমা সৌন্ধায় ও

নাধুয়ের সার, তুমি তাঁর ভজন কর: তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণ-কথা রসে কাল যাপন করব। আমাদের কথায় তার মন কিছুটা ফিরল, বলল—আমি চিস্তা করে দেখি। সারা রাত শ্রীরামের তাাগের কথা চিস্তা করতে করতে কেঁদে কেঁদে কাটাল, প্রাতঃকালে এসে বলল—

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাঙ বড় ব্যথা॥
—( চৈঃ চঃ অন্তঃ ৪।৪০)

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তার এইরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে ছ-ভাই তাকে আলিঙ্গন করে বললাম—তুমি সাধু, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তন কর, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্ম আমরা এরূপ বলেছিলাম।

মহাপ্রভ, বললেন—"সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভ, ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন॥" ( চৈঃ চঃ অন্তঃ ৪।৪৬ ) ভারপর শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কাছে থাকতে বলে প্রভ, নিজ স্থানে এলেন ও গোবিন্দের দ্বারা হজনার জন্স মহাপ্রসাদ প্রেরণ করলেন।

একদিন মহাপ্রভি হরিদাস ঠাকুরের কৃটিরে এসে সনাতনকে বলতে লাগলেন—সনাতন। দেহত্যাগাদি দারা কৃষ্ণ পাওয়া যায় না: এ সব তমোধর্ম। ভঙ্কনের দারা কৃষ্ণ পাওয়া যায়।

সনাতন বললেন হে সর্ব্বজ্ঞ ! আমি অতি দীন। আমাকে বাঁচায়ে ভোমার কি লাভ হবে ! মহাপ্রভ<sub>ু</sub>—সনাতন! তোমার শরীর আমার বড় সম্পত্তি 🖟 ভূমি পরের সম্পত্তি নাশ করতে চাও কেন ?

হরিদাস ঠাকুর বললেন—সনাতন। ভূমি ধক্ত। তোমার দেহ প্রভুর সেবার সহায়-স্বরূপ।

মহাপ্রভূ —সনাতন ! কৃষ্ণ-প্রেম, ভক্তি-তন্ত্ব, বৈষ্ণবাচার ও বৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার প্রভৃতি তোমার ঐ দেহ দ্বারা করাব। সনাতন গোস্বামী—আপনার গভারমন, কারও বৃঝবার শক্তিনাই। আমাকে যেমন নাচাবেন তেমনি নাচব

জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভৃকে ও
শ্রীসনাতনকে দ্বিপ্রহরে ভোজনের জন্ম আমন্ত্রণ করলেন। প্রভৃ
যথাকালে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে এলেন। কিছুক্ষণ সনাতনের
জন্ম অপেক্ষা করে শেষে ভক্তগণের অনুরোধে প্রসাদ গ্রহণ
করলেন। ভক্তগণ শ্রীসনাতনের জন্ম বসে রইলেন। কিছুক্ষণ
পরে শ্রীসনাতন এলেন। তাঁর শরীর ঘর্মাক্তা, লাল হয়ে গেছে।
মধ্যাহ্নের তপ্ত বালুকায় পা পুড়ে ফোস্কা পড়েছে। ভক্তগণ
তাড়াতাড়ি উঠে অভ্যর্থনা করে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন।
মহাপ্রভুর অবশেষ পাত্রটি গোবিন্দ শ্রীসনাতনকে দিলেন।
ভক্তগণ একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলেন। প্রসাদ গ্রহণের পর
শ্রীসনাতন মহাপ্রভুর কাছে এসে দণ্ডবং করে বসলেন। প্রভৃ
শুধালেন—সনাতন এত দেরী করলে কেন? শ্রীসনাতন বললেন—
সমুদ্রের পথে এসেছি। তাই একট্ দেরী হল। প্রভু জিজ্ঞাসা
করলেন—সিংহছারের শীতল পথ ছেড়ে তথ্য বালুকা-পথে এলে

কেন ? শ্রীসনাতন বললেন তপ্ত-বালুকা পথে চলতে আমার কোন কষ্ট হয়নি ৷ সিংহদ্বারের পথ দিয়ে আসবার অধিকার আমার নাই : কারণ ঐপথে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ নিয়ত যাতায়াত করেন: তাঁদের ছোঁয়া গেলে আমার মহা-অপরাধ হবে। প্রভু বললেন—তুমি পরম পবিত্রস্বরূপ। ভোমার স্পর্শে দেব মুনিগণও পৰিত্ৰ হয়।

> "তথাপি স্বভাব-ভক্ত মর্য্যাদা রক্ষণ। মধাদে। পালন হয় সাধুর ভূষণ॥ মধ্যাদা-লজ্মনে লোক করে উপহাস। ইহলোক, পর্লোক, তুই হয় নাশ॥"

> > —i চৈঃ চঃ অন্তঃ ৪|১৩০-১৩১ )

সনাতন! ভুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি। ভুমি যদি শাস্ত্র-মর্য্যাদা জগতকে শিক্ষা না দাও, জগত কেমনে শিখবে ? মহাপ্রভু একথা বলে শ্রীসনাতনকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য-সদাচারে ও শিষ্টাচারে সমস্ত গৌরভক্তগণ চমৎকৃত হয়ে ধক্ত ধক্ত বলে তাকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এলেন শ্রীসনাতনকে দর্শন করতে। শ্রীসনাতন পশ্তিতকে দণ্ডবং করে এক ছঃখের কথা নিবেদন করলেন এবং একটি সং-পরামর্শ চাইলেন। ঐজগদানন পণ্ডিত বললেন—রথযাত্রা দর্শন করে আপনি বুন্দাবনে চলে যান, সেটা আপনার প্রভু-দত্ত আদেশ। সনাতন গোস্বামী পণ্ডিতের কথায় পরম সুখী হলেন। কিছুক্ষণ ইষ্ট-গোষ্ঠী করে **জ্রীজ্বগদানন্দ পণ্ডিত নিজ্বস্থানে চলে গেলেন**। এমন সময় মহা<sub>ন</sub> প্রভু তথায় এলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী দণ্ডবং করতেই তাঁকে ধরে প্রভু দূঢ আলিঙ্গন করলেন ৷ তাতে শ্রীসনাতন মনঃ-ক্ষুদ্র হয়ে বললেন—শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বলছেন রথযাত্রা দেখে বুন্দা- 🗅 বনে যেতে। তাই ভাল, অপরাধের থেকে রক্ষা পাই। একথা শুনে জ্রীজগদানন্দের প্রতি ক্রোধের ভাব দেখায়ে মহাপ্রভূ বলতে লাগলেন—জগা কালকের পড়ুয়া, সে ত্রেমাকে উপ্দেশ দেয়। ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য । সে নিজের অধিকার বুঝে ন: তুমি পরম প্রামাণিক বিজ্ঞজন। আমারও উপদেষ্টা। প্রভুর এ কথা শুনে সনাতন গোস্বামী প্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে খেদপুর্বক বলতে লাগলেন—আৰু ব্যুতে পারলাম আপনি **ঞ্জিজগদানন্দকে কত আপন জ্ঞান করেন, সে কত সৌভাগ্যবান।** শ্রীব্দগদানন্দকে আত্মীয়তারূপ স্থধারস পান করাচ্ছেন, আর গৌরব স্তুতির ঘারা আমাকে পান করাচ্ছেন নিম্ব-নিসিন্দারস আজও আপনি আমাকে আপন বলে কুপা করলেন নাঃ আমার তুর্ভাগ্য ন শ্রীসনাতনের কথা শুনে প্রভু যেন খুব লক্ষিত হলেন ও শ্রীসনাতনকে সুখী করবার জন্ম বলতে লাগলেন—সনাতন। তোমা অপেকা জগদানন্দ আমার প্রিয় নহে: মধ্যাদা লঙ্কন আমি সইতে পারি না। তোমার কথা শুনে তোমায় স্তুতি করতে। বাধ্য হচ্ছি। সনাতন! তোমার দেহকে তুমি ঘুণ্য জ্ঞান করু, কিন্তু আমি অমৃতের সমান জ্ঞান করি। স্পামি জ্যোমাদিগকে. माना এবং নিজেকে मानक ज्ञान कृति। मानात मानना मिएक

লালকের বুণাবোধ হয় না, সুখবোধ হয়। তদ্রুপ তোমাদের সংস্পর্শে এলে আমার পরম আনন্দ হয়। ভাক্তের দেহ অপ্রাকৃত নিত্য শুদ্ধ। পরীক্ষা করবার জন্মই কৃষ্ণ তোমার দেহে কণ্ডুরসা সৃষ্টি করেছেন। বুণা করে যদি তোমায় আলিঙ্গন না কর্তাম কৃষ্ণ-স্থানে আমার অপরাধ হত। এই বলে মহাপ্রভূ পুনঃ শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করলেন, তংক্ষণাং তাঁর কণ্ডু-রসা দূব হয়ে অঙ্গ সুবর্ণের ক্যায় হল। অত্যপর শ্রীসনাতন গোস্বামী দোলযাত্রা দর্শন করে মহাপ্রভূর নির্দেশমত বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। যে পথ দিয়ে মহাপ্রভূ বৃন্দাবন গিয়েছিলেন শ্রীকাপ গোস্বামীও গৌড় দেশস্থ কৃষ্ণ্য-বর্গের যথায়থ ব্যবস্থা করে পুনঃ বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

#### এ এ বিশ্ববৈদ্ধ প্রের প্রকট

একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী যমুনার তীরে বদে ভজন করছেন এবং মহাপ্রেভ্র কথা চিন্তা করছেন—"প্রভুর আদেশ কিছুই পালন করতে পারলাম ন'।" এমন সময় এক ব্রজ্বাসী তথায় এলেন, দেখতে বড় স্থানর। তিনি বললেন স্বামিন্। আপনাকে বড় তৃঃখী মনে হচ্ছে। কারণ কি † "আমি মহাপ্রভুর আদেশ পালন করতে পারলাম না। আমার জীবন রুখা।"

ব্রজ্বাসী—মহাপ্রভুর কি আদেশ ?

শ্ৰীরপ—শ্ৰীমূর্ত্তির সেবাপ্রকাশ, লুন্ত-তীর্ণ উদ্ধার শ্রন্থতি। ব্রহ্মবাসী—স্বামিন্! স্বামার সঙ্গে আসুন।

শ্রীরূপ গোস্বামা ব্রজ্বাসীর সঙ্গে চললেন। ব্রজ্বাসী একটী টিলা দেখায়ে বললেন—এ টিলার নাম গোমা-টিলা। এর মধ্যে শ্রাগোবিন্দদেব আছেন, প্রতিদিন পূর্ব্বাহে একটি গাভী এবৈ টিলাটিকে হুগ্ধ ধারায় স্থান করিয়ে যায় ৷ ব্রজবাসী এ বলে অন্তর্ধান হলেন: ত্রীরূপ গোস্বামী বিস্ময়ান্বিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—ইনি কে: কি কথাই বা বলে গেলেন ? এ কি স্বপ্ন না বাস্তব : পর দিন পূর্বাফে তিনি তথায় গেলেন, দেখলেন একটা গাভা এসে টিলাটির উপর দাঁডিয়ে তুধের ধারা বর্ষণ করে চলে গেল। তথন জ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্ণ বিশ্বাস হল, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ৷ গ্রামে এসে তিনি বিশিষ্ট গোপ-গণের কাছে এ কথা বললেন : শুনে সকলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন: অনন্তর তারা কোদাল কুড়ালি নিয়ে গোমা-টিলায় এলেন ও জ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দেশমত খনন আরম্ভ করলেন। কিছুটা খনন করতেই জ্রামূদ্তি প্রাপ্ত হলেন। জ্রীগোবিন্দদেবের মূর্তিখানি যেন কোটি কন্দর্পের দর্পহারী-রূপ: নয়ন-মনের আনন্দ বর্দ্ধন করছিল : আনন্দভরে গোপগণ 'হরি' 'হব্নি' ধ্বনি করতে লাগলেন। জ্রীরূপ গোস্বামী সম্ভল-নয়নে माष्ट्राक्त म्ख्य कराउ नागलन। "बीशायिन्मान्यत्र क्षको ধ্বনি হৈতে। উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে॥" (ভ: ব্র: ২।৪৩৩) ব্রব্ধবাসী গ্যোপগণ আনন্দ-ভরে ভারে ভারে দই-ছুধ-চাল-তরকারি প্রভৃতি আনতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ নৈবেছ তৈরি করতে লাগলেন ৷ ব্রাহ্মণগণ শ্রীগোবিন্দদেবের মহাভিষেক করে নৈবেগু লাগালেন। গ্রীরপ গোস্বামীর আনন্দের দীমা রইল না। গোস্বামিগণ উপস্থিত হ'লেন, গ্রীগোবিন্দদেব দর্শন করে মুখ সিন্ধৃতে ভাসতে লাগলেন। ও সংবাদ গ্রীরপ গোস্বামী শীঘ্র নীলাচলে গ্রীমহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করলে মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে আনন্দ-সাগরে যেন নিমজ্জমান হলেন। ভৎক্ষণাং গ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে বৃন্দাবনে গ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন।

#### मी जीयनगरभामानदार अकहे

মহাবনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের সন্নিকটে এক পত্র-কুটিরে
শ্রীসনাতন গোস্বামী ভজন করতেন। নাধুকরার জন্ম তিনি
একদিন যমুনার তট দিয়ে গ্রামে যাচ্ছেন। নদন গোপালদেব
তথন যমুনার তারে গোপ-বালকদের সঙ্গে থেল করছিলেন।
শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দেখেই বাবা! বাবা! বলে ছুটে এলেন
এক তার হাত ধরলেন, বললেন—বাবা! আমি তোমার কাছে
যাব।

শ্রীসনাতন—লালা। আমার কাছে কেন যাবে।
গোপাল—তোমার কাছে আমি থাকব।
শ্রীসনাতন—আমার কাছে থাকবে, থাবে কি গ গোপাল—বাবা। তুমি কি খাও গ শ্রীসনাতন—আমি শুদ্ধ রুটি চানা খাই। গোপাল—আমিও তা খাব।
শ্রীসনাতন—তুমি তা খেয়ে থাকতে পারবে না, তুমি

মা-বাপের কাছেই থাক। পুনঃ গোপাল বললেন, বাবা! আমি তোমার কাছে থাকব। সনাতন গোস্বামী বালকটিকে বুঝিয়ে স্থাজিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে মাধুকরীতে গেলেন ৷ তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন সে শিশুটি হাসতে হাসতে কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বলছেন-বাবা। আমার নাম মদন গোপাল, আমি কাল তোমার কাছে আসব। এ বলে মদন গোপালদেব অন্তর্ধান হলেন। শ্রীসনাতনের স্বপ্ন ভাঙল। আনন্দে আত্মহারা হলেন, কি দেখলাম : এমন স্থান্দর শিশু কখনও দেখিনি। হরি স্মরণ করতে করতে কুটিরের কপাট খুললেন, দেখলেন দরজার সামনে এক অপূর্ব্ব গোপাল মূর্ত্তি, তাঁর অঙ্গ শোভায় চারিদিক আলোকিত। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর প্রেমাশ্রু ফেলতে ফেলতে ভূতলে দণ্ডবং করলেন। অতঃপর শ্রীমৃত্তির পূজা অভিষেকাদি করলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে প্রেমাবিষ্ট হলেন। জ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় পত্র-কুটিরে মদনগোপাল দেবের সেবা করতে লাগলেন। এ শুভ সংবাদ মহাপ্রভুকে দেওয়ায় জন্ম শ্রীরূপ গোস্বামী তৎক্ষণাং একজন লোককে পুরী ধামে প্রেরণ করলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী আটা ভিক্ষা করে এনে. রুটি করে গোপালের ভোগ দেন। তার সঙ্গে একটু শাক তরকারী দেন। কোন দিন তৈল ও লবণের অভাবে তরকারী তৈরী করা হয় না, ভক্ত রুটি মাত্র ভোগ দেন। এতে জ্রীসনাতনের বড় ছঃখ হতে লাগল। কিন্তু উপায় নাই; কারণ মহাপ্রাভু তাঁকে যে সেবা

দিয়েছেন—ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নাদি, তা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন; কথন তিনি পয়সা ভিক্ষা করে তৈল লবণ আনবেন ? জ্রীসনাতন গোস্থামীর মনে কন্ত হতে লাগল—"মহারাজ-কুমার মদন মোহন। তিই শুক্ষ কটি ভূঞ্জে তুঃখা সনাতন॥" (ভঃ রঃ ২।৪৬২) অন্তথ্যামী ভগবান সনাতনের মন জানলেন। আমি শুক্ষ রুটি খাই, সনাতনের মনে তাতে তুঃখ হচ্ছে, সনাতন রাজ্ব সেবা করতে চায়। "সনাতন মন জানি মদন গোপাল। নিজ্ব সেবা-বৃদ্ধি ইচ্ছা হইল তংকাল॥" (ভঃ রঃ ২।৪৬৩) জ্রীমদন গোপাল দেবের নিজ-সেবা বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করলেন।

মুলতানের একজন ধনাত্য ক্ষত্রিয়—নাম শ্রীকৃষ্ণ দাস কপূর।
তিনি বানিজা করবার জন্ম মথুরায় এসেছিলেন। যমুনার চড়ায়
তার নৌক লেগে গিয়েছিল, কোন উপায়ে নৌকা জলে নামাতে
পারলেন না কি হবে ? কৃষ্ণ দাস কপূর লোক-মুথে শুনতে
পেলেন বৃন্দাবনে এক বড় সাধু বাস করেন, তাঁর নাম—
শ্রীসনাতন গোস্বামী। কৃষ্ণ-দাস কপূর শ্রীসনাতনের কাছে এসে
দেখলেন, বাবা বসে লিখছেন, পরিধানে কৌপীন মাত্র, বৈরাগ্যে
শ্রেক্ক তনু কৃষ্ণদাস কপূর দণ্ডবং করলেন। শ্রীসনাতন
গোস্বামী তাঁকে বসবার জন্ম একটি পত্রের আসন দিলে, আসনটা
হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে কৃষ্ণদাস নীচে বসে বললেন, বাবা! কৃপা
কক্ষন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—আমি ভিশারী, কি কুপা করব শ কৃষ্ণদাস কপুর—কেবল মাত্র আপনার আশীর্কাদ প্রার্থনা করি। যমুনার চড়ায় আমার নৌকা লেগে গেছে, কোন উপায়ে সরে না।

শ্রীসনাতন—আমি ও কিছুই জানি না, ঐ মদন গোপালকে সব কথা বলুন।

কৃষ্ণদাস— ( দণ্ডবং করে ) হে মদন গোপাল দেব ! তোমার কৃপায় যদি চড়া থেকে নৌকা সরে, এবার যত লাভ হবে সব তোমার সেবার জন্ম দিয়ে দেব । এরূপ প্রার্থনা করে কপূর শেষ্ট বিদায় হল । সে দিন বিকেল বেলা এমন ঝড় রৃষ্টি হল যে কপূর শেষ্টের নৌকা অনায়াসে যমুনার মধ্যে চলে গেল কৃষ্ণ দাস কপূর সব বৃঝতে পারলেন । সে-বার ব্যবসা করে কৃষ্ণদাস বহু টাকা লাভ করেন এবং সেই সমস্ত অর্থ দিয়ে শ্রীমদন গোপাল দেবের মন্দির, ভোগশালাদি ও নিত্য রাজ-সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন । মদন গোপালের রাজ-সেবা দেখে শ্রীসনাতন গোস্বামী বড়ই সুখা হলেন । কৃষ্ণদাস কপূর শ্রীসনাতন গোস্বামীর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

# শ্রীবৃদ্যদেবীর আত্মপ্রকাশ

শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদন গোপাল ও যোগ-পীঠের পুনঃ আবির্ভাবের পর শ্রীরূপ গোস্থামী বৃন্দাদেবীর কথা চিস্তা করতে লাগলেন। এক রাত্রিতে বৃন্দাদেবী এসে শ্রীরূপকে বলছেন আমি বৃদ্ধান্তের তীরে আছি, তুমি তথায় আমার দর্শন পাবে। শ্রীরূপ প্রাত্তকালে যমুনায় স্থান করে ভক্তন পৃক্তনাদি সমাপ্ত করলেন।

অনন্তর স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মকুণ্ডের তারে এসে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাং দেখলেন তার দেশে স্থবর্ণ-কান্তি-নিন্দিত এক দিব্য নারী। তাঁর অঙ্গচ্ছটায় দশদিক মালোকিত এবং মাধুর্য্যে দশদিক স্নিগ্ধ শ্রীরূপ গোস্বামী বুঝতে পেরে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে স্তুতি করতে লাগলেন— হে গোবিন্দ-সেবা সহায়িনী! গোবিন্দ বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারিণী! তোমাকে বারবার বন্দনা করি। এ ভাবে শ্রীরন্দাদেবীও পুনঃ প্রকট হলেন।

# এরাধারাণীর দর্শন দান

শ্রীরপ ও শ্রীরঘুনাথ দাসকে দেখবার জন্ম শ্রীসনাতন গোস্বামী একদিন রাধা-কুণ্ডে এলে তুই জন উঠে তাঁকে বন্দনা করলেন এবং বসবার জন্ম আসন দিলেন। পরে তিন জনে ইষ্ট-গোষ্ঠী করতে লাগলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী চাটু পুষ্পাঞ্জলি নামক একটি শ্রীরাধাস্তব লিখেছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্তবটি পড়লেন। তাতে একটা শ্লোক আছে—

> নবগোরোচনাগৌরী প্রবরেন্দী বরাম্বরাম্। মণিস্তবক-বিভোতিবেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাম্॥ ( শ্রীচাটুপুস্পাঞ্জলি )

"ব্যালাঙ্গনাফণাম্" শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর 'বেণী' সর্পিণীর ফণার স্থায় শোভা পাচ্ছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী এই উপমা বিষয়ে চিস্তা করতে লাগলেন—"বিষধর ফণিনীর ফণার সঙ্গে তুলনা যুক্তিযুক্ত কি না ? মধ্যাক্তকালে স্নানের জন্ম শ্রীসনাতন রাধা-কুণ্ডে এসে কুণ্ডের স্তাঁতি করে স্নান করতে লাগলেন। এমন সময় কুণ্ডের তীরে কিছু দূরে বৃক্ষের তল-দেশে গোপ-কুমারীগণকে খেলা করতে দেখলেন। তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তাঁদের পূষ্ঠ দেশে দোহল্যমান লম্বিত বেণীগুলিতে শ্রীসনাতন গোস্বামার সপ শ্রম হল। তিনি তথন ব্যগ্র হয়ে কুমারিগণকে আহ্বান করে বললেন—হে কুমারিগণ নিজমনে সানন্দে খেলছিল, তার কথা শুনছিল না। তথন তিনি স্বয়ং বাধা দেওয়ার জন্ম ছুটলেন: তাকে আসতে দেখে গোপ-কুমারিগণসহ শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী হাসতে হাসতে অন্তর্ধনি হ'লেন। অবাক হয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী দাঁড়িয়ে রইলেন। অত্যপর শ্রীরূপের উপমার কথা বুঝতে পারলেন।

# "औषानदिन (को मूपी"

শ্রীরূপ গোস্বামী "ললিত মাধব" নামে একথানি নাটক রচনা করেছিলেন; নাটকটিতে বর্ণিত আছে দ্বারকা-লীলা। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে নাটকথানি পাঠ করতে দিলেন। গ্রন্থথানি পাঠ করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এত বিরহ-বিধুর হলেন যে প্রাণ ত্যাগ করতে উন্নত হলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ভাবাক্রাস্ত দেখে শ্রীরূপ গোস্বামী সব বুঝতে পারলেন। তথন তিনি ব্রক্ষের নিত্য-লীলাযুক্ত "দানকেলি কৌমুদী" নামক একটি গ্রন্থ রচনাকরে উহাও পাঠ করবার জন্ম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে

দিলেন। এবার এ-গ্রন্থ পাঠ করে জ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী যেন স্বাথের সাগরে ডুবে গেলেন।

> দান-কেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর। স্বথের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরস্তর॥
> (ভক্তি রত্নাকর পঞ্চম তরকে)

# গ্রীকৃষ্ণের তুর্ম দান

অন্ধ-জল ত্যাগ করে শ্রীসনাতন গোস্বামী পাবন-সরোবর তটে নির্জ্জন বনে ভজন করতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ সব জানতে পারলেন—ভক্ত অনাহারে আছেন। ভক্তের আহার ভগবান্ নিজেই যোগান—এ কথা তাঁর বাণীতে আছে। গোপ বালকের বেশে শ্রীকৃষ্ণ ত্থা নিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে গোস্বামীর নিকট এলেন।

কৃষ্ণ গোপ-বালকের ছলে ত্ব্ব লৈয়া।

দাড়াইলা গোস্বামী সম্মূখে হয় হৈয়া।

(ভঃ রঃ ৫।১০০০)

প্রীকৃষ্ণ বললেন—বাবা! তোমার জন্ম হুধ এনেছি।
শ্রীসনাতন—তুমি কেন কট্ট করে হুধ আনলে ?
শ্রীকৃষ্ণ—তুমি না খেয়ে আছ, তাই।
শ্রীসনাতন—তুমি কেমনে জানলে যে আমি না খেয়ে আছি?
শ্রীকৃষ্ণ—সরোবরের তীরে গোচারণ করতে এসে দেখেছি

ভূমি না খেয়ে আছ। শ্রীসনাতন—অস্থা কেহ এলেন না কেন ? শ্রীকৃষ্ণ—ঘরে অনেক কান্ধ, তাই আনাকে আসতে হয়েছে।
শ্রীসনাতন—আহা় ভূমি অভটুকু শিশু, তোমার কত কষ্ট
হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ—না, না, বাবা! মামার কোন কণ্ট হয় নাই।
শ্রীসনাতন গোস্বামী ভাড়া ভাড়ি ভাগুটি নিয়ে বললেন—
লালা, বস; পাত্রটি খালি করে দিই।

শ্রীকৃষ্ণ—না বাবা! আনি বসতে পারব না, সন্ধ্যা হয়ে আসছে গো-দোহন করতে হবে, ভাগু কাল নিয়ে যাব এ, কথা বলতে বলতে বালক অনুষ্ঠা হল। শ্রীসনাতন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সব কথা বৃথতে পারলেন, শ্রীকৃষ্ণই এ সব করেছেন। নেত্র-জলে ভাসতে ভাসতে উঠে ছুখ পান করলেন। তার পর থেকে তিনি মাধুকরী করে খেতেন ব্রজ্বাসিগণ তাঁর থাকার জন্ম একটি কুটির করে দিলেন।

#### এীরাধিকার স্লেছ

একদিন শ্রীরূপ গোষামী শ্রীসনাতন গোষামীকে পায়স খাওয়াতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু পায়স তৈরি করার কোন সামগ্রী তখন কুটিরে ছিল না। ভক্ত-ইচ্ছা পূর্ণকারিণী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী সব বৃঝতে পারলেন। তখন একটি গোপকুমারা বেশে তিনি শ্রীরূপের জন্ম ছধ, চাল ও চিনি নিয়ে এলেন এবং ডাকতে লাগলেন—স্বামিন্! স্বামিন্! সিধা গ্রহণ করুন। কুমারীর কণ্ঠধানি শুনে শ্রীরূপ গোষামী কুটিরের দার খুললেন। দেখলেন এক অপরূপ কুমারী সিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীরপগোস্বামী বললেন—লালি ! তুমি এ-সমরে এলে কেন ? শ্রীরাধা—স্বামিন্ ! আপনাদের সেবার জন্ম সিধা এনেছি ! শ্রীরপ—লালি ৷ তুমি এত কষ্ট করলে কেন ?

গ্রীরাধা—বাবা ! কিসের কষ্ট গ সাধ সেবার জ্বন্স এনেছি ।

শ্রীরপ—সিধা নিয়ে বসতে বললে, কুমারী বললেন আমি বসতে পারব না, ঘরে কাজ আছে। বলতে বলতে কুমারী অদৃশ্য হলেন। শ্রীরপগোষামী ফিরে দেখলেন কুমারা নাই তিনি পরম বিশ্বয়াবিত হলেন। অনন্তর পায়স তৈরি করে শ্রীগোবিন্দদেবকে ভোগ দিলেন। প্রসাদ শ্রীসনাতন গোষামীকে দিলেন। প্রসাদ পেয়ে শ্রীসনাতন গোষামী আনন্দে আত্মহারা! জিজ্ঞাসা করলেন চাল ছব কোথায় পেলে! শ্রীরূপ বললেন একজন গোপ-কুমারী দিয়ে গিয়েছে। শ্রীসনাতন বললেন—হঠাৎ দিয়ে গেল! শ্রীরূপ বললেন তাল ফামার ইচ্ছা হল আপনাকে একটু পায়স খাওয়াই, এমন সময় দেখি এক কুমারী সিধা নিয়ে হাজির। এ কথা শুনে শ্রীসনাতনের নয়ন দিয়ে প্রমাশ্রু পড়তে লাগল, বললেন এত স্বাদিষ্ট জব্য আর কে দিবেন! শ্রীরাধাঠাকুরাণীই দিয়েছেন। তুমি যেন এরপ আকাজ্রকা আর কখন ক'র না।

"শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বারবার ৷" (ভ: র: সি: ১৩৷২২) শ্রীশ্রীগোবর্জনের রুপা

প্রতিদিন চৌদ্দ মাইল গোবর্জন-গিরি শ্রীসনাতন পোস্বামী পরিক্রমা করতেন। বার্জক্য-হেতু তাঁর কষ্ট হত, কিন্তু তিনি

়নিয়ম ভঙ্গ করতে চাইতেন না।. কট্ট করে পরিক্রমা করতেন। ভক্তের কষ্ট ভগবান বুঝাতে পারলেন। এক গোপ-শিশুরূপে ঐসনাতনের কাছে এলেন, বললেন—বাবা!ু তুমি বুদ্ধ হয়েছ∖, এত কষ্ট করে গিরিরাজ পরিক্রমা আর ক'র না। শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—ইহা আমার নিত্য ভজন—নিয়ন। ত্রীকৃষ্ণ ্বল্লেন, বুদ্ধকালে নিয়ম তুর্গে করে। শ্রীসন্তিন বল্লেন— ্নিয়ম কথনও ভাগে কর্ যায় ন': শ্রীকৃষ্ণ বললেন — বাবা ! আমার কথা মানবে গ্লীস্নাতন বললেন—মানবার মত যদি হয়, মানব। ত্রীকৃষ্ণ তংক নিজ পদচিকৃষ্ক্ত একটা শিলা খণ্ড নিয়ে বললেন—বাবা এটি সাক্ষাৎ গোবদ্ধন-শিলা। শ্রীসনাতন ্বললেন—এ-শিলা আমি কি কর্ব ্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এ শিলা ুপরিক্রমা কর, গিরিরজে পরিক্রমার ফল পারে। **"মিলা** সম্পিয়া কৃষ্ণ হলেন অদূর্বন।" শ্রীসনাতন গোস্বামী অবাক হলেন, তিনি বঝতে পারলেন গিরিরাজ স্বয়ং দিয়ে গেলেন, সে দিন থেকে তিনি সেই পদ্চিক্ত-শিলা পরিক্রমা কর্তেন ।

# শ্রীমদন গোপালের দর্শন দান

শ্রীসনাতন গোস্থানী মহাবনে থাকতেন। একদিন যমুনা
তটে তিনি শ্রীমদন গোপালকে খেলতে দেখলেন। অবাক হলেন।
এ কি সে মদন গোপাল খেলছে না কি ্ আবার চিন্তা করলেন
কোন গোপ-বালক হবে। সে দিন গেল। আর একদিন
দেখলেন যমুনার তটে সে শিশুটি অহাাক্য গোপ-শিশুর সঙ্গে

খেলছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী লক্ষ্য করবার জন্ম দাড়িয়ে রইলেন। আজ দেখব শিশু কোথায় যায়।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল। খেলা সাঙ্গ করে অক্যান্স গোপশিশুগণ ঘরে চলেন। মদনগোপাল মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তথন সনাতন গোস্বামী বৃঝতে পারলেন। মদনগোপাল প্রতিদিন যমনা-তীরে ক্রীড়া করেন।

#### ব্রঙ্গবাসীগণের স্নেহ

্ শ্রীসনাত্তন গোস্থামী ও শ্রীরূপ গোস্থামী যথন ব্রজের যে প্রামে যেতেন সে প্রামের গোপগণ ছ'ভাইকে প্রাণের থেকে অধিক স্নেহ করতেন। গ্রামব্যাসিগণ তাঁদের দই তথ খাওয়াতেন।

গোস্বামিদ্বর গ্রামবাসিদের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরিকর মনে করতেন। সে ভাবে তাঁদের সম্মান করতেন। তাঁদের গৃহের যাবতীয় খবর বাক্তা জিজ্ঞাস। করতেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্বাকরে লিখেছেন—

কার কত কন্সা পুত্র বিবাহ কোথায়।
কি নাম কাহার কৈছে প্রবীণ নির্ভয় ॥
গাভী রুষাদিক কত কৃষিকর্ম কার।
কার গৃহে শস্তা কত কৈছে ব্যবহার॥
শরীর আরোগ্য কার কৈছে মনোবৃত্তি।
ঐছে জিজ্ঞাসিতে সবে হন হর্ষ অতি॥

--- ( ভ: র: ৫।১৩৬৯-১৩৭১ )

গোস্বামিছয় এ ভাবে ব্রজ্বাসিদের খবর নিতেন। মাঝে নাঝে তাঁদের শারীরিক হিভোপদেশ দিতেন; ব্রজ্বাসিগনের তুঃখের কথা শ্রবণ করে তুঃখা হতেন। সুথের কথা শ্রবণ করে সুখা হতেন ও তাঁদের সঙ্গে হাস্থা পরিহাসাদি করতেন। গ্রামে গেলে ব্রজ্বাসিগণ তাঁদের ছাড়তে চাইতেন না। তাঁদের কয়-দিন না দেখলে বড় তুঃখা হতেন। শ্রীরূপ সনাতনের প্রাণ্ বেমন ব্রজ্বাসিগণ, তেমনি ব্রজ্বাসিগণের প্রাণ্ড তাঁরা তুই জন।

## বৈষ্ণব-চূড়ামণি শিবের স্লেছ

গোবৰ্দ্ধনে চাক্লেশ্বর নামক স্থানে শ্রীসনাতন গোস্বামি ভজন করতেন। সেথানে মশকের উৎপাত বড় বেশী হল: মশকের দংশনে বিরক্ত হয়ে, শ্রীসনাতন একদিন বললেন—এখানে আর থাকব না। ভজনও করা যায় না. মহাপ্রভুর সেবা—গ্রন্থ লিখনাদিও হয় না।

অন্তর্য্যামী শ্রীশিব শ্রীসনাতনের মনের কথা জানতে পেরে রাত্রে শ্রীসনাতনকে স্বপ্নে বললেন—সনাতন! তুমি স্বচ্ছনেদ ভজ্জন ও মহাপ্রভুর সেবা করতে থাক, মশকের উৎপাত কাল থেকে আর থাকবে নাঃ সে দিন থেকে সেখানে মশা আর রইল না, শ্রীসনাতন গোস্বামী নিরুপদ্রবে ভজ্জন করতে লাগলেন।

## এরপ ও ঞ্রিসনাভনের রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত—শ্রীবৃহৎ-ভাগবতামৃত, শ্রীহরি ভক্তিবিলাস ও উহার দিগ্দেশিনী টীকা, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব বা দশম চরিত, শ্রীমন্তাগবতের টিশ্লনী ও বৃহৎ বৈঞ্ব-তোষণী।

শ্রীমদূরপগোস্বামীকৃত—হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, শ্রীকৃঞ্জন্ম তিথি বিধি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা (বৃহৎ ও লঘু) প্রীম্ভবমালা। প্রীবিদগ্ধ মাধব নাটক, প্রীললিত মাধব নাটক, দানকেলি কৌমুদী, শ্রীভক্তিরসামৃত সিদ্ধু, উজ্জ্বল নীলমাণ, প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, ঐমথুরা-মাহাত্ম্য, পতাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, সংক্ষেপ ভাগবতামূত। সামান্য বিরুদাবলী লক্ষণ ও উপদেশামূত।

### শ্রীরূপ ও শ্রীসনাত্রের মহিমাগীত

জয় মোর সাধু-শিরোমণি রূপ সনাতন। **জ্বিনকে ভক্তি—** এক রস নিবহী প্রীত কৃষ্ণ রাধাতন ॥

কুন্দাবন কী সহজ মাধুরী রৌম রৌম সুখ গাতন ॥ সব তেজি কুঞ্জ কেলি, ভজি অহনিশি অতি অনুরাগ রাধাতন **॥** করুণা সিদ্ধ কৃষ্ণ চৈত্য কে কুপা ফলী দৌ ভ্রাতন ॥ তিন বিষ্ণু ব্যাস অনাথন যে সে স্থাখে তরুবর পাতন ॥

> ঐীচৈতক্য মনোহভীষ্ট স্থাপিতং যেন ভূতলে। সোহয়ং রূপ কদা মহাং দদাতি স্বপদাস্তিকম্॥

শ্রীসনাতন ও শ্রীরপের জন্ম তারিখ—সজ্জন তোষণী ২য় বর্ষ ২৫ প: (ইং ১৮৮৫) প্রকাশিত আছে যথা—

শ্রীসনাতন—জন্ম ১৪১০ শকাব্দ ১৫৪৪ সম্বং, ১৪৮৮ খুঃ তিনি গ্রহে ২৭ বছর ও ব্রব্ধে ৪৩ বছর বাস করেছিলেন।

তাঁর প্রকট স্থিতি-- ৭০ বছর, অপ্রকট-- ১৪৮০ শকাৰ : ১৬১४ मदर ১৫৫५ युः व्याताकी-भूगिमात् ।

জীরপ—জন্ম ১৪১১ শকাব্দ ১৫৪৬ সম্বং ১৯৮৯ খৃঃ, গৃছে-বাস ২২ বছর, ব্রজে—৫১ বছর। জীরাধারমণ ঘেরার মতে—জন্ম ১৪১৫, শকাব্দ ১৫৫০ সম্বং, ১৫৬৮ খৃঃ। প্রকট স্থিতি ৭৫ বছর।

তাঁর অপ্রকট ১৪৮৬ শকাব্দ, ১৬২১ সম্বং, ১৫৬৪ খঃ প্রাবণী শুক্লাদাশী ১৫৬৮ খঃ মতাস্তরে ১৪৯০ শকাব্দ, ১৬২৫ সম্বং, ১৫৬৮ খঃ।

### শ্রীস্থবৃদ্ধি রায়

শ্রীস্থবৃদ্ধি রায় পূর্বের গৌড়ের রাজা ছিলেন, 'হুদেন সাহ এঁর অধীনে কাজ করতেন। শ্রীস্থবৃদ্ধি রায় এক দীঘিক। খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। সে কার্য্যের মুন্শী হলেন হুদেন সাহ। একদিন হুদেন সাহের বিশেষ ভূলের জন্য শ্রীস্থবৃদ্ধি রায় তাঁরপৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করেন।

কালক্রমে হুসেন সাহ গৌড়ের বাদশ: হুলেন। তথন শ্রীস্থবদ্ধি রায় তাঁর অধীনে কাজ করতে লাগলেন।

একদিন হুসেন সাহের বেগম বললেন—ভোমার অঙ্গে এরপ চিহ্ন কেন গ

ভূসেন সাহ—কোন কারণে।

বেগম—সে কারণ আমায় না বললে আমি আহার করব না।

ছদেন সাহ—এ বহুদিনের কথা :

বেগম —বহুদিনের হলেও আমার বলতে হবে 🗆

হুদেন সাহ—ভবে শুন, যখন জীম্বুদ্ধি রায় রার গৌড়ের

রাজা ছিলেন তথম আমি ভাঁর অধীনে কাজ করতাম। কোন কাজ বারবাব বুঝান হলেও আমি বুঝাতে পারছিলান না। তাই আমাকে বুঝাবার জন্ম বেত্রাঘাত করেছিলাম। তাতে আমি কিছু মনে করি নাই। আমাব ভালর জন্মই তিনি আমায় মেরেছিলেন।

বেগম বললেন—আমি এ সব কথা সইতে পারি না।
প্রিমান বললেন আমি এ সব কথা সইতে পারি না।
শ্রীস্থবদ্ধি রায়ের প্রাণ সংহার কর। তবে ভোজন করব।

্হুসেন সাহ—বেগম! ভূমি এ কি কথা বলছ ? শ্রীস্থবৃদ্ধি রায় আমার পালক, পিতাসদৃশ। তাঁর প্রণে সংহার করা আমার পক্ষে কথনও উচিত হয় না।

বেগম -- যদি তাকে না মার, তার জাতি নাশ কর:

বাদশা—জাতি নাশ করলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করতে পারেন।
বেগম—তা যদি না হয় আমি নিজেই প্রাণ ত্যাগ করব।
বাদশা মহা বিপদে পড়লেন। অনেক চিন্তা করে স্থবৃদ্ধি
রায়কে করেঁ।য়ার পানি পান করালেন। শ্রীস্থবৃদ্ধি রায়ের জাতি
নষ্ট হল। ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে ত্যাগ করলেন। শ্রীস্থবৃদ্ধি রায়
কাশীতে গোলেন; প্রায়শ্চিত্ত করলে তাঁর পাপ ক্ষয় হবে কিনা
পশ্তিতদের জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা বললেন—তপ্ত ঘৃত খেয়ে প্রাণ-

শ্রীসুবৃদ্ধি রায় কাশীতে রইলেন কিছুদিন। এমন সময় তথায় মহাপ্রভুর সাগমন হল। শ্রীসুবৃদ্ধি রায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণ

ত্যাগই এর প্রায়ন্টিও।"

দর্শন করলেন। একদিন প্রভূব জীচরণ ধরে প্রায়শ্চিত্তের ক্থা নিবেদন করলে, মহাপ্রভূ বললেন—

এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি।
মহা পাতকের হয় এই প্রায়শ্চিতি॥

—( চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৯২-১৯৩ )

অনস্কর মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীস্থবৃদ্ধি রায় বৃন্দারনে এলেন এবং শুদ্ধ কাষ্ঠ আহরণ করে বাজারে বিক্রি করে যে পয়সা পেডেন, তা দিয়ে চানা কিনে খেয়ে জীবন ধারণ করতেন : ছঃখা বৈষ্ণবদের সেবা করে যেতেন, আর গৌড়দেশ থেকে আগত বৈষ্ণব যাত্রীদের খাওয়াতেন দই ভাত

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রয়াগ থেকে ব্রচ্জে এলে শ্রীস্থুবৃদ্ধি রায় তাঁর সঙ্গে মিলিভ হলেন। পূর্বে হতেই ছ্-জনার মধ্যে সখ্যভাব ছিল। শ্রীস্থুবৃদ্ধি রায় শ্রীরূপকে দ্বাদশ বন দর্শন করালেন। এইভাবে শ্রীস্থুবৃদ্ধি রায় শ্রীসনাতনের সহিত মিলিত হলে উভয়েরই পরম স্থানন্দ হল।

শ্রীসুবৃদ্ধি রায় ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রন্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে শ্রীহরিনাম আশ্রয়পূর্বক, শ্রীব্রদ্ধামে অতি দীনভাবে ও গোস্বামীদিগের সঙ্গে শ্রীভগবদ্ প্রসঙ্গে দিন যাপন করতেন।

# শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ চৈত্র মহাপ্রভুর প্রিয়তম জন-বড় গোস্বামীর অক্সতম শ্রীরূপ গোস্বামী। মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও সনাতনের দ্বারা পৃথিবী তলে স্বীয় স্বাভীষ্ট শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। ভক্তগণ এ তুইজনকে সেনাপতি বলেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর বংশ পরিচয় শ্রীল জীব গোস্বামী লঘু বৈষ্ণব ভোষণীতে দিয়েছেন।

> উন্নচারুপদক্রমাশ্রিতবতী ফস্থামৃতপ্রাবিনী জিহ্বা কল্পলাত্রয়ী মধুকরী ভূয়োনরীনৃত্যতে। রেজে রাজসভা সভাজিত পদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ শ্রীসর্বজ্ঞ জগদৃগুরুভূঁবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ॥

অনুবাদ: শ্রীসর্বজ্ঞ জগদ্গুরু নামে কর্ণাট দেশাধিপতি পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নৃপতিরূপে বিরাজিত ছিলেন। তার উংকৃষ্ট শব্দবিস্থাসময়ী অমৃত নিঃস্থানদনী এবং বেদত্রয়রূপ কল্পতলায় মধুকরী তুল্যা জিহবা নিরস্তর নৃত্য করত। তাঁর পাদপদ্মধুগল রাজমণ্ডলী কর্তৃক পৃজিত হত এবং তিনি ভরম্বাজ গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। এই কর্ণাট-ভূপতি জগদ্গুরু শ্রীসর্বজ্ঞের অভ্যুদয়কাল—ঘাদশ শক শতান্দীতে। গ্রীসর্বজ্ঞের আত্যুদয়কাল—ঘাদশ শক শতান্দীতে। গ্রীসর্বজ্ঞের আ্বাস্থাসম পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ দেব। শ্রীঅনিরুদ্ধের হুই পুত্র শ্রীরূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বর ছিলেন শাত্রে বিচক্ষণ এবং

হরিহর ছিলেন অস্ত্রে বিচক্ষণ। পিতার অন্তর্ধ্যানের পর রূপেশ্বর ছিলেন অস্ত্রে বিচক্ষণ। পিতার অন্তর্ধ্যানের পর রূপেশ্বর ছোট ভাই হরিহর দ্বারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন তংকালে তিনি আটটি অশ্বসহ পৌলস্ত্য দেশে আগমন করেন এবং পৌলস্ত্যের রাজা শ্রীশিখরেশরের সঙ্গে তার নৈত্রীভাব হয়। রূপেশ্বরের পরম স্থানর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্রের নাম শ্রীপদ্মনাভ দেব। শ্রীপদ্মনাভ গঙ্গাতটে বাস অভিপ্রায়ে নৈহাটি নামক গ্রামে এলেন এবং তথায় সাধ্বী পত্নীসহ স্থায়ে বাস করতে লাগলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি, পরম অন্তরাগী ছিলেন, নিতা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমৃত্তি পূজা করতেন। শ্রীপদ্মনাভ দেবের আঠারটি কন্তা এবং পাঁচটি পুত্রের নাম।

শ্রীমুক্দ দেবের পুত্র শ্রীকুমারদেব, ইনি পরম সদাচারী, ও বিপ্রকুলের রক্ত্রসদৃশ ছিলেন, এবং নিরস্তর যাগ যজ্ঞাদি পরায়ণ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে স্বজনগণের দ্বারা তিনি পীড়িত হয়ে নৈহাটী পরিত্যাগ পূর্বক বঙ্গদেশে 'বাক্লা চল্রুদ্বীপ' গ্রামে এসে বসবাস করতে লাগলেন। তত্রস্থ সজ্জনগণ কর্তৃক তিনি পরম আদৃত হলেন। কুমারদেব যশোরে ফতেয়াবাদ নামক গ্রামেও একখানি বসতবাটী করেছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অনেকগুলি সন্তান ছিলেন তাঁর মধ্যে তিনটি পুত্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

> ় কুমার দেবের হৈল অনেক সস্তান। তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ॥

সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ এই ত্রয়। সংগাত অক্সত্র যে অচিতে অভিশয়॥

( ভঃ রঃ ১:৫৬৭-৫**৬**৮ )

শ্রীরপ গোস্বামীর বড় ভাই হলেন শ্রীসনশ্রন গোস্বামী এবং ছোট ভাই হলেন শ্রীবল্লভ বা অমুপম। শ্রীঅমুপমের পুত্র হলেন শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীল কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে ব্রজনীলায় শ্রীরূপ গোস্থানী 'শ্রীমঞ্জরী' ছিলেন বলেছেন

জ্রীকপমঞ্জরীখ্যাতা যাসীদ্ রুন্দাবনে পুরা

দান্ত রূপাখ্য গোস্বামী ভূতা প্রকটতা মিয়াং॥

যিনি পূর্বে ব্রজ্ঞালায় "এীরূপমঞ্জরী" নামে খ্যাতা ছিলেন, তিনি অধুন সদ্য এীরূপ গোস্বামী নামে প্রকটিত হয়েছেন।

শ্রীরপ ও সনাতন ছিলেন এক প্রাণ। তারা এক সঙ্গে অধ্যয়নাদি করেছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী "দশম টিপ্পনীর" বন্দনাতে গালের নিকট বেদাস্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপনাদি করেছিলন তালের বন্দনা করেছেন—

ভট্টাহার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরুন্। বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষণম্॥ বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাহার্য্যং রসপ্রিয়ং। রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্॥

অনুবাদ: — আমি অধ্যাপক সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গৌড়-দেশ বিভূষণ বিদ্যাভূষণ, বিদ্যা বাচম্পতি, রসপ্রিয় প্রমানক ভট্টাচার্য্য, এবং বাক্চতুর অধ্যাপক রাম ভদ্রাদিকে বন্দন) করি।

এ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী যাঁদের নিকট বেদাস্থাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের নাম পাওয়া যায়। শ্রীরূপ সনাতন অল্প বয়সে নিখিল বেদশাস্ত্র অধ্যয়নাদি করে পরন বিদ্বান হয়েছিলেন। তাঁরা কিভাবে তৎকালে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহু বাদশাহের মন্ত্রিথ লাভ করেন। তৎ সম্বন্ধে কিছু প্রবাদ আছে—

বাদশাহের যে গুরু মৌলবী ছিলেন তিনি বেশ সাধক পুরুষ ছিলেন, ভূত ভবিদ্বাতের কথাদি বলতে পারতেন। ুকান সময় বাদশাহ তার কাছে অভ্যুদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন তোমার এ মহানগরীতে পরম বিদ্বান সর্ব্বসদ্প্রণ-সম্পন্ন ঘুইটি ব্রাহ্মণ সন্তান বাস করছেন, তাদের নাম 'রূপ' ও 'সনাতন'। তাদের মন্ত্রীপদ দিলে তোমার বছ বৈভব রাজ্যাদি সম্পদ লাভ হবে। বাদশাহ গুরুর কথানুসারে শ্রীরূপ সনাতনকে মন্ত্রিপদ দান করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর জন্ম খৃষ্টাব্দ ১৪৯৩, শকাব্দ ১৪১৫। তিনি রাজধানী গৌড়ের নিকটে সাকুর্মা নামক এক পল্লীতে মাতৃল গৃহে থেকে পড়াশুনা করেন।

গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহ জোর পূক্ত শ্রীরূপ ও সনাতনকে এনে রাজ মন্ত্রিছ পদ দেন। তারা অনিচ্ছুক হলেও যবনরাজের ভয়ে রাজকার্য্য করতে লাগলেন। বাদশা তাঁদিগকে প্রাকুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। শ্রীরূপ ও সনাতন তখন থেকে গৌড রাজধানী রামকেলিতে বসবাস করতে লাগলেন।

দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁদের গৃহে আগমন ও বিবিধ শাস্ত্র চর্চ্চাদি করতেন। কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে বহু যত্ন পূর্বক তাঁদের বাসস্থান প্রদান করতেন। গঙ্গার তটে তাদের বসত বাটী স্থাপিত হওয়ায় অদ্যাপি ঐ গ্রাম ভটুবাটী নামে খ্যাত।

যে সময় জ্রীরূপ ও সনাতন রামকেলিতে বাদশাহের মন্ত্রির কার্য্য করছিলেন ঠিক সেই সময় নবদ্বীপে জ্রীগোরস্থলর ভক্তনগলকে নিয়ে মহাসংকীর্ত্তন বিলাস ও পাপী তাপী উদ্ধার লীলা করছিলেন। জ্রীরূপ ও সনাতন নিয়ত মহাপ্রভু জ্রীগোরস্থলরের সেই মহাবদান্ততার ও রূপালুতার কথা শুনছিলেন। নিত্যারাধানেব জ্রীগোরস্থলরের দর্শনের জন্ম তাঁদের হৃদয়ে পরম উৎকণ্ঠা জ্রাগছিল। জ্রীরূপ গোস্বামী কোন সময়ে জ্রীগোরস্থলরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—তাঁর জ্রাচরণ দর্শনের জন্ম। জ্রীরূপের সেই পত্রোত্তরে মহাপ্রভু জ্বানাইয়াছিলেন—"পর পুরুষ অন্বর্ত্তা রমণী যেমন বাহ্য স্বামীর সেবায় অন্বরক্ততা দেখায়; তত্রেপ তোমরা চিত্তটি জ্রীকৃষ্ণপদে রেখে বাহ্য রাজকার্য্যে অন্বর্ত্তা দেখাও। অচিরাৎ জ্রীকৃষ্ণ তোমাদের প্রতি কুপা করবেন।"

শ্রীরূপ অদ্যাপি তৎকালে শ্রীনবদ্বীপ নগরে যেতে পায়নি।
তথাপি নবদ্বীপ নিবাসী জনগণের প্রতি অভিশয় প্রীতি
দেখাতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর ভক্তিরত্বাকরে
স্থান্দর বর্ণনা করেছেন—

#### **এ খ্রীগোর-পার্বদ-চরিভাবলী**

নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত। কহিতে না পারি তা সবারে ভক্তি কত।

( ভঃ রঃ ১।৫৯৭ )

শ্রীরামকেলি গ্রামে শ্রীরূপ ও সনাতন কিরূপ ঐশ্বর্য সমন্বিত ছিলেন তা ভক্তিরজাকরে বর্ণনা করেছেন—

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশব্যের সীমা অতি অদ্ভূত বিলাস॥
ইন্দ্রসম সনাতন রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে॥
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি কবিগণ।
সর্ব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বহ্ণণ॥
নিরন্তর করেন অনেক অর্থ-ব্যয়।
কোনরূপে কার অসম্মান নাহি হয়॥
সদা সর্ব্বশাস্ত্রে চর্চ্চা করে তুইজন।
অনায়াসে করে দোহে খণ্ডন স্থাপন॥

বাড়ীর নিকট অতি নিভ্ত স্থানেতে।
কদম্ব কানন, রাধাশ্যাম কুণ্ড তা'তে॥
বৃন্দাবন লীলা তথা কর্য়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরজ নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥
শ্রীবিগ্রাহ মদনমোহন সেৰায় রত।
সদাখেদ উক্তি তাহা ফহিব বা কত॥

শ্রীকৃষ্ণতৈতম্মচন্দ্র বিহরে নদীয়া। সদ্য উৎকণ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া॥

( ভঃ রঃ ১।৫৮৫-৬০৭ )

অতঃপর শ্রীগোরস্থন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন এবং নদীয়া ছেড়ে চললেন শ্রীপুরুষোদ্তম ক্ষেত্রে। এ কথা শুনে শ্রীরূপ পরম ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, জীবনে আর শ্রীগোরস্থন্দরের রাতুল শ্রীচরণ যুগল দর্শন হবে না, বলে প্রাণটি বিদীর্ণ হতে লাগল, অন্তরে অন্তর্যামী শ্রীগোরহরির অভয় পদে দারুণ বেদনার কথা নিবেদন করতে লাগলেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের আহ্বানে আর স্থির থাকতে পারলেন না, ভক্তকে দেখা দিতেই হবে ভেবে, কিছুদিন শ্রীগোরস্থন্দর পুরীধামে থেকে পুনঃ গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। ভক্তের আকর্ষণে ভগবান চঞ্চল হয়ে উঠেন। গৌড়দেশে শ্রীগোরস্থন্দর বিদ্যানগরে সার্ক্র্রেম পশুত্তের ভাতা বিদ্যা বাচম্পতির ভবনে শুভবিজয় করলেন। তথন ভক্তগণের যেন হৃদয়ের অপহতে নহাধনের পুনঃ প্রাপ্তি ঘটল, আনন্দের অবধি রইল না।

মহাপ্রভূ কয়েকদিন বিদ্যানগরে অবস্থানের পর কুলিয়া নগরে শুভবিজয় করলেন।

কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন॥
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ॥

পাষণ্ডা নিন্দুক আসি' পড়িলা চরণে। অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণ প্রেমে॥

( ट्रेन्ड न्ड मधाः ५१५६२-५६८ )

মহাপ্রভু কুলিয়া নগরে কয়েকদিন থেকে বক্ত পাপী তাপী জীবের উদ্ধার পূর্ববক প্রেমদান করলেন এবং সেখান থেকে জ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, সঙ্গে সহস্র সহস্র লোক চলতে লাগলেন। অকস্মাৎ ভক্ত বংসল প্রভুৱ মনে কি ভাবের উদয় হল, তিনি গৌড় রাজধানী রামকেলি গ্রামাভিমুখে চলতে লাগলেন—

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম।
যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ।
( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৷১৬৬-১৬৭)

গৌড়াধ্যক্ষ বাদশাহ মহাপ্রভুর অপূর্বব প্রভাব শ্রবণ করে বিস্মিত হয়ে কর্মচারীগণের প্রভি বলতে লাগলেন—বিনা দানে যার পিছে এত লোক চলেন, তিনি নিশ্চয় ঈশ্বর জ্বানতে হবে। অতএব তাঁকে যদি কেহ কোন প্রকার হিংসাদি করে তবে তার উচিত শাস্তি প্রদান করা হবে। সেই মহাপুরুষ ইচ্ছামত প্রমণ করক।

শ্রীরপের বাদশাহ দত্ত নাম হল দবির থাস। বাদশাহ পরি-শেষে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে দবির খাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন— বে তোমার রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জাম্মলা আসিঞা ।
তোমার মঙ্গল বাঞ্চে বাক্য সিদ্ধি হয়।
ইহার আশীর্বাদে তোমার সর্বতেই জয়।

( किः हः मधाः ১।১१७-১५१)

রাজা। তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি নরাধিপ বিষ্ণু অংশ তুল্য। তোমার মনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে ষে জ্ঞাম হয় তাহাই প্রমাণ। বাদশাহ বললেন---আমার মনে হয় শ্রীচৈতন্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহাতে সংশয় নাই : বাদশাহ এ কথা বলে দরবার গৃহ ত্যাগ পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন জ্রীরূপ দেবির খাস) নিজ গৃহে এলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন দেখলেন বিধাতা যেন অকস্মাৎ সদয় হয়ে অসাধনে গৌর চিন্তামণি মিলিয়ে দিয়েছেন। মহাপ্রভু গঙ্গাতটে এক বকুল বৃক্ষের মূলে অবস্থান করলেন, মহাসংকীর্ত্তন রোলে দিক্ দিগন্তে মুধরিত হচ্ছিল, সন্ধ্যা-গমনে তা বিরাম লাভ করল, ভক্তগণ মহাপ্রভুর চারিদিকে অবস্থান করছেন, এমন সময় সেই প্রাণের দেবতা ঞ্রীগৌরস্থন্দরের অভয়পাদ পদাযুগল দর্শন বাসনায় ছদাবেশে সামান্ত মাত্র বস্ত পরিধান করে শ্রীরূপ ও সনাতন ছই গুচ্ছ তৃণ মূখে ধরে প্রেম পুলকিত প্রেমাশ্রু স্মরণ নেত্রে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবং হয়ে পড়লেন ঞ্জীনিত্যানন্দের ঞ্রীচরণ যুগল মূলে। গ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ মহা-প্রান্থুর নিকট ছই ভাইয়ের কথা নিবেদন করে ছই ভাইকে শ্রীগোরস্থনরের শ্রীচরণে সমর্পণ করলেন। ছই ভাই মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মতলে পড়ে অতি দৈন্য ভরে স্তুতিপূর্বক রোদন করতে। লাগলেন। তথন শ্রীগৌর তাঁদের ভূমি হতে উঠিয়ে বলতে লাগলেন—

— মহাপ্রভু কহে—শুন দবির থাস।
তুমি তুই ভাই—মোর পুরাতন দাস।
আজি হৈতে তুহার নাম রূপ সনাতন।
দৈক্ত ছাড় ভোমার দৈক্তে কাটে মোর মন।
দৈক্ত পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রী দ্বারে জানি তোমার ব্যবহার।
ভোমার হৃদয় আমি জানি পত্র দ্বারে।
ভোমা শিখাইতে শ্লোক কহিল ব্যরে বারে।

তোমা শিখাইতে শ্লোক কহিল ব্যরে বারে।

গোড় নিকটে আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা ছুঁহা দেখিতে মোর ইটা আগমন॥
এই মোর মন কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে॥
ভাল হৈল ছুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্ম তুমি ছুই আমার কিন্ধর।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥
﴿ ( হৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।২০৭-২১৫ )

মহাপ্রভু দবির খাস্ ( শ্রীরূপ ) ও সাকর মল্লিককে (সনাতন)

বিবিধ উপদেশ এবং প্রবোধ দিয়ে বিদায় করলেন। তাঁরা যাবার সময় বার বার মহাপ্রভুর শ্রীচরণ যুগল শিরে ধারণ ও প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত গৌর ভক্ত অদৈত আচার্য্য, শ্রীহরিদাস ও শ্রীগদাধর প্রভৃতির আশীর্কাদ গ্রহণ পূর্বক বিদায় হলেন, সকলে হরিধ্বনি পূর্বক বললেন—তোমাদের কোন ভয় নাই মহাপ্রভুর কুপা হয়েছে। অভঃপর ভক্তগণসহ শ্রীগৌরহরি কানাইর নাটশালাভিম্থে যাত্রা করলেন।

শ্রীরপ ও সনাতন তুইজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণমন্ত্রে তুইটি পুর\*চরণ করলেন, অচিরাৎ শ্রীকৃষণচৈত্র চরণ আশ্রয় পাবার জন্ম।

শ্রীরপ গোস্বামী যশোহরে ফতেয়াবাদে নিজ গৃহে নৌকাতে করে বহুধন নিয়ে এলেন। সেই ধন কিছু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণকে কিছু কুটুম্ব ভরণ পোষণের এবং ভবিষ্যু কোন আপৎ কালাদির জন্ম ভাল ভাল বিপ্রস্থানে রেখে দিলেন। গৌড় রামকেলিতে স্ক্লাভনের বন্ধন মোচনের জন্ম দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা মুদ্রি ঘরে রেখে দিলেন।

অতঃপর ঞ্রীরূপ যখন শুনলেন ঞ্রীমহাপ্রভু বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করছেন, তখন কাল বিলম্ব না করে ছোটভাই অমুপমের সহিত তিনি বের হয়ে পড়লেন। শীঘ্র চলতে চলতে জ্রীরূপ অমুপমের সহ প্রয়াগে পৌছালেন। প্রভুর দর্শন পেলেন প্রভূ চলেছেন ঞ্রীবিন্দুমাধব দর্শনে লক্ষ্ণ লাক প্রভু দর্শনের জ্ব্ম

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হচ্ছেন। তুই ভাই দ্র থেকে প্রভুকের দণ্ডবং প্রণাম করলেন।

অনন্তর তত্রস্থ এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগৃহে আমন্ত্রিত হয়ে প্রভূ তথায় ভোজন করতে গেলেন, সেইসময় রূপ ও অনুপম প্রভূব সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মণগৃহে সাক্ষাংভাবে মিলিত হলেন। তুই ভাই মহা-প্রভূব শ্রীচরণ বন্দনা করতেই প্রভূ রূপকে ভূমি হতে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং শ্রীসনাতনের সমাচার জিজ্ঞাস। করলেন, শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের যাবতীয় সমাচার প্রদান করলেন। তা শুনে মহাপ্রভূ বললেন—সনাতনের শীঘ্রই বন্ধন মোচন হবে।

শুদ্ধাবৈত্বাদী পোষ্টী মার্গের আচার্য্য শ্রীবল্পভট্ট তথন প্রয়াগে আড়াইল গ্রামে বসবাস করতেন, তিনি শ্রীগোরস্থলরের দর্শনের জন্ম দাক্ষিণাত্য বিপ্রগৃহে আগমন করলেন। বল্পভট্ট দণ্ডবং করতেই তাঁকে প্রভু ধরে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর তুইজন কৃষ্ণালাপন করতে লাগলেন, কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন কিন্তু ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু প্রেম সম্বরণ করলেন। তারপর মহাপ্রভু বল্পভ ভট্টের নিকট শ্রীরূপের ও অন্থপমের পরিচয় বললেন, তা শুনে বল্পভার্চার্য্য রূপকে আলিঙ্গন করতে উঠলেন, রূপ অন্থপম তুই ভাই দ্রে পলায়ন করলেন এবং বললেন আমরা অস্পৃষ্য, ছুইবেন না। এ কথা শ্রবণে বল্লভট্ট বিশ্বয়ান্বিত হলেন। মহাপ্রভুও পরীক্ষার জন্ম বল্পভট্টকে বললেন আপনি কুলীন বৈদিক ব্রাহ্মণ এদের ছুইবেন না। বল্পভার্য্য বললেন

্ঞ **হ**য়ের মুখে নিরস্তর কৃষ্ণনাম বিরাজমান, ইহারা অধম নহে। সর্কোতম ।

> ত্ব হার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন। এই তুই অধন নহে হয় সর্কোত্তম॥

> > ( रेठः ठः यथाः ১२।१১ )

বল্লভাচাথ্য অনন্তর মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে নিজ পৃহে
আড়াইল গ্রামে নৌকা করে নিয়ে এলেন, সঙ্গে শ্রীরূপ ও অনুপম
ছিলেন। সেখানে ভোজনের অবশেষ রূপ ও অনুপমকে দিলেন।
পুনা মহাপ্রভু রূপ ও অনুপম সঙ্গে প্রয়াগে ফিরে এলেন।
প্রভুর দর্শনের জন্ম বহু লোকের ভিড় হ'তে লাগল। তা দেখে
মহাপ্রভু রূপ ও অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে নিজ্জনে দশাখ্যমেধ ঘাটে
একটি অর্থথ বৃক্ষের তলে বসে কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রাস্ত । সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধাস্ত ॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।১১৫ )

শ্রীরূপের হৃদয়ে মহাপ্রভূ শক্তিসঞ্চার করে সর্ব্ব তন্ত্ব শিক্ষা দিয়ে প্রবীণ করলেন। শ্রীরূপ শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ্ব মহোদয় চৈতক্ত চরিতামুভে মধ্যলালা উনবিংশ পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন। শেষে মহাপ্রভূ শ্রীরূপের প্রতি বললেন — আমি ভক্তিরসের সামাস্ত দিগ্দর্শন করলাম। ইহা তুমি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কর, ভাবতে ভাবতে শ্রীকৃষ্ণ ক্র্তি করাবেন। ক্রম্কুকুপা হলে অক্তেও রসমিদ্ধর পার পেতে পারে।

অতঃপর মহাপ্রভূ শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাবার আদেশ করে পরে পুরীধামে মিলিত হবার আদেশ করলেন। ত্ই ভাই বৃন্দাবনাভিমুথে চললেন মহাপ্রভূ বারাণসীর দিকে যাত্রা করলেন।

মহাপ্রভূ যথন বারাণসী তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান কর ছিলেন। সে সময় শ্রীসনাতন গৌড় রাজবন্দী থেকে পালিয়ে বন পথে বহু কটে বারাণসাতে শ্রীমহাপ্রভূর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত, হলেন। মহাপ্রভূ সনাতনকে দেখে পরম সুখী হলেন এবং ছই মাস কাশীতে থেকে শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিলেন। সনাতনকে মহাপ্রভূ বৃন্দাবনে যাবার আদেশ দিয়ে নিজে পুরীধামের দিকে চললেন।

যথন সনাতন বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্র। করলেন তথন শ্রীরূপ, বৃন্দাবন থেকে গৌড়দেশ হয়ে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীরূপ ক্রমে চলে এলেন কাশীতে। তথায় তপন মিশ্র, চল্লশেখর ওন্মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তথা অস্থান্থ ভক্তদের সঙ্গে ক্রমে রূপের ও অনুপমের মিলন হল। তপন মিশ্র শ্রীরূপের কাছে শ্রীসনাতনের মিলন বার্তা ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার প্রভৃতির কথা, বললেন তা শ্রবণে শ্রীরূপ খুব আনন্দিত হলেন। দশ দিন শ্রীরূপ, কাশীতে থেকে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীরপ অমুপমের সঙ্গে গৌড়দেশে গঙ্গাতটে আগমন করতেই অকন্মাং অমুপম গঙ্গা প্রাপ্তি হলেন। শ্রীরপ গৌড়দেশে কয়েক দিন অবস্থান করবার পর নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীবল্লভ ( অনুপম ) অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে ! নীলাচলে গেলা রূপ কিছুদিন পরে ॥

(ভঃ রঃ ১/৬৬৯)

শ্রীরূপ গোস্থামী বৃন্দাবন ধাম থেকেই একখানি কৃষ্ণলীলা নাটক রচনা আরম্ভ করেন। পথে চলতে চলতে কড়চা আকারে ঘটনাগুলি লিখতে লাগলেন। পথে গঙ্গাতটে প্রাতা অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হল অনস্থর তিনি গৌড়দেশে এসে করেক দিবস পরে নীলাচলে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে উড়িয়ার সভাভামাপুর নামক গ্রামে এলেন, একরাত্র সে গ্রামে শ্রীরূপ অবস্থান করলেন। তথার রাত্রে এক অন্তত স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং সভাভামাদেবী এসে বলছেন—"আমার নাটক পৃথকভাবে রচনা কর, আমার কুপার নাটক সুন্দর হবে।" এ স্বপ্ন দেখে শ্রীরূপ বৃষ্তে পারলেন সভাভামাদেবী তার নাটক পৃথকভাবে বর্ণনা করতে আদেশ করছেন।

শ্রীরপ নীলাচলে এলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে পৌছালেন। শ্রীরপ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দণ্ডবং করতেই তিনি বললেন—মহাপ্রভু তোমার আগমন বার্তা আমাকে বলেছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীরপকে অতিশয় আদরের সঙ্গে শ্রীয় কুটীরে রাখলেন। মহাপ্রভুর প্রতিদিন নিয়ম ছিল, তিনি শ্রীক্ষণনাথ-দেবের উপল ভোগ দর্শন করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন করা। মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে আক্ষণ্ড এলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন তখন হরিদাস ঠাকুর মহা- প্রভূকে বললেন— গ্রীরূপ আপনাকে দণ্ডবং করছেন। মহাপ্রভূ হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার পর গ্রীরূপকে ধরে আলিঙ্গন করলেন গ্রীরূপ অতিশয় দৈল্য প্রকট করতে লাগলেন। অতঃপর মহাপ্রভূ তাঁকে নিয়ে উপবেশন এবং কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্টাদি করবার পর গ্রীসনাতনের বার্ত্তাজিজ্ঞাসা করলেন। গ্রীরূপ বললেন সনাতনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। আমি গঙ্গা পথে এসেছি তিনি রাজপথে চলে গেছেন। প্রয়াগে শুনলাম তিনি বুন্দাবনে গেছেন। তারপর আমি গৌড়দেশে ছোট ল্রাতা অনুপমের সঙ্গে আসতেই গঙ্গাভটে অনুপমের অকস্মাৎ গঙ্গা প্রান্তি, ঘটে। মহাপ্রভূ অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি শুনে বললেন—"অনুপমের গ্রীরাম নিষ্ঠা অতুলনীয়ে" ইত্যাদি বলে অনেক প্রশংসা করলেন। শ্রীরূপকে মহাপ্রভূ শ্রীহরিদাসের সন্নিকট থাকবার আদেশ করে স্বীয় বাসভ্বন গন্থীরার দিকে চললেন।

অপর দিবস মহাপ্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন করলেন, গ্রীহরিদাসের সহ গ্রীরূপ মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন: গ্রীনিভ্যানন্দ ও অদৈভাচার্য্যকে মহাপ্রভু বললেন ভোমরা শ্রীরূপকে কুপা কর: যাতে গ্রীরূপ বন্ধ রসভন্থ বর্ণনা করতে পারে। মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীহরিদাসের জন্ম মন্দিরে প্রাপ্ত প্রসাদ নিয়ে দিতেন। গ্রীরূপের সঙ্গে শ্রীহরিদাস প্রভুর দেওয়া প্রসাদ অতিশয় আনন্দ ভরে গ্রহণ করতেন। ভারপর ভক্তসঙ্গে মহাপ্রভু ইষ্টগোষ্টী করতে লাগলেন। স্বরূপ দামোদরের প্রতি লক্ষ্য করে মহাপ্রভু রূপের কথা বলতে

লাগলেন—পূর্ব্বে রথ যাত্রাকালে আমি ভাবাবিষ্ট ভাবে যে শ্লোক বলেছিলাম একদিন সমূদ্রে স্নান করে রূপের কুটারে এলে ঐ শ্লোকের প্রভ্যুত্তরজ্ঞনক একটি শ্লোক চালে গোঁজা পেলাম। শ্লোক পড়ে আমি অভিশয় বিস্ময়ান্বিত হলাম শ্রীরূপ আমার মনের খবর কি করে পেল। তত্ত্বেরে স্বরূপ দামোদর বললেন—

> "যাতে এই ল্লোক দেখিলু। তমি কৈরাছ কুপা তুর্বাই জানিল।।

> > েচেঃ চঃ অন্তঃ ১।১০ )

শ্রীরূপের লিখিত বিদগ্ধ নাটকের একটি পত্র হাতে নিয়ে প্রভূ পড়ে অভিশয় ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রীরূপের হস্তাক্ষরকে স্ততি করতে লাগলেন—

শ্রীরপের অক্ষর যেন মুকুতার পাতি। প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥
( চৈঃ চঃ অস্তঃ ১।১৭)

ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে মহাপ্রভূ যখন শ্লোকটি পড়তে ছিলেন শ্রীহরিদাস তা শ্রবণ করে নৃত্য করতে করতে বলতে লাগলেন—

> কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি। নামের মহিমা ঐছে কাঁহা ন'হি শুনি॥

> > ( হৈঃ চঃ অন্তঃ ১৷১০১ )

আমি পূর্ব্বে শাস্ত্র ও সাধু মুখে অনেক নামের মহিমা ভানেছি কিছ শ্রীরূপের বর্ণনার সমান নাম মহিমা কোথাও ভানি নাই। আর একদিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীঅবৈভাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিভ প্রভৃতি সঙ্গে প্রীহরিদাসের কুটিরে এলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপের সহিত সকলকে বন্দনা করলেন। অন্তর মহাপ্রভূ সকলকে নিয়ে বসে ইন্টগোষ্টী করতে করতে শ্রীরূপের বিদয়মাধব নাটক ও ললিত মাধব নাটকের কথা উত্থাপন করলেন। হরিদাস সকলের কাছে ঐ তুই নাটকের ভূরী প্রশংসা করতে লাগলেন। তচ্ছাবনে সার্ক্রান পণ্ডিত ও রামানন্দ রায় নাটকদ্বয়ের ভূমিকা প্রভৃতি শুনতে চাইলেন শ্রীরূপ শ্রতিশয় লজ্জাবশতঃ অবনত শিরে বসে রইলেন। মহাপ্রভূ বললেন—লজ্জা কিসের ? বৈষ্ণবগণ আদর করে শুনতে চাচ্ছেন যখন, তখন তুমি পাঠ করে শুনতে। প্রভূর আদেশে শ্রীরূপ গ্রন্থের নান্দী শ্লোক প্রভৃতি পাঠ করলেন। তা শুনে ভক্তগণ বলতে লাগলেন—

কবিষ না হয় এই অমৃতের ধার। নাটক লক্ষণ সর্ব সিদ্ধান্তের সার॥ প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভূত বর্ণন। শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আননদ ঘূর্ণন॥

( চৈ: চ: অন্ত: ১:১৯৫-১৯৪ )

এ ত কবিছ নয় যেন অমৃতের ধারা, নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের মারস্বরূপ এত প্রেম পরিপাটিযুক্ত বর্ণনা, যা শুনলে শ্রোভার কর্ণ মনের আনন্দ বর্জন করে। এ সমস্ত তোমার কুপা, তুমি শক্তি না দিলে এমনভাবে রসের বর্ণনা কে করতে পারে ?

মহাপ্রভূ বললেন ভোমরা সকলে এঁকে কুপা কর ! যাতে-

ব্রজ্ঞলীলা প্রেমরদ বর্ণনা করতে পারে। এর বড় ভাই শ্রীসনাতন পৃথিবীতে তাঁর সমান বিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিনি। শ্রীরূপ সমস্ত গৌর-ভক্তগণের পাদপদ্ম বন্দনা ও কুপা প্রার্থনা করলেন। সকলেই শ্রীরূপের প্রতি কুপা আশীর্বাদ দিলেন। এইরূপ ভাবে নীলাচলে ভক্ত সঙ্গে শ্রীরূপ দোল্যাত্রা পর্যান্ত অবস্থান কর্বার পর মহা-প্রভু ও ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন:

শ্রীরূপ গোড়দেশে ফতেয়াবাদ নিজ গৃহে কিছু আবশ্যকীয় কার্য্য পূর্ণ করে শীন্ত বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীরূপের বৃন্দাবনে পৌছানোর পূর্বেই শ্রীসনাতন নীলাচলের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্রীসনতেন নীলাচলে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে পৌছালে শ্রীহরিদাস অতিশয় আদর পূর্বক শ্রীসনাতনকে নিজ সন্নিধানে রাখলেন তথায় মহাপ্রভুর সহ মিলন হল। পথের জলবায়ু দোষে সনাতনের সমগ্র শরীরে কুণ্ডরসা (খুজলী) হয়েছিল, মহাপ্রভু জোরপূর্বক আলিঙ্গন দিয়ে কুণ্ডরসা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত করলেন। মহাপ্রভু সনাতনের শরীরকে নিজ শরীর জ্ঞান করতেন। প্রভু কয়েকমাস সনাতন গোস্বামীকে কাছে রেখে অনেক সিদ্ধান্ত। শিক্ষা দিয়ে পুন: ব্রজে প্রেরণ করলেন।

বৃন্দাবনে রূপ সনাতনাদি দ্বারায়। কৈল অলৌকিক কার্য্য প্রভূ গৌররায়॥

( ভঃ রঃ ২।৩৯ • )

শ্রীরূপ মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালনার্থে বৃন্দাবনে আগমন ্ করলেন ৷ মহাপ্রভুর নির্দেশে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও শ্রীবিগ্রহ সেব: প্রকাশ হচ্ছে না দেখে শ্রীরূপ বড়ই চিন্তিত হলেন। গোবিন্দ কোথা আছেন বনে বনে গৃহে গৃহে খৌজ করতে লাগলেন কোথাও পেলেন না। একদিন যমুনার ভটে বসে বিষয় ক্রদরে ঐ চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন : এমন সময় একজন ব্রজবাসী শ্রীরপের সন্নিকটে এলেন, ব্রজবাসী অল্পবয়স্ক স্থুন্দর মূর্তিধারী, হাসতে হাসতে বল্লেন—হে স্বামিন্! আপনি এত ছুঃখিত কেন 🔋 🕮 রূপ গোপকুমারের মধুর সম্ভাষণ শুনে-প্রাণে বড়ই সম্ভোষ লাভ করলেন: গ্রেরপর শ্রীরূপ ব্রজবাসীর নিকট মহাপ্রভুর আদেশের কথা বল্লেন: গোপকুমার বল্লেন স্বামিন্ আমার সঙ্গে চলুন। ত্রীরূপ বল্লেন—হে গ্রেপকুমার কোথায় যাব। স্বামিন্। যে বিগ্রহ সেবা প্রকাশের জন্ম আপনি এত চিন্তাযুক্ত সে বাসনা পূর্ণ হবে। হে গোপকুমার ! আমার আশ। পূর্ণ হবে ? নিশ্চয় হবে । আসুন আমার সঙ্গে গোপকুমার জ্ঞীরূপকে নিয়ে এলেন গোমাটিলায়। বল্লেন স্থামিন্! টিলাটিকে প্রতিদিন পূর্ব্বাক্তে এক গাভী এসে ছয় ধারায় স্নান করায়ে যান। আপনি আগামী দিবস পূর্ব্বাক্তে এখানে এলে সাক্ষাৎ দর্শন পাবেন। এ গোমাটিলাতেই বিগ্রহ আছেন। এখন যা উচিত তা করুন আমি চললাম। জ্রীরূপ গোমাটিলাটির দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন পেছে ফিরে দেখলেন গোপকুমার অদৃশ্য: ভাবতে লাগলেন—কে এ গোপকুমার? মনে হয়

প্রাণের আরাধ্য শ্রীগোবিন্দ । প্রেমে পুলকিত হয়ে শ্রীরূপ সেই গোমাটিলা মহাযোগ পীঠস্থলীটি উত্তমরূপে নির্বাক্ষণ করতে লাগলেন। অনন্তর শ্রীরূপ নিজস্তানে ফিরে এলেন, প্রদিবস প্রাতে সেই গোমাটিলা দর্শনে এলেন, দেখলেন, এক অপুর্ব্ব স্কুরভী তথায় আগমন করে শ্বরিত তুগ্ধধারায় টিলাটি স্নান করায়ে চলে গেলেন। জ্রীরূপের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল, ঠাকুর এখানে আছেন। অভ্যপর তিনি গোপ পল্লীতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গোপগণকে একত্রিত করে এ আখ্যান বল্লেন গোপগণ বিষ্ময়ান্বিত হয়ে কুদাল কুড়ুলাদি নিয়ে শীঘ্রই গোমাটিলায় এলেন; শ্রীরূপও এলেন। টিলার মাটি সামান্ত মাত্র অপসারিত করতেই, কোটি মদন বিনিন্দিত জ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি দর্শন পেলেন। সকলের আর भानत्मत्र मौमा त्रहेल ना. महामत्म हति हति ध्वनित् नमिक মুখরিত করে তুললেন। পুনঃ শ্রীগোবিন্দ প্রকট হ'লেন। শ্রীরূপ প্রেমাশ্রু শ্বরণ নেত্রে শ্রীগোবিন্দ পাদমূলে দণ্ডবৎ করে বহু স্তব স্তুতি করতে লাগলেন। শীঘ্র এ বার্তা ব্রজের সমস্ত গোস্বামী-দিগের কাছে জানালেন, তচ্ছাুবনে গোস্বামিগণ আনন্দ সিদ্ধুতে ভাসতে ভাসতে গ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মে উপস্থিত হলেন।

> শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট ধ্বনি হৈতে। উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে॥ মিশাইয়া মনুয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ। পরম উল্লাসে করে গোবিন্দ দর্শন॥

তিলার্ধেক লোকভিড় নিবৃত্ত না হয়।
কোথা হৈতে আইসে কেহ লখিতে না পায়।
গোবিন্দ প্রকট মাত্র শ্রীরূপ গোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাই॥
শ্রীকৃষ্ণতৈত্ত্য প্রভু পার্ধদ সহিতে।
পত্রী পড়ি আনন্দে না পারে স্থির হৈতে॥

( ভঃ রঃ ১।৪৩৩-৪৩৭ )

নীলাচলে শ্রীগৌরস্থন্দর এ শুভ সংরাদ প্রবণ নাত্রই গোবিন্দের সেবকরূপে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে বৃন্দাবনে পাঠায়ে দিলেন।

যে সময় প্রীরূপ ও সনাতন ব্রজধামে বাস করছিলেন সে
সময় ব্রজে ভারতের বিভিন্ন দেশ হতে প্রসিদ্ধ নামাচার্য্য,
ভক্তগণ ও সন্ন্যাসিগণ ব্রজধামে বসবাস করেছিলেন, গুজরাট
দেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ বল্লভাচার্য্য সেসময় তিনিও
ব্রজধামে বসবাস করছিলেন। দাক্ষিনাত্যের প্রসিদ্ধ ব্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী
শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতা ব্রজ ধামে বাস করছিলেন, বঙ্গদেশের
প্রসিদ্ধনামা ভূতপূর্ব্ব গোড়ীয়েশ্বর শ্রীস্কুবৃদ্ধি রায় তিনিও ব্রজধামে
বাস করছিলেন। সেকালে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও
সন্ন্যাসিগণ ব্রজধামে আগমন করতেন।

শ্রীরূপ সনাতন ব্রজ্বাসিগণকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পরিকর জ্ঞান করতেন; তাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যাবহার করতেন। ব্রজ্বাসিগণ শ্রীরূপের ব্যবহারে একবারেই বিমুগ্ধ। ব্রজ্বাসিগণ সকলেই শ্রীরূপ সনাতনকে আপন বৃদ্ধি করতেন। গৃহের স্থ-তুঃখজনক যাবতীয় ব্যবহারিক কথা ভাদের কাছে বলতেন ও সত্পদেশ চাইতেন। ব্রজগোপীগণ তাঁদের পুত্র প্রায় বোধ করতেন।

শ্রীরপ ও সনাতন ব্রজের বিভিন্ন স্থানে থাকতেন ছুই ভাই একসঙ্গেও থাকতেন না। শ্রীসনাতন গোকুল মহাবনে; শ্রীরূপ মথুরায় বা বৃন্দাবনে নন্দঘাটাদিতে থাকতেন। এঁদের সঙ্গী ছিলেন শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি।

যেমন শ্রীরূপের কাছে গোবিন্দ দেব প্রকট হলেন ভেমনি শ্রীসনাতনের কাছে মদন গোপাল প্রকট হলেন। শ্রীগোপাল ভট্টের কাছে শ্রীরাধা রমণ ও শ্রীমধু পণ্ডিতের কাছে শ্রীগোপীনাথ প্রকটিত হলেন। যুগপং বহু ঠাকুর প্রকটিত হলেন। কৃষ্ণ পুনঃ ব্রুক্তে নিভ্য বিহার লীলা করতে লাগলেন।

মহাপ্রভুর নিদ্দেশমত গ্রীরূপ সনাতন গ্রন্থ লিখন কশ্মে মিযুক্ত আছেন। গ্রীরূপ বিদগ্ধ মাধব নাটক লালিত মাধব নাটক আর অন্তান্ত গ্রন্থ লেখার পর গ্রীভক্তিরসামৃতিসিন্ধু গ্রন্থ আরম্ভ করলেন। এই সময় একদিন গ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরূপের সন্নিধানে আগমন করলেন, শ্রীরূপ তাঁকে দণ্ডবৎ প্রভৃতি করে বসতে আসন দিলেন। ছই জনে কিছু ক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করলেন। অনন্তর শ্রীরূপ ভক্তি রসামৃতের প্রথম বন্দনা শ্লোকটি বল্লভাচার্য্যের হাতে পড়তে দিলেন, তিনি অনেক সময় দেখার পর বললেন—কোন কোন

স্থানে কিছু অশুদ্ধি আছে। এ সময় শ্রীরূপের ছোট ভাই শ্রীসমুপদের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী সম্লদিন হল বঙ্গ দেশ থেকে এসেছেন। তিনি জ্রীরপের অঙ্গে বাতাস করছিলেন। তিনি ন্থায় বেদাস্থাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্যোর কথায় তিনি সুখী হলেন না এীবল্লভাচাধ্য যথন যমুনায় স্নান করতে এলেন তথন এজাব যমুনার জল আহরণ ছলে সে ঘাটে এলেন এবং শ্লোকে কোথায় অশুদ্ধি আছে জিজ্ঞাসা করলেন। ত্রীজীবের পাণ্ডিতা প্রতিভা দেখে বল্লভাচার্য্য আশ্চর্যান্থিত হলেন। কিছুক্ষণ ঞ্রীজীব বল্লভাচার্য্যের সঙ্গে শ্লোক বিচারের পর क्रम निरं कृष्टीर्द किर्द अलग , अन्नक्ष्म भरत जीवन्नजारां। এলেন শ্রীরূপকে ঐ বালকটির কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর বিদ্যা প্রতিভার প্রশংসা করলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য নিজ স্থানে চলে যাবার পর শ্রীজীনকে শ্রীরূপ গোস্বামী আহ্বান করলেন এক বললেন—আমরা যাদের গুরু জ্ঞান করে দণ্ডবং প্রণামাদি করি তাঁদের তুমি দোব বিচার করতে চাও ইহা অশিষ্টাচার। আমার হিতের জন্ম তিনি আমাকে এমন কথা বলেছিলেন—তুমি ইহা সহন করতে পারলে না। "এ অতি অল্প বাক্য সাহিতে নারিলা" তাহে পূর্বব দেশ শীঘ্র করহ গমন। মন স্থির হইলে আর্সিবা বুন্দাবন॥ (ভঃ বঃ ৫।১৬৪৩) একথা বলে শ্রীরূপ জীবকে গৃহে যাবার আদেশ দিলেন। শ্রীরূপের আজ্ঞায় শ্রীজীব পূর্ব্বদিকে চলতে মনস্থ করলেন, জ্রীরূপের কুটীর থেকে বাহির হলেন এবং শ্রীনন্দ রাজের কোন এক জার্ণ মন্দিরে নিরাহারে পচ্চে রহিলেন এবং ছঃখে ক্রন্ধন করতে লাগলেন। গ্রামের লোকজন ঐ স্থন্ধর বালকের নিরাহারে খেদ করতে দেখে সকলেই চিন্তান্থিত হলেন, এমন সময় তথায় শ্রীসনাতন গোস্বামী এলেন, তার কাছে সকলে ঐ বালকের কথা বললেন। তিনি তথায় গিয়ে দেখলেন শ্রীজীব পড়ে আছে, নিরাহারে শরীর শুকাইয়ে গেছে, তাকে এমত অবস্থায় দেখে অত্যন্ত করুণার্দ্র হুদিয়ে ভূমি খেকে উঠায়ে স্নেহ করতে লাগলেন এবং সবকথা জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীজীব সব কথা বললেন। শ্রীসনাতন জীবকে অনেক প্রবোধ বাক্য বলে শ্রীরূপের কাছে গেলেন। শ্রীরূপ কথা প্রসঙ্গে জীবর কথা উঠালেন, তথন শ্রীসনাতন জীবের কথা বলেন। তচ্ছ বনে শ্রীরূপ শীঘ্রই জীবকে নিয়ে এলেন।

শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরূপ গোসাই : করিলেন শুক্রাবা কুপার সীমা নাই॥

( ভ: র: ৫।১৬৬৩ )

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে অতিশয় আদর পূর্বক শুক্রাবাদি করতে লাগলেন, শ্রীজীব সুস্থ হলে এবার তাঁর লিখিত সমস্ত গ্রন্থের সংশোধন করবার ভার দিলেন।

শ্রীরূপ যেমন শিশু শ্রীজীবকে কঠোর শাসন করেছেন, আবার তেমনি অতিশয় স্লেহ করেছেন। সদ্শিশ্রের ও সদ্গুরুর আদর্শ তারা জগতে প্রদর্শন করলেন।

শ্রীরপ ললিত মাধব নাটক রচনার পর উহা শ্রীরঘুনাথ দাস গোন্থামীকে আস্বাদন করতে দিলেন। ললিত মাধব নাটকখানি বিপ্রলম্ভ রসাত্মক অর্থাৎ প্রবাস বর্ণন। গ্রন্থ পাঠ করে দাস গোস্বামী দিবারাত্র কৃষ্ণ বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

> প্রত পাঠে রঘুনাথ দিকানিশি কান্দে। হইল উন্মাদ ছঃখে ধৈহা নাঠি বান্ধে॥

> > ( ভঃ রঃ ।।।।। )

সে সংবাদ প্রবাণ শ্রীরপ গোস্বামী চিন্তায়িত হলেন এবং দানকেলি কৌমুদী নামক এক খণ্ড কাবা রচন। করে শ্রীরঘুনাথ দাসকে দিলেন এবং ললিত মাধ্য নাটকখানি সংশোধন করবার নাম করে নিয়ে নিলেন। শ্রীদাস গোস্বামী দানকেলি পড়ে অভিশয় সুখ লাভ করলেন।

শ্রিরপ গোসারী স্নাতন গোস্বামীকে এক সময় প্রমান ভোজন করানোর ইচ্ছা করলেন। ত্ব ও শক্রা কোথায় প্রাবেন কোন ঠিক নাই। শ্রীরপের কুটীরে একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী এলেন, শ্রীরপ চিত্র করানেন আজ শ্রীগোস্থামী এলেন কি থেতে দিব গ ঠিক এমন সময় এক গোপবালিকা গৃত, তুম্ম, তুজুল ও শক্রা নিয়ে শ্রীরপের ডাকতে লাগলেন কারা কাবা সিধা রাখুন। শ্রীরপ শীঘ্র কুটীর সাইরে এলেন বালিকার হাত থেকে সিদাটি নিয়ে নিলেন সিধা পাত্রটি দেওয়ায় সঙ্গেল সঙ্গেল অন্তর্জান হলেন, তাকে আর না দেখে শ্রীরপ বিষয়ান্বিত হলেন। তাতে পরমান করে গিরিধারার ভোগ দিয়ে সেই পরমান শ্রীসনাতনকে খাওয়ালেন। তা থেয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রেমান্তিই হলেন, এবং শ্রীরপকে কোথায় এসব সামগ্রী পেলে

জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরূপ সবকথা বললেন তা শুনে শ্রীসনাতন বললেন "ঐছে ভক্ষাদ্রব্য চেষ্টা না করিছ আর" (ভঃ রঃ ৫।১৩২২) শ্রীরূপও খেদ যুক্ত হলেন, হার হার আমি শ্রীরাধারাণীকে তুঃখ দিলাম বলে। স্বগ্নে শ্রীরাধারাণী রূপকে দেখা দিয়ে প্রবোধ দিলেন।

ভগবান্ ভক্তের জন্ম সব কিছু করে থাকেন। তিনি ভক্ত বংসল। ঐগ্যেরসুন্দর শ্রীরূপ সনাতনের দ্বারা পুনঃ ব্রজধাম ও ব্রজ লালা যেন জগতে প্রচার করলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন মহাপ্রভুর পুত্রোপম স্থানিয়া: নিজ হাদয়ের কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করে ভাদের দ্বারা নিজাভাষ্ট পূর্ণ করলেন।

ক্রীকপ গেস্থোমাকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বন্দনা করেছেন শ্রীটেতক্যমনোহভীষ্ঠ স্থাপিতং যেন ভূতলে। সোহয়ং রূপ কদা মহাং দদাতি স্বপদাস্তিকম্॥

র্মিন পৃথিবীতে শ্রীটেততামহাপ্রভু মনোভীষ্ট পূর্ণ করেছেন, কবে সেই শ্রীকপ গোস্বামী আমাকে নিজ পদান্তিকে স্থান প্রদান করবেন।

শ্রীরপ গোস্বামী কত প্রস্থাবলী শ্রীহংসদৃত কাব্য, শ্রীউদ্ধব সন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম তিথির বিধি, শ্রীরহং গণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীলঘু গণোদ্দেশ দীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিত মাধব, দানকেলি কৌমুদী, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, প্রযুক্তাখ্যান্ড চন্দ্রিকা, মথুরা মহিমা, প্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা ও লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি। শ্রীরপগোস্বামিপাদের অপ্রকট তিথি শ্রাবণী শুক্লাদাদশী শকাব্দ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ ১৫৬৪ গৃহবাদ ২২ বছর, ব্রজ্বোদ ৫১ বছর, প্রকট স্থিতি ৭৩ বছর মতাস্তরে ৭৫ বছর ।

# শ্ৰীমদ্ জীব গোস্বামী

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅমুপম এই তিন ভাইয়ের মহৈশ্বর্যান্যর সংসারে একমাত্র পুত—শ্রীজীব। শিশুটির পালনের পরিপাটির অস্ক ছিল না। শিশুর গৌরবর্ণ অক্সকান্থিতে গৃহ আলোকিত হত। দীঘল নয়নে কি সুন্দর চাহনি—প্রতিটী অক্সেলাবণ্যের ছটা। রামকেলিতে শ্রীগৌরসুন্দর শুভাগমন করলে শিশুটি স্বীয় ইষ্ট-দেবের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনই মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীচরণ-রজঃ দিয়ে ভবিষ্যুৎ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। যগ্যপি শ্রীজীব তখন অতি শিশু, মহাপ্রভুর ভুবনমোহন রূপটি যেন তিনি দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করলেন। শিশুর ভোজনে, শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে সর্ব্বদা সে দিব্য-রূপের চিন্তা হত।

অতঃপর শ্রীজীবের পিতা অনুপম, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তিন জ্বন একই সময়ে সেই মহৈশ্ব্যাপূর্ণ আনন্দ কোলাহল মুধরিত সংসার থেকে চিরদিনের জন্ম বিদায় নিলেন। একমাত্র শিশু জীব ফতেয়াবাদে বিশাল রাজপ্রাসাদে শোকাশ্রুসিক্তা জননীর ক্রোড়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলেন। জননীর ও শিশুর ক্রন্দনে বন্ধু-বান্ধবগণের হৃদয়ে বিষাদের ছায়া পড়েছিল, তাঁরা থুব কষ্টে তাঁদের সান্তনা দিতে লাগলেন।

শিশু শ্রীজীবের হৃদয়ে জেগে উঠে পিতৃব্যন্থয়ের কথা ও পিতৃদেবের কথা। আবার তার সঙ্গে জাগে প্রেমময় গৌরহরির কথা;
তথন আর বৈষ্যা ধারণ করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে ভূমিতে
পড়তেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা অক্য ক্রীড়াদি জানতেন না।
শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্তিকে স্থান্দর সাজাতেন, পূজা করতেন, নৈবেছা
দিতেন, অনিমেষ নয়নে শ্রীমৃত্তি দর্শন করতেন ও দণ্ডবং প্রণতি
হতেন ভূতলে পড়ে।

"শ্রীজীব বাল্যকালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে॥"

( ভঃ রঃ ১।৭১৯ )

গৃহে পশুতগণ-স্থানে এজীব অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর অসাধারণ মেধা দেখে অধ্যাপকগণ বলতেন—এরপ মেধাবী নর-শিশু সচরাচর দেখা যায় না। এ শিশু কালে মহাপুরুষ হবে। এজীবীব বাল্যকালে অধ্যয়ন করতে করতে এগিগার-নিত্যানন্দের কথা চিস্তা করতেন। একদিন এজীব স্বপ্নে দেখলেন—প্রীরাম ও কৃষ্ণ যেন নিভাই-গৌররপে নৃত্য করছেন। শ্লীজীবের মনে হৈল মহাচমংকার।
অনিমিষ-নেত্রে শোভা দেখয়ে দোহার॥"
(ভঃ রঃ ১:৭৩২)।

করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ শ্রীজীবকে চরণের ধূলি দিয়ে আশীর্কাদ পূর্বক অন্তর্ধান হলেন। শ্রীজীবের ম্বপ্ন ভঙ্গ হল, তিনি অন্তরে একটু আশ্বস্ত হলেন। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—সংসার ত্যাগ করে কবে একান্তভাবে মহাপ্রভুর সেবা করতে পারবেন। শ্রীজীব সংসারে একমাত্র পুত্র: জননী তাঁর বদন পানে চেয়ে সব তুঃখ ভুলে আছেন।

পিত্ব্যদ্ধ ও পিতা ত্রীবৃন্দাবন ধামে আছেন—ত্রীঙ্গাঁব এতাবংকাল এরপ ভাবনা করতেন। যথন শুনলেন পিতা অমুপমদেব গঙ্গাতটে দেহ রক্ষা করেছেন তথন তিনি তৃঃথে মধার হয়ে উঠলেন। তৃ'নয়ন জলে নিয়ত সিক্ত হতে লাগল। স্ব-জনগণ কত সান্ধনা দিতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই তার মন শাস্ত হ'ল না। সংসারে একেবারে তৃঃখময় হয়ে উঠল ত্রীজ্ঞাবের এ-প্রকার দশা দেখে স্কজনগণ বললেন—নবদ্বীপে গিয়ে ত্রীনিত্যানন্দের জ্রীচরণ দর্শন করে যদি একটু শান্তি লাভ করে, জ্রীজ্ঞাব তথায় যাক্। প্রীজ্ঞাবের নবদ্বীপে যাওয়া ঠিক হ'ল। দেশের যাত্রীদের সঙ্গে এক ভৃত্যসহ নবদ্বীপে যাত্রা করলেন। শহতেয়াবাদ হৈতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া।" (ভঃ রঃ ১।৭৪১) অস্ত্র্যামী জ্রীনিত্যানন্দ, ক্রীজ্ঞাব যে আগমন করছেন তা জানতে

পারলেন। তিনি খড়দহ থেকে তাড়াতাড়ি নবদ্বীপে নায়াপুরে। এলেন।

এদিকে শ্রীজীব ক্রমে নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করলেন ও নগরের মনোহর শোভা দেখে মুগ্ধ হলেন 🕛 সাষ্ট্রাক্ত গঙ্গাদেবীকে বন্দনা করলেন। জিজ্ঞাসা করতে করতে শ্রীমায়াপুরে এসে লোকমুখে শুনলেন শ্রীবাস-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আছেন। জ্রীজীব দারদেশে প্রেমভারে ভৃতকে দণ্ডবং হয়ে পড়ালন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতসহ দ্বারে এসে শ্রীজীবকে ভূমি থেকে উঠায়ে আলিঙ্কন করে বললেন—ভূমি রূপ-সনাভ্নের আতুষ্পুত্র । প্রাজাব পুনঃ প্রানিজ্যানক প্রভুর চরণে পড়ালন। জ্রীজীবকে গৃহে নিলেন এক সজন-গৃহাদিব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৈষ্ণবগুণের চরণ বন্দনাদি করালন জ্ঞীজীব। বৈষ্ণবৰ্গণ প্ৰয় সুখী হ'লন জ্ৰীজীবকে দেখে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ প্রেয় পর-দিবস প্রাতঃ-কালে জ্রীনিত্যানন প্রভুৱ সাথে জ্রীশচীমতোর গৃহে এলেন। প্রভুর জন্ম-গ্রেব কি অপূবব শোভা ্ শ্রীক্ষীবের হৃদয় শীতল হল। জ্রীজীয় ভূপতিত হয়ে দশুবং কবলেন। প্রভূর বিশাল অঙ্গনে বৈঞ্চবগণ বঙ্গে শ্রীগৌরস্থ-দরের চরিত-কথা কীর্ত্তন কর-ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করে তারা দগুয়মান হলেন এবং ভূতলে পড়ে দণ্ডবং করলেন : শ্রীজীব দেখলেন—গৃহ-বারান্দায় অতিবৃদ্ধা শ্রীশচীমাতা বসে আছেন ৷ শুল্র-বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকা, গাত্রে রেশমের চাদর, বস্ত্রের দক্ষে কেশের শুভ্রতা সাযুক্ত্য পাছে। শ্রীশ্রীমাতার দেহটী বাদ্ধকাবশতঃ কম্পমান। যাগুপি অঙ্গ অতি ক্ষীণ ও জীর্ণ তথাপি শ্রীঅঙ্গের দিব্য-তেজে গৃহ আলোকিত হচ্ছে। জননী শ্রীগৌরস্থনরের চিন্তায় আত্মবিস্থৃত হয়ে মুদিত নেত্রে বসে আছেন। তগবদ্-জননী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আগমন বুঝতে পারলেন—অমনি শিরে অবগুঠন টেনে ভূত্য ঈশানকে বললেন—ঈশান! শ্রীপাদ এসেছেন, তার চরণ ধৌত করে দাও। শ্রীঈশান নিত্যানন্দপ্রভুর চরণ ধৌত করে দিলেন। তগবদ্-জননাকে নমস্কার করে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বসলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শচীমাতাকে শ্রীজীবেই পরিচয় দিলে, শচীমাতা শ্রীজীবের মাথায় হাত দিয়ে আশীব্রাদ করলেন। "কুপা করি শচীদেবী কৈলা আশীব্রাদ॥" (শ্রীনব্রীপ ধাম মাহাত্ম্য)। শ্রীশ্রীমাতার আশীব্রাদ প্রেয় শ্রীজীব আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমাতার আমন্ত্রণে তারা দ্বিপ্রহরে শচীগৃতে ভোজন করলেন।

থাও বাছা নিত্যানন্দ জননীর স্থানে।
এই আমি গৌরচন্দ্রে ভূঞান্ত গোপনে।
( শ্রীনবদীপ ধাম মাহাদ্ম্য )।

কয়েকদিন শ্রীজীব নিত্যানন্দ প্রভূ-স্থানে নবদ্বীপে অবস্থান করে নবদ্বীপ-ধামে প্রভূর বিবিধ লীলা-স্থান সকল দর্শনাদি করলেন। অনস্তর নিত্যানন্দ প্রভূর নির্দ্দেশমত প্রথমে কাশী হয়ে শ্রীকৃদাবন ধাম অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীজীব কাশী-ধামে এসে শ্রীমধৃস্থদন বাচম্পতির নিকট কিছুদিন থেকে বেদাস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি শ্রীসার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যকে যে ভাগবত সিদ্ধান্তপর বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন, সে সিদ্ধান্ত পুনঃ তিনি মধুসূদন বাচস্পতিকে শিক্ষা দেন। মধুসূদন বাচস্পতি কাশীতে সে শুদ্ধ ভাগবত-সিদ্ধান্ত ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন।

কাশী থেকে শ্রীজীব বুন্দাবনে আগমন করেন এবং শ্রীরূপ ও ্রশ্রীসনাত্র গোস্বামীর গ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। শ্রীজীবকে দেখে এরিপ সনাতন বড় সুখী হলেন; যাবতীয় খবর জিজ্ঞাসা করলে শ্রীজীব সমস্ত খবর বললেন। শ্রীরূপ গোস্থামী শ্রীজীবকে কাছে রেখে ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে লাগলেন ও মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে শ্রীশ্রীরাধা দামোদরের সেবায় নিযুক্ত করেন: অৱকাল মধ্যে ভাগৰত-সিদ্ধান্তে পরম পারদুশী হয়ে উঠলে 🕮 রূপ গোস্বামী তাঁকে ঐভিক্তিরসামূতসিদ্ধ গ্রন্থ সংশেধন করতে দিলেন : শ্রীজীব গ্রন্থ সংশোধন করতে করতে "তুর্গম সঙ্গমনী" নামক এক টীকা লিখলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী ১৪৭৬ শকান্ধে শ্রীমন্তাগবতের দশম স্কন্ধের টিপ্লনী—শ্রীবৈষ্ণব-ভোষণী লিখেন। এ গ্রন্থের সংশোধন করেন শ্রীজীব। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় ১৫০০ শকান্দে শ্রীজীব ঐ গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন "লঘুবৈষ্ণব-তোষণী"। এ ছাড়া গ্রীজীব গোস্বামী বহু গ্রন্থ গোস্বামী গ্রন্থের টীকাদি লিখেছিলেন। শ্রীরূপ, সনাতন, ঐাগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, 🔊 🔊 🕸 দাস, একাশীশ্বর পণ্ডিত, এীমধু পণ্ডিত ও এীজীব গোস্বামী

প্রভৃতির অপ্রাক্ত কাবামাধুর্য্য তৎকালীন বিদ্বজ্জনকৈ মুগ্ধ করতে ।
পাকে। ব্রজধানে এক সূবর্ণ যুগ আরম্ভ হল।

#### আদর্শ নিয়া

শ্রীজীব নিয়মিত ভাবে শ্রীরূপের ও শ্রীসনাতনের স্থানের জল আনয়ন, মস্তকে তৈল মর্ল্ন, আশ্রম সংস্থার, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরন্ধন ও গ্রন্থ-পত্রাদির সংশোধন করতেন।

পুষ্টি-মার্গের প্রবত্তক শ্রীমদ্ বল্লভাচাঘ্য শ্রীগোরস্করের সঙ্গী ছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁকে গুরুতুল্য সম্মান দিতৈন। তিনি শ্রীরূপ সন্তনকে পরম স্নেহ করতেন ও বারবার ভাঁদের দর্শনের জন্ম আসতেন। একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীর স্থানে এলে শ্রীরূপ গোস্বামী দণ্ডবং করে ভাঁকে আসনে বসালেন ও স্বকৃত ভক্তিরসামূত্রিদ্ধর মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি তাঁর হাতে দিলেন। তিনি প'ড়ে বললেন মুন্দর হয়েছে, একটু ভুল আছে, ইহা সংশোধন করে দিব। তারপর ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনাদি করে বিদায় হলেন। জ্রীরূপ দৈন্য করে পুনর্বার আসবার জন্ম বললেন। তথন গ্রীম্মকাল। শ্রীজীব জ্রীরূপের পিছনে দাড়ায়ে পাথা করতে করতে সব কথা শুনলেন। গ্রীবল্পভাচার্য্য গ্রীরূপের মঙ্গলাচরণ প্লোকের কি সংশোধন করবেন ঞ্জীষ্কীব তা বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি কিছু না বলে পরে যমুনা-ঘাটে জল নিতে এসে জ্রীবল্লভাচার্য্যের কাছে জিজ্ঞাসা করে, আচার্য্য যে ভুল দেখাতে চেম্নেছিলেন তা খণ্ডন করলেন। শুনে বল্লভাচার্যা খুব সুখা হলেন। "শুনি ভট্ট প্রশংসা করিল সর্বমতেন" (শ্রীভিক্তিরত্মাকর পঞ্চন-তরক্ষে)। অন্য দিবস শ্রীবল্লভাচার্যা শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট বিবিধ ভগবদ্-প্রসঙ্গ আলোচনা করবার পর শ্রীজীবের পরিচয় জানতে চাইলেন এবং ভার শান্তে মগাধ বোধ আছে বলে খুব প্রশংসা করলেন। শ্রীজীব ভার লাভস্পুত্র বলে, শ্রীরূপ গোস্বামী পরিচয় দিলেন। বল্লভা-চার্যা নিজ-স্থানে বিদায় হলেন।

অতঃপর শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে আহ্বান করে কিছু শাসন-বাকা বলে গৃহে ফিরে যাবার জন্ম আদেশ করলেন। অস্থির-মনে পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি নিয়ে ব্রজ্ঞবাস হয় না। এ বলে জ্রীরূপ গোস্বামী মৌনী হলেন। শ্রীজীব মনে বড দুঃখ পেয়ে অপরাধ করেছেন বিবেচনা ক'রে তাঁকে দণ্ডবং করে গ্রন্থে চলে যাবার সংকল্পপূর্বক জ্রীরূপের নিকট থেকে যাত্রা করলেন। পুন: কি মনে করে জ্রীনন্দ-ঘাটে একটি জনশৃত্য কুটীরে নিরাহারে রোদন করতে লাগলেন , গ্রামবাদী লোকগণ ছুটে এলেন এবং এ সংবাদ শীন্ত শ্রীসনাতন গোস্বামীর কাছে পৌছাল। শ্রীসনাতন গোস্বামী জ্রীজীবের স্থানে এদে তাঁর ক্ষীণ-শরীর ও তুঃখের ভাব দেখে তাঁকে ভূতল থেকে তুলে অঙ্কের ধূলাদি ঝেড়ে প্রবোধ দিতে লাগলেন: নিজের স্থানে তাঁকে নিয়ে এসে স্নান ভোজনাদি করালেন ৷ স্নাতন গোস্বামী শ্রীরূপের কাছে এ সমস্ত কথা বললে, শ্রীরূপ গোস্বামী শুনে স্নেহার্ড ছদয়ে কোন লোককে পাঠিয়ে তৎক্ষণাৎ দ্রীজীবকে নিজ স্থানে আনলেন। দ্রীজীব

দশুবং করতেই শ্রীরূপ অতি স্নেহভরে তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে। কোলে নিয়ে অঙ্গের ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে অনেক কথা বললেন।

> শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরপ গোঁসাই। করিলেন শুশ্রাষা কৃপার সীমা নাই॥ (ভক্তি রহাকর পঞ্চম তরঙ্গু)

শ্রীগুরুদের শিষ্যকে যেমন শাসন করেন, তেমন স্নেহও করেন। শ্রীরূপ-সনাভনের অনুগ্রহে শ্রীজাব পৃথিবীতলে সক্ষণান্ত্রে ও কৃষ্ণ-ভক্তিতে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শ্রীজীব শ্রীরূপ-সনাভনের মনোভীষ্ট পূরণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। একবার শ্রীজীব গোস্বামী রাজপুতদের সঙ্গে গঙ্গা যমুনা নিয়ে বাদশার যে বিবাদ হয়েছিল, তার সুমীমাংসা করবার জন্ম আগ্রা যান। যমুনার স্থান গঙ্গার উপরে শ্রীজাব গোস্বামী প্রমাণ করেন—গঙ্গা শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত, যমুনা, শ্রীহরি-প্রেয়সী। এ-কথা শ্রবণে বাদশা সম্ভুষ্ট হয়ে শ্রীজীব গোস্বামীকে তুলট কাগজ ভেট দেন। বাদশা তাঁকে ভেট দিতে চাইলে তিনি এ ভেট নিয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামীর অমুগ্রহ-পাত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর অমুগ্রহ-পাত্র শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীহৃদয় চৈত্রস্থ প্রভুর অমুগ্রহ-পাত্র শ্রীস্থামানন্দ, এ তিন জন শ্রীজীবের পরম কুপাভাজন হলেন। সমগ্র গোস্বামী-শাস্ত্র শ্রীজীব তাঁদের পড়িয়েছিলেন এবং প্রচার করবার ভার তাঁদের উপর দিয়েছিলেন

শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত গ্রন্থাবলীঃ—শ্রীছরিনামায়ত ব্যাকরণ, ধাতৃস্ত্রমালা, শ্রীভজ্জিরসায়ত শেষ, শ্রীগোপাল বিরুদাবলী, শ্রীমাধব মহোৎসব কাব্য, শ্রীসংকল্প কল্পজ্ম, শ্রীশ্রজ্জলালীকা, শ্রীভজ্জিরসায়ত সিন্ধুর টীকা—হুর্গমসঙ্গমনী, শ্রীউজ্জ্লালীলমণির টীকা—লোচন রোচনী, শ্রীগোপালচম্পূ, ষট্সন্দর্ভ (তব্দন্দর্ভ, ভগবদ্সন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, কুষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ) শ্রীমন্তাগবতের টীকা—ক্রমসন্দর্ভ শ্রীমন্তাগবতে দশমস্করের টীকা—লঘুবৈষ্ণব তোষণী, সর্ব্বসম্বাদিনী (ষট্সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা) শ্রীগোপাল তাপনী টীকা—স্থখবোধিনী, পদ্মপুরাণম্থ যোগসারস্তোত্র টীকা, অগ্নিপুরাণম্থ গায়ত্রী ব্যাখ্যা-বিবৃত্তি। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন দীপিকা, স্ত্রমালিকা ও ভাবার্থ-চম্পু।

শ্রীজীব গোস্বামীর জন—১৩২৩ খৃষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৫৩৩ খৃঃ) ১৪৫৫ শকাব্দ) ভাজ শুক্লা দ্বাদশী। অপ্রকট ১৫৪০ শকাব্দ পৌষী শুক্লা ভৃতীয়া, প্রকট-স্থিতি ৮৫ বংসর।

# শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

লণ্ড প্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ বলি কৈলা আলিঙ্গনে॥
( চৈঃ চঃ অন্যঃ ১০১১)

কাশীধাম থেকে পদব্ৰজে শ্ৰীরঘুনাথ ভটু পুরীধামে এলেন। মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করতেই প্রভু, রঘুনাথ বলে জালিঙ্গন করলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রঘুনাথ ভট্টের সমস্ত ছাখ দূর হল। ঞারঘুনাথ ভট্ট চিন্তা করতে করতে এসেছিলেন, বহুদিন পরে প্রভুকে দর্শন করতে যাচ্ছি; তিনি চিনতে পারবেন কিনা জানি না। পুরেবর মত আদর করবেন কি । তার কত প্রিয় ভক্ত রয়েছেন: আমাদের স্থায় অধন ভক্তদের কথা মনে রেখেছেন করলেন, রঘুনাথ প্রেমাঞ্চতে সিক্ত হতে লাগলেন। সজল নয়নে প্রভুর জ্রীচরণ ধরে বললেন—হে করুণাময় প্রভো! সভ্য-সভ্যই এ অধমদের কথা এখনও মনে রেখেছেন ? প্রভু বললেন— বঘুনাথ! তোনার পিতা-মাতার মেহের কথা এ জন্ম কেন্ কোন *জা*ন্মেও ভুলতে পারব না। প্রতিদিন কত স্নেচ করে আমাকে ভোজন করাতেন।

অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট রঘুনাথ ভট্টের পরিচয়

করে দিলেন। ভক্তগণ বড় সুখী হলেন। রঘুনাথ পিতা-মাতার দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করলেন; চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণের কুশলবার্তা প্রদান করলেন। পরিশেষে স্নেহময়ী জননী প্রভুর জন্ত যে-সব খাল্ল সামগ্রী দিয়েছিলেন ঝালি থেকে বের করে একে একে সব তাঁকে দেখালেন। প্রভু খুব খুসী হয়ে গোবিন্দকে ডেকে সব জিনিস রাখতে বললেন।

শ্রীরঘুনাথ ভটের পিতার নাম—শ্রীতপন মিশ্র। প্রভুগার্হস্থা জীবনে যথন পূর্ববঙ্গে পদ্মানদীতটে অধ্যাপকরূপে শুভাগমন করেছিলেন তপন মিশ্রের সঙ্গে তথন তাঁর পরিচয় হয়। তপন মিশ্র পূর্ববঙ্গের লোক, শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তার যথার্থ অর্থ নির্ণয় করতে পারলেন না। নিবিবন্ধ হয়ে চিন্তু। করতে লাগলেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখছেন, এক দেবতা এসে বলছেন—মিশ্র ভূমি কোন চিন্তু। করো না। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে সাধ্য সাধন-তত্ত্ব ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।

"মন্তুষ্য নহেন তেঁহো নর নারায়ণ। নররূপে লীলা তাঁর জগৎ কারণ॥"

( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৪।১২৩ )

এ বলে দেবতা অন্তর্ধান হলেন। সকাল বেলা প্রাত্যকৃত্যাদি শেষ করে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ম চললেন। দেখলেন শ্রীনিমাই পণ্ডিত একটি উচ্চ চৌকির উপর বসে আছেন। গৃহখানি তাঁর অঙ্গ কান্তিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। তাঁর নয়ন যুগল প্রফুল্ল পদ্মদলের স্থায়, শিরে কুঞ্চিত কেশদাম, বক্ষস্থলে শুভ উপবীত ও পরিধানে পীতবস্ত্র। চল্লের চতুদ্দিকে নক্ষত্রমালার স্থায় শিয়গণ চারিধারে উপবিষ্ট। তপন মিশ্র দণ্ডবং করে কর্যোড়ে কলতে লাগলেন—হে দয়াময়! আমি অতি দীন হীন। আমাকে কুপা করুন। প্রভু হাস্থা সহকারে তাঁকে ধরে বসালেন এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তপন মিশ্র নিজ পরিচয় ব'লে সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

মহাপ্রভূ বললেন—ভগবান্ যুগে যুগে জীবের কল্যাণের জন্ত অবতীর্ণ হন এবং কিভাবে তাঁর ভজন করতে হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেভায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচ্যা ও কলিতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন :

> "কলিযুগ-ধশ্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন। চারিযুগে চারিধর্ম জীবের কারণ॥"

> > ( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৩৭ )।

জীবের বল, বীর্য্য ও আয়ু বিচার করে শ্রীভগবান্ আচার্যা-মূর্ত্তিতে এ সমস্ত ধর্ম নির্ণিয় করেছেন। অতএব এর অন্যথা করলে কোন ফল হয় না।

> "অতএব কলিযুগে নামযক্ত সার। আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার॥" ( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৩৯)

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অস্থ্য কোন উপায় নাই। অস্থ্য সাধন বাসনা ত্যাগ করে সর্ববিক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করুন।

> হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

> > ( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪৷১৪৫ )

এ মন্ত্র-প্রভাবে আপনি সাধ্য ও সাধন তত্ত্বাদি সব কিছু জানতে পারবেন। এইরিনামই সাধ্য ও ইহাই সাধন: গ্রীনাম ও নামী অভেদ।

তপন মিশ্র প্রভুর উপদেশ-শ্রবণে সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং প্রভুসঙ্গে নবদ্ধীপে আসতে চাইলেন: প্রভু আদেশ করলেন—আপনি শীঘ্র কাশী যান, সেখানে আমাদের পুন: মিলন হবে; তখন বিশেষভাবে সব তত্ত্বোপদেশ দান করব। এ বলে প্রভু নবদ্ধীপের দিকে যাত্রা করলেন। তপন মিশ্র স-পদ্মীক কাশীর দিকে চললেন।

কয়েক বছর পরে করুণাময় গৌরহরি সয়্নাস গ্রহণ করে জননীর আদেশে পুরাধামে এলেন। কয়েক মাস পুরীতে অবস্থান করবার পর, ঝারিখণ্ডের (ছোট নাগপুরের) পথে বৃন্দাবন যাত্রা করে পথে কাশীধামে উপস্থিত হলেন। প্রভূমণিকর্ণিকা ঘাটে 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি করলেন। তপন মিশ্র তখন সে-ঘাটে স্নান করছিলেন। অকস্মাৎ হরিধ্বনি শুনে চমকে উঠলেন। মরুভূমির মধ্যে সমুদ্রের বান, মহা-মায়া-বাদীদের মধ্যে 'হরিধ্বনি' দেখলেন তীরদেশে এক অপুর্ব্ব সয়্ক্যাসী; অঙ্ককাস্তিতে চারিদিক

আলোকিত হচ্ছে। বিশ্বয়ান্তিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—ইনি কে ? নবদ্বীপের খ্রীনিমাই পণ্ডিত নাকি ? শুনেছি তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন। জল থেকে উঠে দেখলেন সভাই সেই জ্ঞীনিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসীবেশে এসেছেন : অমনি প্রভুর স্রীচরণ বন্দনা করে আনন্দে রোদন করতে লাগলেন। প্রভু তাকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। আনক দিনের পর মিলন হল। তপন মিশ্র বহু আদর করে প্রভুকে গৃহে আনলেন, তার-পর তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করে, সে জল সপরিবারে পান করলেন। পরম আনন্দ হল। তপন মিশ্রের পুত্র শিশু-রঘুনাথ পাদমূলে বন্দনা করতে প্রভু তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। মিশ্র শীঘ রন্ধনের ব্যবস্থা করে দিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্যা রন্ধন করলেন। প্রভুর স্নানের ব্যবস্থা হল এবং স্নানাদি আবেশ্যকীয় কন্ম শেষ করে, প্রভু ভোজন করলেন। অবশেষ পাত্র পেলেন মিশ্র। মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ প্রভুর শ্রীচরণ সম্বাহন করতে লাগলেন। "মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন!" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ) প্রভু বিশ্রাম কর**লেন**।

মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ শ্রবণে চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্র-বিপ্র প্রভৃতি ভক্তগণ এলেন ও তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন : প্রভূ চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করলেন ও সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণ রুষ্ণ-কথা বললেন। প্রভূ বিশ্বেষর, বিন্দুমাধব ও দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি দর্শন করলেন। শ্রীচন্দ্রশেখরের ঘরে সহাপ্রভূ অবস্থান করতেন ও তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করতেন। শ্রীচন্দ্রশেখর প্রস্থাদি নকলের কার্য্য করতেন। তিনি বৈছা-কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কাশীতে ব্রহ্ম, আত্মাও চৈত্র তিন শব্দ ভিন্ন অক্স শব্দ নাই।
প্রভুর আগমনে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীত্তন আরম্ভ হল। মহারাট্রবিপ্র
প্রভুর শ্রীচরণ ধরে প্রার্থনা করতে লাগলেন—হে প্রভো! কাশীপুর
উদ্ধার করুন। সন্ন্যাসাদের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট
আনি তিনবার আপনার শ্রীকৃষ্ণ চৈত্র নাম উচ্চারণ করলাম
কিন্তু তিনি তিন বার কেবল 'চৈত্র্যু' শব্দ বললেন। কৃষ্ণ শব্দ বললেন না। প্রভু বললেন—মায়াবাদাগণ শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী বলে তাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ শব্দ বহির্গত হয় না। শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনের মধ্যে কোন ভেদ নাই। এ তিনটি চিদানন্দ স্বরূপ। প্রভু এ সমস্ত উপদেশ করে পর্বিন বৃন্দাবনা-ভিমুখে যাত্রা করলেন। যাবার সময় বলে গেলেন কৃষ্ণের কৃপা হলে সব উদ্ধার হবে।

শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রভ্ কিছুদিন স্বানন্দে ভ্রমণাদি করবার পর গুনঃ কাশী ধামে এলেন। একদিন ছল করে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে প্রভ্র সাক্ষাৎকার করলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভ্র দৈল্ল, অপরিসীম সৌন্দর্য্য, ওদার্য্য ও বদাল্যতা দেখে তাঁর শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন। সন্মাসিগণ প্রভ্র চরণ বন্দনা করে তাঁর মহিমা গান করতে লাগলেন। এবার কাশীতে হরিনামের বক্সা প্রবাহিত হল, কাশীর মায়াবাদ-রূপ ময়লা যেন ধ্য়ে গেল। কাশীতে প্রভ্ এ বার দশদিন রইলেন, ভক্তগণের আানন্দের.

সীমা রইল না : তপন মিশ্র চম্রশেখর ও মহারাষ্ট্র-বিপ্র প্রভৃতি ।
ভক্তগণ প্রাণভরে প্রভৃর সেবা করলেন । মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ দিন \
দশেক ইষ্ট-দেবের সেবা করবার পরম সৌভাগা লাভ করলেন।

অনস্তর প্রভু ভক্তগনের থেকে বিদায় নিয়ে পুরীর দিকে চলবার উদ্যোগ করলেন। প্রভুর বিরহে ভক্তগণ বড়ই কাতর হলেন। মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ কাঁদতে কাঁদতে প্রভুর জ্রীচরণ-মূলে লুটিয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁকে কোলে নিয়ে অঙ্গ ঝেড়ে অনেক বুঝালেন। বললেন—পিতামাতার সেবা কর, মাঝে মাঝে পুরী ধামে এস, দর্শন হবে। তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর আদি ভক্তগণকে আলিঙ্গন করলেন ও অনেক কর উপদেশ দিয়ে মহাপ্রভু বিদায় হলেন।

শ্রীরঘুনাথ অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হলেন। রদ্ধ পিতামাতার সেবা করতে লাগলেন। রঘুনাথের একটু বয়স হ'লে পিতা আদেশ করলেন তুমি পুরী ধামে গিয়ে শ্রীগোরস্থলরকে দর্শন করে এস। শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। রঘুনাথের জননী প্রভুর সেবার জন্ম বিবিধ খাত্য সামগ্রী তৈরী করে একটী ঝালি প্রস্তুত করলেন। শ্রীরঘুনাথ পিতামাতার অন্তুক্তা ও আশীর্বাদ নিয়ে একটী ভৃত্যসহ পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। রাস্তায় একজন রাম-ভক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হল—নাম শ্রীরাম দাস। তিনি জাতিতে কায়স্থ, রাজকর্মচারী ও কাব্য প্রকাশের অধ্যাপক রাম দাস শ্রীরঘুনাথ ভট্টের পদধূলী মাথায় নিলেন এবং ভৃত্যের

কাছ থেকে সামগ্রীর ঝালিটি নিয়ে স্বীয় মাথায় করে চলতে লাগলেন

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বললেন—আপনি পণ্ডিত হয়ে এ কি করছেন ং

রাম দাস—ভট্ট জী ! আমি শূদ্রাধম, ব্রাহ্মণের একট্ সেবা করে স্থকুতি সঞ্জ্য করি।

শ্রীরঘুনাথ—পণ্ডিত জী! আমি অনুরোধ করছি ঝালিটি ভ্ত্যের মাধ্যে দেন। তথাপি শ্রীরাম দাস আনন্দভরে ঝালি নিয়ে চলতে লাগলেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট শ্রীরাম দাসের সঙ্গে বিবিধ শাস্ত্র প্রসঙ্গ করতে করতে ক্রমে পুরী ধামে পৌছালেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন ও সাষ্টাঙ্গে দশুবৎ করলে প্রভু রঘুনাথ বলে ভূমি থেকে তুলে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভু তাঁর পিতা-মাতার কুশল প্রশ্ন করলেন ও চক্রশেথর প্রভৃতি ভক্তগণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরঘুনাথ একে একে সমস্ত কথা বললেন। শ্রীরামদাসকে প্রভু-স্থানে আনলেন। শ্রীরাম প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেও অন্তর্যামী প্রভু তাঁর অন্তরে মুক্তি কামনা আছে দেথে তাঁকে তত আদর করলেন না। প্রভু রঘুনাথকে সমুদ্র-স্নানপূর্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করে আসতে আজ্ঞা করলেন। কোন ভক্ত-সঙ্গে ভট্ট সমুদ্র-স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করে ফিরে এলে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ তাঁকে প্রদান করেলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্টের ভোজনের ও

থাকবার ব্যবস্থা মহাপ্রভু করে দিলেন; সেখানে জ্রীরঘুনাথ পাকতেন। কোন কোন দিবস বাসাঘরে রন্ধন করে প্রভুর আমন্ত্রণপূর্বক যত্ন করে ভোজন করাতেন: জ্রীরঘুনাথ আট মাস নীলাচলে মহাপ্রভুর জ্রীচরণে স্থুথে কাটালেন, জগরাথ দেবের সামনে মহাপ্রভুর অপূর্বে নৃত্য, গীত ও বিবিধ ভাব বিকারাদি তিনি দর্শন করলেন। তারপর মহাপ্রভু তাঁকে কাশীতে পিতা-মাতা স্থানে ফিরে যেতে আদেশ করলেন রঘুনাথ মহাপ্রভুর বিচ্ছেদের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন ৷ প্রভু তাঁকে বিবিধ সান্ত্রনা দিয়ে বললেন—বিবাহ কর না, বৃদ্ধ পিতা-মাতাুর সেবা কর ও বৈষ্ণবদের সাথে ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন কর পুনর্কার নীলাচলে এসে জগরাথ দেবকে দর্শন কর: মহাপ্রভু এ বলে স্বীয় কণ্ঠের মালাটি শ্রীরঘুনাথকে দিলেন। প্রভূ তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্ম ও অন্সান্স বৈষ্ণবদের জন্ম জগন্নাথ দেবের মহা-প্রসাদ দিলেন। বিদায় কালে রঘুনাথ ভট্ট কাতর-চিত্তে প্রভুর পাদপদ্ম-মূলে দণ্ডবং হয়ে পড়লে, প্রভু তাঁকে তুলে দৃঢ় আলিক্সন-পূর্বক বিদায় করলেন। প্রভুর বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিতচিত্তে রঘুনাথ ভট্ট কাশী-অভিমূখে যাত্রা করলেন :

প্রীরঘুনাথ ভট কাশী এসে পিতা-মাতার সেবা এবং ভাগবত অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ পিতা ও মাতার অপ্রকট হলে রঘুনাথ শ্রীমহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত সংসারে প্রবিষ্ট না হয়ে পুরীধামে তাঁর শ্রীচরণে এলেন। প্রভু রঘুনাথকে দেখে খুব খুসী হ'লেন। তাঁর বৈষ্ণব পিতা-মাতার সম্বন্ধে অনেক মহিমা

বললেন। রঘুনাথ আনন্দে প্রভূ-সন্নিধানে দিন যাপন করতে লাগলেন । আট মাস কেটে গেল। একদিন প্রভূ রঘুনাথ ভট্টকে ডেকে বললেন—"তুমি বৃন্দাবনে যাও, ব্রক্তে তোমার অনেক কাজ আছে ৷ আমি জননীর আলেশে এখানে বদে আছি, ব্রজের কোন কাজ করতে পারছি না ৷ তোমাদের দ্বারা সে কাজ করাব"। প্রাভুকে ছেড়ে যেতে হবে বলে রঘুনাথের মনে খেদ হতে লাগল প্রভু তা জানতে পেরে বললেন তথায় রূপ ও সনাতনের সঙ্গে অবস্থান কর, সর্বদা ভাগবত শান্ত্র আলোচনা কর। প্রভুর আদেশে শ্রীবঘুনথে ভট্ট বৃন্দাবনে যাবার জন্ম প্রস্তুত হলেন, অন্যান্ম বৈঞ্চবদের থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর শ্রীচরণে এলেন। মহাপ্রভু বিদায় কালে রঘুনাথকে জগন্নাথেব চৌন্দহাত কম। প্রসাদি-মালা ও তামুল মহাপ্রসাদ প্রভৃতি লিয়ে আলিক্সম করলেন 🕛 বিদায় হয়ে রঘুনাথ ভট্ট যে পথে প্রভু বৃন্দবেনে গিয়েছিলেন দে পথে চললেন: স্থানে স্থানে প্রভুর কীত্রি দর্শন ও লোকমুখে তার চরিত শুনতে শুনতে ক্রমে ্দ্রীরপ ও শ্রীসনভেন গোস্বামী তাঁকে অতি বুন্দাব্য এলেন শ্লেহভরে আলিক্সন-পূর্ববক স্বাগত করলেন : গোস্বামিগণ অতিশয় সুৰী হলেন ৷ আপন ভ্ৰাতা জ্ঞানে রঘুনাথ ভট্টকে স্নেহ করছে লাগলেন। বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্গুণে তিনি সকলকে বশীভূত কর্লেন---

> রূপ গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত পঠন। ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন।

অশ্রু রুপাতে। নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারেন পড়িতে।

( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ১৩।১২৬-১২৭ )

শ্রীরঘুনাথ ভটের কণ্ঠ কোকিলের স্থায় স্থমধুর ছিল। এক এক শ্লোকের কত রকমের রাগ-রাগিণী ফিরাতেন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্থামী শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি কোন ধনাত্য শিষ্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করালেন। বিগ্রহগণের মকর-কুণ্ডল, বংশী প্রভৃতিও নির্মাণ করালেন। মহাপ্রভু তাঁকে যে মালা দিয়েছিলেন স্মারণ কালে ভা কণ্ঠে ধারণ করতেন।

> গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণ-কথা পূজাদিতে অষ্টপ্রাহর যায়।

> > ( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৩।১৩২ )

শ্রীগোরগণোদ্দেশ দীপিকায়—"রঘুনাথাখ্যকেন ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী।" শ্রীব্রজ লীলায় যিনি শ্রীরাগমঞ্জরী সধী ছিলেন, অধুনা তিনি শ্রীরঘুনাথ ভট্ট নামে কীর্ত্তিত।

তার জন্ম ১৪২৭ শকাব্দ. ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ, আশ্বিন শুক্লঘাদশী ও অপ্রকট ১৫০১ শকাব্দ, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ জ্যৈষ্ঠ শুক্লদশ্মী; প্রকট স্থিতি ৭৫ বছর।

( গৌঃ ২১ বর্ষ )

## ঞ্জীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন— মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ। সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥

—( চৈ: চ: আদি: **১১**।৪১ )

শ্রীগোরগণোদেশ দীপিকায় "সুবাহুখো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ।" পূর্কে যিনি ব্রজে স্থবাহু নামক গোপস্থা ছিলেন, অধুনা তিনি শ্রীউদ্ধারণ দত্ত নামে খ্যাতঃ

শ্রমদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন—

কতদিনে থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তথাম আইলেন সর্বর্গণ সহে॥
সেই সপ্তথামে আছে সপ্ত ঋষিস্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন:
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভূবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় ধাঁর দরশনে॥

#### এত্রীত্রীরে-পার্যদ-চরিভাবলী

নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম আমন্দে। সেই ঘাটে স্থান করিলেন সর্ববৃদ্দে ॥ উন্ধারণ দশু ভাগ্যবস্থের মন্দিরে। রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥ কায়-মনোবাকো নিভানিনের চর্ণ। ভজিলেন অকৈত্বে দত্ত উদ্ধারণ ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার : পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগা ভার। জন্মজন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর। **জন্মজন্ম** উদ্ধারণ তাঁহার কিন্তর ॥ ষতেক বলিক কুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দিধা নাহিক ইহাতে॥ বলিক, ভারিতে নিত্যানন্দ অবভার। বলিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥ সপ্রপ্রামে সব বলিকের ঘরে ঘরে। আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে॥ বণিক সকল নিত্যাননের চরণ। সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥ বলিক, সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে ৷ মনে চুমৎকার পায় সকল জগতে॥ ্ নিত্যানন্দ প্লেজুবর মহিমা অপার। বণিক অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার 👭

সপ্তথামে প্রভূবর নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তথামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বংসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥
পূর্বেব যেন স্থাইলৈ নদীয়া নগরে।
সেই মত সুথ হৈল সপ্তথাম পুরে॥

—( চৈ: ভা: অন্তা: ৫।৪৪৩-৪৬১ )

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, মাতার নাম-শ্রীভদ্রাবতী। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নৈহাটী গ্রামের রাজার দেওয়ান্ ছিলেন। আজও রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। ঠাকুর রাজ-কার্য্য উপলক্ষ্যে যে স্থানে বাস করতেন তাহা আজও উদ্ধারণপুর নামে অভিহিত।

—( চৈঃ চঃ আদিঃ ১১/৪১; অহভাষ্য )

সপ্তগ্রামে এউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের স্বহস্তে-সেবিত এমহা-প্রভুর ষড়ভূজ মৃত্তি আছে। মৃত্তির দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে এই আন্তামান। অস্থা সিংহাসনে গ্রীরাধাগোবিন্দ ও নিম্নে প্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আলেখ্য আছে।

শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত্ব ঠাকুরের গৃহে এসেছিলেন। "ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারণ ঘরে।" (ভঃ বঃ ১১।৭৭৫) ঈশ্বরী জাহ্নবা দেবী যথন এসেছিলেন তথন শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রকট ছিলেন না। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্রের নাম শ্রীনিবাস দত্ত ঠাকুর।
পৌষা কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর অপ্রকট হন।
জ্বয় শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কী জয়!

### ত্রীগোপাল গুরু গোস্বামী

শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী শ্রীবক্রেশ্বর প্রভ্র শিষ্য ছিলেন।
তিনি উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। শিশুকাল থেকেই তিনি বক্রেশ্বর
প্রভ্রুর নিয়ামকরে অবস্থান করেন। মহাপ্রভু তার প্রতি বড়ই
স্লেহশীল ছিলেন এবং তার সঙ্গে নানা রহস্থ করতেন। প্রভু
রহস্থ করে তাঁকে 'গুরু' বলে ডাকতেন। তথন থেকে তিনি
'গুরু' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভ্র ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সঙ্গ প্রভাবে তিনি রসোপাসনার পদ্ধতি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। কাশী মিশ্র ভবনে, যেখানে মহাপ্রভু থাকতেন, সেখানে পরে শ্রীবক্রেশ্বর প্রভু অবস্থান করেন। এখন ঐস্থানের নাম শ্রীগন্থীরা। শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীগোপাল শুরু গোস্বামী তথার অবস্থান করতেন। তিনি সেখানে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী 'স্মরণ প্রতি' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে ছাবিবশটি সধ্যার আছে। শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধ্যানচক্র গোস্বামী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বড় সাচার্য্য ছিলেন। তিনি "ব্যান চক্র পদ্ধতি" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যথন নীলাচলে যান তথন কাশীমিশ্র ভবনে তাঁর সঙ্গে শ্রীগোপাল গুরু গোস্বানীর সাকাৎ হয়।

> নরোত্তম গেলং কাশী,মিশ্র ভবন শ্রীগোপাল গুরু সহ হইল মিলন।

> > ् ज्य का जान्य )

শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী ব্রছের তুঙ্গবিছা স্বী। কার্ত্তিক শুক্রা নবমী তাঁর নিরোধান নির্থি

---; 0;---

### মহারাজ শ্রাপ্রতাপরুদ্র দেব

গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্ধ ছিলেন উৎকলের গঙ্গা বংশীয় রাজা। কটকে তাঁর রাজধানী ছিল। শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়' লিখেছেন—

> "ইব্রুত্যুয়ো মহারাজো জগন্নাথার্চকঃ পুরা। জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ দন্ দম ইব্রেন সোহুধুনা॥"

যিনি পুরাকালে ঞীজগন্ধাথদেবের অর্চ্চক, মহারাজ ইন্দ্রছার নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি অধুনা প্রতাপরুদ্র নামে ইন্দ্রের স্থায় অনন্ত ঐশ্বর্যা সমন্বিত হয়ে উৎকল রাজ্যে বিরাজমান।

শ্রীপ্রতাপরুত্রের পিতার নাম—শ্রীপুরুষোত্তম দেব, নায়ের নাম শ্রীরূপান্থিক। বা শ্রীপদ্মাবতী দেবী। শ্রীজগল্লাথদেবের বিবিধ ব্রতাংসব ও যাত্রা-পর্ব্বাদির ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীপুরুষোত্তম দেব। তিনি নিজকে শ্রীজগল্লাথদেবের ভূতা জ্ঞান করতেন। রথ-যাত্রার সময় স্বহস্তে স্থবর্ণের ঝাড়ু দিয়ে শ্রীজগল্লাথ দেবের রথারোহণ মার্গ পরিষ্কার করতেন।

শ্রীজগন্ধাথদেব শ্রীপুরুষোত্তম দেবের প্রতি এত সদ্য় ছিলেন যে স্বরং কাঞ্চিরাজ্যের অধিপতিকে পরাজিত করে তাঁর কন্সা পদ্মাবতীকে গ্রহণপূর্বক শ্রীপুরুষোত্তম দেবকে সম্প্রদান করেন। সে কন্সারই গর্ভে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্ধের জন্ম হয়।

ক্রীপ্রতাপরুদ্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর পিতার স্থায় নিজেকে ঐজগন্নাথ দেবের সেবায় নিয়োজিত করেন। এ সমস্ত কথা 'ঐসরস্বতী বিলাস' নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ঐকবি কর্ণপুর গোস্বামী মহারাজ ঐপ্রতাপরুদ্রের আদেশেই ঐতিচতন্ত চল্রোদয় নাটক রচনা করেন। "ঐসিৎ প্রতাপরুদ্রেণ ঐছিরিচরণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেত্মাদিষ্টোহ্মা।" ঐসিৎ প্রতাপরুদ্র কর্তার জন্ম আমি আদিষ্ট হয়েছি।

ভপবান্ জ্রীগোরস্থনরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে এলেন।

শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিত প্রভুর অনেক দিব্য বিভূতি দর্শন করলেন।
তিনি পূর্বে শঙ্কর-বেদান্তী অদৈতবাদী ছিলেন, মহাপ্রভুর কৃপায়
তিনি পরম বৈষ্ণব হলেন। পুরীধামে কয়েকমাস অবস্থান করবার
পর মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে নাম-প্রেম বিতরণ করতে যাত্রা
করলেন। উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপক্তদ লোক-পরস্পরায়
প্রভুর মহিমা কিছু কিছু শ্রবণ করলেন। তাতেই তাঁর মনে
প্রভুর দর্শনের ইচ্ছা জাগল। একদিন সার্বভৌম পণ্ডিতকে
তিনি তাঁর গৃহে ডাকলেন ও বসতে আসন দিয়ে নমস্কার করে
জিপ্তাসা করলেন—

শুনিলাম তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা ভিঁহো মহা কুপাময়।
ভোমারে বহু কুপা কৈলা কহে সর্বজন।
কুপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন।
( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০া৫-৬ )

শুনেছি আপনার ঘরে একজন মহাপুরুষ এসেছেন: তিনি আপনাকে বহু কুপা করেছেন। আনায় দয়া করে একবার তাঁর দর্শন করান। সার্বভৌম বললেন আপনি যা শুনেছেন তা ঠিক। আপনার পক্ষে তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনি পরম বৈরাগ্যবান্ সন্মাসী। কখনও রাজদর্শন করেন না। তথাপি চেষ্টা করে দেখতাম। কিন্তু তিনি ত বর্তমানে এখানে নেই, দক্ষিণ দেশে গমন করেছেন। প্রতাপরুদ্রদেব বললেন—জ্ঞীজগন্নাথদেবকে হুডে তীর্থ করতে গেলেন কেন গু, ভট্টাচার্য্য

বললেন—মহান্তগণের এ এক লীলা ় ভীর্থে গিয়ে ভারা ভীর্থ পবিত্র করেন। কারণ তাঁদের ফ্রদুয়ে তীর্থপাদ শ্রীহরি সদা বিরাজমান। মহাস্তগণ তার্থভ্রমণ ছলে জগদবাসীকে কুপা করেন। তাঁরা জীবের স্থায় নহেন, তাঁরা স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুল্য। রাজা বললেন —ভীর্থ করবার জন্ম তাঁকে যেতে দিলেন কেন তার চরণ ধরে রাখলেন না কেন সভটোচার্য্য বললেন—তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কারও ইচ্ছাধীন নহেন: রাজা বললেন—আপনি বিজ্ঞ শিরোমণি হয়ে তাঁকে যথন ঈশ্বর বলছেন, আমিও তাঁকে ঈশ্বর বলে মানি। পুনবার তিনি নীলাচলে এলে আমায় একবার দর্শন করাবেন। ভট্টাচার্য্য বললেন—তিনি কিছুদিনের মধ্যে আসবেন, তবে তাঁর জন্ম একখানি নির্জ্জন ঘর প্রয়োজন: রাজা বললেন— শ্রীকাশী মিশ্রের ভবন খুব নির্জ্জন ও জ্রীমন্দিরের সন্নিকটে। স্থাশা করি উহা তাঁর উপযোগী হবে। ভট্টাচার্য্য রাজার কাছ থেকে বিদায নিয়ে সে-দিনই কাশী মিশ্রের কাছে গেলেন। শ্রীমিশ্রকে আলো-পান্ত সব কিছু বললেন। শুনে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন— আমি বড় ভাগ্যবান্, "মোর গৃহে প্রভুপাদের হবে অবস্থান।"

শ্রীমহাপ্রভূকে দর্শন করবার জন্ম ভক্তগণের উৎকণ্ঠা দিন দিন বাড়তে লাগল। ঠিক এ সময় প্রভূ পুনঃ নীলাচলে ফিরে এলেন, ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। প্রভূর চরণে ভক্তগণ আনন্দে মিলিত হলেন। সার্ব্বভৌম দণ্ডবং করতেই প্রভূ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অনস্তর ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্র ও ভবানন্দ প্রভৃতি পুরীর ভক্তগণকে প্রভূর সঙ্গে মিলন করিয়ে দিলেন। কাশীমিশ্র প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করতেই তিনি তাঁকে আলিক্সন করলেন। প্রভুর আলিক্সনে মিশ্র প্রেমাবিষ্ট হলেন। কাশী মিশ্র বন্ধ ভক্তি-পুরঃসর প্রভুকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন ও তাঁর শ্রীচরণ পূজা করে সপরিবারে আত্মনিবেদন করলেন। মহাপ্রভু সে-কালে তাঁকে চতুর্ভু মূর্ত্তি দেখালেন—

> প্রভূ চতুভূজ-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল। আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১ - ৩৩ )

কাশী মিশ্রের পুষ্পবাটিকা মধ্যে এক নির্জ্জন গৃহে প্রভূত্ব অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভূত্ব কাছে বললেন—উৎকলাধিপতি গজপতি শ্রীপ্রতাপক্ষদ্ধ আপনার মহিমা শুনে আপনার প্রতি অভ্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে চান। সার্ব্বভৌমের কথা শুনে প্রভূ "নারায়ণ" স্মরণপূর্ব্বক কানে অঙ্গুলি দিলেন ও বললেন—ভট্টাচার্য্য! আপনি অযোগ্য কথা বলছেন কেন! আমি সন্ম্যাসী বৈরাগী। রাজ-দর্শন আমার পক্ষে নিষিদ্ধ—স্ত্রী দর্শনের প্রায় বিষতুল্য। ভট্টাচার্য্য বললেন—আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু রাজা প্রভাপক্ষদ্ধ জগন্নাথের সেবক; ভক্তোত্তম। মহাপ্রভূত্ব বললেন—জগন্নাথের সেবক হলেও সে রাজা বিষয়ী, কাল সর্প সম। ভট্টাচার্য্য! রাজ-দর্শনের কথা পুনঃ মুখে আনবেন না। যদি পুনঃ বলেন, আমি অন্তই অস্তাত্ত চলে যাব। প্রভূব্ব কথা শুনে ভট্টাচার্য্য ভয় পেলেন, ভাঁকে দণ্ডবং করে

আত্মনয় বিনয়পূর্বক স্বগৃহে এলেন। প্রভুর সঙ্গে রাজার কেমনে। মিলন ঘটাবেন সে বিষয় সার্কভৌম খুব চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে প্রীরামানন্দ প্রভুর আজ্ঞানত বিষয়-আশয় সব ত্যাগি, করে দক্ষিণ গোদাবরী থেকে পুরীধানে এলেন। তিনি রাজা প্রীপ্রতাপকদের সঙ্গে নিলিত হলে প্রভুর আজ্ঞায় রামানন্দ বিষয় ত্যাগ করেছেন শুনে রাজা খুব সুখী হলেন। রাজা বললেন—বর্জনানে আপনি যে বেতন পাচছেন তাই আপনাকে দেওয়া হবে,

আপনি মহাপ্রভুর সেবা ককন।

অতঃপর শ্রীরামানন্দ রায় মহাপ্রভুর কাছে এসে দণ্ডবং করতেই প্রভু তাঁকে ধরে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ রক্ষকথা বললেন। অনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্রের সদ্ ঝাবহারের কথা শ্রীরামানন্দ রায় প্রভুর কাছে সমস্ত জানালেন। শ্রীরামানন্দ রায় আরও জানালেন যে—প্রভুর প্রতি রাজার যে শ্রীতি দেখলেন, সে শ্রীতির লেশমাত্র তাঁর নিজের নাই। প্রভু বললেন—আপনি কৃষ্ণ-ভক্তোত্তম,—"আপনাকে যে শ্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্।" রাজা আপনাকে শ্রীতি করছেন এজন্ম কৃষ্ণ ভাগ্রেক রূপ। করবেন।

এদিকে মহারাজ প্রতাপকজদেব, সার্বভৌম পণ্ডিতকে গৃহে এনে, মহাপ্রভুর চরণে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ নীরৰ থেকে সার্বভৌম ছঃখিত চিত্তে সব কথা বললেন। তাঁকে যদি আবার বলা যায়, তিনি হয়ত পুরীধাম ছেড়ে চলে যাবেন। শুনে, মহারাজ তুঃখ করে বলতে লাগলেন—

> পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার। জগাই ম্বাধাই আদি করিয়াছেন উদ্ধার॥ প্রতাপরুদ্রের ছাড়ি' করিবে জগৎ নিস্তার। এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার ?

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১১।৯৫-৪৬ )

মহারাজ বললেন—প্রভূ যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাকে
দর্শন করবেন না আমিও তেমনই প্রতিজ্ঞা করছি, তাঁর কুপা
ছাড়া প্রাণ ধারণ করব না। মহাপ্রভূর কুপা যদি লাভ করতে
না পারি, এ দেহ, রাজ্য, ধন প্রভৃতি দিয়ে কি করব ? সার্কভৌম
রাজাকে সাস্তনা দিয়ে বলতে লাগলেন—দেব ! আপনি বিষাদ
করবেন না, ধৈয়্য ধারণ করুন : মহাপ্রভূ কুপাময়, অবশ্যই কুপা
করবেন ।

রথযাত্রা আগত প্রায়। গৌড়দেশ থেকে প্রভুর ভক্তগণ পুরীধামে আগমন করতে লাগলেন। রাজার ইচ্ছা হল, প্রভুর ভক্তগণকে দর্শন করেন। রাজা সার্ব্বভৌম পণ্ডিউকে নিয়ে স্বীয় অট্টালিকায় আরোহণ করলেন এবং উপবিষ্ট হয়ে ভক্তগণকে দর্শন করতে লাগলেন। সার্ব্বভৌম ভক্তগণেয় পরিচয় দিলেন একে একে: প্রভুর ভক্তগণকে দেখে রাজা চমৎকৃত হলেন। গ্রীঅদ্বৈত আচাহ্য, গ্রীনিত্যানন্দ ও জ্রীবাসাদি ভক্তগণের দিব্য ভেজোময় বিগ্রহ দর্শন করে রাজা সেখান থেকে তাঁদের প্রণাম করতে লাগলেন। তিনি ভক্তগণের সংকারের জ্ঞ্স উত্তম ব্যবস্থা। করে দিলেন।

মহারাজ্ব প্রতাপরুদ্রদেব কটক গিয়ে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের । নিকট এক পত্র লিখলেন—

> যদি মোরে কুপা না করিবে গৌরহরি। রাজ্য ছাড়ি 'যোগী হই' হইব ভিখারী॥

> > ( **চৈঃ চঃ মধ্যঃ** ১২।১• )

পত্রখানি ভট্টাচার্য্য ভক্তগণকে দেখালেন, ভক্তগণও চিস্তিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর ঞ্রীচরণে উপস্থিত হলে, অন্তর্য্যামী প্রভূ জানতে পেরে বললেন—আপনারা কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্ম এসেছেন মনে হয়: শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন— তুমি অন্তর্য্যামী, সব জান। তথাপি বলছি—মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রদেব বড ঐকান্তিকতার সহিত তোমার চরণ আশ্রয় করেছেন। তোমার দর্শন না পেলে যোগী হবেন, তোমার পাদপদা দর্শন ব্যতীত সমস্ত স্মুখ তাঁর তৃচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রভু বললেন— আপনাদের ইচ্ছা আমাকে কটক নিয়ে রাজার সঙ্গে মিলন করান। এতে ত পরমার্থ দূরের কথা, লোকে নিন্দা করবে। লোকের কথা দূরে থাকুক দামোদর আমাকে ভর্ণদনা করবে। দামোদর যদি বলে, রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারি। শ্রীদামোদর বললেন—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্তই জান। আমি ক্ষুদ্র জীব তোমাকে কি বিধি দিব ? তুমি স্নেহের বশ, রাজা তোমাকে স্নেহ করেন, তোমাদের মিলন একদিন দেখবই।

ভাঁর স্নেহ তোমার মিলন ঘটাবে। যগ্যপি ভূমি ঈশ্বর, পরম স্বতন্ত্র, তথাপি ভোমার স্বভাব প্রেম পরতন্ত্র।

অতঃপর ভক্তগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করে শ্রীনিত্যনন্দ প্রভু, মহাপ্রভুর একখানি বস্ত্র রাজার কাছে প্রেরণ করলেন। সে বস্ত্রখানি সাক্ষাং প্রভু জ্ঞানে রাজা পূজা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীরামানন্দ রায় রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে প্রভুব কাছে এলেন। রাজকুমারের অঙ্গ শ্রাম বর্ণ, পরিধানে উজ্জ্বল— পীতবস্ত্র, কর্ণে কুগুল, গলে মণি-মুক্তার মালা, নানা আভরণে অঙ্গ ঝলমল্ করছে। রাজকুমার দর্শনে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ শ্বরণ হল, তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে প্রেমে কুমারকে আলিঙ্গন করলেন। রাজকুমার প্রভুম্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগলেন। প্রভু রাজকুমারকে কুপা করলেন। শ্রীরামানন্দ রায় রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজের কাছে এলেন একং পুত্রের প্রতি মহাপ্রভুর কুপার কথা বললেন, শুনে রাজা বড় স্থুথ পেলেন এবং পুত্রম্পর্শ করে যেন প্রভুর স্পর্শ লাভ করলেন।

রথযাত্রা এল। রথযাত্রার পূর্ব্ব দিন মহাপ্রভূ শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্চ্জন উৎসব সম্পন্ন করলেন। রথযাত্রার দিন ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-উৎসব দর্শন করতে লাগলেন। রাজবেশ ত্যাগ করে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীমন্দির থেকে রথ পর্য্যস্ত শ্রীজগন্নাথের বিজয়-মার্গ স্ব্বর্ণের ঝাড়ু দিয়ে মার্চ্জন ও চন্দন-জল দিয়ে ধৌত করে দিলেন। রাজাকে এত দীন ভাবে শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবা করতে দেখে মহাপ্রভূব মনে কৃপার উত্তেক হল। উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ দেবন। অতএব জগন্নাথের কুপার ভাজন॥ মহাপ্রভূ সুখ পাইল দে-দেবা দেখিতে। মহাপ্রভূর কুপা হৈল দে-দেবা হইতে॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ১৩.১৭-১৮ )

অতঃপর রথেবদে জ্রীজ্বনন্নাথের গুণ্ডিচা যাত্রাকালে মহাপ্রভূ জ্রীজগন্ধাথের আগে চৌদ্দ সম্প্রদায়ের নিয়ে মহানত্য-গীত করতে লাগলেন। তা দেখে রাজার আনন্দের সীমা রইল না। মহারাজ স্বয়ং পাত্র-মিত্র নিয়ে লোকের ভিড় রক্ষা করতে লাগলেন,। নৃত্য করতে করতে মহাপ্রভু ঞ্রীপ্রতাপরুদ্রেব সামনে মৃচ্ছিত হয়ে পডলেন। অমনি প্রতাপরুদ্রদেব তাঁকে ধরে ফেললেন। কিছু-ক্ষণ পরে প্রভার বাহাদশা ফিরে এলে তিনি বুঝতে পারলেন ভক্তগণের অসাবধানতা হেতু রাজা তাঁকে স্পর্শ করেছেন। প্রভ রাজার সেবায় অন্তরে সুখী হলেও বাহ্যে বলতে লাগলেন—ছি— ছি রাজা আমাকে স্পর্শ করেছে। প্রভুর এ তাচ্ছিলা ভাব দেখে রাজা একটু মনঃকুন্ন হলেন। তখন সার্বভৌম পণ্ডিত রাজাকে। আশ্বাস দিয়ে শান্ত করলেন। রথ ক্রমে গলগণ্ডি নামক স্থানে সেখানে ভক্তগণসহ মহাপ্রভূমহানৃত্যগীত করতে করতে প্রেমে মৃচ্ছবিপ্রাপ্ত হলেন। এদিকে, বলগণ্ডিতে জগন্নাথের ভোগের সময় হয়েছে দেখে ভক্তগণ প্রভুকে "জগরাথবল্লভ" উন্থানে নিয়ে গেলেন এবং এক বৃক্ষমূলে বেদিকার উপর শর্মন করিয়ে বাখিলেন। কাননটির সৌন্দর্য্য ঠিক যেন বুন্দাবনের। এ সময় শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিতের পরামর্শে মহারাজ প্রভাপরুজ্বদেব বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে তথায় প্রবেশ করলেন এবং ভক্তগণের অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভূব শ্রীপাদপদ্মের দেবা করতে করতে রাস্প্রকাধ্যায়ের লোপী গীত শ্লোক মধর স্বরে পাঠ করতে সাগলেন।

ভানিতে ভানিতে প্রভুৱ সন্তোয অপার।
'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার॥
"তব কথামতং" শ্রোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥
ভূমি মোরে দিলে বহু অমূলা রতন।
মোব কিছু দিতে নাহি দিলু আলিঙ্গন॥

'ভূরিদ' 'ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন। ইটো নাহি জানে, ইটো হয় কোন জন॥ পূর্বব দেবা দেখি' তাঁরে রূপা উপজ্ঞিল। অনুসন্ধান বিনা কপা প্রসাদ করিল॥ ( চৈঃ চঃ মধোঃ ১৪/২-১৫)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুব রূপ। দেখে ভক্তগণের আনন্দের সীমা বইল না।

শ্রীর্ন্দাবন যাত্রা করে মহাপ্রভ, কটক মহানদীর কিনারে এলেন ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন করলেন। সেখানে স্বপ্নেশর নামক এক ব্রাহ্মাণের গৃহে ভোজন করলেন এবং বকুল-ভলায় এলে বিশ্রাম করলেন। এ খবর পেয়ে মহারাজ প্রভাপক্ষত্র ভাজাত ভি

মহাপ্রভুর দর্শনে এলেন এবং দূর থেকে প্রভুকে বহু স্তব স্তৃতি করতে লাগলেন—

তাঁর ভক্তি দেখি প্রভূর তুই হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভূ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৬।১০৫ )

অতঃপর মহাপ্রভা রাজাকে কৃষ্ণ নাম উপদেশাদি করলেন। রাজার প্রতি এ কৃপা দেখে ভক্তগণ প্রভুর একনাম দিলেন— "প্রতাপকৃদ্ধ সংত্রাতা"।

সন্ধ্যায় যে ঘাটে মহানদী পার হয়ে মহাপ্রভু যাত্রা করবেন, সে ঘাটের পার্শ্বে হস্তি-পৃষ্ঠে রাজপরিবারবর্গ মহাপ্রভ কে দর্শনের জক্ত সারি সারি দাঁড়ালেন। মহারাজ নৃতন নৌকা নিয়ে পাত্র মিত্র সঙ্গে ঘাটে অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর মহাপ্রভূ নদী পারের জন্ম ঘাটে এলে. মহারাজ সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভূকে বন্দনা করে সজল-নয়নে নৌকা আরোহণের জন্ম প্রার্থনা জানালেন। মহাপ্রভু রাজার প্রীতি দেখে প্রেমার্জ-হৃদয়ে তাঁদের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করতে করতে এবং তাঁকে আশীর্কাদ দিতে দিতে নৌকা আরোহণ করলেন। প্রভুর নৌকা আরোহণ দেখে রাজপরিবার বর্গ প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহারাজ ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত রাজাকে সাবধানে ধরে সান্তনা দিতে লাগলেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশু বরিষয়।" 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে অশ্রুসিক্ত নয়নে রাজা ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব জ্রীরামানন্দ রায়কে বলে দিলেন—"জ্রীপ্রভূপাদ যে যে ঘাটে নদী পার হবেন এবং বিশ্রাম করবেন, সে সে ঘাটে যেন তাঁর চরণ স্মৃতি চিহ্ন-স্বরূপ স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।" আমি নিত্য সে ঘাটে স্থান করব এবং এ-দেহ অস্তিম সময়ে তথায় ত্যাগ করব।

তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা যেন মরি॥
( শ্রীটেডক্স চরিতামৃত মধ্যলীলা ষোড়শ অধ্যায়)

#### শ্রীপ্রভাপরুদ্র সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবভের বর্ণনা—

শ্রীচৈতন্ম ভাগবতের বর্ণনামুসারে, মহাপ্রভু যে সময় নীলাচলে প্রথম শুভ বিজয় করেন তথন গজপতি প্রভাপরুদ্ধ বিজয়
নগর জয় করবার জন্ম গিয়েছিলেন। কিছুদিন পুরীতে বাস
করবার পর গঙ্গা ও শচীমাতাকে দেখবার জন্ম মহাপ্রভু গৌড়দেশে
আসেন এবং পুনঃ রামকেলি হয়ে নীলাচলে যাত্রা করেন।
মহারাজ প্রভাপরুদ্ধ এই সময় মহাপ্রভুকে দেখবার জন্ম কটক
থেকে পুরীতে আগমন করলেন ও তাঁকে দর্শন করবার জন্ম
ভক্তগণকে বিশেষ অন্ধনয় বিনয় করতে থাকেন। রাজার আতি
দেখে ভক্তগণ রাজাকে অন্তরাল থেকে মহাপ্রভুর নৃত্য-গীত
দেখতে পরামর্শ দেন। অন্তরালে থেকে রাজা মহাপ্রভুর নৃত্যগীত দেখতে আরম্ভ করলেন। দেখতে পেলেন দিব্যোম্মাদ
অবস্থায় মৃচ্ছিত হয়ে মহাপ্রভু ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, নয়নের
জ্বলে ও মুথের লালায় তাঁর শ্রীঅক্স সিক্ত হচ্ছে। দিব্যভাব রাজা

বুঝতে পারলেন না, তাঁর মনে ঘ্ণার ভাব এল। রাজা প্রভুর এ-সমস্ত দেখে গৃহে ফিরে এলেন। সে-দিবস রাত্রে স্বপ্ন দেখতে । লাগলেন—

রাজা দেখে জগন্নাথ অঙ্গ ধূলাময়।

ছই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গাধারা বয় ॥

ছই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।

শ্রীমুখের লালা পড়ে ভিতে কলেবর॥

—( চৈঃ ভাঃ অন্তাঃ ৫।১৬৮-১৬৯)

রাজা শ্রীজগরাথলেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করতে উন্নত হলে শ্রীজগরাথ বলছেন—তোমার অঙ্গ কপূর্ব-চন্দনে বিলেপিত। আমার শরীর ধূলা-লালাময়। তুমি আমায় স্পর্শ কর না। আমি যথন নৃত্য করভিলাম, তখন আমার অঙ্গে ধূলা লালা দেখে তুমি আমায় ঘূলা করেছিলে।

সেই ক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে। চৈত্রত গোসাঞী বসি আছেন আপনে॥ সেইমত সকল শ্রীঅক্স ধূলাময়! রাজারে বলেন হাসি এ ত যোগ্য নয়॥

—( চৈ: ভা: অস্ত্যঃ ৫৷১৭৭—১৭৮)

ভখন গজপতি শ্রীপ্রতাপরুজ মহারাজ বুঝতে পারলেন যিনি জগলাথ তিনিই সল্লাসীরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈত্যু মহাপ্রভু। এবার মহারাজ বুঝতে পারলেন। ভূতলে পড়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

#### প্রিপ্রভাপরুদ্রের বংশাবদী

সূর্য্য বংশের শেষ রাজা জ্রীচূড়ঙ্গদেব। জ্রীচূড়ঙ্গদেবের সপ্তম অধস্তন পুরুষ ঐাঅনক ভীমদেব। ইনি ঐাজগন্নাথের বর্তমান মন্দির প্রায় আট্রশত বছর আগে নির্মাণ করেছিলেন : জ্রীঅনঙ্গ ভীমদেবের সপ্তম অধস্তন পুরুষ শ্রীকপিন্সেন্দ্রদেব ( ১৪৩৫—১৪৭০: খৃষ্টাব্দ )। তার পুত্র জ্রীপুরুষোত্তমদেব ( ১৪৭০-১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ )। बীপুরুষোত্তম দেবের পুত্র শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব ( ১৪৯৭-১৫৪১ )। পদ্মা, পদ্মলয়া, শ্রীইলা ও মহিলা এই চারজন প্রতাপরুদ্রের মহিষী ছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের তিন পুত্র ছিলেন—(১) পুরুষোত্তম জানা (২)কালুআদেব ও (৩) কথাড়আদেব। শ্রীমতী তুকা নামা শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের এক কন্সাছিলেন। শ্রীসরস্বতী বিলাস নামক গ্রন্থে উৎকল রাজাদের বংশাবলীর বিশেষ বৰ্ণনা আছে :

শ্রীপুকষোত্তম জানা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী কর্ত্ত ক স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে নীলাচল চক্রবেড়ের মধ্য হতে শ্রীরন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেব সমীপে আগমন করেছিলেন :

শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের রাজ্য সীমা—( ১৪৯৭ খুষ্টাব্দ ) বাংলা-দেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজের গুনীর জেলা পর্যান্ত এবং তেলেঙ্গনার অধিকাংশ প্রতাপ রুজের অধিকারে ছিল। ১৫১০ খুষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রবল পরাক্রান্ত জ্ঞীকৃষ্ণদেব রায় বিজ্ঞয় নগরের সিংহাসনে আরোহণ করবার পর উডিয়া রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ বিজ্ঞায়ে মনোনিবেশ করেন। তাই

দক্ষিণ সীমা রক্ষা করবার জন্ম শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। এ সময় মহাপ্রভু নীলাচলে শুভাগমন করেন। "যে সময় ঈশ্বর আইলা নীলাচলে। তথন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥ যুদ্ধ রসে গিয়াছেন বিজয় নগরে। অত এব প্রভু না দেখিলা সেই বারে॥"

শ্রীচৈতক্স চরিতামূতে আছে, দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ গোদাবরী, শ্রুতরে রূপ-নারায়ণ নদের তীরবন্তী পিছলদা পর্য্যস্ত। "পিছলদা পর্য্যস্ত সেই যবন আইলা।" '

—( শ্রীচৈতক্স চরিতামৃত মধ্যলীলা )

শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের অপ্রকট সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় না। ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা থেকে এগার মাইল দক্ষিণে পূর্ব্বদিকে প্রতাপপুর নামে এক গ্রাম আছে। প্রতাপরুদ্র মহারাজের সমাধি মন্দির নাকি তথায় ছিল। বর্ত্তমান নদীর ভাঙ্গনে তা জলমগ্ন হয়েছে। বিগ্রহণণ (মহাপ্রভু, জগন্নাথ ও দধিবামন) প্রতাপপুরে অক্সত্র অবস্থান করছেন। শ্রীগৌর আবিভাব তিথিতে প্রতাপপুরে মহোৎসব হয়।—
(শ্রীক্ষেত্র, গৌড়ীয় মিশন)

## শ্রীবীর চন্দ্র প্রভূ

শ্রীমদ্ বীর চম্রু বা শ্রীবীর ভব্র প্রভূ কার্ত্তিক কৃষণ্ নবমী। তিথিতে আবিভূতি হন।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

শ্রীবীর ভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তাঁর লেখা॥
ক্রিয়র হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদ ধর্মাতীত হঞা বেদ ধ্যে রত॥
অন্তরে ক্রিয়র চেষ্টা বাহিরে নির্দিন্ত।
চৈতক্য ভক্তিমগুপে তেঁহো মূল স্তন্ত।
শ্রুতাপি বাহার কুপা মহিমা হইতে।
চৈতক্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীর ভদ্র গোসাঞির চরণ শরণ
বাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পুরণ॥

—( চৈঃ চঃ আদি ১১৮-১২ )

শ্রীকৈতক্স চরিতামতের অমুভান্তে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ লিখেছেন—শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর পুত্র ও শ্রীজাহ্নবা মাতার শিশ্ব। ইনি শ্রীবস্তধার গর্ভজাত। শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়— "সক্ষর্পস্থা যো ব্যুহঃ পয়োকিশায়িনামকঃ। স এব বীরচন্দ্রোইভূচৈতক্সাভিন্ন বিগ্রহঃ॥"

শ্রীসঙ্কষণ দেবের বৃাহ পয়োকিশায়ী বিষ্ণুর অবতার শ্রীবীর ফব্রু প্রভু। তিনি শ্রীচৈতক্যদেবের অভিন্ন বিগ্রহ-স্বরূপ।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন—

রাজবল হাটের নিকট ঝামটপুরে।
গোলেন ঈশ্বরী এক ভ্তোর মন্দিরে॥ '
ভথা বিপ্র যত্নন্দনাচার্য্য বৈসয়।
ঈশ্বরী কপায় তেঁহো হৈলা ভক্তিময়॥
যত্ন নন্দনের ভার্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি অতি পতিব্রতাধর্ম যার।
তার ত্বই ত্বতা—শ্রীমতী, নারায়শী।
সৌন্দর্শের সীমাভূত অক্সের বলনী॥
ঈশ্বরী ইচ্চায় সে কিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভু বীরচন্দ্রে ত্ই কন্তা কৈল দান॥

—( ভক্তি রত্মাকর ত্রয়োদশ ভরঙ্গ )

শ্রীযত্নন্দন আচার্য্য শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর শিশ্ব হয়েছিলেন। শ্রীসতীকে ও শ্রীনারায়ণাকে শ্রীজাহ্নবা মাতা মন্ত্র দীক্ষা দান করেন। শ্রীবস্থা দেবীর গর্ভজাত কন্মা শ্রীমতী গঙ্গাদেবী, তিনি সাক্ষাৎ গঙ্গার অবতার ছিলেন। শ্রীমাধব আচার্য্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীমাধব আচাধ্য শান্তমুরাজার অবতার ছিলেন।

বৈষ্ণব বন্দনায় শ্রীমাধব আচার্য্যের নাম আছে— প্রেমানন্দময় বন্দো আচার্য্য মাধব। ভক্তি বলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ॥ শ্রীৰীয়চন্দ্র প্রভূর ভীর্থ ভ্রমণ

জননীর অনুমতি নিয়ে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গুহে আগমন করেন। এটিদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্র শ্রীনিবাস দত্ত ঠাকুর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে বিশেষ সম্মানসহ ছুই দিবস সংকার করেন। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু তথা হ'তে শান্তিপুরে শ্রীঅহৈত-ভবনে আগমন করেন। অবৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে বহু সম্মান পুরঃসর সংকার করেন ও সংকীতনে মগ্ন হন। সেখান থেকে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু অম্বিকা কালনা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতেব গৃহে আগমন করেন। জ্রীহ্নদয় চৈত্র প্রভু ভাঁকে বহু আদর করে সংকার করেন। তথা থেকে নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পৃহে আগমন করলে প্রভুর পরিকরগণ তাঁকে নিত্যানন্দাত্মজ জেনে আনন্দে বহু সংকার করেন। **ছুই** দিবস তথায় অবস্থান করে তিনি শ্রীখণ্ডে শুভাগমন করেন। খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীকানাই ঠাকুর তাঁকে বহু সম্মান প্রদান করেন ও আলিঙ্গন করেন। কয়েক দিবস তথার অবস্থান করবার পর শ্রীবীর চন্দ্র প্রভু যাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেন। আচার্য্য প্রভু মহাভক্তিভরে তাঁকে পৃজ্জা করেন। সেখানে কয়েকদিন সংকীর্ত্তন মহোৎসব করবার পর শ্রীবীর চন্দ্র প্রভু কণ্টক নগরে আগমন করলেন। একদিন তথায় অবস্থান করে বৃধরী গ্রামে শ্রীগোবিন্দ রাজ্জের গৃহে শুভাগমন করেন। বহুভক্ত পুরঃসর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তাঁকে পৃজা করে সংকার করেন। তাঁদের ভক্তিতে শ্রীবীর চন্দ্র প্রভু অতিশয় সম্ভুষ্ট হয়ে তুই দিবস তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর শ্রীখেতরি গ্রামে শুভ পদার্পণ করেন।

> শ্রীঠাকুর নরোত্তম কতনা আনন্দে। আগুসরি লৈয়া গেল প্রভূ বীর চন্দ্রে॥ সংকীর্ত্তন নৃত্য কৈলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে। আইলা অসংখ্য লোক প্রভূর দর্শনে॥

> > —( ভক্তি রত্নাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গে )

খেতরি প্রামে কয়েকদিন সংকীর্তন মহোৎসব করবার পর শ্রীবীর চন্দ্র প্রভু শ্রীরন্দাবন যাত্রা করলেন। তাঁর প্রভাবে পথে অনেক পাপী পাষণ্ডী উদ্ধার হয়। তিনি শ্রীরন্দাবন ধামে পৌছলে তাঁকে স্থাগত জানাবার জন্ম ব্রজের মহাস্ত গোস্থামিগণ আগমন করেন—শ্রীজীব গোস্থামী, শ্রীমদ্ রুক্ষদাস কবিরাজ, শ্রীঅনস্তাচার্য্য, শ্রীহরি দাস পণ্ডিত, শ্রীমদন গোপাল দেবের সেবাধিকারী—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্থামীর শিয়া—শ্রীকৃষ্ণ দাস ব্রন্ধচারী, শ্রীগোপীনাথ অধিকারী, শ্রীমধু পণ্ডিত, তাঁর সতীর্থ ব্রাতা—শ্রীগোপীনাথের পৃ্জারী শ্রীভবানন্দ, শ্রীকাশীশ্বর, তাঁর শিক্ত শ্রীপোবিন্দ গোস্বামী ও শ্রীযাদবাচার্য্য প্রভৃতি । প্রভৃ বীর চল্রে লৈয়া আইলা সর্বজ্ঞনে । ব্রজবাসিগণ হর্ষ প্রভৃত্ব দর্শনে ॥ প্রভৃ প্রেম-ভক্তি রীতে কেবা না বিহবল । গায় গুণ ব্রজবাসী বৈষ্ণব সকল ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন । সবাসহ বীর চক্ত করিলা দর্শন ॥

(ভক্তিরত্মাকর ত্ররোদশ তরঙ্গে )

সতঃপর শ্রীবারচন্দ্র প্রভু শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর ও শ্রীজ্বীব গোস্বামীর সন্ত্রমতি নিয়ে বন ভ্রমণে যাত্রা করেন। তিনি দ্বাদশ বন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রামকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন গিরিরাজ প্রভৃতি দর্শন করে অত্যন্ত্রত প্রেম প্রকট করেন, তা' দেখে ব্রজ্বাসিগণ অত্যন্ত মৃদ্ধ হন। এবপে কিছুদিন ব্রজ্ব ধাম দর্শন করে পুনঃ গৌড়দেশে প্রত্যাবন্তন করেন। এরপে অত্যন্তুত প্রেম দর্শনে সর্বব্রই তাঁর যশ প্রচারিত হয়। তাঁর ঐশ্বর্যা ছিল অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্থায়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ শ্রীচৈতস্মচরিতাম্তের আদি লালার একাদশ পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের অমুভায়ে লিখেছেন—গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচম্দ্র—এ তিন জন শিয়াই ইঁহার পুত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কনিষ্ঠ রামচম্দ্র বড়দহে বাস করতেন, তিনি শাণ্ডিলা গোত্রীয় ভদ্ধ শ্রোত্রীয় বটবাল। জ্যেষ্ঠ গোপীজন বল্লভ বর্জমান জ্বেলার মানকরের

নিকট লভাগ্রামে এবং ..মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গণোশ পুরে বাস করভেন।

# শ্রীকালিয় কৃষ্ণদাস ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্থামী লিখেছেন—
ক'লাকৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন॥

( है: इः आि ३३।७१ )

ইনি হাদশ গোপালের অক্সন্তম, 'লবঙ্গ' সথা। এীকবিকর্ণ-পুর গোস্থামী লিখেছেন—"কালঃ এীকুফদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সথা ব্রজে ॥" যিনি পূর্বে ব্রজে এীকুফের লবঙ্গ নামক সথা ছিলেন, অধুনা তিনি কালা কুফদাস নামে প্রসিদ্ধ।

ই হার শ্রীপাট বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া থানার অন্তর্গত আকাই-হাট গ্রামে, নবদীপ—কাটোয়া রাজপথের ধারে অবস্থিত। আকাই-হাট বিরল-বসতি এক অতি ক্ষুদ্ধ গ্রাম। চৈত্র রুম্ফ দাসী শ্রীকালিয় কৃষ্ণদাস ঠাকুরের অপ্রকট ভিথি। কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশধরগণ অ্যাপি পাবনা জেলার সোনাতলা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করছেন।

# শ্রীমুরারি গুপু ঠাকুর

ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি-নাম যাঁর।
'শ্রীহট্টে' এ-সব বৈষ্ণবের 'অবতার'॥
( চৈঃ ভাঃ আদি ২।৩৫ )

শ্রীবাদ পণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শ্রীমুরারিগুপু ঠাকুর
—শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট বর্ত্তমান বাংলা দেশের
একটি জেলা। শ্রীমুরারি গুপু ঠাকুর বৈচ্চকুলে আবিভূতি হন।
শ্রীহট্ট থেকে এসে তিনি নবদ্বীপে মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের
গৃহ-সন্নিধানে বাস করতেন। এঁর পিতামাতার নাম অজ্ঞাত।
মহাপ্রভূ অপেক্ষা তিনি বয়সে বড় ছিলেন।

শ্রীমুরারি গুপু, শ্রীকমলাকান্ত, শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভৃত্ব সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। স্থায়ের ফাঁকিতে শ্রীগোরস্থলর সকলকে পরাস্ত করতেন। ব্যাকরণের ও স্থায়ের ফাঁকি প্রভৃতি নিয়ে তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে খুব তর্ক-বিতর্ক করতেন, কেহ তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। শেষ পর্যান্ত মারামারি, কাদা ছোড়া ছুড়ি, ধাক্কা-ধাক্কি প্রভৃতি হ'ত। গঙ্গার ঘাটে এত হুড়াহুড়ি হত মে সমস্ত জল বালু-কাদাময় হয়ে যেত, মহিলারা জল নিতে পারতেন না। ব্রাহ্মণেরা স্নান করতে পারতেন না। এ ভাবে গঙ্গার ঘাটে শ্রীগোরস্থলর জলকেলি করে বেড়াতেন। তবে হয় মারামারি যে যারে পারে । কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে ॥ এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল । বালি কাদাময় হয় সব গঙ্গাজ্ঞল ॥

( শ্রীচৈতক্স ভাগবত আদি-সীলা অষ্ট্রম মধ্যায় )

কয়েক বছরের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায় শ্রীগৌরস্থন্দর প্রথম স্থান অধিকার করলেন ্থন তাঁর কাছে ছাত্রবৃদ্দের নতি স্বীকার করতে হল মুরারি কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতেন না বা পাঠ সম্বন্ধে কোন আলাপ-আলোচনা করতেন না। এজন্ম শ্রীগৌরস্থন্দরের মনে ক্রোধ হত। তিনি মুরারিগুপ্তকে ডেকে বলতেন—

> প্রভু বলে,—"বৈগু, তুমি ইহা কেনে পঢ় ? লতা-পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দঢ়॥ ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই—বিষমের অবধি। কফ-পিত্ত, অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি।

> > ( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১০,১১-২২ )

এ সব কথা শুনে মুরারি যদিও মনে মনে রুষ্ট হল্ডেন বাহিরে রোব প্রকাশ করতেন না। শুধু মহাপ্রভুর দিকে শাস্তভাবে তাকিয়ে থাকতেন। প্রভুর দিবা প্রশাস্ত-মূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁর স্থকোমল করতল স্পর্শে কারও কিছু বলবার থাকত না; সকলে শাস্ত হত।

তখন গ্রীগৌরস্থন্দর ব্যাকরণ শান্তের আলোচনা মাত্র আরম্ভ

করেছেন। মুরারিগুপ্ত তাঁর সঙ্গে, অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করতেন ; কিন্তু তাঁকে পরাস্ত করতে পারতেন না। আশ্চর্য্য হয়ে—মনে মনে বলতেন—এমন পাণ্ডিত্য কোন সাধারণ মামুষের খাকতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হবেন। নবদ্বীপের কোন ছাত্র তাঁর সঙ্গে তকে পেরে উঠতেন না। মুরারি বৈছের সঙ্গে মাঝে মাঝে এরূপ তক বিতর্ক হত, আবার মিত্রভাবে ত্ত্তন গঙ্গা স্নানে যেতেন।

নহাপ্রভু গয়াধাম থেকে এসে যখন প্রেম প্রকাশ করতে লাগলেন, মুরারি গুপ্ত প্রভুর পরম ভক্ত **হলেন। শুক্লাম্বর** পাগুতের গৃহে মহাপ্রভুকে দিব্যভাবে ক্রন্দন করতে দেখে মুরারি শুপ্ত আশ্চর্যা হয়ে গেলেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীরাম-সীতার উপাসনা করতেন। একদিন মহাপ্রভু হঠাৎ তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়ে বরাহভাবে গর্জন করতে করতে একটি জলপাত্র দক্ষে ধারণ করে উঠালেন। অবাক মুরারিগুপ্ত দিত্য বরাহ রূপী ত্রীগোরস্থলরকে দণ্ডবৎ করলেন। তখন শ্রীগৌরস্থলর বললেন—"মুরারি! তুমি আমার স্তুতি কর। মুরারিগুপ্ত স্তুতি করতে লাগলেন। স্তুতি শুনে মহাপ্রভু খুব সুখী হয়ে বললেন—"মুরারি! তোমার নিকট আমি সত্য করে বলছি, আমি সকল বেদের সার, এবার সংকীর্ত্তন প্রচার ৰুরতে ও করাতে আমি অবতীর্ণ হয়েছি, ভক্ত-দ্রোহ আমি সইতে পারি না, ভক্ত জোহী যদি পুত্রভ হয় তথাপি তার সক্তক ছেদন করি, তার প্রমাণ নরকাস্থর।" মুরারির প্রতি প্রভু অনেক, নিগ্য আত্মকথা বলে নিজ গৃহে এলেন

অন্ত একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে সাত প্রহরিয়া ভাব প্রকট করে ভক্তগণকে আহ্বান করে ইষ্টবর দিতে লাগলেন, শ্রীমুরারি গুপুকে ডেকে বললেন—মুরারি: তুই এতদিনে জানিস না আমি কে? আমার স্বরূপ দেখ

> > ( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০৮-১০ )

মুরারি গুপ্ত তখন দেখতে পেলেন নবহুর্বাদলগ্যাম ভগবান্
শ্রীরামচন্দ্র ধমুর্বাণ হাতে রত্মাসনে বসে আছেন, বামে বিবিধ
অলঙ্কারে ভূষিতা দীতা এবং দক্ষিণে ধমুর্বাণ হাতে লক্ষ্ণ শোভা
পাচ্ছেন, দামনে বড় বড় বানর বীরগণ স্তুতি করছেন, মুরারি
নিজকেও দে বানরগণের মধ্যে দেখতে পেলেন। মাত্র একবার
এ দিব্য রূপ দেখে মুরারি গুপ্ত মুর্চিত্ত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রাক্ত্
তখন মুরারিকে ডেকে বললেন—মুরারি। ওঠ। আমার দিব্যরূপ

দেখ। ভূই কি ভূলে গিয়েছিস, সাঁতা-হরণকারী রাবণের লকা দক্ষকারী হনুমান ভূই। ওঠ, তোর জীবন-স্বরূপ লক্ষ্মণকে দর্শন কর। যার ত্বংখে ভূই কত কেঁদেছিলি, সে সাঁতাকে প্রণাম কর। মহাপ্রভূর বাক্যে মুরারি চৈত্রক্ত লাভ করলেন এবং দিব্যরূপ দেখে বারবার তাঁকে দণ্ডবং করতে করতে কাদতে লাগলেন। মুরারির প্রতি প্রভূর কুপা দেখে ভক্তগণ আনন্দে 'হরি' 'হরি ধ্বনি করে উঠলেন।

একদিন সন্ধার সময় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু জ্ঞাবাস অঙ্গনে বসে আছেন। এমন সময় তথায় জ্ঞামুরারি গুপু এলেন। প্রথমে মহাপ্রভুকে ও পরে নিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করলেন। প্রভু বললেন—মুরারি! ব্যতিক্রম হল। মুরারি বললেন— ভূমি যেমন প্রেরণা দিলে তেমনি করলাম। প্রভু বললেন— ঘরে যাও সব কিছু পরে জানতে পারবে। মুরারি গুপু গৃহে ফিরে ভোজনাদি করে শয়ন করলেন। ভারপর স্বপ্ন দেশক্রেন—

স্থপ্নে দেখে মহাভাগবতের প্রধান
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান।
নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহা-নাগ-ফণা।
করে দেখে প্রীহল, মুম্বল তান বানা॥
নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বস্তর॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২ • :১৪-১৬ )

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দাক্ষাৎ হলধর—অনস্তদেব, মহাভাগবত-

স্বরূপ: করে হল মুখল শোভা পাচ্ছে। আগে আগে চলছেন। পাছে আছেন শিরে ময়ূর পাথাধারী বিশ্বস্তর। মুরারি বুঝাতে পারলেন, কে বড়। প্রভূ হাসতে হাসতে বললেন—মুরারি\! এখন বুঝাতে পারলে ত ? তুমি ব্যতিক্রম করলে কি ভাবে চলবে ? মুরারি গুপু স্বপ্প-ঘোরে "নিত্যানন্দ," "নিত্যানন্দ" বলে ক্রন্দান করে উঠলেন। পতিব্রতা পত্নী 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' বলে তাঁকে জাগালেন। মুরারি গুপু বুঝাতে পারলেন নিত্যানন্দ বড় মহাভাগবত। শ্রীগৌরকে তিনিই প্রকাশ করেন তাঁর কৃপা না হলে গৌরস্কুর্বরের কৃপা লাভ করা যাহ না

অক্সদিবস মুরারি গুপ্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে এসে দেখলেন মহাপ্রভ্ দিব্যভাবে দিবা আসনে বসে আছেন। ভক্তগণ নিজ নিজ সেবা করছেন। শ্রীগদাধর প্রভুকে তাম্বল দিছেন, প্রভু আনন্দে তাম্বল চক্রণ করছেন, নরহরি চামর বাজ্ঞন করছেন। মুরারি গুপ্ত নমস্কার করলেন, প্রভু মুরারির হাতে চক্রিত তাম্বল দিলেন। চক্রিত তাম্বল মুথে দিয়ে মুরারি মাথায় হাত মুছলেন। দেখে প্রভু বললেন—মুরারি! আমার উচ্ছিষ্ট তোমার অঙ্গেলাগল। মুরারি বললেন—আজ আমার সক্র অঙ্গ পবিত্র হল। প্রসাদ অপ্রাক্ত। ভগবানের নাম ও প্রসাদ অভিন্ন, উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করলে অপরাধ হয়। প্রভুর চক্রিত তাম্বল থেয়ে মুরারি কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল হয়ে গৃহে এলেন, পতিত্রতা পত্নী আসন দিয়ে তাঁকে বসালেন ও সামনে অন্নের থালা এনে দিলেন। মুরারি ভাবাবিষ্ট হয়ে সে অন্ন মুষ্টি মুষ্টি খাও খাও বলে ভূমিতে ফেলতে লাগ্মলেন;

পদ্ধী এসব রহস্ত জানতেন। তাই তিনি বললেন স্বামিন্! জার দিতে হবে না, এখন আপনি ভোজন করুন। ভাবাবেশে মুরারি কিছু ভোজন করলেন তারপর শয়ন করলেন।

সকাল বেলা মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের গৃহে এসে তাকে বার বার ডাকতে লাগলেন। মুরারি 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' বলে তাড়াতাড়ি উঠে প্রভুকে নমস্কার করে এত প্রত্যুহে আসবংর কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রভু বললেন—মুরারি! তোর কি মনে নাই গ খাও— বাও—বলে কত স্বতু মাখা অর তুই আমায় কাল রাত্রে খাইয়েছিস গ তুই দিলে আমি কি না খেয়ে থাকতে পারি গ বহু মৃত মাখা অর খেয়ে অজীর্ণ হয়েছে, আমায় এর ঔষধ দে। একথা শুতু মাখা অর থেয়ে অজীর্ণ হয়েছে, আমায় এর ঔষধ দে। একথা শুনু মুরারি বড় খেদ করতে লাগলেন। অতংপর প্রভু বললেন—মুরারি! "তোর অরে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল " ( চৈঃ ভাঃ মধ্যং ২০।৬৯) এ বলে তথান্থিত এক জলপূর্ণ ঘটের জল পানকরতে লাগলেন। মুরারি গুপ্ত তা দেখে হাহাকার করে বললেন—প্রভো! আমি অধম, নাঁচ, আমার গ্রহের জল আপনার পানের যোগ্য নয়।

ভগবান্ ভক্তবংসল। ভক্তের গৃহে তিনি ভোজন করেন। ভক্ত তাঁকে যেভাবে রাখেন, তিনি ঠিক সেভাবে থাকেন। যা খাওয়ান তা খান। ভক্তের রুচিই তাঁর রুচি। এ-ভাবে প্রভূ নিত্যপ্রিয় হনুমান বা গরুড়ের অবতার শ্রীমুরারি গুপুকে নিম্নেক্ত লীলা করতে লাগলেন।

একদিন খ্রীমুরারি গুপু চিস্তা করলেন—প্রভুর অগ্রে যদি

দেহত্যাগ করতে পারি ভাল হয়। এ-ভাবে আত্মহত্যা করবার জ্বন্থ তিনি একখানা ছোরা তৈরী করলেন এবং তা ঘরে লুকিয়ে রাখলেন। অন্তর্যামী প্রভু সব জানতে পেরে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে গিয়ে বলতে লাগলেন—মুরারি! আমার যত বিলাস সব তোমায় নিয়ে: তুমি যদি চলে যাও, আমার কি করে চলবে ! আমি সব জানি। মুরারি প্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন, তারপর প্রভু তাঁকে অনেক বুঝায়ে স্বীয় গৃহে এলেন। নদীয়া নগরে প্রভু যে বিলাস করেছেন, সে বিলাসের নিত্য সহচর ছিলেন শ্লীমুরারি গুপু!

প্রভ্ সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে চলে গেলে, প্রতি বছর রথযাত্রার সময় মুরারি গুপ্ত তাঁর জন্ম বহুবিধ ভোজ্যসহ সপত্নীক গৌড়-ভক্তদের সঙ্গে পুরী যেতেন। সেবক গোবিন্দ সে ভোজ্য জব্যের প্রতােকটির নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে ভোজন করাতেন।

বাস্থদেব দত্তের মুরারি গুপ্তের আর। বৃদ্ধিমান থানের এই বিবিধ প্রকার॥
( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ১০।১২১)

্ "জয় শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুর কী জয়।"

### শ্ৰীঙ্গাহ্নবা মাতা

শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল শালিগ্রামে বাস করতেন দামোদর, জগন্নাথ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্ম—শ্রীসূর্য্যদাসের এই পাঁচজন ভাই ছিলেন। পিতার নাম শ্রীকংসারি মিশ্র। মাতার নাম শ্রীকমলা দেবী। সূর্য্যদাস গৌড়ের রাজার পয়সা-কড়ির হিসাব রক্ষকের কার্য্য করতেন বলে তাঁকে সরখেল উপাধি নেওয়া। হয়।

. শ্রীসূর্যদাস সরথেলের তৃটি কন্সা ছিল , বড় জনের নাম শ্রীজাক্রবা; গৌর গণোড়েশ দীপিকান্তে বলেছেন—

শ্রীবারুণী রেবত্যোরংশসন্তরে

তম্ম প্রিয়ে শ্রীবস্থা চ জাহ্নবা ॥
শ্রীস্থ্যাদাসাখ্যমহাত্মনঃ সুতে ।
ককুদ্মিরূপস্থ চ সূথ্যতেজ্বসঃ ॥

শ্রীনিত্যানন প্রভুর প্রিয়াদ্বয় শ্রীবস্থা ও জাহ্নবা দেবী, বারুলী এবং রেবতীর অংশে জন্ম। শ্রীসূর্য্যাদাস পণ্ডিত সূর্য্যের। স্থায় কান্তি বিশিষ্ট রৈবতরাজ ককুদ্মির অংশ-সভূত ছিলেন। সূর্য্যাদাস সরখেল শ্রীনিত্যানন্দের ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র। ছিলেন। তিনি কন্থাদ্বরের যৌবন দশা দেখে তাহাদের বিবাহের? কথা চিন্ধা করতে লাগলেন।

সূধ্যদাস পশুত চিস্তিয়া মনে মনে।
করিতে শয়ন নিজা হইল সেইক্ষণে॥
স্বপ্লচ্ছলে দেখে মহামনের আনন্দে।
তুই কক্যা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দে

( শ্রীভক্তি রত্তাকর দ্বাদশ তরক্র )

অদ্ভুত স্বপ্প দর্শন করে সূধ্যদাস পণ্ডিত আনন্দ-সাগরে ভাষতে লাগলেন। কিছুকণ পর নিদ্রা ভঙ্গ হল। প্রাতঃকালে একজন মিত্র ব্রাহ্মণের নিকট স্বপ্ল-কথা বলতে লাগলেন—সামি দেখছি নিত্যানন্দ প্রভূ সাক্ষাৎ বলরাম। তাঁর অপুক্ত অঙ্গকান্তিতে দশদিক আলোকিত। নানা রত্নালস্কারে অঙ্গ সুশোভিত। আমার কঞা ছটি ছই পারে বারুণী ও রেবতী রূপে শোভা পাছে। অতএব শ্রীনিত্যানন প্রভুর শ্রীচরণে আমি ক্সাদান করব। তানাকরাপর্যস্ত আমার চিত্তে কোন শান্তি নাই। এরপ অনেক কথা বলে গ্রীসূর্য্যদাস সর্থেল মিত্র ব্রাহ্মণটিকে নবদ্বাপে শ্রীবাস পশুতের নিকট প্রেরণ করলেন। অতি ফ্রত ৰোক্ষণটি শ্ৰীবাদ পণ্ডিত গৃহে এলেন। তথন শ্ৰীনিত্যানন্দ প্ৰভু শ্রীবাদের গৃহে অবস্থান করছিলেন। ব্রাহ্মণটি সুধ্যদাস সরখেলের নিবেদন শ্রীবাস পণ্ডিতকে সব জানালে, শ্রীবাস পণ্ডিত শুনে সুৰী হলেন ও সেই কথা সময়মত জীনিত্যানন্দ প্ৰভূৱ শ্ৰীচরণে নিবেদন করলেন। করুণাময় খ্রীনিত্যানন্দ সূহ্যাদাস পশ্চিতের অভিপ্ৰায় পূৰ্ণ করবেন ৰলে ব্ৰাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন। এ কথা - শ্রবণে শ্রীক্ষত্বৈভাচার্য্যও পরম সুখী হলেন। শীঘ্র এ কার্য্য হউক এরপ বললেন ৷ ব্রাহ্মণ শালিগ্রামে ফিরে এসে সূর্য্যদাস পণ্ডিতকে শুভ সমাচার দিলেন ৷ ইহা শুনে সূর্য্যদাসের আনন্দের সীমা রইল ন ৷

বড়গাঝি গ্রাম-নিবাসী রাজা হরি হোড়ের পুত্র—গ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর একান্ত প্রিয় ভক্ত । তিনি এ বিবাহের বাবতায় ব্যয় বহন করবেন এবং তার গৃহেই এ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হবে—সংকল্প করে শীঘ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে প্রার্থনা করে বড়গাছি গ্রামে মানলেন ও বিবাহের উল্লোগ আরম্ভ করলেন। শ্রীবাস, শ্রীঅদ্বৈতাচায্য, শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীমুরারি গুপু প্রভৃতি যাবতীয় গৌরভক্তবৃন্দ সমবেত হয়ে সংকাত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীস্থাদাস পণ্ডিতের লাতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস শীঘ্র বড়গাছি গ্রামে এলেন ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূত্তে ও যাবতীয় বৈষ্ণবগণকে নিয়ে শালিগ্রামে এলেন প্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে ও যাবতীয় ভক্তগণকে দর্শন করে স্থাদাস পণ্ডিত পরমানন্দে কিছু পথ অগ্রসর হয়ে অভিনন্দনপূর্ববিক স্বীয় গৃহে আনলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর শ্রীপাদপান্দে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন।

লোটাইয়া পড়ে নিত্যানন্দ পদতলে ।
পূর্য্যদাস ভাসে ছই নয়নের জলে ॥
ছই হাতে ধরি' চরণ ছ'খানি ।
কহিতে চাহয়ে কিছু না ক্লুরয়ে বাণী ॥
মন্দ মন্দ হাসি' নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে ।
কুপা করি' কৈলা আলিঙ্গন সূর্য্যদাসে ॥

সূর্য্যদাস আনন্দে বিহ্বল নিরম্ভর ।
কে বৃঝিতে পারে সূর্য্যদাসের অন্তর ॥
দেখিয়া ভ্রাতার প্রেমচেষ্টা গৌরীদাস।
না ধরে ধৈরয়, অতি অন্তরে উল্লাস ॥

(ভক্তিরত্নাকর ছাদশতরঙ্গে)

ত্রতংপর•্শ্রীস্থ্যদাস পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদ পদ্মযুগল-পূজা করে শ্রীবস্থা ও শ্রীজাক্তবাদেবীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন।

> লোক-শাস্ত্ৰমতে সূৰ্য্যদাস ভাগ্যবান্। নিভ্যানন্দ চন্দ্ৰে ছই কন্সা কৈল দান॥

> > ( 등: 점: 7516岁 )

এভাবে শুভ পরিণয় হবার পর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কয়েক দিন শালিগ্রামে অবস্থান করে পত্নীষয় সঙ্গে বড়গাছি শ্রীকৃষ্ণ দাসের গৃহে এলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থান করবার পর শ্রীনবদ্বীপে এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ছই প্রিয়াসহ শ্রীশচী মাতার গৃহে এসে শ্রীশচী মাতাকে নমস্কার করলেন। বস্থা জাহুলা দেবাকে দেখে শ্রীশচী মাতা অতিশয় হবিত হলেন এবং স্থেই করে কোলে নিয়ে বারবার তাঁদের চিবুক স্পর্শ করতে লাগলেন। শ্রীবস্থ, জাহুবা দোহে দেখি এথা আই। করিল যতেক স্নেহ—কহি সাধ্য নাই"॥ (ভঃ রঃ ১২।৪০১০)

কৈঞ্চব-গৃহিণীগণ বধৃদ্বয়কে পরম স্নেহ করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অভ:পর শ্রীশচীমাতার আজ্ঞানিয়ে শান্তিপুরে শ্রীঅবৈতাচার্য্যের গৃহে এলেন। শ্রীসাতা ঠাকুরাণী বশ্বধা জাহ্নবাকে দর্শন করে আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন, কোলে নিয়ে কত স্নেহ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কিছুদিন আছৈতা-চার্য্যের ভবনে অবস্থান করে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বিশেষ প্রার্থনায় সপ্তগ্রামে তাঁর ভবনে এলেন। তথায় কয়েকদিন সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সমাপনান্তে খড়দহ গ্রামে আগমন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে অনন্তর সংকীর্ত্তন-রক্ষে স্বর্ত্ত পরিভ্রমণ করতে বাহির হলেন।

্র শ্রীবস্থধাদেবীর গর্ভে শ্রীগঙ্গা নামী কন্যা ও বীরচন্দ্র নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীজাহ্নবাদেবীর কোন পুত্র সম্ভান হয় নাই।

\* \* \*

শ্রী মহৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ এবং অক্যান্ত গৌরপাধদগণের অপ্রকটের পর পুনঃ সংকীর্ত্তন-বন্তা প্রবাহিত করেন শ্রীগৌরস্থন্দরের করুণা শক্তিত্রয় শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর তথা শ্রীশ্রামানন্দপ্রভূ। আচার্য্যত্রয় যে লোক-বিশ্রুত মহামহোৎসব করেছিলেন খেতরি গ্রামে রাজা সন্তোষ দত্তের প্রহে, সে-উৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা আচার্য্যবন্দের বিশেষ প্রার্থনায় শুভাগমন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদাস মিশ্র (শ্রীজাহ্নবা দেশীর কাকা) শ্রীনক্তন, রামদাস, মুরারি চৈতক্ত, জ্ঞানদাস, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, বলরাম দাস ও শ্রীকৃশ্বাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীনিত্যানন্দের

প্রিয়তম ভক্তগণ: শ্রীজাক্তবা মাতা প্রথমে ভক্তগণ সঙ্গে: অম্বিকা কালনা ভাঁর কাকা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে এলেন, \ শ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয় চৈত্রন্ত দাস অতি সাদরে <del>ঈশ্বরী ঞ্রীজাহ্নবা মাভাকে ও যাবতীয় ভক্তবৃন্দকে অভ্যর্থন।</del> করলেন। শ্রীজাহনত মাতা তথায় স্বহস্তে রন্ধন করে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ভোগ লাগান। একরাত্র তথায় মহোংদর করে 🕮 নবরীপে এলেন। মহাপ্রভুর গৃহে এসে এবার 🔊 শুলচামা তার দর্শন না পেয়ে, গাঁর বিরহে ঐজাহ্নবা দেবী বহু খেদ করলেন। শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এসে শ্রীঈশ্বরীকে অতি আদর করে নিজ গুহে নিয়ে এলেন তথায় জ্রীঈশ্বরী জ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীমালিনী দেবীর চরণ দর্শন না পেয়ে অতিশয় কাতর ফাদ্য়ে কভ ক্রন্দন করেন : একদিন তথায় অবস্থানপূর্বক শান্তিপুরে আগমন করেন এীঅদৈত আচার্য্য ও এীসীতা ঠাকুরাণীর অপ্রকটে শ্রীজাহ্নবা মাতা বহু থেদ করলেন। আচার্য্যের পুত্রদ্বয় জ্রীঅচ্যুতানন্দ ও জ্রীগোপাল বহু আদর পূর্বক শ্রীজাহ্নবা মাতাকে ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত বৈষ্ণবগণকৈ সংকার করেন। অনন্তর **ঞ্জীজাক্তবা মাতঃ ভক্তগণ সঙ্গে কণ্টক নগর হয়ে তেলি**য়াবংরি গ্রামে এলে, ভ্রারামচন্দ্র কবিরাজের ভাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ জ্রীঈশ্বরীকে বহু সম্মান পুরঃসর পূজা এবং সংকার করেন। একরাত্র তথা অবস্থান করে খেতরি গ্রাম অভিমুখে রওন: श्लन। ताबा मत्याय पर भवानमी भारतत गुरुषा এवः भानकौ করে তথা হতে খেতরি গ্রাম পর্যান্ত যাবার ব্যবস্থা সুন্দরভাবে

করে রেখেছিলেন। রাজা সম্ভোষ দত্ত মার্গের বছ দূর এসে

শ্রীজাহুবা মাতাকে ও সমস্ত বৈষ্ণবগণকে পুষ্প মাল্যাদি দিয়ে

শ্বাগত জানান। বৈষ্ণবগণ মহাসংকীর্ত্তন মুখে খেতরি গ্রামে
প্রবেশ করেন। এ-সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর
ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু অগ্রসর হয়ে তাঁদের স্বাগত জানান এবং
ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবন্ধতি করেন। বৈষ্ণবগণ পরস্পর প্রেমে
আলিঙ্কন করতে লাগলেন। চতুর্দ্দিক মহা আনন্দ-কোলাহলে
মুখরিত হল।

রাজা সন্তোষ দত্ত শ্রীজাহ্নবা মাতার জক্ত ও বৈঞ্চবগণের জক্ত নবনির্মিত স্থান্দর গৃহ এবং ঘটী করে ভৃত্য ও যাবতীয় সেবা-সম্ভার পূর্বব হতেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। শ্রীজাহুবা মাতা ও বৈঞ্চবগণ নিজ নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ অন্তে বিশ্রাম করলেন। রাজা সম্ভোষ দত্তের সেবা পরিপাটী দেখে সকলে পরম সুখী হলেন।

পরদিবস শ্রীগৌরস্থলরের শুভ আবির্ভাব তিথি। নব-নির্মিত মন্দিরে ছয়টা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবার বিপুল আয়োজন হতে লাগল। সন্ধ্যায় অধিবাস সংকীর্ত্তন। শ্রীপণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর মঙ্গল অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। খেডরি গ্রাম লোকে লোকে পূর্ণ হল। সভামধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহুবা নাতা অভিশয় শোভা পেতে লাগলেন। তাঁকে দর্শন করে এবং বৈষ্ণবগণের দর্শন পেয়ে ও কীর্ত্তন শ্রবণ করে পাপী-পার্যন্তিগণও পরম শুদ্ধ হলেন। সকলে গৃহ কার্যাদি পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব দর্শন ও মধুর কীওন শ্রহণে মগ্ন হলেন। সকলে আনন্দ-সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠানন্দে সকলে নিমগ্ন\।
মধারাত্র প্রয়ন্ত অধিবাস-কীওন মহোৎস্ব হল।

দ্বিতীয় দিবদে মহাসমারোহে শ্রীনিবাস আচাষ্য স্বয়ং ছয়টী বিগ্রহের অভিবেক কার্য্যাদি করলেন। শ্রীনরোভন ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবগণের ও শ্রীজাহুবা মাতার আদেশে কাঁশুন আরম্ভ করলেন। সেই কাঁশুনে স্বয়ং স্বপার্যদ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ আবিভূতি হলেন। এ-দিনে যে কি স্থ-সিন্ধু স্বেতরি গ্রামে উদ্বেলিত হয়েছিল তা কে বর্ণন করতে পারে গ সৈ উৎসব এক শ্রবীয় ঘটনা বলে খ্যাতি লাভ করল।

তৃতীয় দিবসে মহামহোৎসব। স্থ্রীর্বিগ্রহগণের জন্ম স্বয়ং ব্রীজাহ্নবা মাতা ভোগ রন্ধন করলেন।

গ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া।
প্রাত্তংকালে করিলেন স্থানাহ্নিক ক্রিয়া॥
পরম উৎসাহে কৈল অপূর্ব্ব রন্ধন।
ব্যন্ত ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন॥

(ভক্তি রহাকর দশম তরকে)

মহামহোৎসবের প্রসাদ মহান্তগণকে স্বরং শ্রীজাক্তবা মাতা পরিবেশন করলেন। সবশেবে শ্রীজাক্তবা মাতা প্রসাদ গ্রহণ করলেন। শ্রীজাক্তবা মাতার চরিত্রে বৈষ্ণব মহান্তগণ পর্ম মুগ্ধ হলেন।

শ্ৰীজাহ্নবা মাতা খেভবির উৎসৰ শেষ করে ভক্তবুন্দ সাথে

শ্রীরন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে প্রয়াগ কানী হরে নথুরায় এলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি দর্শন, আদি কেশব ও বিশ্রাম ঘাটে স্নানাদি করে বৃন্দাবনে আগমন করলেন। শ্রীজাহ্নবা নাভাকে অভ্যর্থনা করবার জন্ত বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণবগণ মথুরায় এসেছিলেন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস বৈষ্ণবগণের পরিচয় শ্রীজাহ্নবা নাভার নিকট বল্ভে লাগলেন—

ই হ শ্রীগোপাল ভট্ট গৌর-প্রেমময়। এই ভূগর্ভ, লোকনাথ গুণালয়॥ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, এ শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত। শ্রীমধু পণ্ডিত, ই ই শ্রীজীব বিদিত॥ এছে সকলের নাম ক্রিয়া জানাইলা। শুনি ঈশ্বীর মহা আনন্দ বাড়িল॥

( ভক্তি রত্নাকর এগার ভরঙ্গে )

শ্রীগোস্বামিগণ শ্রীঈশ্বরীর নিকট এসে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনিও তাঁদের প্রতি প্রণাম করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা, গোস্বামিগণের প্রেমচেষ্টা নিরীক্ষণ করে বড় আনন্দিত হলেন। অনস্থর শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন করলেন। গোস্বামিগণ শ্রীঈশ্বরীর থাকবার উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েক দিন তিনি শ্রীকৃদাবনে অবস্থান করকার পর গোবর্জন, শ্রীরাধাকৃত্ত, শ্যামকৃত্ত প্রভৃতি দর্শনের জন্ম বহির্গত হলেন। শ্রীভগবানের লীলাস্থলী সকল দর্শনে শ্রীঈশ্বরীর যে সমস্ত দিব্য ভাব সক্ল উদয় হয়েছিল তা

বর্ণনাতীত। কিছুদিন স্থাখে শ্রীবৃন্দাবন ধাম ভ্রমণ করবার পর তিনি গৌডদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গৌডমগুলে পৌছে শ্রীঈশ্বরী প্রথমে খেতরি প্রামে এলেন। শ্রীনরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ অগ্রসর হয়ে তাঁকে স্বাগত অভ্যৰ্থনা জানালেন। কয়েকদিন তিনি তথায় অবস্থান করবার পর বুধরি গ্রামে এলেন। বুধরি গ্রামে শ্রীক্ষী-দাসের ভ্রাতা শ্রীশ্রামদাস চক্রবর্ত্তী বাস করতেন। তাঁর কন্সা শ্রীহেমলতাকে বড গঙ্গাদাসের সঙ্গে ঈশ্বরী বিবাহের প্রস্তাব করলে শ্রীশ্রামদাস ঈশ্বরীর আদেশমত বড গঙ্গাদাসকে কত্যা দান করলেন। বিবাহের পর ঈশ্বরী বড় গঙ্গাদাসকে শ্যামস্থন্দরজীউর সেবা ভার দিলেন। কয়েক দিন শ্রীজাহ্নবা মাতা বুধরি গ্রামে থাকবার পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শনের জন্ম একচক্রা গ্রামে এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন, পিতা হাডাই পণ্ডিতের ও মাতা পদ্মাবতী দেবীর কথা শ্রবণ করতেই ঞ্রাজাহ্নবা মাতা শশুর-শাশুডীর কথা স্মরনপূর্বক অঞ্জ-সিক্ত নয়নে ক্রন্দন করতে লাগলেন। স্থানীয় কোন ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলা স্থান সকল দর্শনাদি করালেন।

যছপি ভবন শৃষ্ম ভগ্ন অতিশয়।
তথাপি কার না চিত্ত আকর্ষয় ?
নিত্যানন্দ লীলাস্থলী করিয়া দর্শন।
হৈলা প্রেমাবিষ্ট যৈছে না হয় বর্ণন॥

সে দিবস ভগ্ন ভবনেতে বাস কৈলা। শ্রীনাম-কীর্তনে কথো রাত্রি গোডাইলা।

( শ্রীভক্তি রত্নাকর দশম তরঙ্গে )

একরাত্র একচক্রাপুরে থাকবার পর কন্টক নগরে এলেন। প্রভুর সন্মাস স্থান দর্শন করে ঈশ্বরী ক্রন্দন করতে লাগলেন। তথা হতে যাজাগ্রামে জ্রীনিবাস আচাধ্য গৃহে প্রবেশ করলেন। শ্রীনিবাস আচার্যা বৈষ্ণবগণসহ বহু ভক্তি পুর:সর শ্রীঈশুরীকে অভার্থনাপূর্বক স্থায় গৃহে নিলেন এবং তাঁর পূজাদি করলেন। আচার্যা ভাষ্যাদ্বয় শ্রীঈশ্বরীর সেবায় নিমগ্ন হলেন। কয়েক দিন যাজাগ্রামে অবস্থান করে শ্রীঈশ্বরী শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগোরস্থলরের জন্মস্থান দর্শনে এলেন ৷ এ সময়ে জ্রীগৌরগুহে একমাত্র বৃদ্ধ গ্রীঈশান ঠাকুর ছিলেন। গ্রীগৌরস্থন্দরের ভবনে প্রবেশ করতেই ঞ্জীঈশ্বরী প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ তাঁর তাদৃশ প্রেমাবেশ দেখে তাঁরাও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। প্রভুর ভবন থেকে এই শ্বরী জীবাস অঙ্গনে এসে তথায় রাত্রিবাস করলেন: রাত্রিকালে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ মহাসংকীর্ত্তন নৃত্যাদি করলেন : শ্রীঈশ্বরী রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগৌরস্থলরের ভক্ত-গণসহ বিচিত্র লীলাবিলাসাদির দর্শন পেলেন। পরদিন বার বার নবদ্বীপ ধামকে বন্দনা করে অম্বিকা কালনা অভিমুখে যাত্রা করলেন ৷

পুনঃ **শ্রীজা**হ্নবা মাতার শুভাগমনে অম্বিকাবাসী ভক্তগণ আনন্দে আম্বহারা হলেন। শ্রীঈশ্বরী শ্রীগোরীদাস পণ্ডিতকে শ্বরণপূর্বক ক্রন্দন করতে করতে গ্রীগোর-নিত্যানান্দর শ্রীপাদ-পদ্মযুগল বন্দনা করলেন। ভক্তগণ সংকীতান আরম্ভ করলে সে মহাসংকীর্ত্তনে জ্রীগোর-নিত্যানন্দরে আবির্ভাব হল : রাত্রে স্থারী রন্ধনপূর্বক শ্রীগোর-নিত্যানন্দকে ভোগ অর্পণ করলেন। সেই প্রসাদ ভক্তগণকে পরিবেশন করে স্থায় গ্রহণ করলেন। রাত্রে বিশ্রামকালে, স্থপ্নে শ্রীগোরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীগোর-নিত্যানন্দের দর্শন পোলেন। সকলেই শ্রীজাহ্নবা মাতাকে আশীর্বাদ করলেন।

পরদিবস শ্রীজাহ্নবা মাতা ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীজনারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে এলেন। তথায় একরাত্র মহোংসব করবার পর নৌকা যোগে স্বীয় গৃহে খড়দহ প্রামে পৌছালেন। খড়দহবাসী ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। অতি উল্লাসের সঙ্গিত সকলেই শ্রীজাহ্নবা মাতাকে দর্শন করবার জন্ম অগ্রসর হলেন। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীঈশ্বরীকে অভ্যর্থনা করলেন। পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র ও কন্থা শ্রীগঙ্গা শ্রীঈশ্বরীর চরণ বন্দনা করতেই তিনি তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে আনন্দে চিবুক দ্রাণ নিতে লাগলেন। ঈশ্বরী বস্থাদেবীকে প্রণাম করতেই উভয়ের প্রেমোচ্ছাস হল। অতঃপর ঈশ্বরী ভক্তগণের কাছে বন্ধমগুলের ও গৌড়মগুলের যাবতীয় শ্রমণ রুখান্ত বলতে লাগলেন। শ্রীপর-মেশ্বরী দাস শ্রীঈশ্বরীর সেবায় রইলেন। অন্থান্থ বৈষ্ণবগণ বিদার গ্রহণ করলেন।

ঞ্জিজাহুরা মাতা গৌড়মওল ও বন্ধমওল ভ্রমণ করে গৌড়ীয়

বৈষ্ণব সমাজে এক অপূর্ব্ব কীতি রেখে গেছেন। জ্রীজাহ্নবা মাতা প্রেমভক্তির আধার এবং অভিন্ন নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী। বহু পাপী পাষণ্ডীকে তিনি উদ্ধার করেছেন। তাঁর দিবা ঐশ্বর্যা ও মাধুর্যো সকলেই আরুষ্ট হয়েছেন।

কৈশাৰ শুক্লাষ্টমীতে নিত্যানন্দ শক্তি শ্ৰীজাহ্বা মাতা আবিভূতি হন।

শ্রীল ভাক্তিবিনোদ সাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার শ্রীচরণে এইরপ প্রার্থনা করেছেন।

> ভবার্ণবে প'ড়ে মাের আকুল পরাণ। কিনে কুল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান॥ ন! আছে করম-বল, নাহি জ্ঞান-বল। যাগ-যোগ-ভাপেশ্বর্ম-না আছে সম্বল। নিভান্ত চুক্লে আমি, না জানি সাঁতার। এ-বিপাদ কে আমাৰে কবিবে উদ্ধার ॥ বিষয়-কৃষ্টীর তাহে ভীষণ-দর্শন। কামের ভরক্ত সদা করে উত্তেজন ॥ প্রাক্তন-বায়র বেগ সহিতে না পারি। কাদিয়া অন্তির মন, না দেখি কাণ্ডারী। প্রাণা জ্রীজাক্তবা দেবি। এ দাসে করুণা। কর' আজি নিজগুণে, ঘূচাপ্ত যন্ত্রণা॥ লোমার চরণ-ভরী করিয়া আশ্রয়। ভবাৰ্ব পাব হ'ব কল্লেছি নিশ্চয়।

তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-শুক এ দাসে করহ দান পদকল্পতক ॥ কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার। তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥

(কল্যাণকল্পতক)

## শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

ভগবান্ শ্রীগৌরহরির প্রিয় পার্ষদ ছিলেন শ্রীবাস্থদেব ভট্টাচার্য্য। বর্ত্তমান নবদ্বীপ বা চাপাহাটি থেকে—আড়াই মাইল দূরে বিভানগর নামক প্রাসিদ্ধ পল্লীতে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ। ভাতার নাম বিভা বাচস্পতি। বাস্থদেব ভিট্টাচার্য্য ছিলেন ভারতের সর্বব্রপ্রধান নৈয়ায়িক। তিনি মিথিলায় গিয়ে স্থায়শাস্ত্র অধায়ন করেন। তদানীস্তন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র ছিলেন তাঁর গুরু। সার্ব্বভৌম বাস্থদেব ভট্টাচার্য্য স্থায়বিদ্যা সমাপ্ত করে যখন বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন স্থায়ের কোন গ্রন্থ তিনি সঙ্গে আনতে পারেন নাই। তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমগ্র স্থায়গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ নগরে ফিরে এলেন। নবদ্বীপে নগ্য স্থায়-শাস্তের এক বিদ্যাপীঠ

স্থাপন করলেন। অগণিত ছাত্রকে স্থায়বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যে নবদ্বীপ নগর স্থায়বিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হল। তথনকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন সার্বভৌম পণ্ডিতের ছাত্র। শিরোমণির স্থায়ের টীকার নাম "দীধিতি—"। এর জন্মই শ্রীগোরস্থন্দর নিজ্কের লিখিত স্থায়শাস্ত্রের টীকা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শঙ্কর বেদান্তেরও অত্যক্তুত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্রকে অক্ষত বেদান্ত অধ্যয়ন করাতেন। উৎকলাধিপতি গজপতি শ্রীপ্রভাপক্রতের বিশেষ আগ্রহে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শুরীধামে গিয়ে শঙ্কর বেদান্ত অধ্যাপনা করতেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস-গ্রহণের পর কয়েকজন ভক্তসহ পুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমে রেমুনা, কটক, সাক্ষী-গোপাল ও ভূবনেশ্বর হয়ে আঠার-নালায় এলেন। সেখান থেকে ভঙ্গি করে ভক্তগণের সঙ্গ ছেড়ে তিনি একাকী জগন্নাথ ধামে এলেন এবং খ্রীজগন্নাথ দর্শনে চললেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করে দূরে থেকে জগন্নাথদেবের দর্শন করেই প্রেমাবেশে অচৈতক্ত হয়ে ভূতলে পড়লেন। দৈবক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানেছিলেন। পড়িছাগণ (পাহারাদারগণ) ছুটে এল কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর অঙ্গ স্পর্শ করতে তাঁদের নিষেধ করলেন।

প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌম হইলা বিশ্মিত অপার॥
—( চৈ: চ: মধ্য ৬/৬)

বহুক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বে প্রভুর চৈত্তন্ত হল না। এদিকে
মন্দিরে ভোগের সময় হল। তথন শিশুবর্গ ও পড়িছাদের
সাহায্যে সার্ব্রভৌম পণ্ডিত প্রভুকে নিজগৃহে নিয়ে এক পবিত্রছানে শায়িত করে রাখলেন। নাসারক্রের কাছে তুলা ধরে
দেখলেন তিনি জীবিত। তারপর ভট্টাচার্যা বিচার করঙ্গেন—
"এঁর শরীরে যে তাব দেখছি তা সাধারণ জীবে থাক্তে পারে না।
এই সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণেরই হয়ে থাকে।
অধিরাঢ় মহাভাব বার থাকে তারই এই রকম মহাভাবের উদয়

মহাপ্রভুর সঙ্গে যে ভক্তগণ ছিলেন তাঁরা এর মধ্যে জগরাথ মন্দিরে একোন এবং জানতে পারলেন যে মহাপ্রভু জগরাথ দর্শন করে প্রেমে মৃচ্ছ প্রাপ্ত হলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচায্য তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে গিয়েছেন ভক্তগণ খ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে নিরে সার্ব্বভৌম গৃহে এলেন এবং দেখলেন যে তথনও মহাপ্রভু প্রেমে অচৈতক্ত অবস্থায় মাছেন। তখন সকলে উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। এবার মহাপ্রভুর চৈত্ত কিরে এল। "হরি হরি" ধ্বনি করে তিনি হন্ধার দিয়ে উঠলেন। তখন সকলে মিলে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তারপর সকলে বিশ্রোম করলেন। ভারপর সকলে বিশ্রাম করলেন। জীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত খ্রীমহাপ্রভু এবং খ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পদধ্লি গ্রহণ করলেন ও মধ্যাহু-ভোজন করবার জন্ত নিবেদন জানালেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর সমস্ত পরিচয় জানালেন। গোপীনাথ আচার্য্য ছিলেন মহাপ্রভুর পরম ভক্ত

এবং শ্রীসার্বভৌমের ভগ্নীপতি। ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভূ সমুদ্রসান করে এলেন। ইতিমধ্যে সার্বভৌম পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মন্দির থেকে প্রচুর প্রসাদ আনালেন এবং সেই প্রসাদ দারা মহাপ্রভূর ও ভক্তগণের যথাযোগ্য সংকার করালেন। এস্থলে শ্রীমদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বড় সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

বহুত প্রসাদ সার্বভৌম আনাইলা।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল।
স্বর্ণ থালাতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন।
সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাক্রা ব্যঞ্জনে।
পীঠাপানা দেহ ভূমি ইহা স্বাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে জুড়ি ছুই করে।
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন।
এত বলি পীঠাপানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাঞা আচমন করাইলা।

—( চৈ: চ: মধ্যঃ ৬/৪:-৪৬ )

মহাপ্রভূর বিশ্রামের জন্ম সার্ব্বভৌম একটি ছোট ঘরের ব্যবস্থা করলেন। তথায় মহাপ্রভূ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। অনস্তর সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোপীনাথ আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রভূব কাছে এলেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত মহাপ্রভূকে "নমে! নারায়ণায়" বলে নমস্কার করলেন। মহাপ্রভু "কৃষ্ণে মতি রছু" বলে আশীর্বাদ করলেন। সার্বভৌম পণ্ডিত তখন ব্বাতে পারলেন ইনি বৈষ্ণব-সন্ম্যাসী। গোপীনাথ আচার্য্যের কাছে সার্বভৌম মহাপ্রভু সম্বন্ধে সবকিছু আগেই জেনেছিলেন। মহাপ্রভু নদীয়ার লোক বলে সার্বভৌম তাঁকে খুব যত্ন করতে লাগলেন।

একদিন মহাপ্রভু নিভৃতে সার্ব্বভৌমকে বললেন—"আমি বালক সন্ন্যাসা, ভালমন্দ কিছুই বুঝি না। আপনার আশ্রয় নিলাম। আপনি আমার গুরু-স্বরূপ, আপনার সঙ্গ লাভের **জন্মই এখানে এসেছি। আপনি আমার সর্ব্বভোভাবে রক্ষা** করবেন।" ঈশ্বরের মায়া কাটিয়ে উঠা বড় কঠিন। এই মনোহর বাক্য শুনে সার্বভৌম মোহিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন—"তুমি অতি অন্ন বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভুল করেছ। তোমার যে ভক্তি যোগ দেখছি ভাতে সন্নাসে কি করবে গ তবে আমি সর্বতোভাবে ভোমাকে রক্ষা করব, এক বেদান্ত শ্রবণ করাব।" প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ সার্ব্বভৌম তাঁকে বেদান্ত শ্রবণ করাতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে সাতদিন বেদান্থ ব্যাখ্যা করবার পর অষ্টম দিবসে সার্বভৌম মহাপ্রভূকে জিজ্ঞাসা করলেন —"তুমি সাতদিন বেদাস্ত শ্রবণ করেছ—কিন্তু—ভাল মন্দ কিছুই বলছ না। বুঝাতে পারছ কি না তাও জানতে পারছি না।" মহাপ্রভু বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন—"আমি মূর্য, আমার পড়াশোনা মোটেই নাই। আপনার আদেশ মত বেদান্ত শুনেছি

বটে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।" সার্ব্বভৌম বললেন— "না যদি বৃঝতে পার, জিজ্ঞাসা করবে ত ?" মহাপ্রভু বললেন— "আপনি তো জিজ্ঞাসা করতে বলেন নাই ৷ সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা করবার জন্ম বেদাস্ত শুনতে বলেছেন। তাই আমি শুনেছি।" ্ত্রখন সার্ব্যভৌম বললেন—"ভোমার মনের গভীর ভাব আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি মৌন হয়ে শুধু শুনছ।" মহাপ্রভু মৃত্র হাস্ত করে বললেন—"আমি ত বেদান্ত স্ত্তের অর্থ ভালই ব্ঝতে পারছি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার মন বিকল হয়ে যাচ্ছে। যেমন স্বপ্রকাশিত সূর্য্যকে মেঘ আচ্ছাদিত করে . সেরপ আপনার ব্যাখ্যা যেন স্বতঃ প্রকাশিত অর্থটিকে আচ্ছাদিত করে রাখছে। আপনি মুখা অর্থটি বলছেন না, কল্পনাজাত অর্থের দ্বারা মূল স্থত্রটিকে আর্ত করছেন মাত্র।" সার্ব্বভৌম বললেন—আমি ত শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ব্যাখ্যা করে বলেছি।" মহাপ্রভু বললেন—"শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্যু করেছেন তা মায়াবাদ ভাষ্য। তাতে সক্ষণক্তিমান্ ভগবানের শক্তি লোপ পেয়েছে। শ্রুতি উপনিষদের মুখ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে কতকগুলি কল্পনাজনক মর্থ করেছেন।"

প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি। প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি।

( জ্রীচৈ: চঃ মধ্য ৬।১৭৪ )

অনাদিসিদ্ধ বেদশাস্ত্রে প্রণবকে মহাবাক্য বলা হয়েছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদের একদেশুস্টুচক বাক্য "তত্ত্বমসি"কে মহাবাক্য-

রূপে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বরের জ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আচার্য্য শঙ্কর সে বিগ্রহকে সত্ত্তণের বিকার বলেছেন। 🛎 তির ভগবদ-স্বরূপের "এক অদ্বিতীয়" শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তার সমস্ত শক্তিকে মায়া মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অচিম্ভাশক্তি সম্পন্ন—তিনি যুগপৎ বহু শক্তি প্রকট করে বিহার করতে পারেন। তাতে তাঁর বিরাট্ডের হানি হয় না। খনি বহু স্থবর্ণ প্রসব করলেও স্বরূপে সমান থাকে। একটি দীপ থেকে বহু দীপ জ্বালালেও মূল দীপ সমান থাকে। তদ্ৰপ ভগবান্ বহু শক্তি যুগপৎ প্রকাশ করলেও মূল স্বরূপের কোন হানি হয় না। অতএব পরিণামবাদ অর্থাৎ শক্তিবাদ ব্যাস স্থাতের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত। শঙ্করাচার্য্য সে পরিণামবাদ বা শক্তিবাদকে মিথ্যা মায়া বলে কল্পনা করেছেন। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ ভগবান্— তিনি ষড়ৈশ্বর্যাপূর্ণ। শঙ্করাচার্য্য তা না বলে ব্রহ্ম নিব্বিকার, নিরাকার বলে কল্পনা করেছেন। এইভাবে ব্যাসদেবের বাস্তব সিদ্ধান্তটিকে অবজ্ঞ। করে তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের কাল্লনিক অর্থ করেছেন। তবে এটি শঙ্করাচার্য্যের দোষ নহে। তিনি সাক্ষাৎ শঙ্কর। তিনি ভগবানের আদেশে অস্করপণকে বিমোহিত করবার জন্য ধরাতলে শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতার্ণ হয়েছিলেন এবং কল্পিত ভাষ্যু রচনা করেছিলেন—এই কথা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে পঞ্চ-বিংশ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে আছে।

মহাপ্রভুর মুথে এইসব কথা শুনে সার্ব্বভৌম স্তব্ধ হয়ে গোলেন। আরু কিছু বলতে সাহস ক্রলেন না। তখন মহাপ্রভু বললেন—"ভট্টাচার্য্য। আপনি বিশ্বয়ান্বিত হবেন না। ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ। মুক্ত আত্মারাম পুরুষগণও এ ভক্তিযোগে ঈশ্বরের ভজন করে থাকেন। এর প্রমাণস্বরূপ ভাগবতে "আত্মানা" শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেছেন। শ্রীমদ্ শুকদেব পূক্বে মহাজ্ঞানী ছিলেন। পরে ভক্তিযোগে ভগবদ্ উপাসনা করেছিলেন—যথা ভাগবত-কার্ত্তন।

অতপের মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে "আত্মারাম" শ্লোক ব্যাখ্যা করতে বললেন। ভট্টাচার্য্য ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করে বললেন ভিনি যত প্রকার ব্যাখ্যা পারলেন। মহাপ্রভু সেই শ্লোকের চৌবট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু তার এত প্রকারের ব্যাখ্যার নধ্যেও সার্বভৌমের কোন ব্যাখ্যার একটি শব্দ পর্যন্ত ছিল না। এবার সার্ব্বভৌম বিশ্বয়ে হতবম্ব হয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন—

ই হো সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—মুঞি না জানিয়া। মহা অপরাধ কৈন্ন গর্কিত হঞা॥

( 🕮 চৈঃ চঃ মধ্য ৬,২০০ )

অভংপর তিনি মহাপ্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন এবং

অতি দৈক্সের সঙ্গে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তথন প্রীগৌরস্থানরের ছাদয় গলে গেল এবং তাঁকে কুপা করবার ইচ্ছা হল।

তিনি সার্বভৌমকে যড়ভুজ মূজি দেখালেন। তেতাযুগে রাম,
দ্বাপরে কৃষ্ণ, কলিতে দণ্ড-ক্মগুলুধারী সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ। সার্বভৌনের সমস্ত সংশয় দূর হল। প্রভুর কৃপায় তাঁর সমস্ত তত্ত্ব

বিকাশ প্রাপ্ত হল। তৎক্ষণাৎ শত শ্লোকে প্রভুর স্তবগান করলেন
—এই স্তবমালাটির নাম হল "সার্বভৌম শতক"।

"শুনি স্থথে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥ অঞ্চ, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ কম্প ধরহরি। নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি॥

জগং নিস্তারিলে তুমি সেহ অব্লকার্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি থৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥

( শ্রীটেঃ চঃ মধ্য ৬৷২১৪ )

তিনি যে মহাপ্রভুকে শিশুজ্ঞান করে বেদাস্ত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁকে রক্ষা করবার কথা বলেছিলেন এসব কথা স্মরণ করে সার্বভৌম বড় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু সব জানতে পেরে তাঁকে বললেন—"ভট্টাচার্য্য, ভূমি মুদ্ধ হয়ো না। যোগিগণের ঈর্ধর শিবও আমার মায়ায় স্থির থাকতে পারেন না।" সার্বভৌম প্রভুর পরিকরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন। মহাপ্রভুর নাম ও কথা ছাড়া অন্ত কথা ত্যাগ করলেন—"শ্রীকৃষণ্টতেন্ত শচীস্থত গৌর গুণধাম" এই নাম নিরস্তর কীর্ত্তন করতে লাগলেন। সার্বভৌমকে এইভাবে উদ্ধার করাতে মহাপ্রভুর মহিমা তথন পুরীশ্বামে চতুর্দ্ধিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পদ্ধপতি প্রতাপরুদ্রের পুরোহিত শ্রীকাশী মিশ্রও মহাপ্রভুর প্রতি আরুষ্ট হলেন। তিনি মহাপ্রভুকে থাকবার জ্বন্স একটি নির্জ্জন গৃহ দিলেন।

একদিন জগন্নাথদেবের মঙ্গল আরাত্রিক দর্শন করে কিছু প্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি সার্ব্বভৌম গৃহে এলেন। তথনও সার্ব্বভৌম শব্যা ত্যাগ করেন নাই। মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলে দরজায় এসে দাড়ালেন। সার্ব্বভৌম তাড়াতাড়ি উঠে মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন। জগন্নাথের প্রসাদটুকু মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের হাতে দিলেন। ভট্টাচার্য্যও তৎক্ষণাৎ নমস্কার করে প্রসাদ মুখে দিলেন। সার্ব্বভৌমের প্রসাদের উপর এরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে ধরে নত্য করতে লাগলেন। মহাপ্রভু বললেন—

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিল ত্রিভ্বন।
আজি মুঞি করিত্ব বৈকৃষ্ঠ আরোহণ।
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।
আজি তুমি নিচ্চপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিচ্চপটে তোমা হৈল সদয়।
আজি সে খণ্ডিল মোর দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন।
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লজ্বি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

( ঞ্ৰীচৈ: চ: মধ্য ৬৷২৩০-২৩৪ )

মহাপ্রভু এইরপ বলে নিজস্থানে ফিরে এলেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্বভৌন পণ্ডিভের বিষ্ণুভক্তি দর্শন করে চমংকৃত হলেন। একদিন সার্বভৌন মহাপ্রভুর নিকটে এলে মহাপ্রভু ভাকে কিছু বলতে বললেন। সাব্বভৌন ভাগবতের শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন—একটি শ্লোকের পাঠ বদল করে "ভক্তি পদে সদায়ভাক্" এইরপ পদ উচ্চারণ করলেন। মহাপ্রভু বললেন "মুক্তিপদে দায়ভাক্" পদটি এইবপ বদল করবার কারণ কি? সার্বভৌন উত্তরে বললেন—

মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় আস। 'ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥

একথা শুনে মহাপ্রভু আনন্দে সাক্ষভৌমকে দৃঢ় **আলিঙ্গন** করলেন।

একবার মহাপ্রভু সার্বভৌন পণ্ডিভের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। সার্ব্বভৌমের পদ্মী মহাপ্রভুর জন্ম বহু যাত্র বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন ও পিঠা প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথমে ভগবান্কে অর্পণ করে সার্ব্বভৌম প্রভুর ভোজনের জন্ম আসন পাতলেন এবং থালার চারিদিকে বাটিতে বাটিতে বাঞ্জন পিঠা প্রভৃতি সাজিয়ে প্রার্থনা করে মহাপ্রভুকে ভোজন করতে বসালেন। ভাঁদের ভক্তিতে ভুই হয়ে ভক্তবংসল মহাপ্রভূত সানন্দে ভোজন করতে লাগলেন। সার্বভৌম স্বয়ং পরিবেশন করছিলেন। ইতিমধ্যে সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের অক্তাভসারে তথার এসে মহাপ্রভুর ভোজন দেখল।

অমোঘ পণ্ডিত নিন্দুক স্বভাবের লোক ছিল। সন্ন্যাসী আবার এত ভোজন করে' বলে প্রভুকে নিন্দা করল এবং সে কথা আবার সার্বভৌমের কানে গেল। অমনি সার্বভৌম পণ্ডিত ক্রোধে প্রজ্জলিত হয়ে উঠলেন। লাঠি নিয়ে অমোঘকে মারতে ভাডা क्रवलन, म किन्ह भानिए। एको । ভট্টাচার্য্য গালি দিয়ে বললেন 'তোর মৃত্যু হউক, ভগৰং নিন্দুকের মুখ যেন আর না দেখতে হয়। ভট্টাচাষ্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু হাসতে হাসতে তাকে অনেক বুঝিয়ে ভোজন করতে বললেন এবং নিজস্থানে চলে এলেন। সার্বভৌম ও তাঁর পত্নী ছঃথে দিনরাত কিছু ভোজন করলেন না, শুয়ে পড়লেন। ভগবদ-চরণে অপরাধ করার ফলে সেই রাত্রিতেই বিস্ফুচিকা রোগে আমোহের মৃত্যু হল। প্রাত:কালে কোন ভক্ত মহাপ্রভূকে সেকথা জানালেন। ভক্তবংসল শ্রীগৌরহরি বললেন, আমোঘের মৃত্যু হয়েছে। যেখানে আমোঘের মৃতদেহ ছিল অন্তর্য্যামী প্রভূ কাকেও জিজ্ঞাসা না করে ঠিক সেখানে এলেন এবং আমোঘের ৰক্ষঃ স্পৰ্শ করে বলভে লাগলেন—

সহক্রে নির্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।

কুফের বসতি এই যোগ্য স্থান হয়॥

মাংসর্য্য চঞ্চাল কেন ই হা বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥

উঠহ অমোঘ তৃমি লহ কৃষ্ণনাম। অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥

( और्टेंड हः मधा ऽदा२१४-२११ )

অমোঘ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীকরকমল স্পর্শমাত্রই চৈত্রসূপ লাভ করলেন এবং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে উঠে প্রেমানন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। পরিশেষে অমোঘ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরে ক্রেন্দন করতে করতে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। মহাপ্রভু বললেন—"তুমি সার্বভৌমের জামাতা। তাই তোমার সমস্ত পাপ দূর হয়েছে। তুমি নিরস্তর কৃষ্ণনাম কর। অচিরাৎ কৃষ্ণ, তোমাকে কৃপা করবেন।" ভগবান কত ভক্ত-বংসল। ভক্তের কোন আত্মীয় পর্যান্ত ভগবানের প্রতি কোন অপরাধ করলে, ভক্তের কথা স্মরণ করে সেই আত্মীয়ের অপরাধত ক্ষমা করেন এবং তাঁকে শ্রীচরণে আশ্রয় দেন। গৌরস্থন্দরের এরপ অহৈতুকী কৃপা দেখে ভক্তগণ পরম বিস্ময়ান্তিত হলেন।

মহাপ্রভূ যথন দক্ষিণদেশে গমন করেন, দক্ষিণ গোদাবরীতে শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ম সার্বভৌম পণ্ডিত তাঁকে বিশেষ অন্ধরোধ করেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে গৌর-স্থান্দর দেখা দিবেন না বলেছিলেন কিন্তু সার্বভৌম পণ্ডিত রথ-যাত্রাকালে কৌশলে মহাপ্রভূর সঙ্গে তাঁর মিলন করালেন। সার্বভৌমের কন্মার নাম ছিল যাঠী। পুরীধামে মহাপ্রভূর প্রবীণ ভক্ত ও পার্ষদরূপে সার্বভৌম শ্রীগৌরস্থান্দরের সেবা করেছিলেন।

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত স্তব—

বৈরাগ্য বিক্তা নিজভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতক্ত শরীরধারী কুপাস্থ্যিবস্তমহং প্রপণ্ডে॥

কালান্নষ্ট ভক্তিযোগং নিজং য প্রাতৃষ্কর্ত্ত্ব; কৃষ্ণচৈতক্তনামা।

শ্বাবিভূ কিস্তম্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃক্তঃ॥

শ্বীচিঃ চঃ মধ্য ৬।২৫৪-২৫৫)

শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিতের শ্রীমধুস্দন বাচম্পতি নামে একজন
শিষ্য কাশীতে বাস করতেন এবং বেদান্ত শাস্ত্র পড়তেন। মহাপ্রভ্ সার্বভৌম পণ্ডিতকে ভক্তিসিদ্ধান্তপর যে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনায়ে-ছিলেন, সে-ব্যাখ্যা মধুস্দন বাচম্পতি উপস্থিত থেকে শুনে-ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীজীব গোস্বামী যথন কাশী যান, তখন তিনি শ্রীমধুস্দন বাচম্পতির নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বাচম্পতি মহাপ্রভুর নিকট শ্রুত সিদ্ধান্তসমূহ শ্রীজীব গোস্বামীকে শিক্ষা দেন।

## শ্রীপরমেশ্বরী দাদ ঠাকুর

শ্রীপরমেশ্বর বা শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর বৈগুকুলে আবিভূর্ণত হন। তাঁর শ্রীপাঠ ছিল আটপুরে; হাওড়া-আমতা রেল ক্লাইনের চাঁপাডাঙ্গা শাখায় আটপুর ষ্টেশন। এ স্থানের পূর্ব্ব নাম ছিল বিশাখালা। শ্রীপাটে শ্রীরাধ্য গোরিন্দানের বর্তমান আছেন। মন্দিরের সামনে জোড়া বকুল গাছ। এদের মঞ্জ-স্থানে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি মন্দির।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ শাখা বর্ণন্ করতে লিখেছেন—

> পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ। কৃষ্ণ-ভক্তি পায় তাঁরে যে করে শ্বরণ।

> > ( চৈঃ চঃ আদি: ১১৷২২ )

শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

"নামার্জ্নঃ স্থা প্রাণ্যে লাসঃ প্রমেশ্রঃ।"

শ্রীপরমেশ্বর দাস ঠাকুর পূর্বেব শ্রীক্লফের অর্জ্জন স্থা নামক গোপ ছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন—

নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস :

থাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥

কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস ছুই জন ।

গোপভাবে হৈ হৈ করে সুর্বক্ষণ ॥

( শ্রীচৈতক্য ভাগবত )

শ্রীজাহ্নবা মাতা খেতরি মহোৎসবে যখন যান তখন শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে ব্রজধামেও গমন করেছিলেন।

ঞ্জীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার আদেশে

আউপুরে শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ঈশ্বরী শ্রীজাহ্নবা মাতা স্বয়া উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

পরমেশ্বর দাস ঠাকুব বন্দিব সাবধানে। শুগালে লওয়ান নাম সংকীতন স্থানে॥

শ্রীজাক্রবা মাতা বন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের জন্ম যে শ্রীরাধা-মূর্ত্তি নির্মাণ পূর্বক প্রেরণ করেন, সেই মূত্তির সঙ্গে ছিলেন শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর। তিনি শ্রীজাক্রবা মাতার অতি প্রিয় সেবক ছিলেন।

শ্রীপরমেশরী দাস ঠাকুরের ভিরোভাব জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ভিথি।

#### শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী

শ্রীষরপ দামোদর মহাপ্রভুর নিত্য দক্ষী । পূর্বের তাঁর নাম ছিল শ্রীপুরুষোত্তম আচাযা। তিনি নবদ্বীপে বাস করতেন। সর্বাদা প্রভুর সঙ্গে অবস্থান করতেন। প্রভু যখন সন্ন্যাস লীলা প্রকট করলেন, তিনি তখন পাগলের মত হন। বারাণসাঁ গিয়ে চৈত্ত্যানন্দ নামক সন্ন্যাসার থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন—নিজে বেদান্ত পড়ে লোককে বেদান্ত পড়াও।

শ্রীপুরুষোত্তম আচাধ্য যোগ-পট্ট গ্রহণ করলেন না। তথু
শিখা-স্ত্র ভ্যাগ করলেন। তাই তাঁর নাম হল স্বরূপ। অভঃপর
শ্রীপুরুষোত্তম আচাধ্য গুরু চৈত্যোনন্দ স্বামীর আদেশ নিয়ে
শ্রীনীলাচলে এলেন। পুনব্বার প্রভু সহ মিলন হল।

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অতান্ত মনী, রসের সাগর ।
'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তার নাম পূর্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিল তেঁহ প্রভুর চরণে।
প্রভুর সন্নাস দেখি উন্মন্ত হঞা।
সন্নাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া।
( চৈঃ চঃ মধা: ১০1১০২-১০৪)

তাঁর সম্বন্ধে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখেছেন—

পাণ্ডিতোর অবধি, বাক্য নাহি কারে। সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে।
কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেতা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাং মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ।
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।

অতএব স্বরূপ-গোসাঞী করে পরীক্ষণ ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ ॥
বিভাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ ॥
সঙ্গীতে—গন্ধর্ব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি ।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥
অবৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম ।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ॥

( শ্রীচৈতক্য চরিতামৃত মধ্য দশম পরিচ্ছেদ )

শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ: সঙ্গীতে গন্ধর্ব-সম ও শাস্ত্রে বৃহস্পতি। কেহ কোন শ্লোক গীত প্রভৃতি রচনা করে আনলে প্রথমে শ্রীস্বরূপ দামোদর পরীক্ষা করতেন। অতঃ-পর প্রভৃকে শুনাতেন।

কাশীক্ষেত্র থেকে এসে শ্রীস্বরূপ-দামোদর শ্রীমহাপ্রভুকে এই শ্লোক বলে বন্দনা করলেন—

হেলোদ্ধ নিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছান্ত বিবাদয়া রসদয়া চিত্তাপিতোন্মাদয়া।
শাষভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধ্য্যময়্যাদয়ঃ
শ্রীচৈতক্ত দয়ানিধে তব দয়া ভৄয়াদমন্দোদয়া।
(শ্রীচৈতক্ত চক্রোদয় নাটক)

হে দয়ানিধে ঐটেচতন্ত ! যাহা হেলার সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্র বিবাদ দূর হয়, যাহা রদ বর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, অতি বিস্তারিণী তোমার দে শুভদা-দ্য়া মাধুয়া-ময়্যাদা দারা আমার প্রতি উদিত হউক।

শ্রীস্বরূপ-দামোদর দণ্ডবং করলে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—আমি আজ স্বপ্ন দেখেছি, তুমি এসেছ। ভালই হল স্বন্ধ যেমন নেত্র পেলে আনন্দ পায়, আমিও ভোমায় পেরে আনন্দ পাচ্ছি।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বললেন—প্রভো ! আনায় ক্ষম! করবেন। আপনাকে ফেলে অন্সত্র গিয়ে ভুল করেছিলাম

তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম লেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেমু অন্তদেশ।
মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কুপা পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা।

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০ )

শ্রীস্বরপের এ-দৈন্য উক্তি শুনে প্রভু পুনঃ তাঁকে আলিঙ্গন করন্সেন এবং বললেন—গ্রীকৃষ্ণ বড় দয়াময়। দয়া করে তোমায় আবার মিলায়ে দিয়েছেন।

শ্রীষরপ-দামোদরকে প্রভূ কাছে রাখলেন। প্রভূর যখন যে ভাবোদয় হ'ত সেই ভাবানুযায়ী কীর্ত্তন তিনি প্রভূকে শুনাতেন। এ সময় দক্ষিণ দেশের বিছ্যানগর থেকে শ্রীরামানন্দ রায়ও প্রভূব শ্রীচরণে এলেন। শ্রীরামানন্দ রায় মহাকবি ছিলেন। ভঙ্গী করে যাবতীয় রসতত্ত্ব প্রভূ তাঁর মুখে প্রবণ্। করেছিলেন।

মহাপ্রভু দিবা ভাগে সাধারণ ভক্ত সঙ্গে নামকীর্ত্তন সংকীর্ত্তন করে কাটাতেন। রাত্রে শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ লীলা-রুস তত্ত্ব আস্বাদন করতেন। ললিতা ও বিশাখা বেমন রাধা ঠাকুরাণীর একান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন তদ্রূপ স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় প্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের অস্ত্য-লীলায় শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভূ সর্বভোভাবে প্রভূব সঙ্গেই অবস্থান করতেন। শ্রীরঘুনাথ দাসকে প্রভূ শ্রীস্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করেছিলেন।

আবাঢ় শুক্লা-দিতীয়াতে শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী। অপ্রকট হন।

#### শ্রীশ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত

গঙ্গাদাস পণ্ডিত চরণে নমস্কার। বেদপতি সরস্বতী পতি শিশু যার॥

( জ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১/২৮৩ )

শ্রীগোরস্থলরের যজ্ঞোপবীত হয়ে গেল। কিছু দিন গৃহে অধ্যয়ন করলেন। বিভালয়ে অধ্যয়ন করবার শিশুর বিশেষ আগ্রহ দেখে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে দেওয়ার জ্ঞ

্জ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীনিমাইকে সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিতের বাটীতে। এলেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দ্বাপরে শ্রীসান্দীপনি মুনি ছিলেন। তাঁর কাছে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ বিচ্চা অধ্যয়ন করেছিলেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে দেখে সম্ভ্রমে উঠে আলিঙ্গন করলেন এবং অতি আদরে আসনে বসালেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বললেন—এই পুত্র আপনাকে দিলাম। একে আপনি লেখা পড়া শিখাবেন।

প্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত বললেন—অনেক বড় সৌভাগ্য ছাড়া এইরপ মহাপুক্রম লক্ষণ যুক্ত বালককে পড়ান যায় না। আমার যাত শক্তি আছে তদনুসারে একে পড়াব: প্রীজগন্ধাথ মিশ্র বালককে প্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের করে সমর্পণ করে ঘরে ফিরে এলেন।

শিক্ত দেখি পরম আনন্দ গঙ্গাদাস। পুত্র প্রায় করি রাখিলেন নিজ পাশ॥

( গ্রীচৈঃ ভাঃ আদিঃ ৮।৩২ )

শ্রাগঙ্গাদাস পণ্ডিত দিব্য বালকের অতিমন্ত্য স্বভাবে ব্রুতে পারলেন এ-শিশু অসাধারণ। ব্রাহ্মণ পুত্রের স্থায় আদর করে শিশ্বকে অধ্যয়ন করাতে লাগলেন। অলৌকিক মেধাবিশিষ্ট বালক শ্রীনিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট একবার যে সূত্র শুনতেন তা কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। টোলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই শীর্ষস্থান অধিকার করলেন।

এই সময় দিব্য বালকের অসাধারণ মেধা এইরপ প্রকাশিত হয়েছিল যে উপাধ্যায় গঙ্গাদাসের ব্যাখ্যার উপরেও স্বয়ং স্থলার ব্যাখ্যা সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন। টোলে শত শত শিদ্ধ তাঁর সংগে কক্ষা করে কেহই পারতেন না। ঈশ্বর যখন যে লীলা করেন তাই সর্বোত্তম। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দিব্য বালকের অভূত বৃদ্ধি দেখে শিদ্যাদিগের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ করে দেখতেন।

শ্রীগঙ্গাদাসের শিষ্যগণ মধ্যে শ্রীকমলাকান্ত, মুরারিগুপু ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ছাত্র শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাদের শ্রীগৌরস্থন্দর নানাবিধ ফাঁকি জিজ্ঞাস। করতেন। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গিয়ে তিনি পড়ুয়াদিগের সঙ্গে নানা তর্ক-বিতর্ক করতেন।

সূত্র ব্যাখা কালে ঞ্রীগোরস্থনর যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন তা পুনরায় খণ্ডন করতেন। খণ্ডিত সিদ্ধান্ত আবার স্থন্দরভাবে স্থাপন করতেন। তাঁর এ ধরণের প্রতিভা দেখে পড়ুয়াদের বিস্ময় উৎপাদিত হত। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত অতিশয় আনন্দ লাভ করতেন।

শ্রীনিমাই কিছু দিন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট স্থায় ও অলঙ্কার আদি অভ্যাস করে গুরুদেবের আদেশ নিয়ে স্বয়ং এক স্থায় বিস্থালয় আরম্ভ করলেন। শ্রীগোরস্থানরের এই বিস্থাপীঠ হল মুকুন্দ-সঞ্জয়ের স্থগাপৃজার বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। অভ অল্পবয়সে স্থায়শান্তে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের অভূত বৃহৎপত্তি দেখে সকলে, এমনকি গঙ্গাদাস পণ্ডিত পর্যাস্ত বিশ্বিত হতেন। হেন মতে শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয় মন্দিরে। বিভারসে বৈকুণ্ঠ নায়ক বিহরে॥

( ঐাচঃ ভাঃ আদিঃ ১৫।৩২)

কিছুদিন এইরপ বিভাবিলাস করে জননী শচীকে খুব সুখী করলেন। অনস্তর শ্রীগয়া ধামে গমন করলেন। সেখানে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরীর থেকে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষা গ্রহণ করবার পর শ্রীগৌরস্তর্লর জগতে প্রেমভক্তি প্রকাশ আরম্ভ করলেন। শ্রীগয়াধামে অগবশ্যকীয় কন্মাদি করে গৃহে ফিরে এলেন। এবার রক্ষ বর্ণনভিন্ন কিছু বলেন না, জানেনও না। শিষ্যগণের অন্তর্রোধ যদিও পাঠশালায় পড়তে বসতেন প্রতি স্ত্ত্রের কেবল রক্ষপর ব্যাখ্যা করতেন। অগত্যা শিষ্যগণ গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সে সময়ের অবস্থা বর্ণন করলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত সমস্ত কথা শুনলেন। অপরাহ্ন কালে শ্রীগৌরস্থলর যখন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতকে বন্দনা করতে এলেন, তথন তিনি স্থেহে আশীর্কাদ করে বলতে লাগলেন—

> গুরু বলে—বাপ বিশ্বস্তর শুন বাক্য। ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্পভাগ্য॥

> > ( ঐটি: ভা: মধ্য: ১৷২৭২ )

ভোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী, পিতা ঐজিগন্নাথ মিশ্র উভর কুলে কেউ মূর্থ নাই। স্থায় শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যায় তুমিও পরম যোগ্য। অধ্যাপনা ছাড়লে যদি ভক্তি হয়, ভোমার বাপ পিতামহ কি মধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলেন ? তাঁরা কি ভক্ত ছিলেন না? এ সব চিন্তা করে তুমি অধ্যয়ন কর । অধ্যয়ন করলে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হবে। ব্রাহ্মণ যদি মূর্থ হয় তবে ভাল মন্দ কেমন বিচার করবে ? এ সব চিন্তা করে তুমি অধ্যয়ন কর একং ছাত্রদের ভালমতে পড়াও। আমি দিব্য করে বলছি তুমি যেন এ বাক্যের অক্সথা কর না।

মহাপ্রভু গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের এ সব কথা শুনে বললেন—
আপনার শ্রীচরণ-প্রসাদে নবদ্বীপে এমন কেই নাই যিনি আমার
সঙ্গে তর্কে পেরে উঠেন। আমি যে সমস্ত স্থান্তর ব্যাখ্যা করব,
দেখি নবদ্বীপে কোন্ বড় পণ্ডিত আছেন তা খণ্ডন করতে পারেন ?
আমি এখনই নগরে গিয়ে পড়াতে আরম্ভ করব। শ্রীগৌরস্থন্দরের
এই সমস্ত কথা শুনে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত সুখী হলেন। মহাপ্রভু
গুরুর চরণ ধূলি নিয়ে পড়াতে চললেন—

আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য।

যার শিশ্ব চতুর্দশ ভূবন আরাধ্য॥

( ঐীচঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৷২৮৭ )

### শ্রীশ্রীস্থন্দরানন্দ ঠাকুর

স্থন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য। ঘার সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজ নর্ম।

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১১ পরিঃ )

শ্রীমদ্ কবিকণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

"পুরা স্থদাম—নামাদীদ অন্ত ঠকুর স্থন্দর: !"

( भोत भागात्मम मौभिका )

পূর্ব্বে ব্রম্ভে যিনি স্থদাম নামক গোপাল ছিলেন অধুনা তিনি স্থন্দরানন্দ ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন

"ইহার শ্রীপাট—মহেশপুর গ্রাম—ই, বি আর, লাইনে মাজদিয়া ষ্টেশন থেকে ১৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে; অধুনা যশোহর জেলায় অবস্থিত। এ স্থানটিতে প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন একমাত্র স্বন্দরানন্দের জন্ম ভিটা ভিন্ন আর কিছু নাই।

স্থন্দরানন্দ ঠাকুর বিবাহ করেন নাই। এজগ্য তাঁর বংশ নাই। জ্ঞাতি ভ্রাতাদের এবং সেবায়েত শিষ্যু বংশ বর্ত্তমানে আছেন।"

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১১ পরিঃ ২৩ শ্লোক অনুভায় )

প্রেমর্স সমুত্র স্থলরানন্দ নাম।

নিত্যানন্দ-স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥

( চৈ: ভাঃ অন্তঃ ষষ্ঠ অধ্যায় )

কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীস্থন্দরানন্দ ঠাকুর অপ্রকট লীলা করেন।

### জ্রীরন্দাবন দাস ঠাকুর

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জননীর নাম—শ্রীনারায়ণী দেবী।
শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের ল্রাভৃছহিত।! শ্রীবাস পরবর্ত্তী
কালে কুমারহট্টে গিয়ে বাস করেছিলেন। শ্রীবাস, শ্রীপতি,
শ্রীরাম ও শ্রীনিধি এঁরা চারি ভাই। শ্রীবাসের একটি পুত্র ছিল
অল্লবয়সে তার পরলোক প্রাপ্তি হয়। এঁরা পুর্কের শ্রীহট্টে বাস
করতেন। গঙ্গাতীর্থে ভক্তসঙ্গে বাস কামনা করে নববীপে
এলেন।

শ্রীমহাপ্রভূ যখন শ্রীবাস অঙ্গনে মহাভাব প্রকাশ করে ভক্তগণকে আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন তখন নারায়ণী দেবী ছিলেন চার বছরের বালিকা

"সর্বভূত অন্তর্য্যামী জ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ।
আজ্ঞা কৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলে কাঁদ।
চারি বংসরের সেই উন্মন্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িল ভূমিত।
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।"

( ঐীচৈতক্ত ভাগবত )

শ্রীনারায়ণী দেবীর পুত্র শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি ২৩ শ্রীচৈত্র্য ভাগবতে শ্রীনারায়ণী দেবী কিরূপ গৌরস্থন্দরের স্লেহ-পাত্রী ছিলেন তা লিখেছেন—

> "ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী ভাহা দে পাইল॥ শ্রীবাসের আতৃস্তা বালিকা অজ্ঞান। ভাহাকে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥

মহাপ্রভুর এই কুপাপ্রসাদ প্রভাবে ব্যাসারভার শ্রীরন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রীগৌর-নিত্যানন্দ হলেন তার প্রাণ।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর স্থীয় পিতৃ-পরিচয় কোন স্থানে দেন নাই, সর্ববৈত্তই জননীর পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীচৈতক্সভাগবতের ভূমিকায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ লিখেছেন—"তিনি শ্রীনালিনী দেবীর পিত্রালয়ে পতিগৃহ লাভ করিয়া শ্রীল বৃন্দাবন দাসের পৌগগু কাল পর্য্যস্ত পুত্র-রত্নের লালন-পালনাদি করিয়াছিলেন।"

অনেক তথা অনুসন্ধান করে জানা যায় মামগাছির
নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে শ্রীনারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। গর্ভ
অবস্থায় তিনি বিধবা হন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে অভাব অন্টনে
পড়ায় শ্রীবাস্থদেব দত্ত ঠাকুরের বাড়ীতে তিনি কামদারী স্বীকার
করেন। এখানেই শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয় এবং তথায়
তিনি অধ্যয়নাদি করেন।

শ্রীগৌরস্থলরের সন্ন্যাস গ্রহণের চার বংসর পরে শ্রীর্ন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। যখন মহাপ্রাভূ অপ্রকট লীলা করেন, তখন শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বয়স বিশ বছরের অধিক নয়।
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে তিনি দীক্ষাদি গ্রহণ করেন।
তিনি নিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য। "সর্ববশেষ, ভৃত্য শ্রীবৃন্দাবন দাস"।
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে খেতরি গ্রামে মহোৎসবে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন
দাসের মহিমা বিশেষ ভাবে কীন্তন করেছেন।

কঞ্চলীলা ভাগবতে কহে বেদবাসি। চৈত্র লীলার ব্যাস বন্দাবন দাস॥ বন্দাবন দাস কৈল চেত্ৰ মঙ্গল। যাহার ভারণে নাগে সর্বর অমঙ্গল। চৈত্র নিতাইযের যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥ ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছেন ইহা জানি' করিয়া উদ্ধার ॥ মন্ত্রন্থা রচিতে নারে **ঐছে গ্রন্থ ধক্য**। বুন্দাবন দাস মুখে বক্তা ঐটিতব্যু ॥ বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার। ঐচে এন্ত করি ভেঁহ তারিল সংসার॥ ( গ্রীচেভক্স চরিতামৃত )

## জীপরমানন্দ সেন (কবিকর্বপর গোস্বামী)

শ্রীপ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীমদ্ শিবানন সেন। তাঁর তিন পুত্র—শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীরামদাস ও শ্রীপরমানন কিবিকর্ণপুর)। এই কবিকর্ণপুরের দীক্ষাপ্তরু ছিলেন শ্রীনাথ পণ্ডিত। ইনি ছিলেন শ্রীঅদৈত আচার্য্যের শিশ্ব। ইনি কুমারহট্ট থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে কাঁচড়া পাড়ায় থাকভেন। শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রাহ (শ্রীকৃষ্ণরায়) অ্যাপি তথায় বিরাজমান। শ্রীআনন্দ-কুন্দাবন চম্পূর প্রারম্ভে শ্রীকবিকর্ণপুর গ্রোস্থামী শ্রীনাথ পণ্ডিতকে বন্দনা করেছেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকাতে নিজ জনকের পরিচয় দিয়েছেন—"পুরাকালে যিনি বীরানামক গোপিকা (দৃতী) ছিলেন তিনিই শিবানন্দ সেন নামে আমার পিতা। প্রতি বংসর ঈশ্বর-দর্শনের জন্ম গৌড়দেশ থেকে ভক্তগণকে নিয়ে নীলাচলে যেতেন। শ্রীশিবানন্দ সেন কুমারহট্টে বা হালিসহরে বাস করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহ হালিসহর থেকে দেড় মাইল দূরে কাঁচড়া পাড়ায় অধুনা বিরাক্তমান।

চৈতক্সদাস, রামদাস আর কর্ণপুর। তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শৃর॥

( শ্রীচৈ: চঃ আদি ১০।৬২ )

পূর্বের যথন খ্রীশিবানন্দ সেন সপত্মীক পুরীতে মহাপ্রভুর নিকটে এলেন তথন মহাপ্রভু তাঁদের আশীর্কাদ করে বলেন— **এবার** তোমাদের যে পুত্র হবে তার নাম রাখবে 'পুরীদাস'। মহাপ্রভুর আশীর্কাদ নিয়ে শ্রীশিবানন্দ সেন ঘরে ফিরে গেলেন। মহাপ্রভুর আশীর্কাদে সে বছরই শ্রীশিবানন্দের এক পুত্র হল। পুত্র অতি অপরূপ। নাম রাখা হল 'পরমানন্দ দাস'। পুত্রের ব্দদ্মের কয়েক মাস পরে শিবানন্দ সেন সপত্নী পুরীধামে যাত্রা আরম্ভ করলেন, সঙ্গে শিশুও ছিল। মাসাধিক কাল পদব্রজে চলবার পর শ্রীপুরীধামে এলেন। গ্রীমহাপ্রভুর গ্রীমুখপদ্ম-দর্শনে পথশ্রম জনিত সমস্ত ত্বংখ দূর হল। মহাপ্রাভু স্বরং ভক্তগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। সকলের মহাপ্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থাও করলেন : শ্রীশিবানন্দ সেন একদিন তিন পুত্র নিয়ে দশুবং করতেই মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন-শেষ পুত্রের নাম কি রেখেছেন ? ঐশিবানন্দ বললেন 'পরমানন্দ দাস'।

মহাপ্রভূ হাস্ত করে বললেন—ওর নাম "পুরীদাস"। মহাপ্রভূ বালকটীর দিকে তাকায়ে হাস্ত করলে জননী তাঁকে মহাপ্রভূব দ্বামুখে রাখলেন। শিশু শ্রীগৌরস্থালরের অরুণ বর্ণ পাদ-পদ্মের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক ঐ শ্রীচরণ চুষতে চাইলেন। মহাপ্রভূ কুপাপূর্বক তাঁর পদান্ত্র্ষ্ঠ বালকের মুখে পুরে দিলেন। বালক আনন্দের সহিত তা চুষতে লাগলেন । শ্রীশিবানন্দের পুত্র প্রতিপ্রভুর অহৈতুকী রূপা দেখে ভক্তগণ আনন্দে 'হরি, 'হরি, ধ্বনি করতে লাগলেন। এই পুত্র ভবিদ্যং-কালে মহাকবি হরে ভক্তগণের অনেকে এ-কথাও বললেন।

শ্রীশিবানন্দ সেনের সৌভাগ্যের কথা কে বলতে পারে ?

মহাপ্রভুর আদেশ ছিল, যতদিন শ্রীশিবানন্দ সেন ও ভার পরিবারবর্গ পুরীধামে থাকবেন, তত্তিন প্রভুর অবশেষ পাত্র ভারাই পাবেন।

> "শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র ষাবং এথায়।" আমার অবশেষ পাত্র ভারা ষেন পায়॥"

(ब्रोटिंग्ड ६: वर्स्टः ५२।१८८)

শ্রীশিবানন্দ সেন রথযাত্রা দর্শন করে মহাপ্রভুর অন্তজ্ঞা নিষে দেশে ফিরে গেলেন।

পরের বছর রথযাত্রা কালে শ্রীশিবানন্দ সেন সমস্ত গৌড়ীন্থ ভক্ত সঙ্গে নিয়ে পুরীধামে আবার এলেন। সকলের থাকার ব্যবস্থা পূর্ববিং মহাপ্রভু যথাযথভাবে করে দিলেন। সে-বার শ্রীশিবানন্দ কেবল ছোট পুত্র পুরী দাসকে নিয়ে এসেছিলেন। পুত্রটিকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নমস্কার করালেন। বালকটি মহাপ্রভুকে নমস্কার করলে. তিনি শিরে হাত দিয়ে তাঁকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বললেন। বালক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলল না। পুন: প্রভু তাঁকে বললেন—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল। বলল না। শ্রীশিবানন্দ সেনও বললেন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বল, তবু বলল না। উপস্থিত ভক্তবৃদ্ধও বললেন 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' বল, বালক কিছুতেই কৃষ্ণ বলল না। তথন মহাপ্রভূ বললেন—আমি বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি কত জীবকে কৃষ্ণ নাম বলিয়েছি, কিন্তু একে বলাতে পারলাম না। তথন জীস্বরূপ-লামোদর প্রভূ বললেন—তুমি একে কৃষ্ণ-মন্ত্র দিয়েছ, এ মন্ত্র সে কারে: কাছে প্রকাশ করবে না। মনে মনে জপ করে অনুমানে আমি বুঝলাম।

একদিন শ্রীশিবানন্দ বালককে নিয়ে নিজ বাসা-বরে চলে এলেন। সকলে বালককে বজাত লাগলেন, মহাপ্রভু তোমায় কুষ্ণ বলতে বললেন ভূমি বললেনা কেন? বালক কোন উত্তর দিল না চুপ করে রইল।

আর একদিন শ্রীশিবনেন্দ সেন বালককে নিয়ে মহাপ্রভুর কাছে গোলেন। বালক মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলে মহাপ্রভু তাঁকে বললেন পুরীদাস। কছু পড় শুনি। তথন পুরীদাস পড়তে লাগল—

শ্রবদ্যোর কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমূরদো মহেন্দ্র মণিদান।
বন্দাবন রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥
()টেচ: চ: অস্তঃ ১৬।৭৪ )

ষিনি শ্রবণ-যুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্র মণি-দাম, বৃন্দাবন রমণীদিগের অথিল ভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হচ্ছেন।

> সাত বংসরের শিশু, নাছি অধ্যয়ন। ঐছে প্লোক করে —লোকে চমংকার মন॥ ( শ্রীটেঃ চঃ অস্তঃ ১৬।৭৬ )

এই ঐকৃষ্ণরপ-বর্ণনাম্মক শ্লোক সাত বছরের বালকের সুখে শুনে ভক্তগণ বিশ্বিত হলেন। তাঁরা বললেন—ঐাগৌরস্কুন্ধরের কুপা শিশুর প্রতি নিশ্চরই হয়েছে। প্লোক শুনে মহাপ্রভূ ভাবাবিষ্ট হলেন। বালককে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করলেন। "সদা ঐকৃষ্ণলীলা তোমার কুর্দ্ভি হউক।"

শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু বললেন—এই শ্লোকটি বেমন ভক্তের কর্ণপুর-স্বরূপ, শিশুর এক নাম হবে কর্ণপুর: তাই পরে তিনি 'শ্রীকবি কর্ণপুর' নামে খ্যাত হলেন

প্রায় ছই শত ভক্তের যাবতীয় থরচ বহন করে এক মাস পদব্রজ্ঞে চলে চলে শ্রীশিবানন্দ সেন প্রতি বছর পুরীধামে আসতেন। তাঁর ধন, জন সব ভক্তসেবা ও প্রভু সেবার জন্ম ছিল। শ্রীসেন মহাশয়ের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কখন কথন এসে অবস্থান করতেন। মহাপ্রভু যখন গৌড় দেশে আসতেন তথন তিনি তাঁর গৃহে শুভ পদার্পণ করতেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলী—

(১) শ্রীচৈতক্স চন্দ্রোদয় নাটক. (২) শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ, (৩) শ্রীচৈতক্স চরিতামৃত মহাকাব্য, (৪) শ্রীগৌরগণো-দ্রেশ দীপিকা, (৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা, (৬) শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী (৭) অলঙ্কার কৌস্তুভ ও (৮) আর্য্য শতক।

# শ্রীমুকৃন্দ দত্ত ঠাকুর, শ্রীবাস্থদেব দত্ত ঠাকুর

শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রেভুর সমাধ্যায়ী। যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতক্স-নিতাই॥ ( চৈঃ চঃ আদিঃ ১০।৪০)

শীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর প্রাভূর সহপাঠী মিত্র ছিলেন। চট্টগ্রামের পটিরা থানার অন্তর্গত ছন্হরা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। শ্রীবাম্বদেব দত্ত ঠাকুর তাঁর জোষ্ঠ প্রাতা। শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

ব্রজে স্থিতে গায়কো যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতো।
মুকুন্দ বাস্থাদেনো তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ॥

পূর্ব্বে ব্রজ্ঞে যারা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামক গায়ক ছিলেন, ভাঁরা মুকুন্দ ও বাস্থানের নামে দত্তকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে প্রীগোরান্দের গায়ক হয়েছেন। শ্রীবাস্থানের ও মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের কীর্ত্তনে প্রীগোর-নিত্যানন্দ স্বয়ং নৃত্য করতেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুর অভিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রভু ও মুকুন্দ সমবয়ক্ষ ছিলেন। একসঙ্গে পাঠশালায় মধ্যয়ন করতেন এবং বিবিধ ক্রীভা়াদি করতেন। শ্রীমুকুন্দ শিশুকাল থেকে একান্ত কৃষ্ণ-নিষ্ঠ ছিলেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ছাড়া অন্ত কোন গাঁত পছন্দ করতেন না। ইতর কথা বলতেও বেশী পছন্দ করতেন না। প্রভু মুকুন্দের সঙ্গে কৌতুর্ক

করবার জন্ম তাঁকে দেখলেই ত্' হাতে ধরতেন এবং বলতেন—
আমার স্থান্তর জ্বাব না দিয়ে যেতে পারবে না। মুকুলাও
ক্যায় পড়তেন। প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে কেবল বাদান্তবাদ
করতেন, মুকুলের তা পছন্দ হত না। মুকুল্দ সাহিত্য ও অলঙ্কার
শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, অলঙ্কার জিজ্ঞাসা করে প্রভুকে পরাভূত
করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না।
মুকুল্দ বৃথা বাদানুবাদের ভায়ে প্রভুকে দেখলে অন্য পথ দিয়ে
যেতেন। প্রভু তা বৃথতে পারতেন—"আমার সম্ভাবে নাহি
কৃষ্ণের কথন। অভ্এব আমা দেখি করে পলায়ন॥" ( চৈতন্য
ভাগবত আদিলীলা এগার অধ্যায়) বেটা পালিয়ে যা দেখি
কতদিন থাক্তে পারিস গ দেখব আমার পথ কেমনে এড়াস গ
আমি এমন বৈঞ্চব হব আমার লারে সকলকেই আসতে হবে।

আর একদিন প্রভুর মৃকুন্দের সঙ্গে দেখা হল । প্রভু ভাঁর তথানি হাত ধরে বললেন—আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না।
মৃকুন্দ বড় মুন্ধিলে পড়ে বললেন ব্যাকরণ শিশুরা পড়ে। তোমার সঙ্গে অলম্কার শাস্ত্রের আলোচনা করব। প্রভু বললেন—ভূমি জিজ্ঞাসা কর আমি সমস্ত কথার জবাব দিব। মৃকুন্দ প্রভুকে পরাভূত করবার জন্ম অলম্কারের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সর্ববশক্তিমান্ প্রভু তার ঠিক ঠিক জবাব দিতে লাগলেন। কখনও সেই অলম্কার তিনি খণ্ডন করতে লাগলেন। কখনও সেই অলম্কার তিনি খণ্ডন করতে লাগলেন, কখনও তা পুনঃ স্থাপন করতে লাগলেন। প্রভু মৃকুন্দকে ভাঁর সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও স্থাপন করতে বললেন, মৃকুন্দ তা খণ্ডন ও স্থাপন

করতে পারলেন না। মুকুন্দ চিন্তা করতে লাগলেন কেমনে এর হাত থেকে নিস্তার পাব। অন্তর্যামী প্রভু তা বৃষ্ঠতে পেরে বললেন—মুকুন্দ! আজ ঘরে যাও, কাল আবার বিচার হবে। মুকুন্দ নিস্তার পেয়ে বললেন আছে তাই হউক। কাল আবার বিচার হবে এ বলে মুকুন্দ দত্ত প্রভুৱ জ্রীচরণ ধূলি নিয়ে চললেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন।

মকুয়ের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাস নাহি যথা।
এমত স্থবৃদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে।
( চৈঃ ভাঃ আদি ১২:১৮-১৯)

মনুয়োর এমন পাণ্ডিতা বৃদ্ধি হতে পারে না । এমন বৃদ্ধিমান পুরুষ যদি কৃষ্ণ-ভক্ত হয়, তবে তিলাদ্ধি কালও এঁর সঙ্গ ত্যাগ

করব না

শ্রীঅবৈত আচার্যা, শ্রীবাস পণ্ডিত ও অক্সাম্য বৈষ্ণবগণমৃকুন্দের কীজন শুনতে বড় ভালবাসতেন। শ্রীমৃকুন্দ অবৈভ
সভায় প্রতিদিন যেতেন এবং কীজন করতেন। মৃকুন্দের ভক্তিরসময় কীজন শুনে বৈষ্ণবগণ প্রেমে গড়াগড়ি দিতেন। অবৈছ
আচার্যা মৃকুন্দকে ক্রোড়ে নিয়ে প্রেমাশ্রু-সিক্ত করতেন। শ্রীস্থার
পুরীপাদ যখন নবদীপে আগমন করেন শ্রীমৃকুন্দ দত্তের গান শুনেভিনিও অভিশয় প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তখনই সকলে চিনতে
পারলেন, ইনি শ্রীমাধবেক্স পুরীর শিশ্ব শ্রীস্থার পুরী।

মহাপ্রভু প্রথমে গয়াধামে প্রেম প্রকাশ আরম্ভ করেন। গৃহে ফিরে এলেন এবার নৃতন ভাব নিয়ে—নিরস্তর কৃফাবেশ। ক্যাকরণ বা হ্যায় শাস্ত্রের আলোচনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। ক্যাকরণের সমস্ত সূত্রে বা ধাতুতে কেবল কৃষ্ণ-নাম বৈষ্ণবগণ ভা' শুনে প্রভুকে দেখতে এলেন। প্রভু 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' বলে কেঁদে জাঁদের গলা জড়িয়ে ধরলেন। সকলে অবাক বিশ্বয়ে তাকিয়ে রইলেন প্রভুর দিকে, কিন্তু প্রভুর নয়নে কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুধারা দেখে তাঁরাও 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' বলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সন্ধারে প্রভু নিজ গৃহে কীত্রন সমারোহ করলেন। সমস্ত বৈষ্ণব প্রনেন প্রত্রিমার প্রত্রিমারিম্বন্দর শুনেই প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভূতলে মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। আর আর আর শুক্তগণের য়ে প্রেমাবস্থা হল তা' কে বর্ণন করতে পারে গ কিছু রাত্র এইরপ কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কেটে গেল।

অতঃপর প্রভু মুকুন্দের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন—
"সুকুন্দ! তুমি ধক্ত, আমি মিথ্যা বিভারতে সময় অভিবাহিত
করেছি। কৃষ্ণ না পেয়ে আমার জন্ম বৃথা গেল।"

একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীমুকুন্দ দন্ত বললেন—বৈষ্ণব দর্শন করবে ? গদাধর পণ্ডিত বললেন হা বৈষ্ণব দর্শন করব। সুকুন্দ বললেন—তবে আমার সঙ্গে এস। তোমাকে অস্ভূত বৈষ্ণব দেখাব। গদাধর পণ্ডিত চললেন বৈষ্ণব দর্শন করতে। সুকুন্দ তাঁকে নিয়ে এলেন শ্রীপুণ্ডরীক বিভানিধির সন্নিধানে। সুণ্ডরীক বিভানিধি ও মুকুন্দ একস্থানে চট্টগ্রামে ক্ষমগ্রহণ করেছেন। মুকুন্দ বললেন—গদাধর! এর মত বৈঞ্চব পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। শ্রীগদাধর দেখলেন— শ্রীপুণ্ডরীক বিচ্চানিধি হগ্ধফেননিভ শয্যার উপর বসে তাম্বল চর্বণ করছেন। ভৃত্যগণ চামর পাখা ব্যক্তন করছে। যেন রাজকুমার বিজয় করছেন সদাধর পণ্ডিত দেখে অবাক, কেমনতর বৈষ্ণব ? মহা বিলাসিদের ন্যায় অবস্থান করছেন ? শ্রীগদাধর পণ্ডিত আ**জ্**ন্ম বৈরাগ্যশীল । মুকু<del>ন্দ</del> গদাধরের ভাব গতিক বুঝতে পারলেন—তখন তিনি ভাগবতের একটি শ্লোক গীতাকারে মধুর রাগিনী যোগে গান আরম্ভ করলেন 🔻 মৃকুন্দের সে মধুর গীত শ্রবণ করেই শ্রীপুগুরীক বিচ্যানিধি প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'কুষ্ণ' 'কুষ্ণ' বলে প্রেমাঞা ব্যণ করতে লাগলেন, বিদ্যানিধির অঙ্গে যুগপং অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হল। কখন উচ্চ রোদন করতে লাগলেন, কখন ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তথন কোথায় সে দিব্য শ্যা ? কোথায় দিব্য বেশ ? সমগ্র শরীর ধৃলিময় হল। শ্রীগদাধর পণ্ডিত নির্বাক ও স্তস্তিত হলেন। বিক্ষারিত নেত্রে চিত্র-পুত্রলিকার ক্যায় দাঁড়ায়ে কেবল দেখতে লাগলেন

শ্রীগদাধর পণ্ডিত মনে মনে বলতে লাগলেন—মুকুন্দ ত ঠিকই বলেছিল; এমন বৈঞ্চব ত পূর্বেক কোনদিন দেখি নাই, কিম্বা এমন বৈঞ্চবের কথা কারও মুখে শুনি নাই। আমি কি শুভক্ষণে এঁকে দেখতে এসেছি। এঁকে দেখবার আগে এঁর সম্বন্ধে অক্ত রকম মনে করে অপরাধ করেছি। মুকুন্দ! তুমি

বন্ধুর কার্য্য করেছ। এমন বৈষ্ণব ত্রিলোকে আছে তা জ্বানতাম না। এর দর্শনে আমি পবিত্র হলাম। আমি তাকে বিষয়ীর পরিচ্চদে দেখে বিষয়ী বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু তুমি মহাপরাধ থেকে আমাকে রক্ষা করলে। আমার অপরাধ হয়েছে, আমি যাতে তাঁর চরণ আশ্রয় করে সে অপরাধ থেকে মুক্তি পাই তুমি তার ব্যবস্থা কর।

শ্রীবাস-অঙ্গন কীর্তন-পীঠ: শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের যাবভীয় বিলাস, নৃত্য, কার্তন—শ্রীমুকুন্দ দত্ত তথাকার প্রাসদ্ধ গায়ক। একদিন শ্রীগৌরস্থন্দর সাত প্রহর কাল প্যান্ত মহাভাব প্রকাশ করলেন। এ দিন ভক্তগণকে ডেকে ডেকে তার পুকা বিধরণ বলে তাঁদের কুপা করতে লাগলেন। এরূপে ভক্তগণ মহাপ্রভুর কুপা পাচ্ছেন ও অভীষ্ট বর গ্রহণ করছেন। প্রায় সমস্ত ভক্তকে ডাকলেন, কিন্তু মুকুন্দকে ডাকেন না৷ মুকুন্দ গ্রহের বাইরে বঙ্গে প্রভুর ডাকের অপেক্ষা করছেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ দেখলেন প্রভু মুকুন্দকে ডাকছেন না: জাঁর অভীষ্ট বর দিচ্ছেন না। মুকুন্দ প্রভুর কুপা পাবার জক্ত অস্থির চিত্তে অবস্থান করছেন। শ্রীবাসের হৃদয় তাঁর জন্ম আকুল, তিনি সইতে না পেরে কাছে পিয়ে জানালেন—তুমি দীন-হীন সকলকে কুপা করছ। মুকুন্দকে ডাকছ না কেন । অভীষ্ট বর দিচ্ছ না কেন ?

প্রভূ বললেন—ও বেটার কথা আমায় বল না। শ্রীবাস—ও কি অপরাধ করেছে ? শ্রীগৌরস্থনর—ও বেটা খড় জাঠিয়া—আমার কুপা পাবে না। কখনও দন্তে ভূগ ধারণ করে, কখনও বা জাঠি মারে। শ্রাবাদ—প্রভো! সে কি অত্যায় করেছে তা বুঝাতে পারলাম না।

শ্রীগৌরস্থলর—ও যখন নির্বিশেষ জ্ঞানীর সভায় যায় তখন তাদের সমর্থন করে। আবার যখন ভক্ত সমাজে যায় তখন প্রেম দেখিরে কেঁদে গড়াগড়ি দেয়। যারা আমার স্বরূপ অবজ্ঞা করে তারা আমাকে জাঠি মারে। যারা আমার স্বরূপের প্রতি ভক্তি দেখায় তারা আমাকে স্থা করে। দন্তে তৃণ ধরে কাদে। যারা কখনও নিন্দা করে, কখনও স্তুতি করে, তারা খড় জাঠিয়া': আমার কুপা পায় না।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর এ-কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, বললেন—এ শরীর আর রাথব না। অপরাধী শরীর ধারণ করে কি হবে ? শ্রীবাস পণ্ডিত আবার প্রভুর কাছে এলেন এবং মুকুন্দের চঃথের কথা জানালেন। প্রভু বললেন—মুকুন্দ কোটি জন্মের পর দর্শন ও রুপা পাবে। কোটি জন্ম পরে প্রভুর দর্শন কুপা পাবেন। মুকুন্দ শুনে আনন্দে নৃত্য করে গাইতে লাগলেন—"কোটি জন্ম পরে হে,কোটি জন্ম পরে হে, দরশন হবে রে, দরশন হবে রে"। অঙ্গনে নৃত্য করতে করছে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। ভক্তবংসল শ্রীগৌরহরি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তবংসল শ্রীগৌরহরি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তবংসল শ্রীগৌরহরি আর স্থির থাকতে পারলেন —মুকুন্দকে শীঘ্রই আমার কাছে নিয়ে এস,

ওর কোটি জ্বন্ম হয়ে গেছে, দর্শন করুক। শ্রীবাস বললেন— মুকুন্দ ৷ তুমি স্থির হও, প্রভু তোমাকে ডাকছেন ; মুকুন্দ প্রেমে আত্মহারা, কেবল বলছেন—দর্মণ পাব হে. কোটি জন্মে দরশন হবে রে। তু'নয়ন জলে বক্ষস্থল সিক্ত হচ্ছে। শ্রীবাস পণ্ডিত দেখলেন মুকুন্দ প্রেমে আত্মহারা! তাঁর বাহ্য স্মৃতি নাই। অঙ্গে হস্ত দিয়ে তাই ডাকতে লাগলেন—মৃকুন্দ! মৃকুন্দ! স্থির হও—স্থির হও, প্রভু তোমাকে ডাকছেন : শ্রীবাস পণ্ডিতের স্পর্শে এবার মুকুন্দের চৈতগ্য ফিরে এল। বললেন পণ্ডিত। কি বলছেন 🕆 'প্রভু তোমাকে ডাকছেন 🗀 আমি পাপ দেহ নিয়ে প্রভুর কাছে যাব না, কেলে কেলে কোটি জন্ম কাটাব ৷ অন্তর্যামী প্রভু সব বুঝতে পারলেন : তথন স্বয়ং ভাকতে লাগলেন মুকুন্দ! মুকুন্দ! এস-এস-আমার দিব্যরূপ দেখ। শ্রীবাদ পণ্ডিত মুকুন্দকে ধরে প্রভুর শ্রীচরণে নিয়ে মুকুন্দ অশ্রু-নীরে ভাসতে ভাসতে. "হে প্রভো, আমি মহাপরাধী" বলে ধরাতলে মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন এবং গড়াগড়ি দিয়ে বলতে লাগলেন---

ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তি-শৃন্থ কি পাইব সুখে॥
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল ছুর্য্যোধন।
মাহা দেখিবারে বেদে করে অন্তেমণ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল ছুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ ভক্তি শৃন্থের কারণ॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০৷২১৫-২১৭ )

এ-সব কথা বলে মুকুন্দ উচ্চৈ:স্বরে রোদন করতে লাগলেন। তথন প্রভূ তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—মুকুন্দ। কোটি জন্ম পরে তূমি আমার দর্শন পাবে বলেছিলাম, কিন্তু তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, অকপট প্রদ্ধা হেতু কোটি জন্ম তিলার্দ্ধেকের মধ্যেই কেটে গেছে: তূমি আমার নিত্য প্রিয়-পাত্র। তোমার কোন অপরাধ নাই। জগতকে শিক্ষা দিবার জন্ম এ-লালা করেছি। বস্তুতঃ তোমার শরীর ভক্তিময়। তূমি আমার নিত্য দাস, তোমার জিহ্বায় আমার নিতা বসতি।

"আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত। এই মত হউ তোরে সকল মহান্ত॥ যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার। তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥"

( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।২৫৯-২৬০ )

শ্রীমুকুন্দের প্রতি প্রভূ যখন এ-বর দিলেন তখন-বৈষ্ণবগণ মহা 'হরি' হরি ধ্বনি করে উঠলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সময় মুক্রুল কীর্ত্তন করেন। "করিলেন মাত্র প্রভু সন্ম্যাস-গ্রহণ। মুক্রুলেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥ 'বোল' 'বোল' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য। চতুদ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥" ( চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ১৮৮-৯।

মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করতেন তখনও শ্রীমৃক্দুদ দত্ত ভাঁর সঙ্গে থাকতেন এবং ভাঁকে কীর্ত্তনাতেন। রখ জ্যেষ্ঠী-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমুক্তক দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব হয়।

#### কবি-শ্রীজয়দেব

বঙ্গ-দেশাধিপতি শ্রীলক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন শ্রীজয়দেব। পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব নামক গ্রামে একাদশ শতাব্দীতে শ্রীজয়দেব জন্মগ্রহণ করেন।

প্রীজয়দেবের পত্নীর নাম প্রীপদ্মাবতী। প্রীলক্ষ্মণ সেন রাজার যথন সভাপণ্ডিত ছিলেন তথন তিনি নবদ্বীপে গঙ্গাতটে বাস করতেন। শ্রীলক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত প্রীজয়দেব ছাড়াও আর তিন জন ছিলেন। শ্রীজয়দেব শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন—শ্রীউমাপতিধর, আচার্য্য শ্রীগোবর্দ্ধন ও কবি-ক্ষাপতি। এঁরা সকলেই মহাক্বি শ্রীজয়দেবের মিত্র। মহাপ্রভুর প্রায় তিন শত বছর পূর্ব্বে ঐক্তর্যনেব বঙ্গ-দেশ সমলত্বত করেন। তিনি ঐগীত-গোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করেন— চণ্ডীদাস বিভাপতি রায়ের নাটক গীতি কর্ণামূত ঐগীত-গোবিন্দ।

> স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে গায় শোনে পরম আনন্দ।

> > ( চৈ: চ: মধ্য ২।৭৭ )

শ্রীজয়দেবেক তহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত স্থকৃত কমনীয়ম্॥
এই গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ শ্রীরাধা গোবিন্দের শৃঙ্গার-রসময়ী
শ্রন্থ: ইহা একমাত্র স্থকৃতিশালী জনের সেব্য।

যদি হরি শ্বরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাস্থ কৃতৃহলম্।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং শৃন্থ তদা জয়দেব সরস্বতীম্।
মাদের মন আহরির লীলা-শ্বরণে সরস, আহরির দিব্যলীলাবলী অবণের জন্ম ব্যাক্ল তারা আজয়দেব সরস্বতী লিখিত
এ মধুর পদাবলী অবণ করুন।

কবি প্রীক্ষয়দেবের চরিত সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে।
তা কতটা সত্য সুধীগণ বলতে পারেন। এ-স্থলে একটী
কিংবদন্তী উল্লেখ করছি—তিনি শ্রীগীত-গোবিন্দে কলহান্তরিতা
নারিকার কথা লিখতে গিয়ে অনেক কথা চিন্তা করতে থাকেন।
পরে ভেবে লিখবেন ঠিক করে দ্বিপ্রহরে গঙ্গায় স্নান করতে
স্বান। ঠিক এ সময় শ্রীহরি কবি শ্রীক্ষয়দেবের বেশ নিয়ে

সে-পদ ষথাস্থানে লিখে অন্তর্হিত হলেন। প্রীক্ষয়দেব এ-সমন্থ্য সঙ্গা স্থান করে ফিরে এলেন। প্রীপদ্মাবতী দেবী একট্ স্মার্শ্চর্য্য হলেন। প্রীক্ষয়দেব তাঁর পুঁথি খুলে দেখলেন, যে-কথা তিনি ভাবতে ভাবতে স্থানে গিয়েছিলেন, ঠিক সে কথা স্বর্ণাক্ষরে কে তথায় লিখে রেখেছে। পদ্মাবতীকে ক্ষিজ্ঞাসা করলেন,—তিনি বললেন একট্ আগেই ত আপনি নিজে এসে লিখে গেলেন। প্রীক্ষয়দেব শুনে অবাক। তাঁর নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রু ঝরতে লাগল, তিনি রহস্থ বুঝতে পারলেন। প্রেমে গদ্গদ কণ্ঠে বললেন—পদ্মাবতি! তুমি বক্সা। গ্রীহরির লিখিত পদ—
"দেহি পদপল্লবমুদারম।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় লিখেছেন—যদিও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ দেবের বাহ্য-প্রকাশ তথনও হয় নাই, তথাপি কবি শ্রীজয়দেব, শ্রীবিন্ধমঙ্গল, শ্রীচণ্ডাদাস ও শ্রীবিচ্চাপতি প্রভৃতি শুদ্ধ ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভূর ভাব উদিত হয়েছিল।

কবি ঞ্রীজয়দেবের গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ ছাড়াও 'চব্রুালোক' নামে আরএকথানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়ে থাকে :

শ্রীগীভগোবিন্দ — দশাবভার গীভ
[ মালব গৌড় রাগ, রূপক তাল ]
প্রেলয়-পয়োধিজলে গুতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১॥
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে

ধরণীধরণকিণ-চক্রগরিষ্ঠে। কেশব ধৃত কুর্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ২ ॥ বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগা শশিনি-কলস্ক কলেব নিম্পা কেশব ধৃত-শকররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৩॥ তব করকমলবরে নথমন্তত শৃঙ্গং দলিত-হিরণাকশিপুতরু ভূঙ্গম। কেশব ধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৪ ॥ ছলয়সি বিক্রমণে বলিমন্তত-বামন পদনখনীর-জনিত-জন-পাবন কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৫॥ ক্ষত্রিয়-ক্রধিরময়ে-জগদপগতপাপং স্পথ্সি পথ্সি শমিতভবতাপম। কেশব ধৃত-ভগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৬॥ বিভর্সি দিক্ষু রণে দিকপতি-কমনীয়ং **দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম**। কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৭॥ বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং হলহতি-ভীতি-মিলিত যমুনাভম। কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৮॥ নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ ক্রতিজাতং

সদয়হৃদয়-দশিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত-বৃদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৯॥
মেচ্ছনিবহ-নিধনে কলয়দি করবাল:
ধুমকেতৃমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত-কল্পিরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১০॥
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতমুদার:
শৃণু সুখদ: শুভদ: ভবসারম্।
কেশব ধৃত দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ১১॥
বেদামুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমৃদ্ধিলতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্তঃ জয়তে হলং কলয়তে কারুণামাত্রতে
মেচ্ছান্ মৃচ্ছ য়তে দশকুতিকুতঃ কুঞায়ে তুভাং নমঃ॥

পৌষ সংক্রান্তিতে তিনি অপ্রকট হন অন্তাপি কে ন্দুবিশ প্রামে এ সংক্রান্তিতে মহোৎসব এবং 'জয়দেব মেলা' নামে মেলা হয়।

## ত্রীলক্ষী প্রিয়া

নবদ্বীপে শ্রীবন্ধত আচার্য্য নামে একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করতেন। লক্ষ্মী নাম্মী তাঁর এক সুশীলা সুন্দরী কক্ষা ছিল। শ্রীবন্ধত আচার্য্য কন্সার জন্ম একটা ভাল বরের কথা ভাবতে লাগলেন, ঘটক নিযুক্ত করলেন বনমালী আচার্য্যকে। শ্রীনিমাই পণ্ডিত যোগ্য-পাত্র মনে করে বনমালী আচার্য্য তাঁর বাড়ী এলেন এবং জননী শ্রীশচী দেবীকে বলতে লাগলেন—

> "পুত্র বিবাহের কোনে না চিন্তুহ কার্যা। বল্লভ আচার্য্য কুলে-শীলে-সদাচারে। নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে। তা'ন কন্যা-লক্ষ্মী প্রায় রূপে-শীলে মানে। সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে।"

> > (জ্রী চৈ: ভা: আদি: ১০।৫৪-৫৬)

পূত্রের বিবাহ দিবার সময় হয়েছে, কিন্তু আপনি কোন চিম্ভাই করছেন না দেখছি । কূলে-শীলে উত্তম এবং সদাচার সম্পন্ন এক প্রাহ্মণ আছেন । নাম শ্রীবল্লভ আচার্য্য, নবদ্বীপে বাস । লক্ষ্মী নামী তাঁর এক প্রমা সুন্দরী কক্যা আছে । আপনার ইচ্ছে হলে, সে কম্মার সম্বন্ধ আপনার পুত্রের সঙ্গে হতে পারে।

শ্রীশচী দেবী বললেন—পিতৃহীন বালক আমার, বড হউক পড়াশুনা করুক: তারপর এ-সব চিন্তা করব। বনমালী ঘটক শ্রীশচী মাতার কথায় প্রীত হলেন না বিমর্থ হয়ে গৃহ অভিমুখে চললেন ৷ দৈবযোগে পথে খ্রীনিমাই পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাংকার হল। শ্রীনিমাই পণ্ডিত বললেন—আচার্য্য মহাশয় কোথায় গিয়েছিলেন : বনমালী আচার্যা বললেন— তোমাদের বাড়ী, তোমার মার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। বিষয় এই, বল্লভ আচার্যের লক্ষ্মী নাম্মী অভি স্বন্দরী কন্সা আছে। সে তোমার উপযুক্ত বিবেচনা করে: তোমার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করলাম। কিন্তু এ-বিষয়ে তোমার জননীর কোন উৎসাহ দেখলাম না। তাই ফিরে যাচ্ছি। শ্রীনিমাই পশুত কথা শুনে একটু হাসলেন: তারপর ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়ে নিজগতে এলেন এক মৌনভাবে রইলেন । শ্রীশচী মাতা পুত্রের মৌনাবস্থা দেখে বললেন—নিমাই 🛒 তুই আজ এত গন্থীর মৌনী হলি কেন ?

শ্রীনিমাই বললেন তুমি ঘটক বনমালী আচার্য্যকে ভাল সম্ভাষণ করলে না কেন গ

শচী মাতা ইঙ্গিতে বুঝালেন নিমাইয়ের বিবাহ করবার ইচ্ছা আছে। খ্রীশচী মাতা তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে বনমালী ঘটককে ভার গৃহে আনালেন। খ্রীশচী মাতা বলতে লাগলেন— ৰচা বলে—"বিপ্ৰা, কালি যে কহিলা তুমি। নীজ ভাহা করাহ, কহিমু এই আমি॥" ( চৈঃ ভাঃ আদি: ১০৬৫ )

আমার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কাল আপনি যে প্রস্তাব করে ছিলেন, তাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। গ্রীশচী মাতার এই কথা শুনে ঘটক বনমালী আচাই্য তৎক্ষণাৎ বল্লভ আচাই্য ভবনে চললেন। বনমালী ঘটকের প্রসন্ন বদন দেখে বল্লভ আচাই্য অনুমান করলেন কাই্যাসিদ্ধি হয়েছে। গ্রীবল্লভের মন আনন্দে ভরে উঠল। খুব সম্মান প্রদর্শন করে ঘটক বনমালীকে বল্লভ আচাই্য আসনে বসালেন এবং সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন। ঘটক বললেন—সমাচার শুভ, গ্রীনিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে কক্ষার বিবাহের আয়োজন করুন। এ রকম পুত্রকে কন্সাদান করা পরম সোভাগ্য। এ কথা শুনে শ্রীবল্লভের পরিবারের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীবল্লভ বল্লেন—

কৃষ্ণ যদি স্থপ্রসন্ন হয়েন আমারে। অথবা কমলা গৌরী সম্ভষ্ট কম্মারে॥ তবে সে সেহেন আসি মিলিবে জামাতা। অবিলম্বে তৃমি ইহা করহ সর্ববিথা॥ ( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১০:৭২-৭৩)

বনমালী ভাই! আমার প্রতি যদি কৃষ্ণের দয়া থাকে, ভারে ক্সার প্রতি যদি গৌরী সম্ভূষ্ট থাকেন, তাবে এমন সুন্দর

জামাতা পাবো। তুমি শীভ্র সব ঠিক কর। তবে যৌতুকাদি দিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

কক্সা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া।

সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া॥

( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১০.৭৬ )

বল্লভাচাৰ্য জানাতে চাইলেন যে জামাতা ও ক্সাকে বেশী কিছু দিতে পারবেন না। শ্রীবনমালী শ্রীশচীদেবীর কাছে এলেন এক শ্রীবন্ধভাচার্য্যের দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে বললেন। শ্রীশ্রীদেরী বললেন—কন্তা যথন ভাল, আমাদের কোন দারী-দাওয়া নাই তিনি যা দিবেন তাতেই আমরা সম্ভষ্ট থাকব। জ্রীশচীর মত জেনে, বনমালী বল্লভাচার্য্যের কাছে ফিরে এনে কার্য্য সিদ্ধির কথা বললেন। শুনে ঐত্যাচার্যের আত্মীয়-স্বন্ধন-গণের স্থাথের मौমা রইল না। এ দিকে শ্রীশচীদেবী, জীবাস পণ্ডিত, জীঅদৈত আদি ভক্তগণকে পুত্রের বিবাহ-কথা জ্ঞাপন করলেন: শুনে সকলে বড আনন্দিত হলেন: শ্রীশচী-দেবীকে শীঘ্রই এ-কার্য্য সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিলেন ৷ জ্রীশচী মাতা ভট্টাচার্যাগণকে ডেকে বিবাহ লগ্ন নির্ণয় করতে লাগলেন। শ্রীবল্পভ আচার্যাও তদ্ধপ করলেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়ে বিবাহের দিন ঠিক হল :

শুভ-অধিবাস উৎসবের নিমন্ত্রণ করবার জম্ম শ্রীশটা ঠাকুরাণী শ্রতি হর্ষিত মনে নগরের সমস্ত আত্মীয়-স্বন্ধনের কাছে লোক পাঠালেন ৷ শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হচ্ছে শুনে স্বন্ধনগণের আনন্দের সীমা রইল না। অধিবাসের দিন প্রাতঃকাল থেকে নট ও বাদকগণ নৃত্য-গীত ও বিবিধ বাজন। আরম্ভ করল। অধিবাসমণ্ডপ তৈরি করা হল। তাতে কদলী-স্তম্ভ, আম্রসার, আলিপনা, বন্দনামাল্য প্রভৃতি শোভা পাচ্ছিল। ভট্টাচার্য্যগণ বেদ-মন্ত্র ধ্বনি করতে লাগলেন। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যথাবিধানে সম্পন্ন হতে লাগুল। অতঃপর শুভ অধিবাস কার্য্য আরম্ভ হল। জামাতা বরণের জন্য শ্রীবল্লভাচার্য্য বহু দ্রব্য সম্ভারসহ এলেন এবং যথাবিধি বরণ কার্য্য করলেন। অধিবাসের যাবতীয় কার্য্য 🐧 হল : অধিবাস-মূহুর্ত্তে বাভকারগণের বাভঘটায় আকাশ-বাভাস পূর্ণ হল 🖟 শ্রীনিমাই পণ্ডিতের শুভ বিবাহ হচ্ছে দেখতে বক্ লোক সমাগম হল : শ্রীশচী ঠাকুরাণী সকলকে প্রচুর মিষ্টি, বাটা-বাটা তামুল প্রভৃতি দিয়ে সংকার করলেন। এইরূপ আনন্দ উৎসবে অধিবাস-দিবস সমাপ্ত হল। পরদিন বিবাহ মহোৎসব আয়োজন পুরাদমে চলতে লাগল। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের যাবতীয় কুট্ম আগমন করতে লাগলেন! শ্রীশচীদেবী আত্মীয়-বধুগণের শিরে তৈলাদি দিয়ে স্নান করাতে লাগলেন। তাঁদের কেশ বিত্যাসাদি করে ললাটে সিন্দুর-বিন্দু দিলেন। বস্ত্রাভরণ আদি দিয়ে, খই. কলা, মিষ্টি প্রভৃতি দ্বারা সকলকে সুখী করলেন ।

শ্রীশচী মাতার আপ্যায়নে দকলে স্থ-সিদ্ধৃতে ষেন ভাসতে লাগলেন স্থারের বিবাহ দর্শন করবার এবং সে উপলক্ষে পান ভোজন করবার অধিকার শুধু ভাগ্যবান্দের আছে। এঁরা শ্রীভগবানের নিতা পরিকর।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে জ্রীগোরস্থনর গঙ্গা স্থান করে
নিত্য জ্রীবিষ্ণু-পৃজাদি সমাপ্ত করলেন । তারপর পিতৃগণের
পৃজাদি করলেন । চতুদিকে মঙ্গল ধ্বনি হতে লাগল।
নৃত্য, গীত, বিবিধ বাগু ধ্বনিতে গগন-পবন পূর্ণ হল।
চারিদিকে শুধু লেহ লেহ দেহ দেহ শব্দই শুন; যাচ্ছিল। ঈশ্বরবিবাহ দেখবার জন্ম দেবগণ, দেববধুগণ নর-নারীরূপ ধারণ করে
যোগদান করেছেন।

শ্রীবল্লভাচাধ্য বিধি অনুসারে কন্সার অধিবাস ক্রিয়া সমাপ্ত করলেন এবং পিতৃগণের পূজাদি করলেন চতুদ্দিকে মঙ্গলবাত ধ্বনি হতে লাগল।

অতঃপর শ্রীগৌরস্থন্দর গোধৃলি-লয়ে বিবাহ করতে যাত্রা করলেন। সঙ্গে বহু মিত্র লোকগণ ও বাছকারগণ বিবিধ বাজনা নৃত্য-গীতাদি করতে করতে চললেন। যাত্রা করবার আগে লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরস্থন্দর জননী ও শুরুজনের চরণ-বন্দনা ও আশীর্কাদ আদি নিয়ে যাত্রা করেন। তারপর বাহির হয়ে গঙ্গাতটে আসেন এবং দোলা থেকে নেমে শ্রীগঙ্গাদেবীকে প্রণাম করেন। অতঃপর গঙ্গাতট দিয়ে চলতে থাকেন। ক্রমে শ্রীবল্লভ মিশ্রের গৃহ-সন্নিকটবন্তী হলেন। শ্রীবল্লভ মিশ্র হর্ষিত হৃদয়ে জামাতাকে যথাবিধি স্বাগত জানালেন। স্বতি সমাদর করে নিয়ে বিবাহ বেদীতে বস্থালেন। অতঃপর কন্সাকে বন্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করে
শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সরিধানে আনয়ন করা হল। কুলবধ্রা
উলুউলু ধ্বনি করতে লাগলেন এবং বাগ্যকারগণ বিবিধ বাগ্যধ্বনি
করতে লাগল। তারপর লক্ষ্মীকে এক পিঁড়িতে বসায়ে
পিঁড়িসহ উঠায়ে শ্রীগোরস্থন্দরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করান
হল। শ্রীলক্ষ্মী দেবী প্রভুর শ্রীচরণে জল প্রদানপূর্বক প্রণাম
করলেন। তারপর শ্রীগোরস্থন্দর ও লক্ষ্মী দেবী পরস্পরের
গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করে বিবিধ কোতৃক করলেন।
লক্ষ্মীদেবী প্রভুর গলায় মালা দিতেই প্রভু নিজ গলাব মালা
লক্ষ্মীর গলায় দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করলেন। এইরপে লক্ষ্মীন
নারায়ণের মিলন হলে চতুদ্দিক মহা জয়-জয় ধ্বনি ও বাগ্যধ্বনিতে মুখরিত হল। মুখচন্দ্রিকা করবার পর প্রভু লক্ষ্মীকে
বাম পাশে বদালেন।

প্রথম-বর্দ প্রভূ জিনিঞা মদন ; বাম-পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ ॥ কি শোভা, কি সুথ সে হইল মিশ্র-ঘরে । কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে ॥ ( চৈঃ ভাঃ আদি ১০।১০২ )

যথাবিধি কন্সাদান করে ঐাবল্লভ মিশ্র স্থুখ সাগরে যেন ভাসতে লাগলেন। বধ্গণ কুলাচার লোকাচার প্রভৃতি করতে লাগলেন। এ রকমের বিবিধ আনন্দে রাত্রি প্রায় শেষ হল। অনস্তর ভগবান লক্ষ্মীসহ পুষ্প শ্যায় নিজিত হলেন।

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করে যথাবিধি প্রাতঃকুত্যাদি করতে লাগলেন। দিবসভরে শ্রীবল্লভ মিশ্র গৃহে শ্রীগৌরস্থন্দর অবস্থান করার পর গোধূলী লগ্নে লক্ষ্মীর সহিত গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। কন্সা ও জামাতাকে বিদায় দিবার সময় বল্লভ মিশ্র স্বজনসহ বিহবল হয়ে পড়লেন: গন্ধ, মাল্য, অলভার, মুকুট, চন্দন, কজ্জলসহ বরবধ্ দোলামধ্যে পরম শোভা পেতে লাগলেন। পথিপার্যে দর্শকেরা কত স্থুখ অনুভব করতে লাগলেন।

''কতকাল এ কম্মা হর-গৌরী সেবা করেছিল তাই এমন স্থান্দর বর পেয়েছে"—নারীগণ পরস্পরের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন করতে লাগল। বিবিধ বাগ্ত ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে এীগৌরস্থন্দর নিজগৃহে প্রবেশ করলেন। "নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে॥" তথন শ্রীশচীদেবী বিপ্র পত্নীগণসহ পুত্রবধৃকে বরণ করে ঘরে আনলেন। শ্রীশচী মাতার গৃহে আনন্দের সীমা রইল না। গীত বাছ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

এই ভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হল। জ্ঞগৎ আনন্দময় হল। এীগৌরস্থন্দর নাট, ভাট, বাদক, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে যথাবিধি অর্থ, বস্ত্র, অন্নাদি দিয়ে সংকার ও विषाय क्यलन। औभगीरमवीय वामना भून इन। मर्कमा - আনন্দ-সিদ্ধুতে যেন ভাসতে লাগলেন। ঞ্ৰীলক্ষ্মীর অঙ্গ-জ্যোতিতে গৃহ সর্বাদা যেন আলোকিত এক পদ্মগদ্ধময় ৃহয়েছিল। তাতে অনুমানে শ্রীশচী মাতা বুঝালেন এ কন্তাতে সাক্ষাৎ কুমলার অধিষ্ঠান আছে। বধূ লক্ষ্মীকে শ্রীশচী মাতা প্রাণের প্রাণ স্বরূপ স্নেহ করতে লাগলেন। লক্ষ্মীদেবী অতিশয় স্ফরিতা ছিলেন। ইক্লিতেই সমস্ত কার্য্য করতেন। ভগবান্ শ্রীগৌরস্থলের শ্রীশচী মাতাকে সুখী করবার আশায় কোন কোন দিবস লক্ষ্মীকে নিয়ে তাঁর কাছে বসতেন।

লক্ষ্মীদেবী প্রাতঃকালে শ্রীবিষ্ণু গৃহ মার্চ্ছন, আলপনা পুষ্প তুলসী চয়ন প্রভৃতি কার্য্য করতেন। অনন্তর রন্ধন করতেন। নহাপ্রভু প্রতিদিন বৈষ্ণব অতিথি ডেকে গৃহে ন্সেবা করাতেন।

গৃহস্থেরে মহাপ্রভূ শিখায়েন ধর্ম।
অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তা'রে॥
যা'র বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
দেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে॥

( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪৷২১-২৩ )

ভগবান্ ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্মই অবতীর্ণ হন। তিনি ভক্তবংসল। ভক্তের স্থাধের জন্ম কত বিচিত্র লীলা করেন। তিনি যেমন লীলা করেন লক্ষ্মী ভক্তপ আচরণ করিয়া পাকেন।

> নিরবধি তুলসীর করেন সেবন। ভতোধিক শচীর সেবায় জাঁ'র মন॥

সক্ষীর চরিত্র শুনি শ্রীগৌরসুন্দর। মৃথে কিছু না বলেন, সম্ভোষ অন্তর॥

( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৪৩।৪৪ )

গৃহস্থ হবার পর, গৃহস্থের অর্থ উপার্জন, গুরুসজ্জন-পালন করা একটা ধর্ম ৷ তাই যেন শ্রীগৌরস্থন্দর কিছুদিন বঙ্গদেশে গিষে অধ্যাপক রূপে বিছাদানাদি করতে ইচ্ছা করলেন। জননীর চরণে নিবেদন জানালেন কিছুদিন ভিনি বঙ্গদেশে প্রবাসে যাবেন। পত্নীর প্রতি বললেন—"তুমি এই সময় আইর উত্তম-রূপে সেবা কর " তারপর শ্রীনিমাই পণ্ডিত শুভদিন দেখে কতিপয় শিষ্যসহ বঙ্গদেশের প্রতি যাত্রা করলেন : প্রভুর শ্রীচরণরেণুতে বঙ্গদেশ ধন্ম হল ৷ ক্রমে প্রভু পদ্মাবতী নদীর ভটে এলেন। মহাপ্রভুর শুভ আগমন বার্তা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হল ৷ কোন মহান সৌভাগ্যবানের গৃহে প্রভু অবস্থান করে মহাবিতা গোষ্ঠী করলেন ৷ সহস্র সহস্র ছাত্র প্রভুর কাছে পড়বার জন্ম আসতে লাগল ৷ মহাপ্রভুর দিব্য-মূর্ত্তি দর্শনে বঙ্গবাসী ধক্মাতিধক্ম হলেন। সে ভাগ্যে বঙ্গদেশে এইরিকীর্ত্তন অচ্যাপি বিভাষান।

> মহাবিত্যাগোষ্ঠা এতু করিলেন বঙ্গে। পদ্মাবতী দেখি প্রতু বুঝিলেন রঙ্গে॥

বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ। অত্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্ম বঙ্গদেশ। সেই ভাগ্যে অগ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে। শ্রীচৈতক্ত সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ।

( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪৮১ )

এই মতে বিছা-রসে বৈকুপ্তের পতি। বিছা-রসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি।

( চৈ: ভা: আদি ১৪৷৯৮ )

এদিকে নবদ্বীপে, যেদিন মহাপ্রভূ বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন, সেদিন থেকে তাঁর বিরহে লক্ষ্মীদেবী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন। স্বন্ধন বন্ধুগণ কত তাঁকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি কিন্তু কিছুতেই সুস্থ হলেন না। নামে মাত্র ছ এক গ্রাস অন্ধ মুখে দিতেন। সমস্ত রাত্রি বসে বসে ক্রেন্দন করতেন। ঈশরের বিচ্ছেদ সইতে পারলেন না।

> নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে। চলিলেন প্রভু-পার্শে অতি অলক্ষিতে॥

> > ( চৈ: ভা: আদি ১৪৷১০৪ )

তিনি মহালক্ষ্মী অনস্ত বিভূতি সম্পন্না। অতএব তাঁর পক্ষে
অসাধ্য কিছুই নাই। নিজ প্রতিকৃতি একটা দেহ ধরাতলে রেখে
দিব্য দেহে নিজ প্রভূর নিকট গমন করলেন। তাঁর দেহ ত্যাগ প্রাকৃত লোকের স্থায় নহে। তিনি বৈকুঠের ঈশরী মহালক্ষ্মী। প্রভূর বিরহ তাঁর পক্ষে অসহনীর, মহাবিষত্ল্য। অতএব বিরহ যেন সর্পভূল্য তাঁকে দংশন করল এবং বেদনারূপ্মী বিষে তিনি প্রভূর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল। বিরহ সপ বিষে তাঁর পরলোক হল।

( रेइः इः जानि ১७।२১ )

বাস্তবিক পক্ষে প্রপঞ্চ জীবের প্রায় লক্ষ্মীদেবীর দেহ ভাগে হয় নাই।

এইভাবে প্রীগোরস্থনরের বিরহে শ্রালক্ষ্মীদেবী দেহত্যাগ করলেন। লক্ষ্মীর দেহত্যাগে স্বজন-বন্ধু-বন্ধবগণের শোকের সীমা রইল না। প্রীশচীমাতা শোক সমুদ্রে ভূবে গেলেন। অন্তর্য্যামী প্রভূ সব জানতে পারলেন। বহু শিক্ষা ও জবাাদি সঙ্গে তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে ফিরে এলেন এবং দেখলেন বধ্ পরলোক যাত্রা করেছেন। ভগবান্ লোকান্ধকরণে কিছুক্ষণ শোক প্রকাশ করতঃ জননীকে বিবিধ তত্ত উপদেশ করতে লাগলেন।

জননী শ্রীশচী অনেক কষ্টে হুঃখ সম্বরণ করলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরস্থন্দর পুনঃ বিভার বিলাস করতে লাগলেন। প্রাভঃকালে বিদ্যালয়ে গিয়ে আগে বসভেন। কোন দিবস যদি কোন ছাত্রের ললাটে ভিলক না দেখতেন তখন তাকে গৃহে প্রেরণ করতেন।

তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শাশান সদৃশ বেদে বলে।
(শ্রীচৈত্ত ভাগবত মধ্যলীলা)

## এই এই বিষ্ণু প্রেয়া ঠাকুরাণী

'ক্রী', 'ভূ', 'নীলা' নামে ভগবানের তিনটি শক্তি আছে; ক্রীবিফুপ্রিয়া হলেন 'ভূ' শক্তি-স্বরূপিণী। তিনি 'সত্যভামা' বলেও কথিত হন। জ্রীগৌর-অবতারে জ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী জ্রীনাম প্রচারের সহায়রূপে অবতীণা হয়েছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ ধামে সনাতন মিশ্র নামে এক প্রম বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি বহু লোকের ভরণ-পোষণ করতেন। রাজ-পণ্ডিত বলে সব্যত্র তাঁর খ্যাতি ছিল। ইনি দ্বাপরে সত্রাজ্ঞিত রাজা ছিলেন। বিপ্রশ্রেষ্ঠ সনাতন মিশ্র বিষ্ণু আরাধনার ফলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নামে সদগুণ সম্পন্না এক পরমা স্থান্দরী কন্তারত্ত্ব লাভ করেন। অতি শিশুকাল থেকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দিনে ছুই তিন বার গঙ্গাম্মান করতেন এবং বড়দের অন্তকরণ করে যাবতীয় পূজা, অর্চনা, তুলসী সেবা, ব্রত প্রভৃতি করতেন। গঙ্গাঘাটে যথন শ্রীশচীমাতাকে দেখতেন অতি নম্রভাবে তাঁকে নমস্কার করতেন। শচীমাতা মনে মনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধ্রূপে কামনা করতেন।

এদিকে শ্রীগৌরস্থলরের লক্ষ্মীপ্রেয়া নামী প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করেন। মা শচীর হৃদয়ে বড় ছংখ হল। কিছুদিন কেটে গেল। পুনর্কার পুত্রের বিবাহ দিবার জন্ম মা শচীদেবী বড় উদগ্রীব হলেন। আত্মীয়-স্বজ্বনগণও শীল্প এ-কার্য্য সম্পন্ন করতে বললেন। গৌরস্থন্দর জননীর মতের বিরোধিতা করলেন না বিবাহ করতে সম্মত হলেন ৷ শচীমাতা এক ভৃত্যকে ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিতের বাড়ী পাঠালেন ৷ মা শচীর আহ্বান পাওয়া-মাত্র পণ্ডিত তাঁর গৃহে এলেন। শ্রামাতা গৌরস্থন্দরের বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। কাশীনাথ পণ্ডিত বললেন ইহা উত্তম প্রস্তাব, এ কার্য্য শীঘ্র হউক। পাত্রীর কথা উন্থাপন করে শচী-মাতা সনাতন মিশ্রের কন্সা বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম বললেন ৷ ঘটক সহাস্থ্য বদনে বললেন—"ঠাকুরাণী! আমিও ঐ কন্থার নাম উল্লেখ করব ভাবছিলাম।" শচীমাতা বললেন—"আমি ত গরীব, সনাতন মিশ্র আমার ঘরে কন্মা দিবে কি ? আপনি এ-বিষয় নিয়ে শীঘ্ৰ আলাপ করুন।" সনাতন মিশ্র বললেন— "ঠাকুরাণী, আপনার নিমাইয়ের ছ্যায় এত স্থন্দর পুত্রকে সনাতন যদি কন্তা না দেয়, কাকে দিবে ?" এ কথা বলে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহ অভিমুখে চললেন।

কন্সার বয়স দেখে সনাতন মিশ্রও একটি উপযুক্ত পাত্র অমু-সন্ধান করছিলেন। নদীয়াতে উত্তম পাত্র বলতে একমাত্র নিমাই পণ্ডিত। রূপে-গুণে অতুলনীয়, বয়সও কম। এমন পাত্রকে কন্সা দেওয়া বড় ভাগ্যের কথা। এসব কথা কাকে বলতেও সনাতনের লজ্জা বোধ হচ্ছিল। মনে মনে শুধু ভগবানের কাছে জানাতেন, হে হরি। পূর্ব্ব জন্মে যদি স্কৃতি করে থাকি আমার কন্সার জন্ম যেন নিমাই পণ্ডিভকে বররূপে পাই। ঐ দিন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বসে কন্সার বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করছেন, ঠিক এমন সময় ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিত উপস্থিত হলেন। সনাতন মিশ্র ব্যস্তসমস্ত হয়ে পণ্ডিতকে স্বাগত জানিয়ে কসতে আসন দিলেন। মিষ্ট জলাদি দিয়া সংকার করলেন। সনাতন মিশ্র ভাবলেন উত্তম পাত্রের সংবাদ নিশ্চয় এসেছে। মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন—"পণ্ডিত! খবর কি ?" পণ্ডিত হাস্থ করতে করতে বললেন—

"বিশ্বস্থর-পণ্ডিতেরে তোমার ছহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্বথা॥
তোমার কন্সার যোগ্য সেই দিব্য পতি।
তাহার উচিত এই কন্সা মহা-সতী॥
যেন কৃষ্ণ কল্মিণীতে অন্সোহন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞি পণ্ডিত॥"

( ঐ্রিচঃ ভা: আদি: ১৫।৫৭-৫৯ )

ঘটক কাশীনাথের এই প্রস্তাব শুনে সনাতন মিশ্র ও তাঁহার পদ্মী আনন্দে আত্মহারা হলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান ভাবনামুরূপ ফল মিলিয়ে দিয়েছেন। সনাতন মিশ্র বললেন—"কাশীনাথ, এ বিষয়ে আর কি বলব গ যদি আমার গোষ্ঠীর সৌভাগ্য থাকে এহেন জামাতা পাব।" অক্সান্ত স্বজনগণ বলতে লাগলেন—"সৌভাগ্য ছাড়া এরকম ছেলে পাওয়া যায় না। তোমার কন্তার ভাগ্যে থাকলে উত্তম বর পাবেই।" তারপর কাশীনাথ পশ্ডিতের অবশ্যকীয় অক্সান্ত বিষয় মিশ্র মহোদয় আলোচনা

করলেন। এরপে কাশীনাথ পণ্ডিত সব ঠিক করে শচীমাভার ষরে ফিরে এলেন এবং তাঁকে সব কথা জানালেন। শচী বললেন —"আমার তো আর কেউ নাই, একমাত্র হরিই আছেন।"

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হবে শুনে দকলে বড় আনন্দিত হলেন। শিষ্কাগণ বলতে লাগলেন—"পণ্ডিতের বিবাহে আমার যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করব।" ধনাঢ়া বৃদ্ধিমন্ত খান বললেন—"সমস্ত খরচ আমি বহন করব।" মিত্র মুকুন্দ-সঞ্ভয় বললেন—"ভাই, খরচের ভার কিছুটা আমাদের উপরও দাও। এ-বিবাহের আয়োজন এমন করতে হবে যাহা কোন রাজকুমারের বিবাহেও হয় নাই।"

সমস্ত নবদীপে সাড়া পড়ে গেল। নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ।
বিবাহের আয়োজন হতে লাগল। বিবাহ মণ্ডপের উপর বড় বড়
চল্রাতপ খাটান হল। ভূমিতে আলিপনা দেওয়া
হল এবং স্থানটি কদলীবৃক্ষ. পূর্ণঘট, আম্রসার,
দীপ, ধান্য, দধি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বার্থ সচ্জিত করা।
হল। নবদ্বীপে ভখন যত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সচ্জন বাস করতেন
সকলে অধিবাস উৎসবে যোগদানের জন্ম আমন্ত্রিত হলেন। সদ্ধ্যায়
অধিবাসের সময় বাছাকরগণ আনদে নানাবিধ বাছা বাজাতে
লাগল। শচীর অঙ্গন ক্রমে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে পূর্ণ হড়ে
লাগল। ভগবদ্-পূজা, আরাত্রিক, ভোগরাগ মহা সমারোহেরসহিত হল এবং গৌরস্থন্দরের অধিবাস-ক্রিয়্থা স্থসম্পন্ন হল।
অন্দর-মহলে নারিগণ আনন্দভরে ঘন-ঘন উল্পুর্বনি ও শত্মধার্ত্র

করছিলেন। বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন। ঈশবের বিবাহ, চতুদ্দিকে সুখসিরু যেন উপলে উঠল। অধিবাসে মিষ্টি পান ও স্থপারির আয়োজন করা হয়েছিল। যে ষত চায়, পানের বিটীকা দেওয়া হচ্ছিল। যত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এসেছিলেন তাঁদের গলায় গৌরস্থন্দর চন্দন ও স্থগন্ধ ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। প্রেফ্ল মনে সকলে শুভাশীয় অর্পণ করলেন। এমন স্থন্দর স্থময় বিবাহ-অধিবাস কেহ কখনও দেখেনি। নদীয়া-পুরী

পরদিন বিবাহ উংসবের বিপুল আয়োজন হল । অপরাফে গৌরস্থলর বরোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ পরে জননী এবং গুরুজনের চরণ-বন্দনা করে এক সুসজ্জিত দোলায় আরোহণ করলেন। প্রথমে গঙ্গাতটে এলেন. জ্রীগৌরস্থলর দোলা থেকে নেমে গঙ্গাদেবীকে নমস্কার করে আবার দোলায় আরোহণ করলেন। জর জয়' মঙ্গল ধ্বনি ও বিবিধ বাছধ্বনির ছারা চতুদ্দিক মুখরিত করে গঙ্গাতট দিয়ে বর্ষাত্রা আরম্ভ হল। সহস্র সহস্ত দীপ জলছিল, নানা রকম বাজা পোড়ান হচ্ছিল, নৃত্য-গীত হচ্ছিল। গোধ্লি লগ্নে বর ও বর্ষাত্রীরা জ্রীসনাতন মিশ্রের গ্রহে প্রবেশ করলেন। জ্রীসনাতন মিশ্র ও তার পত্নী জামাতাকে বরণ ও আশীর্ষাদ করলেন

অতঃপর বিষ্ণুপ্রিয়াকে নানা আভরণে ভূষিত করে বিবাহ-স্থানে আনম্নন করা হল ৷ মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীয় নিত্যকান্ত গৌর-নারাম্নকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে তাঁর জ্রীচরণে আত্ম- নিবেদন করলেন। জ্রীগৌরস্থন্দর নিত্য প্রিয়াকে বাম **অঙ্গে** স্থাপন করলেন। অনস্থার পরস্পারের গলায় পুস্পামাল্য প্রদান<sup>্</sup> করলেন।

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
নালা দিয়া করিলেন আত্মসমপ্রণে।
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষং হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া।
তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি 
করিতে লাগিলা হই মহা কৃত্হলী।
( প্রীচৈঃ ভাঃ আ: ১৫/১৭৬-১৭৮)

শ্রীসনাতন মিশ্র শ্রীগৌরস্থন্দরকে বহু যৌতুকের সহিত কণ্ঠা সম্প্রদান করলেন। তিনি গৌর-নারায়ণকে কন্সাদান করে কৃত-কৃত্য হলেন। জনক রাজা যেমন রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করেছিলেন, ভীম্মক রাজা যেমন কৃষ্ণকে ক্ষিণী সম্প্রদান করে-ছিলেন, সনাতন মিশ্রাও সেরপ গৌরস্থন্দরকে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদান করলেন। বিবাহের পর শুভরাত্রিতে বাসর-গৃহে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পুম্পশ্যায় অবস্থান করলেন। শ্রীসনাতন মিশ্রের গৃহে বৈকুণ্ঠা-নন্দ অবতরণ করল।

প্রায় সমস্ত রাত্রি সনাতন মিশ্রের গৃহ নৃত্য-স্থীত ও বাছ-ধ্বনিতে মুখরিত হল। প্রাতে গৌরস্থন্দর পদ্দী লক্ষ্মীসহ শয্যা ত্যাগ করলেন। হস্তমুখ প্রক্ষালন করবার পর নিত্যকৃত্য জপাদি সমাপ্ত করলেন। সনাতন মিশ্র মহোৎসবের আয়োজন করে- ছিলেন তাঁর স্বজনবর্গ গৌর-নারায়ণকে দর্শন করে কৃতার্থ হলেন

> সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে। যে সুথ হইল ভাহা কে পারে কহিছে।

( শ্রীচৈ: ভা: আ: ১৫৷১৯৪ )

অপরাক্তে শ্রীগৌরস্থন্দর নব বধুকে নিয়ে নৃত্য-গ্রীত-বাছ্যসহ
স্থায় গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। নগর পরিক্রমা করে গঙ্গাতট
দিয়ে যথন বরযাত্রীরা চলছিলেন তথন নগরবাসীগণ শ্রীবিষ্ণৃপ্রিয়াও গৌরস্থন্দরের অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম দিবা রূপ দর্শন করে আনন্দ-ভরে বলাবলি করতে লাগলেন।

কত **জন্ম সেবিলেন কমলা পাৰ্ব্ব**তী।

কেহ বলে,—"এই হেন বুঝি হরগৌরী।"

কেহ বলে,—"হেন ব্ঝি কমলা-শ্রীহরি॥"

কেহ বলে,—"এই তুই কামদেব রতি।"

কেহ বলে,—"ইন্দ্র শচী লয় মোর মতি॥"

কেহ বলে,—"হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"

এই মত বলে যত সুকৃতি-বনিতা।

( শ্রীটে: ভা: আ: ১৫।২০৫-২০৮ )

শ্রীবিষ্ণৃপ্রিয়া ও শ্রীগৌরস্থনরের শুভদৃষ্টি পাতে সমস্ত নবদ্বীপ স্থানয় হরে উঠল ৷ নত্য-গীত-বাছ ও পুষ্পবৃষ্টি সহ পরম আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সর্ব্ব শুভক্ষণে শ্রীগৌরস্থনর শ্রীবিষ্ণৃপ্রিয়াকে নিম্নে গ্রহে প্রবেশ করলেন। শচীমাতা অস্তান্ত কুলবধ্সহ প্রসর্বন্দনে পুত্রবধ্কে বরণ করলেন। নবদম্পতি দোলা থেকে অবতরপকরে প্রথমে জ্রীশচীর জ্রীচরণ বন্দনা করলেন। পরে যত পূজ্যম্পদ ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের চরণ বন্দনা করলেন। স্নেহভারে সকলে বর্ম-বধ্র চিবৃক জ্রাণ ও আশৌর্কাদ করলেন এবং বিবিধ যৌতৃক প্রদান করলেন।

গ্যহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ জয়ধ্বনিময় হইল সকল ভূবন ॥ কি আনন্দ হইল সে অকথ্য কথন : সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন ॥

ভারপর বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় ভগবানের বিবাহ-দশনের মহিমা বর্ণন করেছেন :

যাহার মৃত্তির বিভা দেখিলে নয়নে ।
পাপমৃক্ত হই যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
দে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাং ।
তেঞি তান নাম 'দয়াময়' দীননাথ ॥

( শ্রীটেঃ ভাঃ আঃ ১৫:২১৬-২১৭ )

ভগবানের এই দিব্য লীলা বহু সাধন করেও যোগিগণ প্রযন্ত দর্শন করতে পারেন নাঃ কিন্তু সে লীলা নবদ্বীপবাসী আপামর জনমাধারণ দেখতে পেল। দয়াময় ভগবানের অন্যেষ কুপা— ভাই তাঁর এক নাম দীননাথ।

বিবাহে যত নট, ভাট, ভিক্ষুক এসেছিল জ্রীগৌরসুন্দর

তাদের অর্থ ও বস্ত্র দিয়ে তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়া স্বন্ধনকে মূল্যবান্ বস্ত্র দান করলেন। বৃদ্ধিমন্ত খানকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। তিনিই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন্ করেছিলেন।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস বিষ্ণৃপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আর বিশেষ বর্ণন।
দেন নাই কোন প্রসঙ্গে কদাচিৎ নাম উল্লেখমাত্র করেছেন।
গয়াধাম হতে গৃহে এলে—"লক্ষ্মীর জনক কুলে আনন্দ উঠিল।
পতি-মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর হৃঃখ দূরে গেল॥" ( জ্রীচিঃ ভাঃ মধ্য
১০১১)

মহাপ্রভূ গয়াধাম থেকে গৃহে ফিরে এলেন এবং অনন্তর কৃষ্ণ-প্রেম প্রকশে করতে লাগলেন। প্রভূর দিব্যভাব-সকল দেখে শচীমাতা ভাবতেন পুত্রের কোন কঠিন রোগ হয়েছে না কি পুর্বের মঙ্গল কামনায় গঙ্গা-বিষ্ণুর পূজা দিতেন এবং—"লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভূ নাহি চায়॥" বিশ্রীটেং ভাং মধ্যঃ ১৮১৩৭) প্রভূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখেও দেখেন না . "কৃষ্ণ—কৃষ্ণ" বলে নিয়ত রোদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী-অন্নের থালা পুত্রের সম্মুখে দিয়ে শচীমাতা তথায় বসলেন। "ব্রের ভিতর দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা।" (শ্রীটেং ভাং মধ্যঃ ১৮১১)—বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহের ভিতর থেকে সব দেখতে লাগলেন। প্রভূ সব সময় কৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন। কোনদিন পাষশুগণের অত্যাচারের কথা শুনে 'আমি সংহার করব, সংহার করব' বলে হুষার দেন। শচীমাতা কিছুই বুবাতে পারেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াকে

প্রভুর কাছে গিয়ে বসতে বলেন। "লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥" (প্রীটেঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৮৭) বাহাদশাশৃত্য প্রভূ বিশ্বপ্রিয়াকেই প্রহার করবার জত্য উত্যত হন। পুনং বাহাদশা ক্ষিরে এলে লক্ষিত হন। একদিন শর্চামাতা ও গৌরস্কুন্দর গৃহমধ্যে বসে আলাপ করছিলেন। কপাটের আড়ালে বসে বিশ্বপ্রিয়া শুনছিলেন। শর্চীমাতা বললেন—"আজ রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখেছি শ্রামাদের ঘরে যে রাম ও কৃষ্ণ মৃত্তি আছেন, তাঁদের সঙ্গে তুমি ও নিত্যানন্দ খেলছ। তাঁদের সঙ্গে খেতে খেতে মারামারি করছ। এরপ আরও কত রঙ্গ করছ।" গৌরস্কুন্দর বললেন—"বড় ভাল স্বপ্ন, মা। কাকেও বল না। আমাদের গৃহে সাক্ষাৎ রাম-কৃষ্ণ বিরাজ করছেন। অনেকদিন দেখি পূজার নৈবেছ কে খেয়ে যায়। শ্রামার সন্দেহ হত ভোমার পুত্রবধ্ খায়। কিছু আজু আমার সেলের ঘুচল।"

"তোমার বধ্রে মোর সন্দেহ আছিল ; আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥" ं শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৮।৪১ )

শচীমাতা বললেন, "বাবা, অমন কথা বলতে নাই !" স্বামীর নর্মালাপ শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া হাসতে লাগলেন :

"একদিন নিজ গৃহে প্রভূ বিশ্বস্তর ।
বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম স্থন্দর ।
যোগায় তাম্বল লক্ষ্মী পরম হরিষে ।
প্রভূর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে ॥

যখন থাকথে লক্ষ্মী সনে বিশ্বস্তর। শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥"

্ জ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১১/৬৫-৬৭)

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌরস্থনরের মধুর বিহারের কথা বর্ণনা করছেন। এ হচ্ছে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য বিলাস। তগবান্ গৌর-নারায়ণ রূপে লক্ষ্মীসহ নবদ্বীপে নিত্য বিহার করছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে তামুল দিচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রদত্ত তামুল চর্বণ করতে করতে মহাপ্রভু আনন্দ প্রকট করছেন। মহাপ্রভুর আনন্দ দর্শনে বিষ্ণুপ্রিয়ারও আনন্দে দিবানিশি জ্ঞান নাই। "যোগায় তামুল লক্ষ্মী"—এ হচ্ছে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য উপাসক ভক্তের ধ্যানের বিষয়।

জননী-বংসল প্রভু জননীকে স্থা করবার জ্বন্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বসে থাকতেন।

> "মায়ের চিত্তের স্থুখ ঠাকুর জ্বানিয়া। শক্ষার সঙ্গেতে প্রভূ থাকেন বসিয়া॥"

> > ( শ্রীচৈ: ভা: মধ্য ১১।৬৮ )

চন্দ্রশেষর-ভবনে যখন মহাপ্রভু রুক্ষিণীভাবে নৃত্যাভিনর করে-ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াও শচীমাতার সঙ্গে সে অভিনয় দর্শন করতে গিয়েছিলেন—"আই চলিলেন নিজ বধূ সহিতে।" ( ঞ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৮।২৯)

এরপরে গৌরস্থন্দর যে সন্ন্যাস-লীলা করেছেন তা বর্ণন করতে বন্দাবন দাস ঠাকুর কোন স্থানে বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম উল্লেখ করেন নাই। ঐীচৈতক্স চরিতামতে ঐীকুঞ্চদাস কবিরাজ গোস্বামী আদি পঞ্চদশ অধ্যায়ে কেবল বিবাহ-লীলা বর্ণন করেছেন।

্ষেদিন মহাপ্রভু সন্ন্যাসে গিয়েছিলেন সেদিন রাত্রে বিষ্ণু-প্রিয়াকে যে তত্ত্বোপদেশ দিয়েছিলেন তার এরপ বর্ণনা শ্রীলোচন নাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে আছে—

জগতে যতেক দেখ মিছা করি সব লেখ

সত্য এক সবে ভগবান।

সত্য আর বৈষ্ণব তা বিনে যতেক সব

মিছা করি করহ গেয়ান।

( চৈঃ সঃ মধাখণ্ড )

"পুত্র, পতি, স্থা, স্বজন-সম্বন্ধ স্ব মিথ্যা। পরিণামে কেহ কারও নয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণ ছাড়া আমাদের অন্ম গতি নাই। কৃষ্ণ সকলের পতি, আর সব কিছু শক্তি—এ কথা কেহ বুঝে না। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি বিষ্ণু ভজন করে তোমার নাম সার্থক কর। মিথা। শোক কর না, আমি তোমায় এই যথার্থ ্কথা বলে যাচ্ছি। তুমি কৃষ্ণ চরণে মনোনিবেশ কর।"

বিষ্ণু প্রিয়া বললেন—"তুমি ঈশ্বর, তুমি নিজ মায়া দূর কর। তাহলে বিষণুপ্রিয়া প্রসন্ন হবে।" বিষণুপ্রিয়ার ত্বংখ শোক দূর ্হল। আনন্দে হাদয় ভরে উঠল। "চতুভু জ দেখে আচম্বিত"— এমন সময় বিষণু প্রিয়া মহাপ্রভুর চতু জু জ—মূর্তি দর্শন করলেন। কিন্তু তাঁর পতি-বৃদ্ধি গেল না, অতঃপর বিষ্ণু প্রিয়া মহাপ্রভুর চরণ তলে প্রণত হয়ে বললেন—"এক নিবেদন শুন প্রভু। মো অতি স্থাম ছার, জনমিল এ সংসার, তুমি মোর প্রিয় প্রাণ পতি। এ ব্রন সম্পদ নোর, দাসী হৈয়াছিলুঁ তোর, কি লাগিয়া ভেল স্থাগতি॥"

ত্থন শ্রীগৌরস্কর নিত্যপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলতে লগুগলেন—

শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এ তোর কহিল হিয়া

যখনে যে তুমি মনে কর।

আমি যথা তথা যাই আছিয়ে তোমার ঠাই

সত্য সত্য কহিলাম দৃচ ॥

.অনস্থর শ্রীবিঞ্প্রিয়া বললেন—

1

কৃষ্ণ আজ্ঞাবাণী শুনি বিষ্পূপ্রিয়া মনে গুণি স্বতন্ত্র ঈশ্বর তৃনি প্রভু।

নিজস্তথে কর কাজ কে দিবে ভাহাতে বাধ প্রভ্যান্তর না দিলেক তবু ∦

( চৈঃ মামধ্যখণ্ড )

অভংপর রাত্রিকালে নিজিত বিষণুপ্রিয়াকে ভাগে করে
মহাপ্রভু জননী শচীদেবীর দারে এসে তাঁকে বন্দনা করলেম।
কিছু ঐশ্বয়া প্রকটপূর্ব্বক কথোপকথনে শচীমাতাকে মোহিভ
করে সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়ার দিকে যাত্রা
করলেন।

নিশান্তে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা জেগে উঠে কি করলেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বাসু ঘোষ ঠাকুর। নিশান্তে নিজা- ভঙ্গ হলে বিষ্ণুপ্রিয়া খাটের উপর মহাপ্রভু শয়ন করে আছেন মনে করে হাত দিয়ে দেখলেন খাট শৃত্য পড়ে আছে, প্রভু নাই। "শৃত্য খাটে দিল হাত, বদ্ধ পড়িল মাথাত, বৃঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল। করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে, শচীর মন্দির কাছে গেল॥"

মহাপ্রভুর বিয়োগে অসহা বেদনায় বিষ্ণুপ্রিয়া যে করুণ ক্রন্দন করেছিলেন ভার কিছু বর্ণনা শ্রীলোচনদাস চৈতহা মঙ্গলে দিয়েছেন—

বিষ্ণু প্রিয়া কান্দনেতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী লভা তরু এ পাষাণ বুরে॥
পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে লোটাঞা দেবী করে হায় হায়॥
বিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুকায়—কম্প হয় কলেবর॥

( চৈ: ম: মধ্যখণ্ড )

মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কিভাবে দিন-যাপন ও নিত্যকৃত্যাদি করতেন ভক্তি রত্নাকরে শ্রীবনশ্রাম চক্রবর্ত্তী তার অপূর্বব বর্ণনা দিয়েছেন—

> প্রভূর বিচ্ছেদে নিজা ত্যজিল নেত্রেতে। কদাচিৎ নিজা হইলে শয়ন ভূমিতে॥ কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥

হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভূরে অপ্রা
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন।

( ভঃ রঃ ৪।৪৮-৫১ )

শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় আছে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সর্ব্ধ-প্রথম শ্রীগৌরমৃত্তি প্রকাশ ও পূজা করেন।

> প্রকাশরপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ সমাপমাসাছ নিজাং হি মৃত্তিম্। বিধায় তস্তাং স্থিত এষঃ কৃষ্ণঃ সা লক্ষ্মীরপা চ নিষেবতে প্রভূম্॥

> > ( ৪র্থ প্রঃ ; ১৪শ সঃ ৮ম শ্লোক )

'প্রকাশরপেণ নিজাং হি মৃত্তিম্ বিধায়'—নিজেই নিজের প্রকাশরপী মৃত্তি নির্মাণ করিয়ে 'সমীপমাসাগ্য নিজপ্রিয়ায়াঃ'— নিজপ্রিয়া লক্ষা বিফ্পপ্রিয়ার সমীপে অবস্থান কালে (তাঁকে ধলেছিলেন) 'স্থিত এবঃ কৃষ্ণঃ'—ইহাতে কৃষ্ণ অবস্থান করেন। 'সা লক্ষারপা চ নিধেবতে প্রভূম্'—(মহাপ্রভূর এ বাক্য অনুসারে) লক্ষ্মীরূপা বিষ্পৃপ্রিয়া মহাপ্রভূর সে মৃত্তিটির সেবা করতে থাকেন।

মহাপ্রভূ গৃহত্যাগ করে যাবার পর ভৃত্য ঈশান ঠাকুর তাঁদের দেখাশুনা করতেন। গ্রীবংশীবদন ঠাকুর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সন্নির্ধানে সর্ববদা অবস্থান করতেন। তিনি গ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কুপাভাজন হয়েছিলেন। পদকতা কশীবদন একটি গৌর-বিরহ গীত লিখেছেন—

"মার না হেরিব ও চাঁদ কপালে নয়ন খঞ্জর নাচ"— ইত্যাদি—( পদকল্পত্রক )

শ্রীনিবাস আচাধ্য যথন মায়াপুরে এসেছিলেন বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাং হয়েছিল। বংশীবদন ঠাকুর তাঁকে বহু কুপা করেছিলেন।

শ্রীবিষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ ভূ শক্তি-স্বরূপিণী ৷ তাঁর শ্রীচরণ কুপা প্রার্থনাপূর্বক এ প্রবন্ধ শেষ করছি ৷ ( সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ২০শ খণ্ড ১৬:২৭ সংখ্যা )

## শ্রীমধু পণ্ডিত

যন্তেন স্থাকটিতো গোপীনাথ দয়ামুধিঃ। বংশীবট তটে গ্রীমদ্ যমুনোপতটে শুভে॥ (শ্রীসাধন দীপিকা)

জয় জয় মধুপণ্ডিত স্থজন।
গৌর-নিত্যানন্দ যাঁর হয় প্রাণধন॥
বংশীবটে যাঁরে কুপা কৈল গোপীনাথ।
শ্রীচরণ সেবা দিয়ে যাঁরে কৈল আত্মসাত॥

শ্রীমধু পশুতের সবিশেষ পরিচয় চৈতক্স চরিতামূতে পাওয়া বায় না। শ্রীভক্তিরত্নাকরে কেবল শ্রীগোপীনাথ তাঁর কাছে আবিভূতি হয়েছেন এ কথা পাওয়া যায় মাত্র।

শ্রীমধু পণ্ডিত অতিশয় সরল, ভক্তিরসে বিহ্বল, অকিঞ্চন ভাবে দিন যাপন ও বংশীবটে অবস্থান করতেন। অষ্টপ্রহর কাল স্থরণ কার্ডনে দিন যাপন এবং মাধুকরী করে জীবন ধারণ করতেন তার প্রিয় সঙ্গী ছিলেন শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য। দোহে কৃষ্ণ কথা রসে কালাতিপাত করতেন।

একদিন মধু পশুত বংশীবট তলে অকস্মাৎ অলৌকিক কিছু লীলা দেখতে লাগলেন । শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সথাগণ সঙ্গে বড়ই মধুর লীলা করছেন । বলরাম সথাগণের অগ্রণী। কৃষ্ণ বিবিধ ক্রীড়া করতে করতে কথন স্থবলের স্কন্ধে আরোহণ করছেন, পুনঃ স্থবল কৃষ্ণ-স্কন্ধে আরোহণ করছেন। অস্থান্থ স্থাগণ্ড তাদশ ক্রীড়া সকল করছেন।

কৃষ্ণ কভক্ষণ পরে কন্দৃক খেলতে লাগলেন। সব স্থাগণও তথন কন্দৃক ক্রীড়ায় মত হলেন। কৃষ্ণ সকলকে পরাভূত করবার জন্ম খুব চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ কন্দৃক খেলবার পর মল্লক্রীড়া আরম্ভ করলেন। কুষ্ণের শরীর হতে দর দর ধারে ঘর্ম পড়ছে। ক্রীড়ারসে এমন মত্ত, অরাতি ভাবের স্থায় প্রকাশ পাচ্ছে। পরম্পরের পদাঘাতে ধূলী সমূহে চতুর্দ্দিক অন্ধকার করছে। রামকৃষ্ণের চরণাঘাতে যেন ধরিত্রী কম্পমান হচ্ছে।

এরপ কিছুক্ষণ মল্লযুদ্ধের পরে বিশ্রামের জন্ত সকলে ক্শী-

বটের তলে বসলেন এবং অশোকতরুর নবদল এনে তদ্বারা শ্র্যা নির্মাণ করে তাতে শ্রীকৃষ্ণকে শুইয়ে দিলেন, তখন কোন সখা শিশু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নব পত্রদলে ব্যক্তন, কোন সখা পাদ সম্মাহন, কোন সখা হস্ত পদাদি মর্দদন ও কোন সখা শ্রীকৃষ্ণের মস্তক ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক সেবা করতে লাগলেন। এদিকে মস্তান্ত সখাগণ আনন্দ ভরে নৃত্য, গীত ও বংশী শৃঙ্গাদি বাজাতে লাগলেন, কি অপূর্বব আনন্দ উৎসব তা অবর্ণনীয়।

মধু পণ্ডিত এসব দিব্য লালা অকস্মাৎ দর্শন করে আনন্দে পুলকিত রোমাঞ্চিত শরীরে ধরাতলে মৃচ্ছা পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর আনন্দ মৃচ্ছা ভাঙল, তখন আর কিছু দেখতে পেলেন না, দেখলেন তথায় শ্রীগোপীনাথের এক অপূর্বব শ্রীমৃতি।

তিনি শ্রীমৃতির পাদপদ্মদ্লে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে বহু স্তব স্তুতি করলেন। এ সংবাদ ভংক্ষণাং বৈষ্ণবগণের নিকট প্রেরণ করলেন। আনন্দে প্রেমপ্তরণ নেত্রে বৈষ্ণবগণ তথায় এলেন এবং শ্রীমৃত্তির অপূর্বব শোভা দর্শন করে দণ্ডবং স্তুতি প্রভৃতি করলেন, শীঘ্রই অভিষেক মহাপূজার আয়োজন হল অন্তাদিকে নৈবেছা রন্ধন আরম্ভ হল। গোপগণ ভারে ভারে দই ছধ আনতে লাগলেন।

অতঃপর অভিষেকানস্তর বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করালেন। ভোগ আরম্ভ হল, বৈষ্ণবগণ ভোগারতি কীর্ত্তন করতে লাগলেন। অনস্তর মধ্যাহ্ন মহানিরাজ্বনের পর গোপী-নাথের শয়ন দিলেন। সমাগত সহস্র সহস্র ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করলেন। এরপে গোপীনাথের প্রকট উৎসব সমাপ্ত হল।

গোপীনাথের সেবাধিকারী হলেন—শ্রীমধু পণ্ডিভ ও শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য :

ঐভিন্ধিয়াকরে আছে—

পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

শ্রীমধু পণ্ডিত অতি গুণের আলয়॥

দোহা প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।

পরম হুর্গম চেষ্টা কহি সাধ্য কার॥

কংশীবট নিকটে পরম রম্য হয়।

তথা গোপীনাথ মহারক্ষে বিলাসয়॥

[ ভ: র: ২।৪৭২ ]

শ্রীমধু পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচাধা, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ও শ্রীগোস্বামিগণের প্রিয়পাত ছিলেন।

## **জ্রীভাগবতাচা**র্য্য

শ্রীরন্থনাথ ভাগবতাচার্য্য বরাহনগরে অবস্থান করতেন।
মহাপ্রভু নীলাচলে যাবার পথে কুমার হট্ট, পানিহাটি হয়ে বরাহনগরে এলেন।

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগর ।
মহাভাগ্যবস্থ এক ব্রাহ্মানের বর ।
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে ।
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন ।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ।
'বল বল' বলে প্রভু গৌরাঙ্গরায় ।
হক্ষার গর্জন প্রভু করয়ে সদায় ।
( চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ১/১০ শ্লোক )

বরাহনগরে খ্রীরঘুনাথ পণ্ডিতের গৃহে প্রভু উপস্থিত হলেন, রঘুনাথ প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভাগবত পাঠে মন্ত্র, ভাগবতে তাঁর এ রকম মনোনিবেশ দেখে প্রভু আনন্দভরে বলতে লাগলেন 'পড পড়'। প্রভু পরম স্থুখী হয়ে তাঁর নাম দিলেন ভাগবতাচাধ্য।

"প্রভূ বলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে।
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্যা।"
( চৈ: ভা: অস্তাঃ ধা১২০ )

প্রভুর আশীর্ষাদ শুনে ব্রাহ্মণ বড় সুখা হলেন। তিনি প্রভুকে দশুবং করভেই প্রভু তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্কন করলেন। একরাত্ত প্রভু পরম সুখে প্রাহ্মণের গৃহে যাপন করলেন।

শ্রীভাগবতাচার্য্য নিজকে শ্রীগদাধর গোস্বামীর শিষ্ক্য বলে পরিচয় দিয়েছেন—

"বন্দে নিত্যমনস্ত ভক্তিনিরতং ভক্তিপ্রিয়ং সদ্প্রকম্ । মদীশ্বর গদাধ্বং দিজববং ভৃত্যৈরপাকৃতিম্ ॥
( ঞ্জীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী )

পশুত গোসাঞি শ্রীল গদাধর নামে।
বাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভূবনে॥
ক্ষিতিতলে কুপায় করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীবে করিতে উদ্ধার॥
বৈকুন্ঠ নাম্নক কুক্ষ চৈতন্ত মূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তেঁহ সহক্ষে শকতি॥
মোর ইষ্ট দেব গুরু সেই তুই চরণ।
দেহ মন বাকো মোর সেই সে শরণ॥
(শ্রীকৃষ্ণপ্রোম তরক্ষিণী উপসংহার)

**জ্রীভৃষ্ণদাস** কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

গ্রীগদাধর পণ্ডিত উপশাধা মহোন্তম। তার শাখাগণ কিছু করিয়ে গণন ॥

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১২।৭৮-৭৯ )

শ্রীভাগবতাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণীতে মাঝে মাঝে শ্রীগৌর-কুনরের অপূর্ব্ব মহিমা বলেছেন—

> জয় পূর্ণবিক্ষ কৃষ্ণ বিচিত্র-বিহার। জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার॥ জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্ত্রসূত্রতি। প্রোম-ভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি॥

> > ( কঃ জে: ১০।১।০১ )

কলিযুগ-অবভার শুন, সাবধানে।
কলিযুগে কেবল ভজিবে সংকীর্দ্তনে ॥
'কুক্ষ' পদে 'কুক্ষ' বলি বর্ণ পদে নাম।
'শ্রীকৃক্ষচৈভক্ত' নাম জানিবে বিধান ॥
'তিষাকৃক্ষ'—অকুক্ষ 'গৌরাঙ্গ' নিজ্ধ-ধাম।
গৌরচন্দ্র-অবভার বিদিত বাখান॥
অঙ্গ-উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র-অবভার সংকীর্ত্তন-রঙ্গে॥
(কুঃ ক্রো: ১১)৫।৭৩)

জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতক্স-বিহার। ভক্তকুল-প্রাণধন ভক্ত-অবতার॥ ١,

শ্রী অধৈত-শ্রীনিবাস-হরিদাস-সঙ্গ । নিত্যানন্দ-বলরাম-সহ নিত্য রঙ্গ ॥ গদাধর প্রাণনাথ ভক্তকুলপতি । ভক্তরূপ অবতার ত্রিজ্ঞগৎ পতি ॥

( কু: প্রে: ১।১৩৪ )

শ্রীমদ্ ভাগবভাচাধ্য কৃষ্ণপ্রেমতরক্লিণী মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পরেই লিখেছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে যথন ভাগবতা-চার্য্যের প্রথম মিলন হয়, তথন গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ চলছিল ও কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল।

বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে গঙ্গার তীরে বরাহ নগরের নালী পাড়া পল্লীতে খ্রীভাগবতাচায্যের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীপাটে শ্রীভাগবতাচার্য্যের হস্তলিখিত পুঁথিখানি দর্শন করান হয়ে থাকে।

চৈত্র কৃষ্ণ-দ্বাদশীতে শ্রীগোরস্থলর বরাহ নগরে **শ্রীভাগবতা**-চার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেছিলেন।

# শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর

কাটোয়া থেকে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে বন্ধমান জেলার অস্তর্গত শ্রীথণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জন্মস্থান। শ্রীমৃকুন্দ দাস, শ্রীমাধ্ব দাস ও শ্রীনরহরি দাস তিন ভাই। শ্রীমৃকুন্দ দাসের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণকে প্রেমৃ-কল্লতক্ষর মহাশাখা বলে বর্ণন করেছেন।

থণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, জ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব স্থলোচন ॥
এই সব মহাশাখা চৈত্ত্ত, কুপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাহা তাঁহা দান॥
( চৈ: চ: আদিঃ ১০।৭৮-৭৯ )

মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলায় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর যোগদান করেছিলেন শ্রীনরহরি চক্রবর্তী শ্রীভক্তিরত্মাকরে লিখেছেন— শ্রীসরকার ঠাকুর অদ্ভূত মহিমা। ব্রন্ধের মধুমতী যে গুণের নাহ্নি সীমা॥

জ্রীলোচনদাস ঠাকুর জ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয় শিষ্ত ছিলেন। তিনি জ্রীচৈতক্তমঙ্গল নামক গ্রন্থে স্বীয় গুরুদেবের পরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন— শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার। বৈত্যকুলে মহাকুল-প্রভাব যাহার॥ অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু। অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিনু॥

বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাঁর।
রাধা প্রিয় সধী তিহোঁ মধুর ভাণ্ডার ॥
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি:
রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের ভাণ্ডারে অধিকারী॥
(এীচৈতক্য মঙ্গল সূত্র খণ্ড)

শ্রীভাক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগোরস্থন্দরের আরতি-কীর্ত্তনে গেয়েছেন—

> নরহরি আদি করি চামর ঢুলায়। সঞ্জয় মুকুন্দ বাস্থ্যেষি আদি গায়॥

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর যেমন গায়ক ছিলেন তেমনি কৰিছিলেন তিনি শ্রীগোর-নিত্যানন্দের লীলা সম্বন্ধে বহু পীড়ালিখেছেন তিনি "শ্রীভজ্বনামৃত" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থেও লিখেছেন দেখা যায়। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নামে আরোপিত গৌর-বিরহ গীত পদকল্পতক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আওর গৌর

পুনহি নদীয়া পুর,

হোয়ত মনহি উল্লাস

ঐছে আনন্দ কন্দ

কিয়ে হেরব.

করবহি কীর্ত্তন-বিলাস u

হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখচাঁদ।

বিরহ পযোধি কবল

দিন পঙ রব.

টুটব হৃদয়ক বাধ।

কুন্দন কনক পাঁতি.

কব হেরব,

যজ্ঞ কি সত্ৰ বিৱাজ ।

বাছ যুগল তুলি 'হরি' 'হরি' বোলব

নটন ভক্তগণ মাঝ :

এত কহি নয়ন মুদি. বহু সব জন,

গৌর প্রেম ভেল ভোর :

নৱছরি দাস আশ্.

কব পুরব,

হেরব গৌরকিশোর ।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের গীতগুলি প্রায় ভক্তিরত্বাকর রচয়িতা শ্রীনরহরি চক্রবর্তী পদের সহিত মিলে গেছে। তচ্চ্চয় ঠিক ঠিক সরকার ঠাকুরের কোন্টা গৌর-লীলা গীত তা বুঝা क्रिन ।

ঐলোচন দাস ঠাকুর লিখেছেন— "গৌরাক্স জ্বন্মের আগে, বিবিধ রাগিণী রাগে,

ব্রজ্বস করিলেন গান।"

সরকার ঠাকুর গৌর পদ গীতি লিখবার আগে কৃষ্ণ-লীলা-শদ গীতি বহু রচনা করেছিলেন।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ-একাদশীতে অপ্রকট হন।

#### শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বাম

করুণাময় শ্রীগৌরহরি প্রেম বিতরণ করতে করতে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ দেশের প্রতি নগরে নগরে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ করছেন। তাঁর শ্রীমুখনিঃস্ত হরিনামামুত পান করে সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ শীতল হল। দীন হীন পতিত জনগণ কৃষ্ণ নামামৃত পান করে জীবন ধ্যাতিধ্যা করল। শ্রীমহাপ্রভূ নাম-প্রেম বর্ষণ করতে করতে মহাতীর্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। শ্রীরঙ্গনাথ দেবের স্থবিশাল গগনভেদী চূড়াযুক্ত শ্রীমন্দির। তার সাতটি প্রাকার। দিন রাঙ লক্ষ লক্ষ দর্শকের সমাগম। ব্রাহ্মণগণ দারা উচ্চারিত মহুধ্বনিতে যন্দিরটা সর্ববদা 🛎 🗐 গৌরস্থন্দর যথন সে মন্দিরে কোটী গন্ধর্ব্ব বিনিন্দিত সুমধুর কঠে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" নামকীর্ত্তন ধরলেন, সকলে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠলেন। কি অপুর্ব্ব এম্র্তিখানি, যার কাছে তপ্ত সোনার কাস্তিও নিষ্প্রভ হয়। তাতে প্রকৃটিত কমল তুল্য দীর্ঘ নয়নযুগল দিয়ে দরদর করে প্রেমবারি বারছে। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্থামা যেন মদনের মন হরণ করছে। ব্রাহ্মণগণ ভাবতে লাগলেন—এ কি কোন দেব ? মনুষ্মের শরীরে কি এত অপূর্ব ভাবের উদয় হতে পারে ? পুনঃ 'হরিবোল' 'হরিবোল' করে নেত্র-নীরে ভাসতে ভাসতে যথন শ্রীবিগ্রাহের সামনে বাতাহত তরুর ক্যায় পতিত হলেন, তথন মনে হল,—যেন কনকগিরি ভূতলে লুটাচ্ছে। শ্রীব্যেষ্টে ভট্ট দিব্য পুক্ষটিকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তিপ্পত হৃদয়ে উঠে লোকজনকে সরিয়ে তিনি প্রভূর নৃত্য-কীর্ত্তনের স্থবিধা করে দিতে লাগলেন। তারপর প্রভূ যথন একটু স্থির হলেন, তথন ব্যেষ্টে তার শ্রীচরণ রক্ষ গ্রহণ করলেন। প্রভূ তাঁর দিকে তাকিয়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বানস্থন করে শ্রীয় গৃহে নিয়ে গেলেন। শ্রীব্যেষ্টে ভট্ট প্রভূকে আমন্ত্রণ করে সপরিবারে পান করলেন। ভট্টের গৃহ আনন্দময় হল।

মহাপ্রভূ ১৫১১ খৃষ্টাব্দে ব্যেক্ষট ভট্টের গৃহে আগমন করেছিলেন। ভট্টের ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে আরও ছ'টা ভাই ছিলেন। প্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ছিলেন প্রীরামান্তক সম্প্রদায়ী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। প্রীব্যেক্ষট ভট্ট ও ত্রিমল্লভট্ট রামান্তক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। প্রীব্যেক্ষট ভট্টের পুত্র প্রীগোপাল ভট্ট। ইনি তথন শিশু। মহাপ্রভূর প্রীচরণে প্রণাম করতে প্রভূ তাঁকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। প্রভূ ভোজনাস্তর অবশেষ গোপালকে ভেকে দিলেন। এভাবে প্রসাদ দিয়ে তাঁকে ভবিষ্তং আচার্য্য পদবীতে অভিষ্কিক করলেন।

প্রভূ যথন জ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এলেন তখন চাতৃর্মাস্থ কাল।
এ সময়টী প্রভূ ভট্টের গৃহে যাপন করবার জন্ম রইলেন।
জ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বহু 'জ্রী' সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের বাস, প্রভূর দিব্য-ভাব
দেখে সকলে তার প্রেমে আবিষ্ট হলেন। প্রতিদিন এক এক
বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ প্রভূকে ভোজন করাতেন। চার মাস কাল
এরপে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও অনেক বৈষ্ণব গৃহস্থ আমন্ত্রণ
করবার স্বযোগ পেলেন না।

প্রভু ভট্ট গৃহে অবস্থান করতেন। শ্রীগোপাল প্রতিদিন প্রভুর পরিচর্য্যা করতেন। ভট্ট শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণের উপাসনা করতেন। প্রভু তাদের সঙ্গে হাস্থা পরিহাসাদি করতেন। প্রভু বললেন—ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী সাধ্বী শিরোমণি।

আমার কৃষ্ণ গোপ, গো-চারক। তাঁর সঙ্গ কেন চান গ

বোশ্বট ভট্ট বললেন—কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ। কুষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদ্য্যিতাদি গুণ আছে। তাঁর স্পর্শে পতিব্রতা ধর্ম যায় না, কৌতুক করে লক্ষ্মী তাঁর স্পর্শ করতে চান। এতে আপনি পরিহাস করছেন কেন গ

প্রভূ—লক্ষ্মীদেবী তপস্থা করে কৃষ্ণকে পেলেন না। শ্রুতিগণ তপস্থা করে কৃষ্ণ পেলেন কি করে গ

ভট্ট—এবিষয়ে আমি কিছু ব্ঝতে পারি না। "তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজ ধর্ম। যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলা-মর্ম্ম॥"

( হৈ: চ: মধ্য: ১ )

প্রভু—কুঞ্বে ইহাই বিশেষ লক্ষণ: স্বমাধুর্য্য দারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণকে একমাত্র ব্রহ্ণগোপীর ভাবে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ নিতা গোপরাজ-নন্দন। নিজেকে সতত গোপ অভিমান করেন। গোপীভিন্ন অন্ত কাকেও তিনি স্পর্শ করেন না। লক্ষ্মীদেবী বৈকুপ্তেখরী। তিনি কদাপি গোপীর আনুগতা স্বীকার করতে চান না। শ্রুভিগণ গোপীর আনুগত্যের জন্ম তপস্থা করে গোপগৃহে গোপকন্সারূপে জন্ম গ্রহণ করবার পর শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন । লক্ষ্মীদেবী সে দেহে শ্রীনন্দ নন্দনের সঙ্গ চান। সেজগু তপস্থা করেও তিনি পান নি। ব্ৰজবাসীগণ জানেন কৃষ্ণ ব্ৰজেন্দ্ৰ নন্দ্ৰ। কেই পুত্ৰ জ্ঞানে, কেহ মিত্র জ্ঞানে ও কেহ কান্ত জ্ঞানে হৃদযভৱে স্নেহ করে। যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্য, তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখলেও মুগ্ধ হন না। তাতে তাঁর বাংসল্য-প্রীতি আরও বেডে যায়। দেবকীর ঐশ্বর্য্য-মিশ্র বাৎসল্য, ঐশ্বর্য্য মুগ্ধ হয়ে স্থতি করেন। ভগবান কেবল বাংসল্যভাবে যত প্রীত হন ঐশ্বর্যামিশ্র ভাবে তত প্ৰীত হন না।

ব্রজবাসীগণ ক্ষের ঐশ্বর্যাে মুগ্ধ হন না, তাঁকে ভগবান্ বলে
মানেন না। এভাবে ভগবান্ বড়ই প্রীত হন। শ্রীকৃষ্ণের
বিলাস-মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ। সেজন্ম লক্ষ্মী প্রভৃতির মন হরণ
করতে পারেন। কিন্তু শ্রীনারায়ণ গোপীগণের মন হরণ করতে
পারেন না। এক সময় কৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে বিলাস করতে
করতে অন্তর্ধান হলেন। গোপীগণ কাতরভাবে কুষ্ণে কুষ্ণে

শবেষণ করতে লাগলেন। কোথাও পেলেন না। কৃষ্ণ পোণীগণকে বঞ্চনা করবার জন্ম এক কুঞ্জের মধ্যে চতুর্ভু জ্বনাপে অবস্থান করতে লাগলেন। গোণীগণ অনেক খোঁজ করতে করতে সে-কুঞ্জে এলেন। চতুর্ভু জধারীকে দেখলেন, নারায়ণ জ্ঞান করে নমস্কার করলেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন—হে নারায়ণ! কুপা করে নন্দনন্দনকে মিলিয়ে দাও। এ-বলে গোণীগণ অন্মত্র কৃষ্ণ অন্বেষণ করতে লাগলেন। অবশেষে জ্রীরাধা ঠাকুরাণী অনুসন্ধান করতে করতে সেখানে এলেন এক মৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তথন কৃষ্ণ আর চতুর্ভু জারাতে পারলেন না, দ্বিভুজ হলেন।

শ্রীরাধা বললেন—হে সখি ললিতে! শীঘ্র এস বংশীধারীকে পেয়েছি।

ললিতা---বংশীধারী কোথায় ?

শ্রীরাধা—এই ত বংশীধারী।

ললিতা—উনি ত নারায়ণ ?

বিশাখা— আমরা ত দেখে এলাম।

শ্রীরাধা –তোমরা কি চোখের মাধা খেয়েছ ?

তখন সখিগণ সকলে সমবেত হলেন। এঞ্জিফ উচ্চ হাস্ত করতে লাগলেন।

পোপীগণ কখন নারায়ণ স্বব্ধপ দেখে মৃশ্ব হন না।

ভট্ট-পরিবার প্রভূর শ্রীমূখে এবম্বিধ জ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ করে যেন আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন। ব্যেছট ভট্ট প্রভূর শ্রীচরণে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁকে ভূলে আলিক্সন করলেন ও অনেক প্রশংসা করলেন।

ভট্টের গৃহে চার মাস প্রভু এ-রূপে কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে অভি-বাহিত করলেন। তারপর বিদায় চাইলেন। ভট্ট-গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠল। ভট্ট-পুত্র শ্রীগোপাল কৈদে প্রভুর শ্রীচরণ তলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রভু আর কয়েক দিন থেকে প্রবোধ দিয়ে গোপালকে বললেন.—ভূমি এখন গৃহে মাতা-পিতার সেবা কর। পরে বৃন্দাবনে এস। নিরস্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন কর। প্রভু সকলকে এরূপ উপদেশ করে ভার্য যাত্রা করলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার ও বেদাস্ত শাস্ত্রাদিতে পারদশী হলেন। তাঁর পিতৃব্য শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বিশেষ করে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগলেন। "পিতৃব্য কুপায় সর্ব্ব-শাস্ত্রে হৈল জ্ঞান। গোপালের সম এথা নাই বিভাবান॥" (ভক্তিরত্বাকর প্রথম তর্ক্স)

প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের পর হতে শ্রীগোপাল ভট্টের মন
নিয়ত প্রভুর চরণ চিন্তায় মহ হল। কবে পুনং প্রভুর দর্শন
পাব 
গ সর্ববদা এ-চিন্তায় দিনাতিপাত করতেন বৃদ্ধ পিতামাতাকে ত্যাগ করে যেতে পারেন না। এ-রূপে কিছুদিন
কেটে গেল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর অভিম-সময় উপস্থিত হল।
গোপালকে ডেকে বললেন—বংস! আমাদের অন্তর্ধানের পর
ভূমি শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে বৃদ্ধাবনে চলে বাধা। ব্রাহ্মণ-

ব্রাহ্মণী এক্সপ আদেশ করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করতে।
করতে স্বধামে প্রবেশ করলেন।

কুদাবনে যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া। দোকে সলোপন হৈলা প্রভু সোভরিয়া। (ভক্তিরত্মাকর ১ম ভরক্ষ)

বৈষ্ণব পিতা-মাতার অপ্রকটের পর ঐাগোপাল ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে ঐাগোপাল ভট্ট এলে ঐারপ গোস্বামী পুরীতে প্রভুর নিকট তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণপূর্বক সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন।

প্রভু শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে পূর্বেই জানিয়ে রেখেছিলেন কুলাবনে শ্রীরোপাল ভট্ট আগমন করবেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁকে আপন প্রাতার ন্যায় আদর-যন্ত্র করতে লাগলেন। তাঁলের মধ্যে অনবছ প্রেম-মৈত্রী, ভাব প্রকট হল

শারপ গোস্বামীর প্রেরিজ লোক পত্রসহ পুরীতে মহাপ্রভুর সন্নিকট উপস্থিত হলেন। প্রভু পত্রথানি দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বৈশ্ববগণের নিকট শ্রীগোপাল ভট্টের বিবরণ বলতে লাগলেন। প্রভু রন্দাবন থেকে শ্রীরূপ গোস্বামার প্রেরিভ লোকের দ্বারা শ্রীরূপের নিকট পত্র ও জীগোপাল ভট্টের জন্ম ভোর কৌপীন ও বহির্বাস প্রেরণ করলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সে লোকের মাধ্যমে প্রভুর পত্র ও শ্রীগোপাল ভট্টের জন্ম কৌপীন বহির্বাসাদি পেয়ে অভিশয় আনন্দিত হলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভ্-দন্ত ডোর-কৌপীন পেয়ে বড়ই সুখী হলেন এবং উহা প্রভ্র-কুপা-প্রসাদ জ্ঞানে ধারণ করলেন। শ্রীরূপের পত্রে কি কি করণীয় তাও জ্ঞাত হলেন। সেইভাবে তিনি চলতে লাগলেন। তিনিও শ্রীরূপ-সনাতনের স্থায় শ্রনিকেত ছিলেন। কুঞ্জে কুঞ্জে বাত্রি যাপন করতেন এবং ভক্তি-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন লিখনাদি কাজ করতেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দাদশটা শালগ্রাম সেবা করন্তেন; বেখানে যেতেন ঝোলায় করে নিয়ে যেতেন। তাঁর মনে শ্রীবিগ্রাহ সেবার ইচ্ছা হল। এ-সময় একজন ধনা ব্যবসায়ী শ্রীভট্ট গোস্বামীর দর্শনের জন্ম এলেন। শেঠ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে দর্শন সম্ভাষণ করে বড়ই স্থুখী হলেন। শ্রীভগবানের সেবার জন্ম বন্ধ উপকরণ বস্ত্রালঙ্কার অর্পণ করলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সমস্ত দ্রব্য শালগ্রামের সামনে রেখে দিলেন।

শেঠজী শ্রীগোস্বামী পাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।
শ্রীভট্ট গোস্বামী সন্ধ্যাকালে শালগ্রামের আরতি করলেন
এবং ভোগাদি অর্পণ করে শালগ্রামগণকে শয়ন দিলেন।
উপরে একখানি ঝুড়ি চাপা দিলেন। শ্রীগোস্বামী পাদ কিছু
রাত্র পর্যাস্ত ভজনাদি করবার পর কিছু সামান্ত প্রসাদ নিয়ে
শয়ন করলেন। প্রাতঃকালে যমুনা স্নান করে যখন শালগ্রাম জাগরণ করতে গেলেন, ঝুড়ি তুলে দেখলেন, শালগ্রাম-

শুলির মধ্যে একটা শালগ্রাম দিব্য বংশীধারণ করে ত্রিভঙ্গ-রূপে অবস্থান করছেন। গ্রীভট্ট গোস্বামী সে অপূর্ব শ্রীমৃতি দর্শন করে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে বিবিধ স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। এ-শুভ সংবাদ <del>শু</del>নে শ্ৰীরূপ গোস্বামী, শ্রীদনাতন গোস্বামী ও অস্থাস্থ বৈষ্ণব গোস্বামিগণ শীঘ্র তথায় উপস্থিত হলেন, এবং ভূবনমোহন রূপ দর্শন করে প্রেমাক্র ধারায় সিক্ত হতে লাগলেন। সম্বং ১৫১১, খুষ্টাব্দ ১৫৪: বৈশাখা পূর্ণিমাতে এ শ্রীবিগ্রহ প্রকট হন। গোস্বামিগণ নামকরণ করলেন—"শ্রীরাধারমণ দেব।"

কোন সময় শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী হরিদারের নিকট সাহারণপুরে দেববন্দ্য গ্রামে শুভ বিজয় করেন। একদিন গ্রামা-ন্তরে এক ভক্ত-গৃহে শুভ বিজয় করছেন। অপরাহু কাল হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হল। পথে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আব্রয় নিলেন। বাহ্মণটা পরম ভক্তিমান। ঐভিট্ত গোস্বামীকে খুব আদর যম্ব করতে লাগলেন। গোস্বামী পাদ ভাতে খুব সুখী হলেন। ব্রাহ্মণটা অপুত্রক ছিলেন ৷ ভিনি আশ্বর্ণাদ করলেন, ভোমার <sup>'</sup>হরি-ভক্তিপরায়ণ পুত্র হবে ৷ ব্রাহ্মণ ব**ললেন—প্রথ**ম পুত্র আপনার সেবার জন্ম দিব।

শ্রীভট্ট গোস্বামী কিছুদিন সাহারণপুরে হরিনাম প্রচার করে কুলাবনে ফিরে এলেন ৷ আসবার সময় গগুকী নদী খেকে বারটা শালপ্রাম এনেছিলেন : সে বারটা শালপ্রামের মধ্যে একটা মৃত্তি व्यक्षे करत बित्राधात्रभण्य नाम धात्रभ करत्न ।

প্রায় দশ বছর পরের কথা। একদিন শ্রীশোপাল ভাই গোস্বামী মধ্যাক্তকালে বমুনা স্নান করে ভজন কৃটিরে ফিরছেন। দূর থেকে দেখলেন একটা শিশু দরজার বসে আছে। শিশুটি শ্রীপোস্বামী পাদকে দেখে গাজোস্থান করলেন, ভাঁকে দশুবং করলেন। শ্রীভাট্ট গোস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন ভূমি কে! কুমারটি উত্তর করল আমি সাহারণপুর দেববন্দা প্রাম থেকে এসেছি।

শ্রীভট্ট গোস্বামা—তোমার পিতার নাম কি । কেন স্থামার কাছে এসেছ ! কুমার বললে—আপনার সেবা করবার জক্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার নাম গোপীনাথ। তখন শ্রীভট্ট গোস্বামীর পূর্ব্ব কথাসমূহ মনে পড়ল। বালকটিকে সেবক করে রেখে দিলেন। গোপীনাথ অতি সাবধানে শ্রীভট্ট গোস্বামীর সেবা করতে লাগলেন।

পরবর্ত্তীকালে শ্রীসোপীনাথ পৃদ্ধারী গোস্বামী নামে পরিচিত-হন। ব্রহ্মচারীরূপে ইনি আঞ্চীবন শ্রীরাধারমণ দেবের সেবা করেছিলেন: এর ছোট ভাই শ্রীদামোদর দাস স-পরিবার শ্রীপোপীনাথজ্ঞীর নিকট থেকে মন্ত্র দীক্ষা প্রহণ করেন এবং শ্রীরাধারমণ দেবের সেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীদামোদর দাসের তিন পুত্র হরিনাথ, মধুরানাথ ও হরিরাম।

করতে মহাপ্রভুর কথা স্বরণে বিহ্নল হতেন। জ্বীভট্টের ছ'নয়ন

দিয়ে অশ্রুধারা বরত। তখন শ্রীরাধারমণ দেব শ্রীগোরাক্সম্বরূপে শ্রীভট্টকে দর্শন দিতেন।

> ত্যোপালের প্রেমাণীন শ্রীরাবার্মণ । শ্রীনৌরস্থনর মূর্ডি হৈলা সেইক্ষণ ॥

> > ্ শ্রীভক্তিরত্বাক্র ৪র্থ তর্ক )

শ্রীপোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যকে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ সনাতন গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট পোস্বামীর ষট, সন্দর্ভের কারিকা, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, সং-ক্রিয়াসার দীপিকা প্রাকৃতি প্রস্কু রচনা করেন।

জ্ঞীনোরগণোদ্দেশ দীপিকায় জ্ঞীকবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

্ত্র প্রাক্তর সাম্ভ সোপাল ভট্টকঃ
ভট্ট পোসামিনাং কেচিদাহুং **শ্রীগু**ণ মঞ্চরী ।

ষিনি পূর্ব্বে ব্রব্ধে অনঙ্গ মঞ্চরী ছিলেন, তিনিই বর্ত্তমানে ব্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী। কেহ কেহ বলেন ভট্ট গোস্বামী ব্রীগুণ মঞ্চরী ছিলেন। জন্ম শকান্দ ১৪২৫, বৃষ্টান্দ ১৫০৩ পৌষ কৃষ্ণ-তৃতীয়া।

শ্রীমদ্ পোপাল ভট্ট পোস্বামী ৭৫ বছর প্রকট ছিলেন। শকান্দ ১৫০০, শ্বষ্টাব্দ ১৫৭৮ জ্রাবণ কৃষ্ণ-ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদ অপ্রকট হন। শ্রীগোপাল ভট্টের রচিত শ্লোক—

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডন বর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে ! বৃন্দারণ্য পুরন্দর ক্ষুরদমন্দেন্দীবর-স্থামল ! কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ স্থুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয় ঃ

( পছাবলী )

"শ্ৰীগোপাল ভট্ট আশ,

বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস,

শয়ন স্বপন নয়নে হেরি

ভুলল মন আপ হেঁ।

শাহ্র চীত

উনতে নাগি<del>ও</del>

পলকন নারে আঁখি।

युथ युथ.

ঘনমথ ঝুলভ,

পোপাল ভদ্ধ ইথে সাথি ॥
ঐছে হট পুনঃ উলটি বৈঠলি,
কামুক বদন নিতান্ত না হেরলি,
গোপাল ভদ্ধ ভনয়ে,
ভামিনী পীরিতি টুটলো গো॥"

## **এক্রিফদাস কবিরাজ গোস্বামী**

শীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্ম চরিতামতের আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিজ পরিচয় কিছু প্রদান করেছেন—ঝামটপুর প্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন : ঝামটপুর বর্দ্ধমান জেলার নৈহাটী গ্রামের নিকটবর্তী ৷ বস্তমানে তথায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোর-নিত্যানন্দের সেবা আছে ৷ পূর্বাশ্রমের আত্মীয় স্বজন কেহু নাই !

আনন্দ-রত্নাবলী নামক গ্রন্থে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর পূর্ক পরিচয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে—"পিতার নাম শ্রীভগীরথ। মাতার নাম—শ্রীস্থানন্দা, ছোট ভাইয়ের নাম শ্রামদাস। কৈছ-কলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চিকিৎসক ছিলেন।"

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী স্বায় গৃহত্যাগের কারণ এ-রপে বর্ণন করেছেন—এক সময় তাঁর গৃহে অহোরাত্র শ্রীনাম-সংকীর্তন হচ্ছিল। তাতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর ভৃত্য শ্রীমীনকেতন রামদাস আগমন করেছিলেন। মহাস্তগণ শ্রীমীনকেতন রামদাসকে দেখে আনন্দ তাঁকে স্বাগত সংকার ও দশুবং করেন এবং কীর্ত্তন-মশুপে নিয়ে বসান। তিনি তথায় আনন্দে উপবেশন করলেন। ভাগবতপণ সকলে —সম্ভাষণ করতে লাগলেন। সে সময় তিনি প্রেমাবেশে কাকেও গাচ আলিক্ষন, কারও পৃষ্টে চাপড মেরে

ক্রোড়ে ধারণ, কারও শিরে হস্ত দিয়ে আশীর্কাদ প্রভৃতি করড়ে লাসলেন। তাঁর শুভাগমনে সকলের শ্রীনিত্যানন শ্বতি উদয় হল। খুব নৃত্য-পীত হতে লাগল। তিনিও প্রেমে মত্ত করীব্রবং শ্রমণ করতে লাগলেন। এ-ভাবে কিছুক্ষণ অতীত হল। তিনি ভক্তগণসূহ বিশ্রাম করলেন।

গুণার্ণবি মিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ শ্রামৃত্তি সেবা করাছলেন। তিনি শ্রীমীনকেজন রামদাসকে কোন প্রকার সম্ভাষণ করলেন না। তা দেখে শ্রীমীনকেজন রামদাস বললেন—

> ্রই ভ দ্বিতীয় স্থুত রোমহয়ণ।' বলদেব দেখি, যে না কৈল প্রভাব্সম॥

( टेक्ट कः व्यापि वाउन् )

শ্রীমীনকেতন রামদাস একথা বলে পুনঃ নৃত্য-প্রীত কবতে সাপ্তলেন। ভাগবতগণ অজ্ঞের অপরাধ গ্রহণ করেন না। এভাবে উৎসব সমাপ্ত হল। শ্রীমীনকেতন রামদাস সকলকে কুপাআনীর্বাদ দিয়ে বিদায় হলেন

একদিবস, ঐকবিরাজ নহাশরের ছোটভাই শ্রামদাসের সঙ্গে শ্রীমীনকেত্ন প্রীরামদাসের বাদ বিতণ্ডা হচ্ছিল। শ্রামদাস প্রীরোরস্থানরকে পূর্ব ভক্তি করেন কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূব প্রতি তাঁর তত ভক্তি নাই। শ্রীরামদাস বললেন ছু'জন অভিয় হল্পন ঈশর। ভূমি একজনকে মান, অস্তুকে মান না—এতে তোমার সর্ববনাশ হবে। এ বলে ক্রোধভরে বংশী ভেঙ্গে চলে গেলেন। শ্রীশ্রামদাসের মহা অপরাধ হল।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ছোট ভারের প্রতি রুপ্ত হলেন তাঁর সঙ্গ থেকে চির বিদায় নিয়ে তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। রাত্রে স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দর্শন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণদাসকে বলছেন—

> সারে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয় : বন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥ ( চৈঃ চঃ আদিঃ ৫।১৯৫ )

শ্রীকৃষ্ণদাস করিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জ্রীচরণমূলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন তথন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু খীয় অভয় শ্রীচরণমূগল ভার মস্তকে ধারন করে বললেন—তুই শীঘ্র বন্দাবনে যা। সেবানে ভারে সমস্ত আশা পূর্ণ হবে । স্বপ্নে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর কুপাশীববাদ লাভ করে আনন্দে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে চলতে লাগলেন

শ্রীকবিরাক্ত মহাশয়ের শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সাক্ষাৎ নিভ্যানন্দ প্রভু—

দ্বর দ্বর নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
গাহার কুপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম।
দ্বর দ্বর নিত্যানন্দ দ্বর কুপামর।
গাহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রর।
গাহা হৈতে পাইনু রূদুনাথ মহাশর।
গাহা হৈতে পাইনু প্রী্ররূপ আশ্রয়।

সনাতন কুপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপ কুপায় পাইন্থ ভব্তিরূস প্রান্ত । জ্বয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ : যাঁহা হৈতে পাইন্থ শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ জগাই মাধাই হৈতে মুক্তি সে পাপিষ্ঠ : পুরীষের কীট হৈতে মুক্তি সে লঘিষ্ঠ ॥ মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়। মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ৷ এমন নিযুণ্য মোরে কেবা কুপা করে : এক নিত্যানন্দ বিন্নু জগৎ ভিতরে ॥ প্রেমে মন্ত নিত্যানন্দ রূপা অবতার : উত্তম অধম কিছু না করে বিচার 🛭 যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার অতএব নিস্তারিল মো হেন হুরাচার। মো পাপিষ্ঠে আনি শ্রীরন্দাবন। মো হেন অধমে দিল জ্রীরূপ চরণ 🛚

( किः कः व्यामि (१२००-२)०)

শ্রীরপ, শ্রীসনাতন, শ্রীক্ষীব, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস.
ও শ্রীপোপাল ভট্ট এই ছয়জন গোস্বামীকে তিনি শিক্ষাগুরু
রূপে বরণ করেছেন। তিনি গোস্বামিগণের আজ্ঞায় শ্রীচৈতক্সচরিতামৃত লিখবার জন্ম শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর নিকট কুপানীয় প্রার্থনা করতে যান। তথন ভাঁরা ঐ প্রন্থে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে নিষেধ করেন। তাই

শ্বীচৈতক্ত চরিতামূতে তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যার
না।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর রচিত গ্রন্থাবলী—শ্রীগোবিন্দ নীলা-মৃত, শ্রীচৈতক্ত চরিতামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। আর অস্থান্থ লিখিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

তাঁর আবির্ভাব ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ, তিরোভাবের কাল পাওয়া ষায় না। আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীতে তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে অপ্রকট হন।

## শ্রাদারঙ্গ মুরারি ঠাকুর

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর লিখেছেন— রামদাস, কবিদন্ত, শ্রীগোপাল দাস। ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারংগ দাস॥ (শ্রীচঃ চঃ আদি ১০।১১৩)

শ্রীসারক মুরারি ঠাকুরকে কেছ শ্রীসার্ক ঠাকুর কেছ শ্রীশাঙ্গ পাণি ও কেছ শাঙ্গ ধর বলেন। তিনি নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদক্রম দ্বীপে (মামগাছিতে) অবস্থান করতেন। ভথায় ম্বান্তাপি ভাঁর সেবিত খ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিল্লমান সন্দির-ম্বান্তিনায় প্রাচীন একটি বকুল বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটি সেই সময়কার বলে অমুমিত হয়।

কথিত আছে শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুর শিশ্ব করবেন না বলে সংকল্প করেন। কিন্তু মহাপ্রভু শিশ্ব করবার জন্ম বার বার তাঁকে প্রেরণা দান করেন। অবশেষে তিনি শিশ্ব করতে রাজি হলেন এবং বললেন—তাঁর সঙ্গে পরদিন প্রাতে সক্বপ্রথম যার দেখা হবে তাকেই শিশ্ব করে মন্ত্র দিবেন।

পরদিন প্রাতে স্নান করতে গঙ্গার চললেন ঘটনাক্রমে গঙ্গাঘাটে একটি মৃতদেহে ভার পদস্পর্শ হল। তিনি দেহটাকে ছুলে বললে—ভূমি কে ? গাত্রোখান কর। আক্ষর হৈ মৃত দেহটি তাঁর আদেশে গাত্রোখান করল এবং তাঁকে নমস্কার করে সম্মুখে বসল। বললে—আমার নাম মুরারি : আমি আপনার দাস। আমাকে কুপা করুন। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর তাঁকে মন্ত্র-দাক্ষা দিয়ে শিষ্য করলেন। তখন শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরে নাম হল সারঙ্গ মুরারি। মুরারি একান্তভাবে শ্রীগুরুসেব করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর তাঁকে শ্রীরাধানগোপীনাথের সেবাধিকারী করলেন। তিনি শ্রীমুরারি ঠাকুর নামে খ্যাত হলেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—"যিনি পুকে ব্রঞ্জলীলায় শ্রীনান্দীমুখী ছিলেন তিনি অধুনা শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর নামে খ্যাভ ।" তাঁর আবির্ভাব আবাঢ় কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী তিথিতে ও তিরোভাব স্মগ্রহায়ণ কৃষ্ণ-ত্রোদশী তিথিতে

### শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায়। ব্ৰহ্মলোক আদি স্তুখ তাঁৱে নাহি ভায়।

( শ্রীচৈতক্স চরিতামতে )

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দলে ইন্দ্রের স্থায় ঐশ্বয় ও অক্সরা-সম পত্নীকে ত্যাগ করে এলেন শ্রীপুরীধামে। শ্রীগৌরস্থনরের কোটিচক্র স্থাতিক শ্রীচরণ-ছায়ায় তাঁর সংসারতপ্ত হৃদয় শীতল হল

শ্রীরম্বনাথ দাস গোস্বামা হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রীকৃষ্ণপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীগোবদ্ধন দাস। জেঠার নাম—শ্রীহরণ্য দাস তারা কারত কুলোড়ত সম্রান্থ ধনাচ্য ভূমাধিকারী ছিলেন। তাদের রাজপ্রদন্ধ উপাধি ছিল 'মজ্মদার'। বিশ লক্ষ মুদ্রা তাদের বাৎসরিক আয় ছিল।

শ্রীরঘুনাথ দাস শৈশবে পুরোহিত আচার্য্য শ্রীকলরাম দাসের গৃহে অধ্যরন করতেন শ্রীবলরাম দাস শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুপা-পাত্র ছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে ভার গৃহে শুভাগমন করতেন। এ সময় তিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুপা প্রাপ্তির ও ডম্বোপদেশ প্রভৃতি শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

জ্রীরঘুনাথ দাস হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের একমাত্র পুত্র ছিলেন। ভার আদর যত্নের সীমা ছিল না। রাজপুত্রের ক্যায় প্রতিপালিত হতেন, সংসঙ্গ-প্রভাবে অল্ল বয়সে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পারলেন। এ সংসারের ধন, জন, পিতা-মাতা ও স্বন্ধনাদির প্রতি অনাসক্তি ভাবের উদয় হল ৷ ক্রমে ভক্ত পরস্পরায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা শ্রবণ-পূর্বক ভাঁদের শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্ম উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপদ্ম তিনি যখন শুনলেন শ্রীগৌরস্থলর সন্ম্যাস গ্রহণ করে নদীয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলেছেন দেশান্তরে তখন তিনি পাগল-প্রায় হয়ে ছুটে এলেন শান্তিপুরে ঐঅদৈত আচার্যের গৃহে। সেখানে শ্রীগোরস্থন্দবের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করলেন। লুটিয়ে পড়লেন জ্রীরঘুনাথ প্রভুর জ্রীচরণ যুগলে: প্রভু দেখে বুঝতে পেরেছেন এ তাঁর নিত্য প্রিয় জন। আনন্দে শ্রীরঘুনাথকে দৃঢ় আলিক্সন করলেন। শ্রীরঘুনাথ কাঁদতে কাঁদতে বললেন— আপনার সঙ্গে আমিও যাব। তথন প্রভু বললেন—

> "স্থির হৈয়া গৃহে যাও না হও বাতৃল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধ্-কুল। মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা। যথা যোগ্য বিষয় ভূষ অনাসক্ত হঞা।

অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাস্থে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥
বন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তৃমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে ॥
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে ॥
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল।

( চৈ: চ: মধ্য: ১৬/২৩:-২৪২ )

প্রভুর—এ আদেশ শুনে শ্রীরঘুনাথ ঘরে ফিরে গেলেন একং বিষয়ী-প্রায় অবস্থান করে সংসারে কার্য্য করতে লাগলেন। ইহাতে পিজা-মাতা অভিশয় সুখী হলেন। শ্রীরঘুনাথের মন প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে আছে। একরাত পালিয়ে তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর পিতা দশ জন লোক পাঠিয়ে তাঁকে ধরে আনলেন। একপে যতবার রঘুনাথ পালায় ততবার তাঁকে ধরে আনা হয়। বংশের একমাত্র সস্তান রঘুনাথ। তাঁকে কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হল। পিতা-মাতা চিস্তা করলেন রঘুনাথের যদি বিবাহ দেওয়া যায় তবে আর পালাতে পারবেনা। রঘুনাথকে অল্প বয়সে বিবাহ দিলেন এক বড় জমিদারের কল্পার সঙ্গোন পাইতি হয় গ তাঁর মন কোটি কন্দর্পের দর্পহারী শ্রীহরির পাদপরে।

অর্থ হলে শক্তও হয়। হিরণ্য-গোবর্জনের জমিদারীর মোট
আয় বিশ লক্ষ। নবাবকে দিতে হত বার লক্ষ। এ ঐবর্থা
দেখে মুসলমান চৌধুরীর সহা হল না। চৌধুরী নবাবের
সেরেস্তায় গিয়ে মিখ্যা নালিশ করল। হুজুর ঘরের খবর রাখেন
না ং হিরণ্য-গোবজনের জমিদারীতে বর্তমান আয় বিশ লক্ষ্
কিন্দু আপনাকে দিচ্ছে বার লক্ষ্মাত্র। আদায় যদি বেশী হয়
আপনাদের করও তাকে বেশী দিতে হবে। নবাব বললেন—
তৃমি ঠিক বলছ, তলব কর। রাজাকে কম দিয়ে নিজে বেশী
নিচ্ছে এ কেমনতর কথা গ হিরণ্য-গোবজনকে বন্দী কর
হিরণ্য-গোবজন একথা শুনে পালালেন। নবাবের সৈহা বাড়ী
ঘিরল। তাঁদের না পেয়ে জীরঘুনাথ দাসকে বেঁধে নিয়ে গেল।
তাকে কারাগারে রাখল। উজির ধমক দিয়ে বলে—তোমার বাপ
কোঠা কোধায় ?

আমি জানি না।

তুমি জান, কিন্তু মিথা। বলছ।

আমি কি করে জানব তারা কোথায় গেছেন ? উজির ভখন খুব তর্জন-গজন করতে করতে মারবার ভয় দেখাতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস কিন্তু নিভীক। উজির রঘুনাথের সৌমামুদ্তি ও প্রসম্ম বদন দেখে ভূলে গেলেন। "মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথ। মন ফিরে যায় তবে না পারে মারিভে।" (চৈ: চঃ অন্তঃ: ৬/২২) মুসলমান উজির মনে মনে ভয় পেলেন। কার্মন্ত্রভাতি। তাদের বৃদ্ধি-বিতার কাছে সকলে নত হয়।

ঞ্জীরঘুনাথের মিষ্টবাক্যে ক্রমে উজিরের মন নরম হল, বলতে লাগলেন—ভোমার বাপ-জ্যেঠা এত টাকা পাচ্ছে, আমাদের বেশী দিচ্ছে না। <u>শ্রীরঘুনাথ বললেন—আমার বাপ-জ্যেঠা</u> ভ আপনার ভায়ের মত। ভায়ে ভায়ে বাগড়া হয় আবার সহজে মিলনও হয়: আমি যেমন পিতার পুত্র, তেমনি আপনারও পুত্র। আমি আপনার পাল্য, আপনি আমার পালক। পালক হয়ে পাল্যকে তাড়ন করা উচিত নয়: আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পশ্চিত, জিন্দাপীরের ক্যায় ব্যক্তি ৷ অধিক আরু কি বলব ৷ এ কথা স্তনে মেচ্ছ অধিকারীর মন আর্ড্রান্ডন। দাড়ি বেয়ে অঞ্চ পড়তে লাগল: বললেন—আজ থেকে তুমি আমার পুত্র: অধিকারী এ কথা বলে ত্রীরঘুনাথকে মুক্ত করে দিলেন। শ্রীরঘুনাথ ঘরে ফিরে এলেন একং বাপ-জ্যেঠাকে বলে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করালেন। মীমাংসা সহজেই হয়ে গেল। শ্রীরঘুনাথকে সকলে প্রশংসা করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দাসের এক বছর এ-ভাবে কেটে গেল। শ্রীরঘুনাথ দাস আবার সংসার ছেড়ে পালাবার জন্ম উন্নত হলেন। পিতা জানতে পেরে কড়া পাহারা দিয়ে রাখতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ নিরুপায় হলেন : ভাবতে লাগলেন কেন ঞ্রীগৌরস্বন্দর নিজ পাদপন্মে আমাকে স্থান দিচ্ছেন না ? তাঁর জননী বলভে লাগলেন—পুত্র পাগল হয়েছে, বেঁধে রাখ। পিতা বললেন— বেঁখে রাখলেই বা কি হবে ?

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্ধ্য-স্ত্রী অপ্সরা-সম।

এ সব বান্ধিতে নারিলেক বাঁর মন।

দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে ?

জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারন্ধ' খণ্ডাইতে।

চৈত্র্ব্যচন্দ্রের কুপা হঞাছে ইংগারে।

চৈত্র্ব্য প্রভার্ত্র 'বাতুল' কে রাখিতে পারে ?

( চৈঃ চঃ মন্তাঃ ৬।৩১-৪১ )

গোবৰ্দ্ধন দাস একথা বলে পত্নাকে প্ৰবোধ দিলেন।

একদিন শ্রীরঘুনাথ পচন্তা করলেন, করুণাময় শ্রীনিত্যানক্ষ প্রভুর কুপা ছাড়া বোধ হয় শ্রীনৌরস্থলরের কুপা পাওয়া যাবে না। আগে তাঁর শ্রীচরণ একবার দর্শন করি। শ্রীরঘুনাথ একদিন বাপ-মাকে বললেন—আমি পানিহাটিতে শ্রীরাঘব পশুতের ঘরে কীর্তন-মহোংসব দর্শন করতে যাব। এবার বাপ-না বাধা দিলেন না, যাবার অনুমতি দিলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্ত সঙ্গেক কয়েক জন ভূত্য দিলেন ও অর্থ-কড়ি দিলেন।

পানিহাটি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভাবে আনন্দময়। গৃহে-গৃহে
শ্রীহরি সংকীর্ত্তন মহোৎসব। শ্রীরঘুনাথ দাস পানিহাটিতে
এসে পরম মুখা হলেন। ক্রমে তিনি গঙ্গাতটে যেখানে ভক্ত সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন সে স্থানে উপস্থিত হলেন।
দূর থেকে শ্রীরঘুনাথ দেখলেন, গঙ্গাতট আলোকিত করে একটা
বক্ষমূলে ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন।
শ্রীরঘুনাথ দেখেই দূর থেকে সাষ্টাক্ষে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

শ্রীহিরণ্য-গোর্গ্ধন প্রসিদ্ধ জমিদার। সর্ববত্র তাঁদের খ্যাতি। 'তাঁরা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সেবা-পরায়ণ। শ্রীমহৈতাচার্য ও জ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি নবদ্বীপ শান্তিপুরাদি নিবাসী পণ্ডিতগণের. বহু অর্থ-কভি দানাদি করে সাহায্য করেন। তাঁদের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস এসেছেন সর্বত্য সাড়া পড়ে গেল। শ্রীরঘুনাথ দাসের কথা ভক্তগণ শ্রীনিভ্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। ঐতিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসের নাম শুনেই বললেন —রে রে চোরা। আয়, তোকে আব্দ দণ্ড দিব। ভক্তগণ শ্রীরঘুনাথ দাসকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিয়ে এলেন। শ্রীচরণ মূলে রঘুনাথ দাস লুটিয়ে পড়লেন ৷ করুণাময় নিত্যানন্দ অভয় চরণ তাঁর শিরে ধারণ করলেন. শ্রীরঘুনাথের সেই <u>জ্ঞীচরণ-ম্পর্শ মাত্র যেন সব বন্ধন কেটে গেল। সহাস্থ্য বদনে</u> শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলতে লাগলেন—তুমি আমার ভক্তগণকে চিডা-দধি ভোজন করাও। এ তোমার দণ্ড। এ কথা শুনে শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। তখনই দই-চিড়া মহোৎসবের অয়োজন আরম্ভ হল। চারিদিকে লোক প্রেরণ করে দই-চিডা আনতে লাগলেন! উৎসবের নাম শুনে পসারিগণ দই চিডা পাকা কলাদি নিয়ে পসার বসাল। শ্রীরঘুনাথ দাস মূল্য দিয়ে সমস্ত দ্রব্য ধরিদপুর্ববক নিতে লাগলেন: এদিকে গ্রাম গ্রামাস্তর থেকে ভক্তগণ সজ্জন ব্রাহ্মণগণ আসতে লাগলেন। বড় বড় মুংকৃণ্ডিকার মধ্যে পাঁচ-সাত জন ব্রাহ্মণ চিড়া ভিজাতে লাগলেন। এক জন ভক্ত

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্ম চি**ডা ভিজ্বা**ভে লাপলেন ৷ অর্দ্ধেক চিড়া দট কল: দিয়ে, আর অঞ্চেক ঘন তুধ, চিনি চাঁপা কলা দিয়ে মাখতে লাগলেন: অনস্তর 🗐 নিভ্যানন্দ প্রভু বৃক্ষমূলে পিশুর উপর উপরেশন করলেন। ত্রখন তাঁর সামনে চিডা-দইপূর্ণ সাত্টী সংকৃতিকা রাখা হল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চারি পার্শ্বে রামদাস, স্থন্দরানন্দ দাস, পদাধর, শ্রীমুরারি, কমলাকর, শ্রীপুরন্দর, ধনঞ্চয়, শ্রীজ্বগদীশ, শ্রীপরমেশ্বর দাস, মহেশ পশুত, শ্রীগৌরীদাস, হোডকঞ্চ দাস, ও উদ্ধারণ দন্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তপণ উপবেশন করলেন 🐖 নীচে বসলেন অভ্যাগত পণ্ডিত ভট্টাচাৰ্যাগণ : গঙ্গাভটে স্থান না পেৰে কেহ কেহ গঙ্গায় নেমে চিডা-দই নিচ্ছেন া সে দিন শ্রীরাঘৰ পশ্চিতের ঘরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আমন্ত্রণ ছিল 📁 বিলম্ব দেখে শ্রীরাঘর পণ্ডিত স্বয়ং এলেন : দেখলেন—বিরাট মহোৎসবের ঘটা, ঠিক যেন স্থাপণ সঙ্গে একুফের বক্স-ভোজন লীলা। 🕮 নিত্যানন্দ প্রভু বললেন—রাঘব ! তোমার ঘরের প্রসাদ। রাত্রে গ্রহণ করব এখন রঘুনাথ দাসের উৎসব হউক। ভূমিও বস। এ বলে তাঁকে নিকটে বসালেন এবং দই চিড়া ও ছুধ-চিড়াপূর্ব ছুটা মুংকুণ্ডিকা এনে দিলেন। সকলের চিড়া দেওয়া শেষ হলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ধ্যানে বদলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরস্থন্দর ভার ধানে জানতে পেরে তথায় এলেন। "মহাপ্রভু আইল দেখি নিতাই উঠিলা। তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা।" ( है: हः जसाः ७ পরিচেছ্দ )

শ্রীনিভ্যানন্দ প্রভূ হাস্ত করতে করতে সবাকার হোলনা থেকে এক এক প্রাস নিয়ে মহাপ্রভুৱ মুখে দিতে লাগলেন। এ-রপ নীলাপূর্বেক জ্রীনিত্যানন প্রভু কিছুক্ষণ ভ্রমণ করতে শাপলেন। ভারপর নিজ আসনে তিনি বসলেন ও ভক্তপণকে ভোজন করতে আদেশ দিলেন। মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনিভে ভক্তমণ দশদিক মুখরিত করতে সাপলেন। জ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ ভোজন করছেন না দেখে কেহই ভোজন করছেন নাঃ ভক্তগণ ষ্প্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে ভোজন করবার প্রার্থনা জানালেন, ঐ।নিত্যানন্দ প্রভূ ভোজন আরম্ভ করলেন। সমস্ত ভক্তগণ স্মানন্দভরে ভোজন করতে লাগলেন : সকলের পুলিন ভোজনের কৰা মনে হতে লাগল। ভোজন শেষ হলে শ্ৰীনিত্যানন্দ প্ৰভূ শ্রীরঘুনাথ দাসকে ডেকে অবশেষ প্রদান করলেন। এবার <u> ঐরবুনাথ দাস ঐনিত্যানন্দ কুপা-প্রসাদে ঐগৌরস্থলরের কুপা</u> পাবেন এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন। তারপর শ্রীনিজ্ঞানক প্রভূ তার শিরে হাত দিয়ে সাশীর্কাদ করলেন—"ন্সচিরাং প্রভূ ভোমাকে কুপা করবেন।"

অভ্যপর ঞ্রীরবুনাথ দাস প্রভূ-ভক্তপণের সেবার্ষে কিছু কিছু মুক্রাদি দিয়ে পূহে যাবার জক্ত বিদায় চাইলেন। ভক্তগণ সকলেই কৃপা-আশীর্কাদ করলেন। শ্রীরবুনাথ এ রূপে গৃহে ফিরে এলেন। এইবৃনাথকে দেখে পিতা-মাতা সুখী হলেন। জ্ঞীরবুনাথ বাঞ্চ ব্যবহার ঠিক মত করতে লাগলেন। এবার বাহিরে ছুর্গামশুপে শয়ন করতে লাগলেন। পাহারাদারগণ তাঁকে ঠিক ঠিক পাহারা দিতে লাগল।

একদিন প্রায় চার দণ্ড রাত থাকতে তাঁদের গুরু ঐয়হুনন্দন আচার্য্য রঘুনাথের গৃহে এলেন। তিনি এসে দাড়াতেই শ্রীরঘুনাথ শয্যা থেকে উঠে দণ্ডবং করলেন ও এত রাত্তে আসবার কারণ জিজ্ঞাস। করলেন। তিনি কললেন—বিপ্রস্থ সেবকটি সেবা ভ্যাগ করে গৃহে চলে গেছে ৷ ভুমি ভাকে বুকিয়ে পুনর্বার সেবায় নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা কর। শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন—চলুন, আমি তাকে বুঝিয়ে বিপ্রহের সেবায় পুন: নিযুক্ত করে দিব। এ বলে শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীয়ত্বনন্দন আচার্য্যের সঙ্গে চললেন। পাহারাদারগণ ঘুমন্ত অবস্থায় মনে করল রঘুনাথ গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর পৃহে যাচ্ছে। ঐারঘুনাথ কিছু দুর ঐত্যক্রদেবের সঙ্গে গিয়ে বললেন—গুরুদেব! আপনি গুহে ফ্লিরে যান আমি সেবকটিকে বুঝিয়ে শীঘ্র পাঠিয়ে দিচ্ছি ! শ্রীযত্নন্দন আচার্য্য বললেন—আচ্ছা ভূমি যাও। শ্রীরঘুনাথ দাস ভাবলেন প্রভু ভাল সময় উপস্থিত করেছেন। কৌশলে তিনি শ্রীগুরুদেবের আদেশ নিয়ে শ্রীপুরী ধামের দিকে যাত্রা করলেন। গ্রামের প্রসিদ্ধ পথ ছেছে বন পথে চলতে লাগলেন। এক দিনে পুনর ক্রোশ রাস্তা হেঁটে সন্ধ্যার সময় এক গোপ পল্লীতে উপস্থিত হলেন এবং গোয়ালাদের থেকে কিছু ত্রধ মেগে পান করে রাভ কাটালেন: সকাল বেলা আবার চলতে লাগলেন।

এদিকে সকাল বেলা এীরঘুনাথের থোঁজ আরম্ভ হল। গোবদ্ধনি দাস তাডাতাডি গুরু শ্রীযত্নদদন আচার্য্যের গ্রহে এলেন। রঘুনাথ কোথায় ? যতুনন্দন দাস সব ঘটনা বললেন। এবার গোবদ্ধনি দাস বুঝতে পারলেন, রঘুনাথ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠল। ভৎক্ষণাৎ চারিদিকে অনুসন্ধানের জন্ম লে;কজন ছুটল। বহু অনুসন্ধান করেও রঘুনাথকে পাওয়া গেল না। গোবদ্ধনি দাস গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলের দিকে রঘুনাথ যাচ্ছে কিনা সন্ধান নেওয়ায় জক্ত কয়েকজন লোককে পত্র লিখে শ্রীশিবানন্দ সেনের নিকট প্রেরণ করলেন। হিরণা-গোবদ্ধ নের লোক প্রীশিবানন সেনকে নীলাচলের পথে গিয়ে ধরল একা সূব কথা বলল ও পত্র দিল শ্রীশিবানন্দ সেন সব কথা বুঝতে পারলেন : তিনি জানালেন তাঁদের সঙ্গে রঘুনাথ আসে নাই। হয় ত অন্য পথে নীলাচলে গিয়েছে লোক এসে হিরণ্য-গোবদ্ধ ন দাসকে এ-সংবাদ জানাল।

শ্রীরঘুনাথ দাস ছত্রভোগের পথে পৃরীর দিকে চললেন।

ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন ।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈত্ত্য-চরণ প্রাপ্ত্যে মন ।
কভু চর্বন, কভু রন্ধন, কভু হ্যমপান ।
যবে যেই মিলে ভাহে রাখে নিজ প্রাণ ॥

( চৈ: চঃ অস্ত্যঃ ৬৷১৮৬-১৮৭ )

এ ভাবে এক মাসের পথ বার দিনে অভিক্রম করে পুরীতে পৌছলেন। এর মধ্যে ভিন দিন মাত্র ভোজন করেছিলেন। পুরীতে পৌছে লোক-পরম্পরা জেনে মহাপ্রভুর নিকট এলেন।
দূর থেকে জ্রীরঘুনাথ দাস প্রভুকে বন্দনা করতেই মুকুন্দ
দেখলেন ও বুঝতে পারলেন। প্রভুকে বললেন—রঘুনাথ দাস
দশুবৎ করছে ইহা শুনে প্রভু বললেন, রঘুনাথ! রঘুনাথ।
এস, এস। রঘুনাথ মন্ত্রভাবে নিকটে আসলেই প্রভু উঠে তাঁকে
সালিঙ্গন করলেন : প্রভুর স্নেহ-মালিঙ্গনে রঘুনাথের সমস্ভ
দূর হল মানন্দে তাঁর ছু নয়ন দিয়ে প্রেম-অক্র পড়তে
সাপল। প্রভু বললেন—রঘুনাথ! কৃষ্ণ বড় কর্মণাময়।
ভোমাকে বিষয়-বিষয়াগত থেকে উদ্ধার করেছেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন—প্রভো! আমি কৃষ্ণ-কুপা জানি
নঃ। তোমার কুপায় উদ্ধার হয়েছি এ মাত্র জানি। তখন
প্রভূ হাস্ত করতে করতে বললেন—তোমার বাপ জ্যোসা বিষয়টাকে
সুখ বলে ননে করে। রাহ্মণের সেবা করে ও পুণ্য করে।
স্বাভিমান করে আমি বড় দানী। তারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নন,
বৈষ্ণবপ্রায়: বিষয় বাড়ান তাদের যাবতীয় সংকার্য্যের মূলে।
বিষয়-বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিরূপে তার সন্ধান রাখে
না। বিষয়ের এমন স্বভাব মনুষ্যের মন্দ প্রবৃত্তি এনে দেবেই।
রঘুনাথ! এমন বিষয় থেকে ভূমি মুক্তি লাভ করেছ। তোমার
বাপ-জ্যোসাকে আমার মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী ভায়ের মন্ড
দেখেন। সে সম্বন্ধে তোমার বাপ জ্যোসা আমার আজা হন।
তাই পরিহাস করে তোমাকে এ সব কথা বললাম।

অতঃপর মহাপ্রভু খ্রীস্বরূপ-দামোদরকে সম্বোধন করে বললেন

বস্থুনাথকে ভোমায় দিলাম। পুত্র বা ভ্তা জ্ঞানে একে অস্পাকার কর। 'স্বরূপের বস্থু'বলে এর খ্যাতি হবে। ভারপর প্রভ্ জাকে শীল্র সমুদ্র-স্নান ও জগরাথ দর্শন করে এনে প্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস সমুদ্র-মান ও জগরাথ দর্শন করে এলে
শ্রীগোবিন্দ প্রভুর ভোজন-সবশেষ পাত্রটি তাঁকে দিলেন।
শ্রীরঘুনাথ মহানন্দে প্রভুর অবশেষ পেয়ে সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত
হলেন। নিজকে বস্তাতিধক্ত মনে করলেন। পাঁচ দিন
শ্রীরঘুনাথ প্রভুর নিকট ভোজন করলেন। অনস্তর সারা দিন
ভক্ষন করতেন। রাত্রে সিংহদারে দাভিয়ে মেদে বেতেন।
সম্ভর্যামা প্রভু তা জানতে পেরে একদিন সেবক গোবিন্দকে
ভক্ষী করে জিজ্ঞাসা করলেন রঘুনাথ প্রসাদ নিচ্ছে কি 
গোবিন্দ বললেন—এবানে প্রসাদ নেওয়া বন্ধ করে রাত্রে সিংহশ্বারে মেদে ধায়। প্রভু তা শুনে বললেন—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকাতন ।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা ।
কার্যাসিদ্ধি নহে, কুষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস ।
পরমার্থ ষায়, আর হয় রসের বশ ॥
বৈরাগীর কুত্য-সদা নাম-সংকীর্ডন ।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ ॥

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্বোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।
( চৈঃ চঃ অন্তঃ ৬।২২৩—২২৭)

প্রভূ জগংকে শিক্ষা দিবার জন্ম শ্রীরঘুনাথ দাসকে লক্ষ্য করে এ সমস্ত কথা বললেন। শ্রীরঘুনাথ দাস বাস্তবতঃ সর্ববিত্যাগী নিষ্কিক বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ।

শ্রীরঘুনাথ দাস সামনা সামনি প্রভুর কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেন না। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী দ্বারা বা অন্থ কারও দ্বারা জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। প্রভু তার উত্তরে বলতে লাগলেন—

প্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে। ভাল না থাইবে আর ভাল না পরিবে। অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

( **চৈ: চ: অস্ত্য: ৬**।২**৩৬-**২৩৭ )

প্রভূব শ্রীমুখ থেকে শ্রীরঘুনাথ দাস এই অমৃতময় উপদেশ ভানে প্রভূকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। প্রভূ শ্রীরঘুনাথ দাসকে স্নেচে আলিঙ্গন করলেন।

একদিন শিবানন্দ সেন শ্রীরঘুনাথ দাসের কাছে তাঁর পিতার যাবতীয় চেষ্টার কথা বললেন। রথযাত্রা উৎসব শেষ হলে গ্রোড়দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুর অমুক্তা নিয়ে দেশে কিরে এলেন। শ্রীগোবদ্ধনি দাস মজুমদার প্রেরিত লোক শ্রীশিবানন্দ সেনের প্রহে এসে তাঁর নিকট শ্রীরঘুনাথের সম্বন্ধে যাবতীয় কথা শ্রবণ করলেন। অতঃপর শ্রীগোবদ্ধনি দাস শ্রীরঘুনাথের নিকট একজন ব্রাহ্মণ ও এক ভৃত্য এবং চার শত মূজা প্রেরণ করলেন। শ্রীরঘুনাথ সে-অর্থ স্বয়ং গ্রহণ না করে প্রভ্র সেবার জন্ম কিছু কিছু গ্রহণ করতে লাগলেন। মাসে ছ দিবস মহাপ্রভ্রক আমন্ত্রণ করে ভোজন করাতে লাগলেন। ছ বছর এ ভাবে কেটে গেল। তারপর প্রভুর নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিলেন। একদিন শ্রীস্বন্ধপ-দামোদর গোস্বামী শ্রীরঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভুর ভোজন-আমন্ত্রণ বন্ধ করলে কেন? শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন—বিষয়ীর অন্ধে প্রভুর মন প্রসন্ধ হয় না। আমার অন্ধুরোধে তিনি নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন মাত্র। এ নিমন্ত্রণে মাত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কিছু নাই। এ কথা শুনে প্রভু সুষ্মী হয়ে বললেন—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কুষ্ণের স্মরণ॥

( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৬৷২৭৮ )

আমি রঘুনাথের আগ্রহে কেবল আমন্ত্রণ স্বীকার করতাম।

শ্রীরঘুনাথ দাস কিছুদিন সিংহদারে মেগে খাওয়ার পর
ছত্রে গিয়ে মেগে খেতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী প্রভূ তা বৃক্তে
পেরে ছলপূর্বেক সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন এখন রঘুনাথ কি
সিংহদারে মেগে খায় ! সেবক বললেন—রঘুনাথ সিংহদারে

মেগে বাওয়া বন্ধ করে ছত্রে গিয়ে মেগে বায়। তা শুনে প্রভূ বললেন—"প্রভূ কহে—ভাল কৈল ছাড়িল সিংহছার। সিংহছারে ভিক্ষা বৃত্তি—বেশ্যার আচার ॥" / চৈঃ চঃ ৬।২৮৪ ) জীরঘুনাথের আচরণে প্রভূ পরম স্থাী গলেন। অক্য একদিবস জ্রীরঘুনাথকে ডেকে প্রভূ গোকর্মন শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়ে বললেন—"প্রভূ কহে এই শিলা ক্ষেব বিগ্রহ। ই হার সেবা কর ভূমি করিয়া আগ্রহ॥"

এই গোবদ্ধন শিলাটী প্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জ্ঞানে ক্**ষ**ন স্থান থাবিণ, কখন অঙ্গ আত্মাণ করতেন, কখন বা নেত্র জ্ঞান স্থান করাতেন। তিন বছর প্রভু এ শিলা সেবার পর প্রিয় শ্রীরঘুনাথ দাসকে অর্পণ করলেন। পূর্বের শ্রীশঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক একজন সন্ধ্যাসী বৃন্দাবন ধাম থেকে এ শিলা ও গুঞ্জামালা নিয়ে প্রভুকে বছ আগ্রহ করে ভেট দিয়েছিলেন। প্রভু স্মরণের সময় গুঞ্জামালাটী কণ্ঠে ধারণ করতেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস জল তুলসী দিয়ে সেই গোবর্ছন শিলার সাত্তিক সেবা করতে লাগলেন। শ্রীস্থরপ-দামোদর প্রভু জলের জক্ত একটি কুঁজা দিলেন। শ্রীরঘুনাথ কিছুদিন এরপ সান্তিক সেবা করতে থাকলে, একদিন স্থরপ দামোদর প্রভু বললেন—রঘুনাথ গিরিধারীকে কম পক্ষে আটটী কড়ির থাজা সল্পেশ প্রদান কর। সে-দিন থেকে শ্রীরঘুনাথ আট কড়ির থাজা সল্পেশ গিরিধারীকে ভোগ দিতে লাগলেন। তিনি পুব নিয়মের সহিত ভজন করতেন। সাড়ে সাত প্রহর ভজন-কীর্তনে অভি-

বাহিত করতেন। চার দণ্ড মাত্র আহারের জন্ম দিতেন। জীর্ণ বন্ত্র পরিধান করতেন। গাত্র-আবরণ ছিল এক ছেডা কাথা।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কিছু দিন ছত্রে মেগে খাওয়ার পর তা বন্ধ করে বাজারে পরিত্যক্ত পচা অন্ধ-প্রসাদ এনে জলে ধুয়ে লবণ দিয়ে সে প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন ৷ একদিন শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রীরঘুনাথের ভজন কুটীরে এসে সেই প্রসাদ এক মুষ্টি মেগে থেলেন। ধুব ভৃপ্তি পেলেন। ভিনি মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং প্রভুর কাছে সে প্রসাদের স্বাদের কথা বললেন। তা শুনে রঘুনাথের সে-প্রসাদের প্রতি প্রভুর মনে বড় লোভ হল। একদিন গোপনে প্রভু শ্রীরঘুনাথের ভব্ধন-কৃটীরে এসে সে-অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দেখে হায় হায় করে ছুটে এলেন এবং প্রভুর হাত থেকে সে প্রসাদ কেড়ে নিয়ে বললেন—হে প্রভো! এ সব আপনার থাবার যোগ্য নয়। প্রভু বললেন—"থাসা বন্ধ খাও সাব মোরে না দেহ কেনে ?" ( চৈঃ চঃ অন্তা: ৬/৩২২ ) প্রভুর জ্রাচরণে পড়ে জ্রারঘুনাথ কাদতে লাগলেন: প্রভু বার বার শ্রীরঘুনাথকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্য দেখে প্রভূ অন্তরে বড়ই সুখ লাভ করলেন

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর করুণা-ধারায় নিত্য স্নান করতে করতে যেন পরম স্থাথ প্রভুর শ্রীচরণে কালাতিপাত করতে লাগলেন। অনন্তর অকম্মাৎ পৃথিবী অন্ধকার করে। শ্রীগৌরস্থানর অন্ধান হলেন। প্রভুর বিচ্ছেদে ছক্তগণের হৃদয়ে দারুণ বিরহ-অনল জলে উঠল। ঐরিগ্নাথ দাস সেবিরহ-অনলে দয় হতে হতে প্রভুর নির্দেশ মাধায় করে এলেন ঐরজধামে। পূর্বেই ঐসনাতন, ঐরপ, ঐরিগাপাল ভয়, ঐরগ্নাথ ভয়, ঐরলাকনাথ, ঐকিশীখর ও ঐভুগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি ঐর্লাবন ধামে প্রভুর নির্দেশমত অবস্থান করছিলেন। প্রভুর অন্তর্বানে সকলে বিরহ-দাবানলে দয়াভূত হতে লাগলেন। তথাপি বহু কয়ে বৈষ্য ধারণ পূর্বেক সকলে সমবেতভাবে ঐমিশ্বহাপ্রভুর শিক্ষা সিদ্ধান্ত বাণী প্রচারে ব্রতী হয়ে গ্রন্থাদি লিখতে লাগলেন। এরা সকলে মহান পণ্ডিত ছিলেন। এনের গুণ-মহিমাতে আরুই হয়ে ওলানীস্থন ভারতের বড় বড় সাহিত্যিক কবি ও রাজন্মবর্গ বজ ধামে আগমন করতে লাগলেন। বজ ধামে এক মহান স্বর্ণ যুগের উদয় হল। ঠিক এ সময় পশ্চিম ভারতের একজন মহান আচাষ্য ঐবল্লভাচার্য্য বুন্দাবনে আগমন করলেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরাধাকৃণ্ডে বাস করতেন।
তথন শ্রীরাধাকৃণ্ড শ্রসংস্কার অবস্থায় ছিল। শ্রীরঘুনাথ দাস
গোস্বামী কুণ্ডটির সুনদরভাবে সংস্কারের কথা মাঝে মাঝে চিস্তা
করতেন। এক সময় এক বড় শেঠ বহু কট্টে পদব্রজ্বে
শ্রীবদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন তিনি শ্রীবদরিনারায়ণ দেবকে
বহু ভক্তিপুরঃসর পূজাদি করেন এবং বহু অর্থ অর্পনি করেন।
সেদিন শ্রীবদরিকাশ্রমে গাত্র বাস করলেন। স্বপ্নে শ্রীবদরিনারায়ণ শেঠকে দর্শন দিয়ে বললেন—তুই এ সব অর্থ নিয়ে

ব্রজে সারিট প্রামে যা এক তথার রবুনাথ দাস নামে একজন সামার পরম ভক্ত আছে তাঁকে দে। যদি সেনা নিতে চায় সামার কথা বলিস এবং কৃগুদ্বরের সংস্কারের কথা মনে করিয়ে দিস্। স্বপ্ন দেখে শেঠ বড় স্থা হলেন। স্থথে সৃহে ফিরে প্রলেন ও প্রীনারায়ণের আজ্ঞা পালনে তৎপর হয়ে ব্রজ্বধামে আরিট প্রামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সন্নিকট এলেন। সতঃপর শেঠ শ্রীদাস পোস্বামীকে দণ্ডবতাদি করবার পর সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। কথা শুনে শ্রীদাস গোস্বামী একট্ চমংকৃত হলেন। তিনি শ্রীরাধাকৃশু ও শ্রামকৃশু সংস্কারের সক্মতি প্রদান করলেন। শেঠ পরম আনন্দিত মনে সংস্কার কার্মী আরম্ভ করলেন।

"শুনি মহাজন মহা আনন্দ হইল। সেই ক্ষণে বহু লাক নিযুক্ত করিল। শীঘ্রই কুগুদ্ধ খোদাইল যত্নমতে।"

( ঞ্রীভক্তি রত্নাকর ৫ম তরকে )

শ্রীরাধাকৃণ্ড তীরে পঞ্চ পাশুব পঞ্চ বৃক্ষরূপে অবস্থান করছেন। তাদের কাটবার কথা হল, সে রাত্রে পাশুবগণ শ্রীরঘুনাথ দাস পোস্বামীকে দর্শন দিয়ে বৃক্ষ কাটতে নিষেধ করলেন। অভাপি বৃক্ষগুলি কৃণ্ডতীরে শোভা পাছে। শ্রীরাধা কৃণ্ড ও শ্রীশ্রামকৃণ্ডের সংস্থার হলে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। কৃণ্ডের আশে পাশে অষ্ট সধীর কৃণ্ডাদি ও অষ্ট সধীর কৃশ্বাদি নির্মাণ

করা হল। এসব দেখে জ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী **আনন্দে** আত্মহারা হলেন।

শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ড তটে অনিকেত বাস করতেন।
মাঝে মাঝে মানস গঙ্গাতটেও এ-রূপে বাস করতেন। তথন
সেখানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল। তাতে হিংশ্র ব্যাঘ্রাদি বাস করত।
একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী মানস-গঙ্গাতটে শ্রীগোপাল ভট্ট
গোস্বামার ভঙ্গন কুটিরে এলেন। সেখানে তিনি মধ্যাক্র
ভোজন করবেন। মানস-গঙ্গার পাধন ঘাটে স্নান করে
গেলেন। কিছুদ্রে দেখলেন একটী ব্যাঘ্র জ্বল পান করে
চলে গেল। তার কিছু দূরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজ্জন
আবেশে বৃক্ষতলে অবস্থান করছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী
দেখে বিস্মিত হলেন। অনন্তর তিনি শ্রীদাস গোস্বামীকে
কুটীরের মধ্যে ভজন করবার অনুরোধ জানালেন। সে দিন
থেকে তিনি কুটীরে ভজন করতেন।

ব্রজধামে পারকীয়াভাবে জ্রীরাধা ও চক্রাবলী জ্রীগোবিন্দের সেবা করতেন। এ গুজনার অনস্ত সধী ছিল। জ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজকে জ্রীরাধার সধীগণের দাসী বলে অভিমান করতেন। তিনি কখন চক্রাবলীর কুঞ্জে যেতেন না এবং চক্রাবলীর সধীদের সঙ্গে বাত্তালাপ করতেন না। এরূপে মানস-ভদ্ধনে দিনাতিশাত করতেন। জ্রীদাস ব্রজ্বাসী নামক একভক্ত রোজ জ্রীদাস গোস্বামীকে এক দোনা মাঠা দিতেন। তিনি সেটুকু পান করে সারাদিন ভদ্ধন করতেন। একদিন শ্রীদাস ব্রহ্মবাসী চন্দ্রাবলীর স্থান স্থাস্থলীতে গোচারণ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে বড় বড় পলাশ পাতা দেখতে পেলেন। তিনি কয়েকটি পলাশ পাতা ভেঙ্গে নিলেন। তারে এসে সে পাতার দোনা তৈরী করে মাঠা নিয়ে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে এলেন এবং মাঠার দোনাটি দিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী দোনা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীদাসজী! এ স্থন্দর পলাশ পাতা কোথায় পেলেন? শ্রীদাস বললেন গোচারণ করতে স্থাস্থলীতে গিয়ে এ স্থন্দর পলাশ পাতা এনেছি।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সথাস্থলীর নাম শুনেই রোষভরে মাঠাসহ লোনাটি ফেলে দিলেন: বললেন—শ্রীরাধার অনুগও যারা ভারা স্থীস্থলীর জিনিষ গ্রহণ করেন না। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্থামীর শ্রীরাধা-নিষ্ঠা দেখে শ্রীদাস ব্রজবাসী বিস্মিত হলেন।

শ্রীরখ,নাথ দাস গোস্বামা সর্বাদা শ্রীরাধা গোবিন্দের মানস সেবা করতেন। একদিন মানসে পরমান্ন রন্ধন করে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভোগ লাগালেন। তাঁরা সুথে ভোজন করলেন, অন্তান্ত স্বীগণ্ড ভোজন করলেন। অভংপর সেই অবশেষ প্রসাদ স্বয়ং ভোজন করলেন। প্রেমভরে ভোজন করতে করতে একটু বেশ্ম পরিমাণে ভোজন হল। শ্রীদাস গোস্বামী সকাল হতে প্রায় অপরাহ্ন কাল পর্যান্ত দরজা খুললেন না। ভক্তগণ উদ্বিয় হয়ে পদ্ধলেন। অনেক ডাকাডাকি করার পর দরজা খুললেন। শুক্তগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কুটীর বন্ধ করে শুক্তো আছেন কেন? গ্রীদাস গোস্বামী বললেন—শরীর অস্কুস্থ। শুক্তগণ শুনে ছঃখি হলেন। তখনই মথুরায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। সে সময় শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীবল্পভাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করছিলেন। খবর পেরে শ্রীবল্পভাচার্যের পুত্র শ্রীবিঠ্ঠল নাথজী ছ'জন বৈন্ত রাধাকুণ্ডে শ্রীরদুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন।

নাড়ী দেখি চিকিৎসক কহে বার বার।
ত্বশ্ব অন্ন খাইলা ইহো ইথে দেহ ভার ॥

( ভব্জিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ )

বৈদ্যের কথা শুনে সকলে অবাক হলেন। অতঃপর ভক্তগৎ রহস্ত বৃষতে পারলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভক্তন কথা অন্তত তাঁর সম্বন্ধে শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

দাস জীরঘুনাথস্ত পূর্বাখ্যা রস মঞ্চরী।
অমুং কেচিং প্রভাষতে জীমতীং রতিমঞ্চরীস্থ
ভাসুমত্যাখ্যয়া কেচিদাছস্তং নাম ভেদতঃ।

( গ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা )

জ্রীদাস গোস্বামী পূর্বেক কৃষ্ণ-লীলার রস মঞ্চরী ছিলেন; কেহ বলেন রতি মঞ্চরী ছিলেন। আবার কেহ ভামুমতী ছিলেন বলেন।

ভাঁহার রচিত স্থবাবালী, দানচরিত, মুক্তাচরিত প্রভৃতি শ্রম্থাবলী ও অনেক গীত আছে।

তাঁহার জন্ম—১৪২৮ শকান্দে, অপ্রকট—১৫০৪ শকান্দ শাবিন শুক্লাদাদী তিথিতে; স্থিতি—৭৫ বছর।

#### এ বংশীবদনানন্দ ঠাকুর

'চৈত্রী পূর্ণিমায়' শ্রীকশৌবদনানন্দ ঠাকুর আবিভূতি চন। চৌদ্দশত যোল শকে মধু পূর্ণিমায়। কশীর প্রকটোৎসব সর্বলোকে গায়।

(ক্ৰীশিকা)

শ্রীকদীবদনানন্দ ঠাকুরের কশীবদন, কশীদাস, কশী ও শ্রীবদন প্রভৃতি পাঁচটা নাম শ্রুত হয়। কুলিয়ার মধ্যবর্ত্তী— তেঘরি, বেঁচি আড়া, বেদড়াপাড়া ও চিনেডাঙ্গা গ্রাম। প্রাসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রগণ বিশ্বগ্রাম বা পাটুলী হতে কুলিয়া বেঁচি আড়া গ্রামে এসে বসবাস করেন। শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের কশধর শ্রীষ্থিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায়। তাঁর শ্রীমাধব দাস চট্টোপাধ্যায় (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় (তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়) ও শ্রীকৃক্ষসম্পত্তি চট্টোপাধ্যায় প্রেই কড়ি চট্টোপাধ্যার ) নামে তিন পুত্র ছিলেন। জ্রীপুরী ধাম হতে জ্রীকৃষ্ণচৈততা মহাপ্রভু যখন জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্ত নবদ্বীপে কুলিয়াতে এসেছিলেন তখন জ্রীমাধব দাস চট্টোপাধ্যায়ের (ভকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ; গৃহে সাতদিন অবস্থান করেছিলেন এবং দেবানন্দ পশুত প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্রীমাধব দাসের (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) প্তহে কশীবদন চাকুর জন্মগ্রহণ করেন - শ্রীবংশীবদনের মায়ের নাম শ্রীমতী চন্দ্রকলা দেবী। বংশীবদন ঠাকুর জ্ঞীকৃষ্ণের বংশী অবভার। বংশীবদন ঠাকুর যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সে দিন মহাপ্রভু তথার উপস্থিত ছিলেন: তাঁর সঙ্গে ঞ্জীঅদৈত আচার্যাও ছিলেন। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রভুর পরম অমুরাগী ছিলেন ৷ তাঁর পুত্র বংশীকেও প্রভু অভিশয় স্নেহ করভেন। ঐটিতক্স-চরিতামতে বংশীবদন ঠাকুর সম্বন্ধে কোন কথা নাই ৷ শ্রীমদ কবিকর্ণপুর চৈত্রসচন্দ্রোদয় নাটকে ৯ম আঙ্কে ৩৩শ সংখ্যাযু— "নবদ্বীপস্ত পারে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাস বাট্যামৃতীর্ণবান। নবদ্বীপলোকামুগ্রহ হেতোঃ সপ্ত দিনানি ভত্ত স্থিতবান॥" শান্তিপুরে অদৈত আচার্য্যের গৃহ হতে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হয়ে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাস চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে নবদ্বীপ-বাসিগণকে কুপা করবার জ্বন্ত সাতদিন অবস্থান করেছিলেন। ঞ্জীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্মাকরে লিখেছেন যখন ঞ্রীনিবাস আচার্য্য নবৰীপ সায়াপুরে মহাপ্রভুর গৃহে এসেছিলেন, তখন বংশীবদন ঠা**কুর জ্রীনিবাসকে অন্থপ্রহ করেন ও জ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া** দেবীর শ্রীচরণ দর্শন করান। "শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে। 🎒 নিবাস সিক্ত কৈল নিজ নেত্র-জলে।" (ভঃ রঃ ৪।২৩) মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর এীবংশীবদন ঠাকুর বিফুপ্রিয়া সাক্রাণীর সেবার নিযুক্ত হন। শ্রীবিষণুপ্রিয়া দেবীর একাস্ত কুপা পাত্র বলে কশীবদন ঠাকুর বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি স্মাবিষ্ণু প্রিয়া দেবীর অন্তর্গানের পর শ্রীমূর্ত্তি সেবা মায়াপুর হতে কুলিয়া পাহাড়পুরে স্থানাম্ভরিত করেছিলেন ৷ তাঁর বংশধরগণ ষে সময় জ্রীজাহ্নবা মাতার কুপাবলম্বন পূর্ববক জ্রীপাট বাঘনা-পাড়া আশ্রয় করেন, তখন মালঞ্চবাসী সেবায়েতদিগের হাড়ে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা কুলিয়া গ্রামেই ছিল ।

কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামে শ্রীবংশীবদনের পূবর্ব পুরুষগণের সেবিত শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন । তথায় প্রাণবল্পত নামে এক বিপ্রাহ ঐবংশীবদন ঠাকুর নিজে স্থাপিত করেন। উত্তর কালে ঐবংশীবদন ঠাকুর বিশ্বগ্রামে গিয়ে বাস করেন। ঐ বিৰ্থ্যামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের। তাঁর জ্ঞাতি ছিলেন। শ্রীবংশী-বদন ঠাকুরের শ্রীচৈতক্য দাস ও শ্রীনিতাই দাস নামে হুই পুত্র ছিলেন। ঐতিতক্ত দাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীশচীনন্দন। "শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা এই রামচন্ত্রকে ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন এবং দীক্ষাদান করে বডদহ গ্রামে রেখে বৈষ্ণব-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন।" (গৌড়ীয় ২২।৩০-৩৭ সংখ্যা) জীরাসন্ত গোস্বামী ব্রন্মচারী ছিলেন, বাঘনা পাডার জীরাম- কৃষ্ণের সেবা ছোট ভাই গ্রীশচীনন্দনের হাতে সমর্পণ করে ছিলেন। গ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর পুত্রগণ হচ্ছেন বাঘনা পাড়ার গোস্বামিগণ।

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর একজন পদকর্তা ছিলেন। তাঁর গীতি সমূহ অতি সরস ও মধুর। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তাঁর বিরহে শ্রীশচীমাতা যে বিলাপ করেছিলেন তা অবলম্বনে শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর এ গান্টী রচনা করেন—

#### ভৰাহি গীত

আর না হেরিব, প্রসব কপালে, অলকা কাচ।
আর না হেরিব, সোনার কমলে, নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে, ভকত চাতক লৈয়া।
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে, আমরা দেখিব চাইয়়া॥
আর কি ছ'ভাই, নিমাই নিতাই, নাচিবে এক ঠাঞী।
নিমাই করিয়া, ফুকরি সদাই নিমাই কোথাও নাই॥
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া, মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাক্সফুন্দর, না দেখি কেমনে, রহিব নদীয়া মাজ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাক্স রায়।
শাশুড়ী বধুর, রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি য়ায়॥

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীকৃঞ্জের দান-লীলা, নৌকাবিলাস ভ বনবিহার লীলাদি বহু বর্ণন করেছেন।

# গ্রীপর্মানন্দ পুরী

ত্রিহুতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ ।

নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্র বিলাস ॥

( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ২।৪৩ )

তিছত দেশে বিপ্রকৃলে শ্রীপরমানন্দ পুরী জন্মগ্রহণ করেন। বর্ষমান মজ্যফরপুর, দারভাঙ্গা ও চাপরা প্রভৃতি জিলাগুলি ত্রিছতের অন্তর্গত। শ্রীপরমানন্দ পুরী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর প্রিয় শিশ্র ছিলেন।

> "মাধব পুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়। শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রেমরসময়।"

( है: ভা: असा: ७।১%

মহাপ্রভু যথন দক্ষিণে ঋষভ পর্বতে গমন করেন, সে সময় তথায় তাঁর সঙ্গে সর্ববপ্রথম শ্রীপরমানন্দ পুরীর মিলন হয়।

শ্বষভ পর্বতে চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি স্থতি করি।
পরমানন্দ পুরী তাহা রহে চতুর্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাঞির পাশ।
পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিকন।

তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণ-কথা রঙ্গে। সেই বিপ্র ঘরে দোহে রহে এক সঙ্গে **!** পুরী গোসাঞি বলে—সামি যাব পুরুষোত্তমে পুরুষোত্তম দেখি গৌডে যাব গঙ্গাস্লানে 🛚 প্রভ করে--তৃমি পুনঃ আইস নীলাচলে: আমি সেতৃবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে। তোমার নিকটে বহি—হেন বাঞ্চা হয়। নীলাচলে আসিবে মোরে হঞা সদয়। এত বলি তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা : দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা। প্রমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে। মহাপ্রভু চলি তরে আইলা শ্রীশৈলে। । टेव्ह व्ह सथा २।३७५-५१० )

জ্রীপৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ১১৮ ক্লোকে—"পুরী জ্রীপরমা-ৰুৰো য আসীতৃদ্ধবঃ পুরা ।" যিনি পূর্বে শ্রীকৃষ্ণাবভারে উদ্ধব ছিলেন অধুনা তিনি ঐপিরমানন্দ পুরী! 'পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী। ব্রহ্মানন্দ পুরা আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥" ( চৈ: চ: আদি: ১:১৩ ) ভক্তি কল্পতকর প্রথম অস্কুর জ্রীমাধবেন্দ্র পরমানন্দ পুরী ও কেশব ভারতী আদি নম্ব জ্বন ভক্তি-কল্লভক্র নয়নি মূল স্বরূপ।

গ্রীপরমানন্দ পুরী ঋষভ পর্বতে মহাপ্রভুর নিকট থেকে নীলাচলে চলে এলেন এবং কয়েক দিন তথায় থাকার পর

তিনি পৌড় দেশে পঞ্চা-তীর্থে স্নানের জক্ত শ্রীনবদ্বীপে আগমন করলেন।

আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিলা করিয়া সম্মান।
া চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৯২)

নবদ্বীপে পরমানন্দ পূরী মহাপ্রভুর গৃহে এলেন। ওাঁকে শ্রীশচী মাতা বহু যত্ত্ব করে ভোক্তন করালেন। শ্রীপরমানন্দ পুরী একদিন তথাষ রইলেন।

পুরী গোস্বামী গৌড়দেশে এসে যথন শুনলেন প্রভু নীলাচলে মাগম্ন করছেন। তা শুনে পুরী গোস্বামী আর কাল বিলম্ব না করে পুন: নীলাচলের দিকে দিজ কমলাকাস্তকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন। পুরী নীলাচলে পৌছিলে প্রভুর সঙ্গে মিলন হল। মহাপ্রভু তাঁর চরণ বন্দনা করলে পুরী ভাঁকে স্নেহভরে আলিক্ষন করলেন। উভয়ে পরমানন্দিত হলেন। প্রভু পুরীকে নীলাচলে থাকবার জন্ম প্রার্থনা করলেন। পুরী বললেন—"তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্চা করি। গৌড় হৈতে চলি আইলাভ নীলাচল পুরী ॥" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০০৮) তোমার সঙ্গে থাকবার জন্ম শীঘ্র গৌড় দেশ থেকে এলাম। অতঃপর পুরী গোস্বামী গৌড়বাসী ভক্তগণের ও শচী মাতার কুশল বার্তা বললেন। তিনি আরও বললেন—গৌড় দেশের ভক্তপণ তোমাকে দেখবার জন্ম শীঘ্র নীলাচলে আসছেন।

মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের ভবনে একটা নির্জ্জন গৃহে পুরীর।
থাকবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সেবার জন্ম একটা ভৃত্যেরও
ব্যবস্থা করলেন। পুরী গোস্বামী প্রভুকে বাংসল্যভাবে স্লেহ
করতেন। প্রভুও পুরীর প্রতি পরমপৃদ্ধ্য গুরুভাব রাখতেন।
তাঁর যেখানে আমন্ত্রণ হত সেখানে পুরী গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে
যেতেন।

পূর্বে পুরী গোস্বামী কাশীমিশ্র ভবনে থাকতেন, পরে
শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে একটী মঠে থাকতেন। একদিন গদাধর
পণ্ডিতকে সঙ্গে করে মহাপ্রভু পুরী গোস্বামীর মঠে এলেন। পুরী
এক কুপ খনন করিায়ছিলেন, কিন্তু তার জল ভাল হয় নি।
ভক্ষ্র্যা তিনি বড় হঃখি ছিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তা জানতে
পেরে ভঙ্গি করে পুরীকে জিজ্ঞাস। করলেন—কুপের জল কেমন
হয়েছে ? পুরী বললেন—

"সেই বড় আভাগিয়া কৃপ। জল হৈল যেন ঘোর কর্দমের রূপ ॥" ( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।২৩৭)

প্রভূ এ কথা শুনে হঃখি হলেন : উঠে বাহুযুগল উর্দ্ধ করে

শ্রীজগরাধদেবের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন—

শিজগন্নাথ মহাপ্রভু মোরে এ বর । গঙ্গা প্রবেশুক এই কৃপের ভিতর ॥" ( চৈ: ভা: অস্ক্যু: ৩।২৪২ )

এ রূপ প্রার্থনা করে মহাপ্রভু স্বীয় ক্টারে এলেন টি প্রভুর

সে প্রার্থনায় ভোগবতী গঙ্গা অলক্ষ্যে সেই কৃপে প্রবেশ করলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ দেখলেন কৃপ নির্মল জলে পরিপূর্ণ।

> "সেই ক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে। পূর্ব হই প্রবেশিল কূপের ভিতরে ॥" ( চৈঃ ভাঃ অস্তাঃ ৩।২৪৬ )

ভক্তগণ ব্যুতে পারলেন প্রভুর প্রার্থনায় গঙ্গাদেবী আগমন করেছে। কৃপটীকে ভক্তগণ নমস্কার প্রদক্ষিণ করলেন। এ কথা শুনে প্রভু শীঘ্র তথায় এলেন, কৃপের নির্মল জ্বল দেখে বলতে লাগলেন—"শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কৃপের জ্বলে যে করিবে স্থান পান। সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গা-স্থান ফল। কৃষ্ণ-ভক্তি হৈব তার পরম নির্মল॥" (চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ গ্রহং )

পুরী গোস্বামী যেমন প্রভুপ্রাণ ছিলেন, তেমনি শ্রীগোরসুন্দরের প্রাণ পুরী গোঁসাই ছিলেন। পুরী গোস্বামী প্রতি দিন
সর্বপ্রথম প্রভু দর্শনে আসতেন, তবে অন্ত কৃত্যাদি করতেন।
প্রভুত সর্বক্ষণ পুরী গোঁসাইয়ের তত্বাবধান করতেন। প্রভু
বলতেন—"আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে। জ্ঞানিহ কেবল পুরী
গোস্বাঞির প্রীতে। পুরী গোসাঞির আমি—নাহিক অন্তথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্ধা। সকুং যে দেখে পুরী
পোসাঞির মাত্র। সেই হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পাত্র।" ( তৈঃ
ভা: অন্তঃ: ৩।২৫৫-২৫৬ )

## শ্রীঅচ্যুতানন্দ

শ্রীঅচ্যুতানন্দ অধৈত আচাথার প্রথম পুত্র। এর ব্রন্থ আমুমানিক শকান্দ ১৪২৮. ( চৈঃ চঃ আদিঃ ১২।১৩ অনুভাষ্য। ইনি শ্রীগোরস্থানরের পরম প্রিয়ন্ত্রন ছিলেন। শ্রীগোরস্থানর যথম নীলাচল থেকে শান্তিপুরে অদৈও ভবনে আগমন করেছিলেন, তথম শ্রীঅচ্যুতানন্দ পাঁচ বছরের শিশু ছিলেন "দিগম্বর শিশুরপ অদৈও তনয় । আসিয়) পড়িলা গৌরচক্র পদতলে। ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে। প্রভু বলে অচ্যুত ৷ আচাধ্য মোর পিতা। সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় তুই লাতা॥" ( চৈঃ ভাঃ অন্তাঃ ১।২১৬-২১৭ ) ১৪৩১ শকান্দে শ্রীগৌরস্থানর শান্তিপুরে আগমন করেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীঅচ্যুতান্দকে কার্ত্তিকের অবতার বলেছেন। কেই বা 'অচ্যুতা' নামা গোপিকা বলেছেন। অবৈত আচাব্যের ছটী পদ্মা। প্রথম 'শ্রী'দেবার গর্ভে তিন পুত্র ও দিতীয় সাতা দেবার গর্ভে তিন পুত্র অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল দাস "অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্র গোপাল দাস এব চ। রম্বত্রয়মিদং প্রোক্তং সাতাগর্ভারিসম্ভবম্ ॥" (অবৈত চরিত) বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ 'শ্রী'দেবীর গর্ভে ক্রম্ম গ্রহণ করেন। ইহারা তিন জনই গৌর-বিমুখ স্মার্ড মায়াবাদী

ছিলেন। (চৈচ চঃ আদিঃ ২০৩৬ অনুভায়) শ্রীযন্থনন্দন দাস কুত্ত
"শাখানির্বায়ত" নামক গ্রন্থে বলেছেন—"মহারসায়তা—
নক্তমচ্যুতানন্দ-নামকম্। গদাধর প্রিয়তনং শ্রীমদকৈত্তনন্দনম্।
ভক্তিরসায়ত আনন্দে বিভোর শ্রীআদৈতনন্দন অচ্যুতানন্দ সদাধর
পণ্ডিত গোস্বামীর প্রিয় শিয় ছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাপ্রভুত্ত
প্রকট কাল পর্যন্ত শ্রীনালাচলে অবস্থান করেছিলেন—
"অচ্যুতানন্দ-—অদৈত আচার্যা তনয়। নীলাচলে রহে প্রভুত্ত
চরণ আশ্রয়।" (চৈঃ চঃ আদিঃ ১০০৫০) শ্রীজগন্নাথ রখাত্রে
নৃত্যাদির সময় শান্তিপুর নিবাসী শ্রীঅদৈত আচার্যার কীর্তন
সম্প্রনায়ের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দ নৃত্যু ও কীত্তন করতেন।
"শান্তিপুর আচার্যাের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাহঃ
ভারে সব গায়।"

শৈশবকাল হতে এ প্রতি পুত অচ্যতানন্দ গৌরাক্তে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। কোন সময় অকৈত আচার্যার গৃহে একজন সন্নাসা এসেছিলেন তাকে বিশেষ সম্মান করে আচার্যা বসতে আসন প্রদান করলেন। সন্নাসা বললেন—আমার একটী প্রশ্ন আছে। কেশব ভারতী চৈত্তাের কি হন ?

আচাধ্য বললেন—কেশব ভারতা আঁচৈত্তার গুরু হন।
শিশু অচ্যুতানন্দ শুনে পিতার নিকট ছুটে এলেন এবং ক্রোধভরে বলতে লাগলেন—"চৈত্তাের গুরু আছে বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে ? অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্তা
ইচ্ছায়। সব চৈত্তাের লােম কূপেতে মিশায়॥ যাহা হইতে হয়

বাদ জ্ঞানের প্রচার। তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর॥ বাপ তুমি, তোমা হৈতে শিখিবাঙ, কোথা। শিক্ষাগুরু হই কেন বলহ অক্সথা॥" ( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৪।১৬১-১৬২, ১৭০-১৭১ ) এ দমস্ত কথার উত্তরে অদৈত আচার্য্য বলতে লাগলেন—"তুমি দেকক বাপ, মুই দে তনয়। শিখাইতে পুত্ররূপে উদয়॥" (তত্ত্বৈব)

শ্রী অচ্যুতানন্দ বিবাহ করেন নাই। সীতা ঠাক রাণীর গর্ছে নন্দিনী নামী একটি কক্সা হয়েছিল। অচ্যুতানন্দের ভ্রাছা শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের ছই পুত্র—রঘুনাথ ও দোল গোবিন্দ। রঘুনাথের ক্ষে শান্তিপুরে মদনগোপাল পাড়ায় এখনও বিছমান। দ্যুদ্দ পোবিন্দের তিন পুত্র। এরা মালদহ গিয়ে বাস করতেন। করেক পুরুষ পরে এ-বংশে বীরচন্দ্র গোস্বামী নামে এক পরম্ব সাধক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সন্নাস ধর্ম গ্রহণ করেক কাটোয়ায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন।

শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের উত্যোগে খেতরি গ্রামে ষে মহোৎসব হয়েছিল তাতে শ্রীমচ্যুতানন্দ প্রভূ গিয়েছিলেন। তিনি গৌরস্থন্দরের অন্তরক্স ভক্ত ছিলেন। শেষকালে শান্তি-পুরের বাটীতে বাস করেছিলেন।

## শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর

শ্রীমৃকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তিন ভাই এঁরা শ্রীথণ্ডে বাস করতেন। শ্রীমৃকুন্দ দাস ঠাকুরের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। শ্রীমৃকুন্দ দাস ঠাকুরে রাজবৈষ্ঠ ছিলেন। তিনি নিরস্তর কৃষ্ণাবেশে কাজ করতেন।

> বাত্যে রাজবৈত্য ইহা করে রাজ সেবা। অন্তরে প্রেম ইহার জানিবেক কেবা॥

> > ( हिः हः मधाः ५६।५२० )

একদিন শ্রীমৃক্নদ দাস বাদশাকে চিকিৎসা করবার জক্ত রাজভবনে গমন করলেন। বাদশা উচ্চ আসনে বসে আছেন। শ্রীমৃক্রদ দাস পাশে বসে চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। সে-সময় এক ভ্তা ময়ুরের পুচ্ছের বৃহৎ পাখা নিয়ে বাদশাকে হাওয়া করতে লাগল। ময়ুরের পুচ্ছ দেখে শ্রীমৃক্রদ দাসের কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপনা হল। অমনি বিবশ হয়ে ভূমিতে পড়লেন। বাদশা শ্রীমৃক্রদ দাসকে অচৈতক্ত দেখে মনে করলেন—তিনি প্রাণত্যাগ করলেন না কি ? তাড়াতাড়ি নীচে নেমে তাঁকে ধরে উঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কোন ব্যথা পাই নি। বাদশা পড়বার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন—কোন ব্যথা পাই নি। বাদশা পড়বার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মৃগী ব্যাধি আছে বলে বাদশার কাছে গোপন

করলেন। মহাসিদ্ধ পুরুষ বলে বাদশা অনুমানে বুঝতে পারলেন। বহু সম্মান সহ তাঁকে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীমরহরি সরকার—এঁরা প্রতি বছর নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন ও রথযাত্রায় নৃত্যকতিনাদি করতেন। শ্রীমুকুন্দ দাসকে প্রভু এক দিবস স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, মুকুন্দ! ত্রি ও রঘুনন্দন ত্রজনের মধ্যে কে পিতা গ কে পুত্র বল গ্রীমুকুন্দ বললেন—রঘুনন্দনই আমার পিতা। যার থেকে কৃষ্ণ-ভক্তি পাওয়া যায় তিনিই প্রাকৃত্ব পক্ষে পিতা। প্রভু বললেন—তোমার বিচারই ঠিক।

"ষাহা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি সেই গুরু হয়।"

( टेक्स कर सम्राध्य २०१४ :- )

প্রান্ত আরম্মনন্দনকে বিগ্রহ সেবা করতে আদেশ দিলেন।

"রম্মনন্দনের কার্য্য কৃষ্ণের সেবা।

কৃষ্ণ সেবা বিনা ইহার অক্যে নাহি মন॥"

( কৈ: চঃ মধ্যঃ ১৫।১৩১ )

শিশু কালে শ্রীরঘুনন্দন শ্রীস্তিকে লাড়, খাওরায়ে ছিলেন। পদকণ্ডা শ্রীউদ্ধব দাস অভি স্থান্দরভাবে এ বিষয় বর্ণন করেছেন। ( ভথাহি গাঁত)

প্রকট শ্রীখণ্ডবাস

নাম শ্রীমুকুন্দ দাস

ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।

গেলা কোন কার্য্যান্তরে

সেবা করিবার ভরে

শ্রীরমুনন্দনে ডাকি আনি।

মরে আছে কৃষ্ণ-সেবা যত্ন করে খাওয়াইবা,

এত বলি মুকুন্দ চলিলা।

পিতার আদেশ পাঞা সেবার সামগ্রী লৈয়া,

গোপীনাথের সম্মুখে আইলা॥

শ্রীরঘনন্দন অভি বয়:ক্রম শিশুমতি,

খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে।

কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে না রাখিয়া অবশেষে,

সকল খাইলা অলক্ষিতে ॥

আসিয়া মুকুন্দ দাস, ক্র বোলকের পাশ.

🕟 প্রসাদ নৈবেগ্ন আন দেখি।

শিশু কহে ব'প শুন সকলি খাইল পুন:

অবশেষ কিছুই না রাখি॥

শুনি অপরূপ হেন বিস্মিত ফুদুয়ে পুনঃ

আর দিনে বালকে কহিয়া।

সেবা অনুমতি দিয়া, বাজীর বাহির হৈয়া,

পুন: আসি রহে লুকাইয়া॥

শ্রীরঘনন্দন অতি হইয়া হরিষ মতি.

গোপীনাথে লাড় দিয়া করে।

খাও খাও বলে ঘন, অঠেক খাইতে হেন

সময়ে মুকুন্দ দেখি ছারে॥

ৰে খাইল রহে হেন, আর না খাইলা পুনঃ

দেখিয়া সুকুন্দ শ্রেমে ভোর।

নন্দন করিয়া কোলে, গদ্গদ্ স্বরে বলে—
নয়নে বরিষে ঘন লোর ॥
অন্তাপি শ্রীখণ্ডপুরে অর্দ্ধ লাড়ু আছে করে
দেখে যত ভাগ্যবস্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই শ্রীরঘুনন্দন সেই

এ উদ্ধব দাস রস ভনে॥

শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্য খেতরিগ্রামে যে মহোৎসৰ করেছিলেন সে উৎসবে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর এসেছিলেন এক কীর্ত্তন করেছিলেন।

শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর ও শ্রীরঘ্নন্দন ঠাকুর বড় ডাঙ্গিতে কোন ভক্তগৃহে প্রেমে নৃত্য করেছিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পায়ের নৃপুর নৃত্যকালে খুলে আকাই হাটে এক পুষ্করিণীতে গিয়ে পড়ে। ইহার থেকে পুষ্করিণীর নাম নূপুর কৃষ্ণ হয়। বর্ত্তমানে আকাই হাটের দক্ষিণে বড়ুই গ্রামের মহাস্থ-বাড়ীতে সে নূপুর আছে।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ব্রজনীলায় কন্দর্প মঞ্জরী ছিলেন। দ্বারকা লীলাতে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কন্দর্প।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পুত্র কানাই ঠাকুর। শ্রীখণ্ডে অভাপি তাঁর বংশধরগণ আছেন। শ্রীখণ্ডবাসী পঞ্চানন কবিরাজ এঁর কলে জন্মছিলেন।

শ্রীরঘুনন্দনের জন্ম শকাব্দ ১৪৩২।

#### শ্রীলোচনদাস ঠাকুর

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার
স্বস্তুর্গত কোগ্রামে রাঢ়ায় বৈগুকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি
স্বস্ত্র বয়সে গৌরভক্তগণের সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য লাভ
করেছিলেন। তাঁর গুরু শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন।
ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী,

যাঁর পদ প্রতি আশে আশ। অধমেহ সাধ করে গোরা গুণ গাহিবারে,

এ ভরসা এ লোচন দাস॥

( শ্রীচৈতস্থ মঙ্গল সূত্র খণ্ড )

আমার ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস। প্রণতি বিনতি করেঁ। পুর মোর আশ॥

( চৈঃ মঃ সূত্র খণ্ড )

পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ও মনসা ভাসান প্রভৃতি কবিগণ গান করতেন। সেই পাঁচালী অমুকরণে শ্রীলোচনদাস ঠাকুর চৈতন্স মঙ্গল রচনা করেন। পাঁচালী হচ্ছে পাঁচ প্রকার গীতিছন্দে রচিত গ্রন্থ।

শ্রীলোচনদাসের পিতার নাম—শ্রীকমলাকর দাস। মায়ের নাম—শ্রীসদানন্দী। লোচন দাস পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন বলে আদরের ফুলাল ছিলেন। তিনি মাতামহ- গৃহে বেশীর ভাগ সময় অবস্থান করতেন এবং তথায় পড়াশুন। করতেন। অতি অল্ল বয়সে ক্রীলোচনদাসের বিবাহ হয়েছিল।

শিশু কাল থেকে জ্রীলোচন দাস গৌর-অনুরক্ত এবং বিষয়ে বিরক্ত ছিলেন। যৌবনে অধিক সময় তিনি জ্রীখণ্ডে জ্রীপ্তরু-দেব—নরহরি সরকার ঠাকুরের পাদপদ্মে অবস্থান করতেন। সে স্থানে তাঁর কীর্ত্তন শিক্ষা হয়।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের চৈতক্ত মঙ্গলের প্রধান উপাদান প্রস্থ হল, শ্রীমুরারি গুপ্তের বিরচিত— "শ্রীচৈতক্সচরিতামৃতম্" কারা। তিনি স্বয়ং একথা লিখেছেন—

> "সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥ শ্লোক বন্ধে কৈল পুঁথি গৌরাঙ্গ চরিত। দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত। শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত। পাঁচালী প্রবন্ধে কটো গৌরাঙ্গ চরিত॥"

> > ( চৈ: ম: সূত্ৰৰণ্ড )

চৈতস্ত মঙ্গল গ্রন্থ লেখার আগে জ্রীলোচনদাস জ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে বন্দনা করেছেন

> কুন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে। জ্বগত মোহিত ধাঁর ভাগবত গীতে॥

> > ( চৈ: ম: সূত্ৰ খণ্ড )

শ্রীবৃন্দাবন দাদের চৈতক্স-ভাগবৃত্তের নাম পূর্ব্বে 'চৈতকু মঙ্গল' ছিল! শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজু গোস্বামী বোধ হয় 'চৈতক্স ভাগবত' নামকরণ করেন এ স্থানে "ভাগবত গীতে" এ কথাকে স্পৃষ্ট বোধ হচ্চে চৈতক্স ভাগবতের গানে জগৎ মোহিত

জ্ঞীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—
কৃষ্ণ-লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতক্ত লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥

এ পরারে চৈত্ত মঙ্গলের নাম "চৈত্ত্য ভাগবত" হল এ ইঙ্গিত পাওয়া যাচেছ।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর খ্রীতৈতক্স ভাগবতে অনেক লীলা স্পষ্ট করে বর্ণন করেন নাই, খ্রীলোচন দাস চৈতক্ত মঙ্গলে করেছেন। মহাপ্রভুর সন্নাস গ্রহণের পূর্বেব খ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়েছিল, খ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তা বর্ণন করেন নাই খ্রীলোচন দাস কিন্তু বিশ্বদভাবে করেছেন।

"প্রভুর ব্যপ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী,
কহে কিছু গদ্গদ্ স্বরে ॥
কহ কহ প্রাণনাথ, মোর শিরে দিয়া হাত,
সন্নাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া,
আগুনিতে প্রবেশিব আমি॥
ভো লাগি জীবনধন, রূপ নব যৌবন,
বেশ বিলাস ভাব-কলা।

তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাব্ধ এ ছার জীবে হিয়া পোডে যেন বিষ জ্বালা॥"

শ্রীবিষ্ণৃপ্রিয়া দেবীর এরূপ করুণ বিলাপ-বাণী শুনে মহাপ্রভূবলতে লাগলেন।

এ বোল শুনিয়া পহুঁ মুচকি হাসিয়া **লহু** ক**হে শুন মো**র প্রাণপ্রিয়া।

কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে ভোর হিতে, সাবধানে শুন মন দিয়া।

জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ, সভ্য এক সবে ভগবান।

সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনেশ্যতেক সব,

মিছা করি করহ গেয়ান॥

মিছা স্থৃত পতি নারী, পিতা-মাতা **আদি করি,** পরিণামে কেবা বা কাহার।

শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,

যত দেখ সব মায়া তাঁর॥

কি নারী পুরুষ দেখ, আত্মা সে সবার এক,

মিছা মায়াবন্ধে ভাবে হুই।

শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি আর সব প্রকৃতি,

এ কথা না বুঝয়ে কোই॥

রক্ত রেত সন্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা মৃত্র স্থানে, ভূমে পড়ি হয় অগেয়ান।

বাল যুবা বৃদ্ধ হৈয়া নানা ছঃখ কষ্ট পাইয়া দেহে-গেহে করে অভিমান॥ বন্ধ করি যারে পালি তারা সবে দেই গালি অভিমানে বৃদ্ধ কাল বঞ্চে। শ্রবণ নয়ান অন্ধে বিষাদ ভাবিয়া কান্দে তবু নাহি ভজয়ে গে!বিন্দে॥ কৃষ্ণ ভজিবার তরে দেহ ধরি এ সংসারে মায়া বন্ধে পাসরি আপনা। অহকারে মত্ত হৈয়া, নিজ প্রভু পাসরিয়া, শেষে পায় নরক-যন্ত্রণা॥ িতোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা, মিছা শোক না করহ চিতে। এ তোর কহিলুঁ কথা, দূর কর আন চিস্তা,

ভগবান্ শ্রীগৌরস্থন্দর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি এ সমস্ত উপদেশ দিয়ে, নিজ স্বরূপ চতুর্ভু জ মূর্ত্তি দেখালেন।

মন দেহ কুষ্ণের চরিতে॥

আপনে ঈশ্বর হৈয়া, দূর করে নিজ মায়া, বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত। দূরে গেল তৃঃখ-শোক আনন্দে ভরল বুক, চতুতু জ দেখে আচম্বিত॥

শ্রীপৌরস্থন্দর যদিও উপদেশ বলে ও স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন

দিয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মোহ দূর করলেন, কিন্তু পতি-বুদ্ধি বিষ্ণুপ্রিয়ার অটুট রইল

ভবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুতু জ দেখিয়া, পতি বৃদ্ধি নাহি ছাড়ে ততু।

পড়িয়া চরণ তলে, কাকুতি মিনতি করে,

এক নিবেদন শুন প্রভু॥

মো অতি অধম ছার জনমিল এ সংসার ভূমি মোর প্রিয় প্রাণ-পতি।

এ হেন সম্পদ মোর দাসী হৈয়াছিলু তোর কি লাগিয়া ভেল অধাগতি॥

ইহা বলি বিঞ্পপ্রিয়া কান্দে উতরোলী হৈয়া অধিক বাডিল প্রমাদ

প্রিয়ন্জনে আত্তি দেখি চল চল করে আঁখি, কোলে করি করিলা প্রসাদ॥

শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা, যথনে যে তুমি মনে কর।

আমি যথা তথা যাই, আছিরে তোমার ঠাই এই সভ্য কহিলাম দচ॥

প্রভু আজ্ঞা বাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি, স্বতম্ব ঈশ্বর এই প্রভু।

নিজ সুথে কর কাজ. কে দিবে তাহাতে বাধ, প্রভারের না দিলেন তব ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া হেট মুখী ছল ছল করে সাঁখি দেখি প্রভু সরস সম্ভাবে। প্রভুর আচরণ কথা শুনিতে লাগয়ে ব্যথা গুণ গায় এ লোচন দাসে॥

( চৈ: ম: মধা: ৫৬৯ গীত )

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের গুণ মহিমা অতি সরল স্বন্ধর ভাষায় গান করেছেন—

> পরম করুণ, প্রু তুই জন, নিভাই গৌরচন্দ্র। সব অবভার সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ কন্দ।। ভজ্ভজ্ভাই, চৈত্যু নিতাই, মুদ্ঢ বিশ্বাস করি : বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে ব**ল** 'হরি হরি'॥

> > এমন দয়াল দাতা।

দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই,

পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি যার গুণ-গাঁথা॥ সংসারে মজিয়া, বহিলে পড়িয়া,

সে পদে নহিল আশ।

আপন করম, ভূঞ্জায়ে শমন,

কহরে লোচন দাস॥
নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বক্সা ভাসাইল অবনী॥
প্রেমের বক্সা লৈঞা নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দান-হান ভাসে॥
দান হান পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার ছল্লভি প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণাসিরু নিতাই কাটিয়া মোহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হল॥

শ্রীরাধা গোবিন্দের লীলা-বিষয়ক বর্ণনাও শ্রীলোচন দাস ঠাকুর অতি স্থন্দর ভাবে করেছেন—

আরে নিকুঞ্জ বনে, শ্যামের সনে, কিরূপ দেখিলুঁ রাই।
কেমন বিধাতা, গড়ল মুরতি, লথই নাহিক যাই॥
সজল জলদ, কামুর বরণ, চম্প বরণী রাই।
মণি মরকত, কাঞ্চনে জড়িত, ঐছন রহল ঠাই॥
কিয়ে অপরূপ, রাস মগুল, রমণী মগুল ঘটা।
মনমথ মন, পাইল অচেতন, দেখিয়া ও অক ছটা॥
বদনে মধুর, হাস অধরে, হৃদয়ে হৃদয়ে সক।
কোন রসবতী, রসের আবেশে, কুসুম শয়নে অক।

নবীন মেঘের, নিবিড় আভা, তাহে বিজুরি উজোই।
দাস লোচনের, রাই সরবস ও-রস আবেশে সোই।
বিশ্বকোষ মতে শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের জন্ম শকাব্দ ১৪৪৫,
ভিরোভাব—শকাব্দ ১৫৩০।

তাঁর প্রীচৈতন্ম মঙ্গল ছাড়াও 'তুর্ল'ভসার' নামক এক**খানি** গ্রন্থ আছে।

#### শ্রীভবানন্দ রায়

শ্রীভবানন্দ রায়—রামানন্দ রায়ের পিতা। পুরী হভে পশ্চিমে ছয় ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথের নিকট ইহার বাসস্থান। ইনি জাতিতে শৌক্র বর্ণ। তাঁর পাঁচ পুত্র—'রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, স্থানিধি ও বাণীনাথ পট্টনায়ক।

মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে বলেছেন—

"এই পঞ্চ পুত্র ভোমার মোর পাত্র ৷

রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র ॥"

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১০।১৩৪

মহাপ্রভু যথন দক্ষিণ দেশ থেকে পুরীতে ফিরে এলেন তথন পুরীর ভক্তগণ ক্রমে প্রভুর চরণ দর্শনে আসতে লাগলেন--

> হেন কালে আইলা তথা ভবান-দ বায়। চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়। সাক্রভৌম কছে এই বায় ভবানন্দ। ইঠার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ॥

· (6: 5: 281: 70:85-60)

শ্রীভবানন্দ রায় চার পুত্র সঙ্গে প্রভূর চরণে এলেন। 🕮 সার্ব্বভৌম পণ্ডিত প্রভুকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রভু উঠে ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন—

সাক্ষাৎ পাণ্ডু ভূমি তোমার পত্নী কুন্তী। পঞ্চপাশুৰ ভোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি ॥

( हेड: इ: अधाः २०१८२ )

প্রভুর কথা শুনে ভবানন্দ রায় বলতে লাগলেন— বায় কহে—আমি শুদ্র বিষয়ী অধন। তবু কুমি স্পর্শ—এই ঈশ্বর লক্ষণ॥

( रेक्ट कः यथाः २०१४८ )

অভঃপর ভবানন্দ রায় আরও বললেন—প**ঞ্চ পুত্র সলে** গৃহ শ্চ্ন্তা-বিত্তাদি সমস্ত কিছুই তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করলাম। এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে। ষৰে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে।

আত্মীয় জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে। যেই যবে ইচ্ছা, তবে সেই আজ্ঞা দিবে॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ :া৫৭)

ভবানদ বায়ের এ কথা শুনে প্রভু বললেন—সঙ্কোচ করব কেন ? আপনাকে ত আমি পর ভাবি না। জন্মে জন্মে আপনারা আমার সেবক। পাচ দিনের মধ্যে রামানদ রায় বোধ হয় আসকেন। ভার সনে কথা বলে আমি পরম তৃপ্ত হয়েছি। প্রভু এই প্রান্ত বলে ভবানদ রায়কে আলিঙ্গন করে বিদায় করলেন এবং বাণীনাথ পট্নাবককে কাছে রাথলেন।

## শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক

শ্রীগোপানাথ পট্নায়ক মহাপ্রভুর ঐকান্থিক ভক্ত ছিলেন। পিতাব নাম ভবানক রায়। ভাতার নাম—শ্রীবামানক রায়। ইনি দক্ষিণ গোদাবরীর রাজ্যপাল ছিলেন।

মহারাজ প্রতাপ রুজ দেব শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে মাল-জাঠা। দশুপাট নামক স্থানের অধিকারী করেছিলেন। দশু-পাটপুরের জন্ম গোপীনাথ পট্টনায়ক বছর বছর রাজাকে কর দিছেন। এক বার ছ লাখ কাহন কড়ি পট্টনায়কের ৰাকী পড়ে। রাজকুমারগণ পট্টনায়কের নিকট সে কর চাইলে, তিনি কড়ির পরিবর্ত্তে কিছু ঘোড়া দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। রাজকুমারগণ তাতেই রাজি হন।

এক দিন রাজ কুমারগণ ঘোড়ার মূল্য নির্ণয় করতে এলেন, গোপীনাথ পট্টনায়ক ঘোড়া শালে গিয়ে ঘোড়ার দর দাম করতে লাগলেন। এক রাজকুমার ঘোড়ার মূল্য কমাতে চাইলেন, পট্টনায়ক ক্রুদ্ধ হলেন। রাজকুমারের কথা বলবার সময় গ্রীবা ফিরিয়ে উর্দ্ধ দিকে দেখবার একটা স্বভাব ছিল। পট্টনায়ক বললেন—আমার ঘোড়া ভোমার মত গ্রীবা ফিরিয়ে উর্দ্ধ দিকে তাকায় না। রাজকুমার পট্টনায়কের পরিহাসে পূব কল্ট হলেন। গৃহে এসে পট্টনায়কের ছর্ব্যবহারের কথা রাজাকে অতিরঞ্জন করে জানালেন। বিচারে বড়জানা (রাজার বড় পুত্র) গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গে চড়াবার আদেশ দিলেন। গোপীনাথ পট্টনায়ককে বন্দী করে নিয়ে এলেন। এ সব কথা শুনে ভক্তগণের বড় চিন্তার বিষয় হল।

ভক্তগণ শীঘ্র এসে প্রভুর চরণে নিবেদন করলেন—বড়জানা গোপীনাথকে চাঙ্গ থেকে খড়েগর উপর ফেলে হত্যা করছে। মহাপ্রভু বললেন—রাজা তাকে শাস্তি-দিচ্ছে কেন <

প্রভূ বললেন—এতে রাজার কি দোষ ? রাজা তাঁর প্রাপ্য অংশ চাচ্ছেন। রাজার ধন গোপীনাথ অযথা খরচ করছে। রাজার ধন রাজাকে দিতে হবে। বিচার যখন সে করে না তখন তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যারা বৃদ্ধিমান, তারা আগে রাজার ঋণ শোধ করে, পরে নিজের বায় করে।

এমন সময় আর একজন ভক্ত এসে বললেন—হে প্রভাে! গোপীনাথের সঙ্গে বাণীনাথ প্রভৃতিকেও বেঁধে নিয়ে গেছে। প্রভৃ বললেন—রাজা তাঁর প্রাপ্য নেবেন। তাঁকে আমি কি করব ? আমি ও সন্মাসী। যদি তাকে রক্ষা করতে চাও তবে সকলে মিলে শ্রীজ্ঞগন্নাথের শ্রীচরণে নিবেদন কর। তিনি ঈশ্বর—সর্ব্ব সামর্থ্যবান্। বাণীনাথকে যখন রাজা বেঁধে নিয়ে যাছিল তখন সে কি করছিল গ

"বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণ-নাম। 'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম॥ সংখ্যা লাগি' তুই-হাতে অঙ্গুলিতে লেখা। সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা॥" ( চৈঃ চঃ অস্তাঃ ১০৫৭)

ভক্ত টির কথা শুনে ভক্তবংসল প্রভ্র চিত্ত দ্বনীভূত হল, বললেন—আমি কি করব? এই বলে লোকটিকে জ্বগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করতে পাঠালেন। এমন সময় রাজ পুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্র প্রভূ স্থানে এলেন। তিনি প্রতিদিন একবার প্রভূর দর্শনে আসতেন। শ্রীকাশীমিশ্র প্রভূর কুশল প্রশ্ব করলেন। প্রভূ বললেন—এখানে নানা উপদ্বেব, চিত্তে স্বস্থি পাচ্ছি না। কাশীমিশ্র বললেন—হে প্রভো! কি উপদ্রব বলুন।

প্রভূ বললেন—ভবানন্দের পরিবার নানা অসহপায়ে রাজস্ব লুঠে থাচ্ছে। গোপীনাথ রাজার বহু ধন অপব্যয় করেছে, রাজা এখন সে অর্থ চান। গোপীনাথ কিন্তু দিতে চায় না। ভেজ্জন্থ রাজা তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। চারবার লোক এসে ভামাকে এ সংবাদ দিল। এখন আমি কি করতে পারি ? আমি ও সর্যাসী! এ সব বিষয় কথা বলে লোকে আমায় ছুঃথ দিচ্ছে, তাই এখান থেকে চলে গিয়ে কোন নিজ্জন স্থানে বসে ভজন করতে চাই।

কাশীমিশ্র শীঘ্র উঠে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরে বলতে লাগলেন
—হে প্রভো! আমি প্রার্থনা কর্রছি তুমি ক্ষেত্র ছেন্ডে যেয়ো
না। আজ থেকে এরপ বিষয় কথা নিয়ে কাকেও তোমার
কাছে আসতে দেব না। যারা তোমার কাছে বিষয় কথা নিয়ে
আসে তারা অজ্ঞ। শ্রীকাশী মিশ্র প্রভুর শ্রীচরণে অনেক
অনুনয়-বিনয়াদি করে নিজ গৃহে ফিরে এলেন। ঠিক এমন
সময় তাঁর কাছে রাজা শ্রীপ্রভাপ রুজদেব এলেন এবং দশুবং করে
গুরু কাশী মিশ্রের পাদ সম্বাহন করতে লাগলেন। যত দিন
রাজা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে থাকেন ততদিন দিবসে একবার করে

ত্ত ভাগর কাশী মিশ্র ভঙ্গীপূর্বক রাজাকে বলতে লাগলেন— দেব! এক অপূর্বক কথা শুরুন। মহাপ্রাভূ ক্ষেত্র ছেড়ে আলাল-নাথ চলে মাছেন। এ কথা শুনে রাজা ছাখি হয়ে বললেন— ক্ষেন মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছেড়ে চলে বাচ্ছেন ? তখন কাশী সি**ঞা** রাজার কাছে সমস্ত বিবরণ বললেন—

গোপীনাথ পট্টনায়কে চাজে চড়াইলা।
ভার সেবক আসি প্রভুৱে কহিলা॥
ভানিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বছত ভর্মেন॥
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজ বিষয়।
নানা অসং পথে করে রাজ ভব্য বায়॥

বাজ কড়ি না দেয় আমারে ফুকারে।
এই মহাছঃখ ইহা কে সহিতে পারে॥
আলাল বাই তাইা নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভাল-মন্দ বার্ত্তা না শুনিমু॥
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রবা ছাড়ো যদি প্রভু রহেন এখা॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম॥
কোন ছার পদার্থ এই তুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য করেঁ। প্রভু পদে নিশ্বভুন॥

( চৈ: চ: অস্থ্য: ৯৮৬-৯৬ )

্, রাজার এ সমস্ত কথা শুনে কাশী মিশ্র বললেন তুমি কড়ি

ছেড়ে দিবে প্রভুর এ ইচ্ছা নয়। তিনি তাদের **ছঃখ সইজে** পারেন না

রাজা বললেন—আমি ত গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ায়ে খড়ের কাটবার ব্যাপার কিছুই জানি না। সে পুরুষোত্তম জানাকে পরিহাস করেছিল, তাই সে মিখ্যা ভয় দেখিয়েছে। আপনি শীঘ্র প্রভুর কাছে যান এবং প্রভুকে রাখবার যত্ন করুন। আমি গোপীনাথের যাবতীয় বাকী কড়ি ছেড়ে দিলাম। কাশী মিশ্র বললেন—এতে প্রভু সুখী হবেন না। রাজা বললেন—ভবে আপনি বলবেন—ভবানন্দ রায় রাজার পূজ্য মান্ত পাত্র, তাঁর প্রতি ও তাঁর পুত্রগণের প্রতি রাজা সহজেই প্রীতি করে থাকেন।

রাজ্ঞা এ সব কথা বলে গৃহে এলেন এবং পুরুষোত্তম জানাকে ডেকে গোপীনাথের কড়ি ছাড়বার কথা বলে দিলেন। পুরুষোত্তম জানা শীঘ্র এসে গোপীনাথ পট্টনায়ককে বন্ধন থেকে মৃক্ত করে দিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্ধ গোপীনাথকে ডেকে বললেন—

রাজা কহে "সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িলুঁ।
সেই মালজাঠাা-পাট তোমারে ত দিলুঁ।
আর বার ঐছে না খাইহ রাজ ধন।
আজি হৈতে দিলুঁ তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন।
এত বলি, 'নেতধটী' তারে পরাইল।
প্রভূ-আজ্ঞা লঞা যাহ, বিদায় তোমা দিল।"
( হৈ: চ: অস্ত্যঃ ১।১০৫-১০৭)

এখা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাদ্ধার চরিত্র সব কৈলা নিবেদনে ॥
প্রভু কহে,—কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা !
রাদ্ধ প্রতিগ্রহ তুনি আমা করাইলা !
মিশ্র কহে,—'শুন' প্রভু রাদ্ধার বচনে।
অকপটে রাদ্ধা এই কৈল নিবেদনে।।
( চৈঃ চঃ অস্তাঃ ১০১১৮)

রাজার বিনয় ব্যবহার শুনে প্রভূ পরিতৃষ্ট হলেন। এ সময় শ্রীভবানন্দ রায় পাঁচ পুত্র সঙ্গে প্রভূর কাছে এলেন এক প্রভূর শ্রীচরণে পড়ে বলভে লাগলেন—

ভোমার কিন্ধর এই সব মোর কূল।
এ বিপদে রাথি প্রভু, পুনঃ নিলা মূল।
ভক্ত-বাংসল্য এবে প্রকট করিলা।
পুর্বের যেন পঞ্চপাশুবে বিপদে ভারিলা।
নেভধটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িল।
রাজার কুপা বৃত্তান্ত সকল কহিল।
বাকী কৌড়ি বাদ আর দিগুণ বর্ত্তন কৈলা।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেভধটী পরাইলা।
কাইা চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ।
কাহা নেভধটী পুনঃ—এ সব প্রসাদ।
চাঙ্গের উপর ভোমার চরণ ধ্যান কৈলু।
চরণ স্থরণ প্রভাবে এই ফল পাইলু।

লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে ভোমার কুপা মহিমা গাঞা।
কিন্তু ভোমার স্মরণের নহে এ মুখ্য কল।
'কলাভাস' এই,—যাতে বিষয় চঞ্চল।
রামরায়ে বাণীনাথে কৈলা নির্কিষয়।
সেই কুপা আমাতে নাহি যাতে এছে হয়।
ভূজ কুপা কর গোসাঞি ঘুচাহ বিষয়।
নির্কিল হইকু মোতে বিষয় না হয়।

( रेंद्र: द: असु: ३।५७०-५७३ )

গোপীনাথের কথা শুনে প্রভু বললেন—ভূমি ষদি সন্ত্যাসী
হণ্ড তোমার কুট্মগণের ভরণ-পোষণ কে করবে ? ভূমি মহা
বিষয় ভোগ কর কিংবা বিরক্ত হণ্ড, জন্মে জন্মে তোমরা পঞ্চ
ভাই আমার নিজ দাস। কিন্তু আমার একটি আজ্ঞা পালন
কর, রাজার মূলধন কখনও ব্যয় করে। না : রাজার প্রাপ্য
ভাগ দিয়ে যে অর্থ পাবে ভা ধর্ম-কন্মাদিতে ব্যয় করবে। প্রভু
একথা বলে স্বাইকে আলিঙ্গন করে বিদায় করলেন।

সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা। হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা।

( চৈ: চ: অন্ত্য: ১/১৪৬ )-

## ब्यीभाधवी (प्रवी

উংকলাবাসী দেউলকরণ শ্রীশিখি মাইতির কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমাধবী দেবী। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

> মাধবীদেবী—শিখিমাইতির ভগিনী । শ্রীরাধার দাসী-মধ্যে যার নাম গণি॥

> > ( চৈঃ চঃ আদি ১০:১৩৭ )

প্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—প্রীমাধবী দেবী অতিশয় শুদ্ধ-বৃদ্ধি সম্পন্না ছিলেন। ইহারই গুণে প্রীশিখি মাইতি ও প্রীমুরারি শ্রীগোরকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শ্রীমাধরী দেবা গৌর-ভক্তগণের মধ্যে কিরূপ পরন ভাগ্যবতী ছিলেন, তা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী দেবী ।
বদ্ধা তপস্থিনী—আর পরমা বৈঞ্চবী ॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ ।
দ্বন্ধতের মধ্যে 'পাত্র'— সাড়ে তিন জন ॥
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ ।
শিখিমাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধদন ॥

( रेहः हः व्यस्ताः २।५०८-५०७ )

আলালনাথের নিকট বেন্টপুর গ্রামে গ্রীভবানন্দ রায়ের গৃহ-সন্ধিধানে গ্রীমাধবী দেবী গ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকট করেছিলেন। অতাপি তথায়—সেই মুর্তি সেবিড হচ্ছেন। ভবানন্দ রায়ের প্রাভূষ্পুত্র হলেন গ্রীমিধি মাহিতি। শুনা বায়—গ্রীমাধবী দেবী 'গ্রীপুরুষোত্তম দেব' নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। কেহ কেহ বলেন—গ্রীমাধবী দেবী মহারাজ প্রভাপ রুক্ত কর্তৃক গ্রীজ্ঞগন্নাথ মন্দিরের পাঞ্জিয়া অর্থাৎ মাদক্ষা পাঞ্জীর লেখিকা নিযুক্তা হয়েছিলেন।

শ্রীছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সেবার জন্ম শ্রীমাধবী দেবীর নিকট থেকে সরু চাল চেয়ে এনেছিলেন

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় আছে পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ-সীলায় মাধবী দেবী 'কলাকেলী' নাম্নী শ্রীরাধার কিন্ধরী ছিলেন।

#### কুষ্ঠী বাস্থদেব বিপ্ৰ

দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে মহাপ্রভূ কূর্মক্ষেত্রে এলেন। তথায় শ্রীকূর্ম-বিষ্ণু দর্শন করলেন এবং বহু নৃত্য-শ্রীত করলেন। সেখানে কূর্মনামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। মহাপ্রভূকে দর্শন করে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং হাব-ভাবে অতিমন্ত বলে জানলেন। তিনি নম্রভাবে প্রভূকে

আমন্ত্রণ করে স্বগৃহে নিয়ে এলেন। পাদ ধৌত করিয়ে সেই জল শিরে ধারণ করলেন। বিপ্রা সগোষ্ঠী মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করলেন। তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তুই দিবস ভবায় অবস্থান করলেন।

মহাপ্রভুর প্রভাবে সেথানকার বছ লোক বৈষ্ণব হলেন।
কুর্ম বিপ্রের একজন মিত্র ছিলেন। নাম শ্রীবাস্থদেব। তাঁর
আঙ্গে গঙ্গিত কুষ্ঠ রোগ কিন্তু তাঁর ভক্তির কথা অত্যন্তুত। সর্ববদা
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ-কার্তনে দিন যাপন করতে। শরীরের কোন ভান
নাই, অভাপে কাজ করছেন।

অঙ্গ হতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়। উঠাঞা সেই চীড়া রাখে সেই ঠাঞা॥

( চৈঃ চঃ মধাঃ ৭।১৩৭ )

জীবের হৃঃখ করুণ হৃদয়, শরীর থেকে কীড়ী পড়ে গেলে তাকে তুলে সেখানে রাখেন। মহাভাগবত বিপ্র যখন শুনতে পেলেন কুর্মবিপ্র গৃহে একজন মহান্ত এসেছেন, তিনি বড় কুপানয়, সকলকে কুপা করছেন, তখন বামুদেব বিপ্র মহাপ্রভুৱ জীচরণ দর্শন করবার জন্ম পরম উৎকণ্ঠা ভরে ছুটে এলেন। ঠিক সেই সময় মহাপ্রভুগু কুর্ম বিপ্র থেকে বিদায় নিয়ে চলতে উত্তত হয়েছেন। এমন সময় বামুদেব এসে মহাপ্রভুর জীচরণ-মূলে লুটিয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এলেন। বামুদেব বললেন—হে প্রভো। আমি মহাপাপী, ভত্বপরি কুষ্ঠ রোগে পীড়িত, আমাকে স্পর্শ করবেন না।

নহাপ্রভূ—যে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণ কীর্ত্তন আদি করে। সে পরম পবিত্র। সে আমার প্রাণ-ভূকা:

বাস্থাদেব—হে দেব ! আপনি পরম পবিত্র। আছি। অপবিত্র, সকলের ঘূণার পাত্র।

নহাপ্রভূ—তুমি অপবিত্র নহ। তেমে স্পর্দে অপবিত্র পবিত্র হয়। এই বলে মহাপ্রভূ তাঁকে আলিক্সন করতে উন্ধৃত হ'লেন: বিপ্র একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলালন দেব। ভূমি আমাকে ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা। এই বলে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভূ ভোর করে তুলে তাঁকে আলিক্সন করলেন

প্রভূম্পর্শে তঃখ সঙ্গে কুণ্ঠ দরে গেল

আনন্দ সহিত অঞ্চ সুন্দর হইল॥ ( চৈ: চ: মধ্য ৭ ১৪২ )

শ্রীবাস্থানের বিপ্রের কুষ্ঠ রোগ প্রভুর স্পর্শমাত্রই দূর হল। স্থবর্ণের প্রতিমার স্থায় দেহটি স্থানর হল। মহাপ্রভুর এ কুপা, এরূপ প্রভাব দেখে লোক চমংকৃত হলেন। তথন বাস্থানের বিপ্র ভাগবতের একটা শ্লোক গদ্গদ্ কণ্ডে পাঠ করে স্থাব করতে লাগলেন।

কাহং দরিজঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণ: শ্রীনিকেতন:। ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্থাহং বাহুতাং পরিরস্থিত:।

( ভ: ১০/৮১ ১৬ )

হে লীনবন্ধো! আমি পাপী অপরাষী ব্রাহ্মণাধম, ভূমি পবিত্রের পবিত্রস্বরূপ সৌন্দর্যোর ধাম শ্রীলক্ষ্মীপতি, আমাকে বাছর দ্বার আলিঙ্গন করলে। হে প্রভো! স্থামার রোগ দূর করলেন কেন শ

মহাপ্রভূ—তুমি আমার একান্ত শরণাগত ভক্ত. ভোষার কোন ক্লেশ আমি সইতে পারি না।

বাস্থদেব—হে ঠাকুর! তুমি আমাকে কুপা করলে না, ৰঞ্চনাই করলে।

মহাপ্রভু-এর চেয়ে বেশী কুপা আর কি চাও ?

বাস্থানেব—প্রভো! এ সব কুপা না, বঞ্চনা এখন শরীরের অহঙ্কার হবে। কন্তে যেরূপ ভোমার স্মরণ হয় সুখ-সময়ে সেরূপ হয় না।

মহাপ্রভূ—তোমার কখনও অভিমান হবে না নির্প্তর ভূমি কৃষ্ণ-নাম কর:

> কৃষ্ণ উপদেশী কর জীবের নিস্তার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবে অঙ্গীকার।

> > ( टेक्ट क्ट अधाः १८४৮ )

মহাপ্রভু বাস্থাদেব বিপ্রকে এই সমস্ত উপদেশ করে তাদের সাস্থানা দিয়ে চললেন রামেশ্বের দিকে।

## শ্রীদময়ন্তী

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভাগিনী দময়ন্তা দেবা। তিনি মহাপ্রভুর কার মাসের ভোগাসামগ্রী তৈরি করে দিতেন। শ্রীমণ্ কৃঞ্চদাস কবিরাজ গোস্বামী শাখা-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর খাল্য-অন্তুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ্ঞকর॥
তাঁহার ভগিনী দময়ন্ত্রী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগ সামগ্রী করে বারমাসি॥
সে-সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া॥
বার মাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥

( চৈঃ চঃ আদি ১০৷২৪-২৭ )

শ্রীরাঘব পণ্ডিত পানিহাটি গ্রামে বাস করতেন। অন্তাপি
পানিহাটিতে তাঁর সেবিত শ্রীবিগ্রহ আছেন। কবিকর্ণপূর
পোষামী গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে লিখেছেন যিনি পূর্বের
ক্রমবামে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ-সামগ্রী তৈরি করতেন এক ধনিষ্ঠা
নামে খ্যাত ছিলেন, তিনিই গৌর অবতারে শ্রীরাঘব পণ্ডিত
নামে খ্যাত। যিনি কৃষ্ণ অবতারে "গুণমালা" নামে গোপী

ছিলেন তিনি অধুন। গৌর অবতারে দময়স্টী রূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন:

গৌড়দেশের ভক্তগণ আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় মহাপ্রভুৱ দর্শনের জ্ঞা পুরীধামে যেতেন প্রভুর সেবার জ্ঞা প্রত্যেকে কিছু না কিছু তৈরী করে নিতেন পানিহাটি থেকে জ্ঞারাঘৰ পাণ্ডিত মহাপ্রভুর বার মাসের খাবার তৈরি করে নিতেন

মানুথ স্বভাবতঃ প্রিয় পাত্রকে সুথ দেবার চেষ্টা করে থাকে।
মহাপ্রভূষে সাক্ষাং ভগবান্ রাঘব পাণ্ডত ও দময়ন্তী জানতেন।
তথাপি তাঁর প্রতি তাঁদের প্রীতি এত প্রবল ছিল যে, কোন্
সময় কোন্ জিনিসটি থেলে শরীর ভাল থাকে, বিচার করে
সময়ন্তা দেবী সারা বংসর বসে ধসে জিনিস পত্র তৈরি করতেন,
তা সব ঝালি সাজায়ে পুরীধামে নিয়ে যেতেন একং মহাপ্রভূব
নিকট অর্পণ করতেন।

মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ এ-সব যত্ন করে রেখে দিতেন এবং তাঁর ভোজনের সময় প্রভিদিন কিছু কিছু দিতেন : দময়ন্তী কি জিনিস তৈরি করে দিতেন তার একটা ভালিকা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতক্স চরিতামৃতে দিয়েছেন। এখানে ভাউছত হল।

আমকাশন্দি, আদা ঝাল কাশন্দি নাম।
নেম্বু আদা আম্রফালি বিবিধ সন্ধান ।
আম্সি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমসতা।
যত্ত্ব করি গুণ্ডা করি পুরাণ সুধ্তা।

সুখ্ভা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে ৷ সুখ্ভায় যে সুখ হয় নহে পঞামূতে॥ ভাবপ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়। সুখ্তা পাতা কাশন্দিতে মহাস্ত্রখ হর॥ মন্ত্রন্থ্য বৃদ্ধি দময়ন্ত্রী করে প্রভুর পায়। গুরু ভোজনে উদরে কভু আম হঞা বায়॥ সুখতা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ। সেই স্লেচ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস **॥** ধনিরা নৌহরীর তণ্ডল গুণ্ডা করিয়া। নাড বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥ 😊টাখণ্ড নাড়ু আর আম পিতহর 🔻 পৃথক পৃথক কান্ধি বন্তুের কুথলী ভিতর॥ কোলি শুষ্ঠি, কোলি চূর্ণ, কোলি খণ্ড আৰ কত নাম লইব আর শত প্রকার আচার ॥ নারিকেল খণ্ড আর নাড় গঙ্গান্ধলি। চিরস্থায়ী থণ্ড বিকার করলা সকলি। চিরস্থায়ী ক্ষীর সার মণ্ডাদি বিকার। অমৃত কপূরি আদি অনেক প্রকার। শালিকা চটি ধান্তের আতপ চিঁডা করি। নূতন ৰজ্ঞের বড় কুথলী সব ভরি 🛊 কভেৰ চিড়া হুডুম করি গুতেতে ভাজিয়া। চিনি পাকে নাডু কৈলা কপুরাদি দিয়াও

শালিধাস্থের তণ্ডল ভাজা চর্ণ করিয়া। ঘৃত্সিক্ত চূর্ণ কৈলা চিনি পাক দিয়া॥ কপুর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস। চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম স্থবাস। শালি ধাক্তের খই পুনঃ ঘূতেতে ভাজিয়া। চিনি পাক উথড়া কৈলা কপূরিদি দিয়া॥ ফুট কলাই চূর্ণ করি মতে ভাজাইলা। চিনি পাকে কপুর দিয়া নাড়ু কৈলা। কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার। ঐছে নানা ভক্ষা দ্রবা সহস্র প্রকার॥ রাঘবের আজ্ঞা আর করেন দম্যুক্তী। ছঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম ভকতি॥ গঙ্গামৃত্তিক। অংশি বস্ত্রেতে ছানিয়া। পাচ কডি করিয়া দিলা গন্ধ ক্রব্য দিয়া॥ পাতল মংপাত্রে চন্দ্রনাদি ভবি। আর সব বস্থ ভরে বস্ত্রের কুথলী।

( শ্রীটেঃ চঃ অন্তঃ ১০:১৪:৩৬ )

শ্রীরাম্ব পশুতের আদেশে দময়ন্তা এত সব জিনিষ প্রভূর জক্ম তৈরি করতেন। ছোট ছোট ঝুলিতে এ সব রাখা হত; পরে একটা বড় থালিতে ভরে সাবধানে থালির মুখটি শেলাই করে দেওয়া হত। এত বড় থালি বহন করে নেবার জন্ম তিন জন মুটিয়া নিষ্কাক্ষা হত। থালি সাবধানে পুরী পশ্যন্ত পৌছাবার ভার থাকত মকরধ্বজ করের উপর। এরপে রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তী দেবী মহাপ্রভূর সেবা করতেন। তাঁদের শুদ্ধ-বাৎসল্য প্রীতিতে ভূষ্ট হয়ে ভগবান সব জব্য হর্ষত মনে অঙ্গীকার করতেন। এ সব হচ্ছে ভক্তবৎসল ভগবানের লীলা। এ পর্ম মধ্র আখ্যান প্রবণ করলে জীবের অজ্ঞান-বন্ধন টুটে যায় এবং কৃষ্ণ পদে রতি হয়। জয় শ্রীরাঘব পণ্ডিত কী জয় শ্রীদময়ন্ত্রী কী জয়।

#### ছেটে হরিদাস ঠাকুর

শ্রীগৌরস্থন্দর ভগবান্ আচাথ্যের ঘরে ভোজন করে গন্তীরাতে ফিরে এলেন এবং বললেন—-আজ থেকে ছোট হরিদাস যেন আমার এখানে না আসে। এ কথা শুনে ছুঃখে হরিদাস তিন দিন অনশনে রইলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর আদি ভক্তগণ তাঁর জ্ব্যু মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অনেক অনুনয়-বিনয় আদি করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু বললেন---

বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন॥ ছ্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥ ক্ষুত্র জাব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সন্থাবিয়া॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২।১২• )

এ সব কথা বলে প্রভু মৌন হলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ আর কিছুই না বলে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

একদিন শ্রভিগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুকে ভোজন করাতে ইচ্ছা করলেন। তাই হরিদাসকে বললেন—আমার নাম করে মহা-প্রভুর সেবার জন্ম ভাল শালীধান্মের চাল শ্রীমাধবী দেবীর কাছ থেকে চেয়ে আন! শ্রীহরিদাস তাই মাধবী দেবীর কাছ থেকে চাল এনেছেন। মহাপ্রভু সে চালের অন্ন ভোজন করেছেন। ভার গভার আশয় ব্রবার সাধ্য কার আছে! তিনি ঈশ্বর অচিন্ত্য অগম্য তত্ত্ব স্বরপ। শ্রীমাধবী দেবী শ্রীরাধিকার অংশ কুশা। তিনি বৃদ্ধা নিরন্তর ভজনশীলা।

লোক-শিক্ষক প্রভুর এই এক লীলা। তিনি ঠাকুর বড় শ্রীহরিদাসের দারা জগতে শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী সাধু ও শ্রীনামের মহিমা প্রচার করেছেন। ছোট হরিদাস ঠাকুরের দারা জগতে শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী সাধু ও অসাধুর স্বরূপ প্রচার করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ছোট হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। ছিনি পরম শুদ্ধ-স্বরূপ ছিলেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া-দিগের মধ্যে অক্সন্তম ছিলেন। আর একদিন শ্রীস্বরূপ দামেশ্দর আদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এদে হরিদাসের জন্ম অনুনয় ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন: ভত্তরে মহাপ্রভ বললেন—

"মোর বশ নহে মোর মন।

প্রকৃতি-সন্তাষী বৈরাগী না করি দর্শন ॥"

আমার মন আমার বশ নয় অতএব আমি কি করব ?
মন প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর দশন করতে চায় না, তোমরা
নিজ নিজ কাথো গমন কর। যদি পুনঃ কিছু বল অক্সত্র চলে
নাব। প্রভুর কথা শুনে ভক্তগণ নারব হলেন এবং নিজ নিজ
কার্য্যে চলে গেলেন।

ভোট হরিদাসের অপরাধ কিছু ভক্তগণ বুরতে পারলেন না।

ইহা প্রভুর একটা অগন্য লীলা। ভক্তকে লক্ষা করে জগৎকে
শিক্ষা দেন। এ লীলা দেখে বৈরাগীগণ দ সাবধান হ'লেন,
গুহস্থগণও সাবধান হলেন।

দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। স্বপ্সেহ ছাড়িল সব স্ত্রী-সম্ভাষণে॥

( চৈ: চ: অস্ক্যঃ ২।১৪৪ )

হরিদাসের জন্ম কিছু বলতে একদিন স্বরূপাদি ভক্তগণ শ্রীপাদকে মহাপ্রভুর কাছে প্রেরণ করলেন। পুরীপাদ মহাপ্রভুর কাছে এলেন। মহাপ্রভু বহু সমাদর করে পুরীকে বসালেন। পুরী গোস্বামী বলতে লাগলেন-নিজ পুত্র প্রভি কি ক্ষমা করতে হয় না ৃ সেইরূপ হরিদাসকে ক্ষমা কর।

পুরী গোস্বামীর এই কথা শুনে মহাপ্রভু যেন রোষভরে ক্লনেন—শ্রীপাদ! ঠিক কথা। হরিদাসকে নিয়ে আপনি এখানে থাকুন। আমি আলালনাথে চলে যাচছ। এ কথা বলে গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে তথনই চলে যেতে উন্নত হলেন। অমনি ভাড়াতাড়ি পুরী গোস্বামী সামনে এসে হাতে ধরে অক্সনম্ব-বিনয় করে জাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন। পুরী গোস্বামা বললেন—ভোমার যা ইচ্ছা তা কর, ভোমাকে আর কেউ কিছ বলবে না।

পুরী গোস্বামী হরিদাসের কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন—সকলে তোমার হিত কামনা করছেন। প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর 🕟 রুপা নিশ্চয় করবেন, তুমি বাড়াবাড়ি করলে তিনিও <sup>1</sup> জিদ্ করবেন। তুমি উঠে স্নান ভোজন কর। এ ভাবে তাকে ভক্তগণ অনেক বুঝিয়ে স্নান ভোজনাদি করালেন। মহাপ্রভু ষ্থন জ্ঞান্নাথে যান তথন দূর হতে হরিদাস তাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং প্রণামাদি করেন। এ ভাবে বছর কেটে গেল কিন্তু নহাপ্রভূ হরিদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না।

হরিদাস বডই ছঃথিত হলেন, একদিন রাত্র শেষে মহাপ্রভুর উল্লেক্তে দশুবৎ প্রণাম করে প্রয়াগ ধামের দিকে যাত্রা করলেন। হরিদাস প্রয়াগ ধামে পৌছিয়ে কয়েকদিন থাকার পর, একদিন মহাপ্রভুর ঐীচরণ চিষ্ণা করতে করতে জলে সমাধি প্রাহণ • করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্য-দেহ প্রাপ্ত হলেন। সে দেহে মহাঞ্জতুর জ্রীচরণে এলেন। এবার প্রভুর কুপা হল।

"প্রভূ কুপা লঞা অন্তর্দ্ধানে রহিলা। গন্ধর্ব দেহে গান করে অন্তর্দ্ধানে। রাত্রে প্রভূবে শুনায় অন্য নাহি জানে।"

্ চৈ: চ: অস্ত্য: ২।১৪১ )

বৈকৃষ্ঠ দ্ব গন্ধ বিদেহ প্রাপ্ত হয়ে হরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর সন্ধি ধানে অবস্থান পূর্বক রাত্র কালে কার্ত্তন শুনাতে লাগলেন। লীলাময় প্রভুর লালা কে ব্যবে ? একদিন হঠাৎ ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করলেন—হরিদাস কোথায় ? তাঁকে এখানে নিয়ে এস। ভক্তগণ বললেন—হে প্রভো! তোমার কুপার আশায় এক বছর কাল থাকার পর হঠাৎ কোথায় গেছে তা আমরা কেউ জানি না। এ কথা শুনে মহাপ্রভু মৃত্ হাস্ত করলেন। মহাপ্রভুর হাস্ত দেখে ভক্তগণের মনে সন্দেহ হল।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রস্থান করছেন। এমন
সময় সমুদ্রের মাঝখান থেকে হরিদাসের কণ্ঠের মধুর কীর্ত্তন
ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। সকলে অবাক। কাকেও দেখা
যায় না, কিন্তু হরিদাসের মধুর কণ্ঠের কীর্ত্তন ধ্বনি শুনা যায়।
গোবিন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ বললেন এতো হরিদাসের
কঠম্বর। হরিদাস আত্মঘাতী হয়ে ব্রহ্মরাক্ষস রূপে গান করছে।

স্বরূপ দামোদর প্রভু বললেন এ সব অনুমান ঠিক নয়। যে আজীবন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর সেবা ও ক্ষেত্রে বাস করক। সে ক্ষনও ব্রহ্মরাক্ষস হতে পারে না। বৈকুঠে অবস্থান পূর্বক

শব্ধর্ব দেহে সে মহাপ্রভূকে কীর্ত্তন শুনাচ্ছে। সব কিছুই পরে জানতে পারবে।

এমন সময় প্রয়াগ হতে একজন বৈষ্ণব এলেন। তার মুখে সকলে ছোট হরিদাসের সমস্ত কথা শুনতে পোলেন।

পর বছর যখন গোড় ভক্তগণ রথযাত্রার সময় পুরীতে একেন, জ্রীবাস পণ্ডিত একদিন মহাপ্রভূকে জ্বিজ্ঞাসা করলেন—
হরিদাস কোখায় ? মহাপ্রভূ বললেন—"স্বকর্ম ফলভূক্
পুমান্।"

এ লীলার পূঢ় তাৎপধ্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ্ব গোস্বামী -ব্যবেছন—

আপন কারুণ্য লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ।
অত্তক্তের গাঢ় অমুরাগ প্রকটীকরণ॥
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাং।
এক লীলায় করেন প্রভূ কার্য্য পাঁচ সাত॥
( চৈ: চ: অস্ত্যঃ ২।১৬১)

## শ্রীরঙ্গ পুরী

শ্রীরঙ্গ পুরী বললেন—না, এমন সুন্দর সন্ন্যাসী ত কখনও দেখিনি! ওঁর অঙ্গে অষ্টসাধিক ভাবসমূহ দেখছি! এই বলে শ্রীরঙ্গ পুরী ধরে মহাপ্রভূকে ভূমি থেকে উঠালেন। মহাপ্রভূ পুরীর পদ ধুলি নিলেন।

শ্রীরক পুরী—কে তুমি ? তোমার মধ্যে দিব্য কৃষ্ণ-প্রেম দিখে আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম মানবেন্দ্র পুরীর কথা মনে পড়ছে। এমন প্রেম তাঁর ছাড়া আর কারও শরীরে ছল ভি।

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে মহাপ্রভু মহীশুরে উড়ুপীতে এলেন।
সেধান থেকে এলেন মহারাষ্ট্র দেশে ভীমা নদীর তীরে পান্চরপুরে
এসে উপস্থিত হলেন। তথায় প্রীবিঠ্ঠল দেবকে দর্শন করে
প্রেমাবিষ্ট হলেন। বহু নত্য-গীত করলেন। বিঠ্ঠল দেবকে
দর্শন করার পর মধ্যাহ্ন কালে কোন এক পৃষ্ণারী আক্ষণের
ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। তাঁর মুখে প্রীমাধ্বেন্দ্র পুরীর শিশ্ব
প্রীরক্ষ পুরীর কথা মহাপ্রভু শুনতে পেলেন। অনস্তর প্রীমহাপ্রভু রক্ষ পুরীকে দেখতে চললেন। গিয়ে দেখলেন—প্রীরক্ষ পুরী
ঘরের মধ্যে বসে "নাম" করছেন। পুরীকে দর্শন করেই স্বীয়
শুরু প্রীক্রম্বর পুরী পাদের কথা মনে পড়ল। মহাপ্রভু জ্ঞান
থেকেই প্রীরক্ষ পুরীকে দান্তাক্ত লত্বৎ প্রণাম ও বন্দনা করলেন।
প্রীরক্ষ পুরী তাড়াতাড়ি এসে প্রভুকে ধরে তুললেন।

শ্রীরঙ্গ পুরী--শ্রীপাদ, তোমার পরিচয় কি 🤊

নহাপ্রভ্— সামি ঐ শ্রীক্ষরপুরী পাদের অধম ভ্তা। ক্ষারপুরীর নাম শুনে রঙ্গ পুরীর হ'নয়ন দিয়ে জ্বল ধারা পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদার পর হুহাত দিয়ে প্রভুর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন—আহা, শ্রীক্ষর পুরী ত আমাদের ছে:ড় নিত্য লীলায় প্রবেশ করেছেন বাবা! তোমায় দেখে বড় শান্তি পেলাম। মহাপ্রভু—( সজ্বল নয়নে বললেন) হে গোঁসাই, কত ভাগ্যে আপনার দর্শন পেলাম।

শ্রীরক্ষ পুরী—শ্রীপাদ। তোমার পূর্বব আশ্রমের পরিচয় ত্তনতে চাই মহাপ্রভূ—বঙ্গদেশে গঙ্গাভটস্থিত নবদ্বীপ নগরীতে আমার জন্মস্থান। পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। বর্ত্তমানে তিনি বৈকুপ্ঠবাসী মাতার নাম শ্রীদেবী। আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁর নাম ছিল বিশ্বরূপ আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তিনি দেশান্তরী হয়েছিলেন এখন আমিও সন্নাসী হয়ে তাঁর অন্ধুসন্ধান করছি।

রঙ্গ পুরী—বাবা বহুদিনের কথা মনে পড়ল। আমি একবার জ্রীপ্তরু দেবের সংগে) নরদ্বীপ গিয়েছিলাম। তোমার। পিতা হুগলাথ মিজ্র বহু সমাদর করে জ্রীপ্তরু দেবকে গৃহে নিয়ে পূজা করেছিলেন এবং ভোজন করিয়েছিলেন। তোমার মাড়- দেবীর রাল্লার স্বাদ এখনও ভুলতে পারি নি। তিনি যে শাক রাল্লা করেছিলেন—তা অপূর্বব। আহা, তুমি সেই জ্বগল্লাধ-, শচীর, পুরু। এই বলে রঙ্গ পুরী মহাপ্রভুকে আবার জড়িয়ে

ধরলেন । তারপর বললেন—বাবা, একটা কথা। ক্সতে প্রাণ কেটে যায়।

মহাপ্রভূ—গোসাঞি, কি কথা বলুন । আমি কি **ন্ত**নবার বিষাগ্য নই ?

রঙ্গপুরী—দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে অনেক কষ্ট হয়! আবার দেখাও যায় অনেক কিছু।

মহাপ্রভূ—কষ্ট কি ? দেখা যায় কি ?

রঙ্গ পুরী—ভোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে
শ্রীশঙ্করারণ্য নাম ধারণ করেছিল। এই পাগুরপুরেই থাকতো।
ভারপর আর কি বলব! (মৃচ্ছ1)

মহাপ্রভু তৃঃখভরে পুরীকে ধরে বসালেন এবং বললেন—গোসাঞি, তারপর বলুন । আহা, কি মধুর কথা শুনছি! বিশ্বরূপের জন্ম সন্ত্রাসী হয়ে আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করছি। জননীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি—বিশ্বরূপের সন্ধান যে কোন রকমে সংগ্রহ করব।

রঙ্গপুরী—(কাঁদতে কাঁদতে) ও-কথা সুখে আনতে প্রাণ কেটে বায়। আহা, ক' মাস হল-----(নীরব)।

মহাপ্রভূ—গোসাঞি, আপনি কাঁদছেন কেন ? তারপর কি হল বলুন।

রঙ্গ পুরী—বাবা, আমি কেন বেঁচে আছি জানি না। এই ক্ষেত্রেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

বিশ্বরূপের অপ্রকট-বার্ছা শ্রবণ মাত্রই ভূতলে মহাপ্রভু মৃচ্ছিত

হরে পড়ে গেলেন। শোকাশ্রুতে ভূতল সিক্ত হতে লাগল। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করে মহাপ্রভূ প্রায় সারাদিন অচৈতক্ত অবস্থায় রইলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী প্রভুর কণ্ঠ ধরে কত কাদলেন।

তিন-চার দিন রঙ্গ পুরীর আশ্রমে থেকে মহাপ্রভূ বিবিধ কথা প্রসঙ্গে সময় কাটালেন। পুনঃ তীর্থভ্রমণে যাত্রা করলেন। শ্রীরঙ্গ পুরীও দারকা অভিমুখে চলে গেলেন।

মহাপ্রভূ যথন ক্ষেত্রধামে ফিরে এলেন, শ্রীরক্ষ পুরীও তথায় এলেন। শেষ পর্যান্ত তিনি সেধানে অবস্থান করেছিলেন। মহাপ্রভূ তাঁকে শ্রীগুরুর ক্যায় ভক্তি করতেন। শ্রীরক্ষ পুরীও তাঁকে প্রাধের প্রাণ মনে করতেন।

### ঐ প্রহায় মিশ্র

বে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
ভাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা।
মিলিলা প্রছাম মিশ্রা—প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ, রামানন্দ-ছই মহাধীর।

( চৈ: ভা: অস্তা: ৩/১৮৩ )

নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর। সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর। প্রত্যায় মিশ্র—কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর। আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌরস্থন্দর।

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫.২১ ৽-২১১ ).

শ্রীপ্রস্থায় মিশ্র উৎকলবাসী ভক্ত ব্রাহ্মণ। প্রভুর অতি কুপা পাত্র। তিনি একদিন প্রভুর কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন। প্রভু বললেন—আমি কৃষ্ণ-কথা জানি না। রামানন্দ রায় জানেন। আমি তাঁর মুখে শুনি। আপনি তাঁর কাছে যান। আপনাব কৃষ্ণ কথা শ্রবণে যে কৃচি হয়েছে তা বছ ভাগ্য।

মিশ্র কৃষ্ণ-কথা শুনতে রামানন্দের স্থানে এলেন। সেবক তাঁকে যন্ত্র করে বসালেন। মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন—রায় কোথায় সেবক বললেন—এখন তাঁর দর্শন পাবেন না। তিনি তু'জন দেবদাসীকে স্ব-রচিত নাটক অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। মিশ্র অপেক্ষা করতে লাগলেন। দেবদাসীদের কিছুক্ষণ শিক্ষা দেবার পর তাদের গৃহে বিদায় দিয়ে রামানন্দ রায় বাইরে এলেন। দেখলেন প্রত্যুম মিশ্র বঙ্গে আছেন রায় নমস্কার করতেই মিশ্র উঠে নমস্কার করলেন। রায় বললেন—এসেছেন বোধ হয় অনেকক্ষণ হল। কেউ ত আমায় বলে নি। আপনার চরণে অপরাধ হল। আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হয়েছে। কি সেবা করব বলুন ? মিশ্র বললেন—আজ অনেক বেলা হয়েছে, আপনার কাছে কৃষ্ণ- কথা শুনতে এসেছিলাম। শ্রীরামানন্দ রায় বললেন—কুপা।
পূর্ব্যক কাল আসুন। দিতীয় দিবস সময়মত মিশ্রজী এলেন।
রামানন্দ রায় উঠে মিশ্রকে নমস্কার পূর্ব্যক গৃহের মধ্যে নিলেন
এবং উভয়ে উপবেশন করলেন।

রামানন্দ রায় বললেন—কাল ত কিছু কথা হয় নি ৷ বলুন কি আদেশ : মিশ্র বললেন—আপনার কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনজে এসেছি ৷ রায় বললেন—আমি কৃষ্ণ-কথা জানি, কে বললেন ৮ মিশ্র—স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন। রামারায় বললেন—স্থাপনি তাঁর: মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন না কেন ? মিশ্র—আমি জার কাছে শুনতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন আমি কৃষ্ণ-কথা জানি না। রামানন্দ জানে। তাঁর কাছ থেকে আমি শুনি। আপনি ভাঁর কাছে যান। রায় বললেন—প্রভু আপনাকে বঞ্চনা করেছেন: আমি অধম কৃষ্ণ কথার কি জানি? আছো: বলুন কি কথা শুনতে চান। মিশ্র—-বিগ্রানগরে প্রভূকে যে সমস্ত রূপা শুনিয়েছিলেন, সে সব কথা কিছু বলুন 👉 শ্রীরামানন্দ্র, রায় কৃষ্ণ কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণ-কথায় প্রায়ে দ্বিপ্রহর অতীত হল ৷ সেবক এসে রায় রামানন্দকে অপরাহ্ন কালের সূচনার কথা জানালেন। তখন রায় কথা বন্ধ করলেন। মিশ্র বললেন—রায় ! আমাকে কৃতার্থ করেছেন ৷ এমন মধুর কৃষ্ণ-কথা শুনে আমার জীবন ধন্য হল। রায় বললেন-আমি ' কিছুই বলিনি: মহাপ্রভু যেমন বলালেন তেমনি বললাম। তিনি সূত্রধর: যেমন নাচান, তেমনি নাচি ৷ মিশ্রজী বিদায়

নিয়ে গৃহে এলেন এবং সন্ধ্যাকালে মহাপ্রভূর কাছে এলেন। প্রভূ ম্বিজ্ঞাসা করলে সব কথা বললেন।

আতঃপর প্রভূ বলতে লাগলেন—রামরায় নিতা সিদ্ধ।
রাগান্থগ মার্গে গোপীভাবের অনুসরণে কৃষ্ণ-ভজ্জন করেন। তাঁর
মনের ভাব তিনি মাত্র জানেন। দেবদাসী স্পর্শেও মন কাষ্ঠপাষাণের মত বিকার শৃষ্ঠ। দেবদাসীগণকে রাধার সন্থী মনে
করেন এবং নিজেকে তাঁদের সেবিকা মনে করে। সেব্য বৃদ্ধিতে
ভাঁদের সেবা করেন।

সেব্য বৃদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন স স্বাভাবিক দাসী ভাব করেন আরোপণ। ( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৫।২॰ )

শ্রীপোরস্থন্দর রামানন্দ রায় সম্বন্ধে এ-সমস্থ কথা বলে শ্রীপ্রত্যন্ন মিশ্রকে বিদায় দিলেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরস্থন্দর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দার। শ্রীহরি নামের মহিমা ও শ্রীরামানন্দের দারা প্রেমভক্তি মহিমা জগতে প্রভার করেছেন।

### শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় মিথিলার ত্রিহুত্বাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
তিনি প্রয়াগের আড়াইল গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্য ভবনে মহাপ্রভুর
দর্শন লাভ করেন। তিনি একজন মহাভাগবত পুরুষ ছিলেন।

রঘুপতি মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন। প্রভু বললেন— ভোমার মুখে কুষ্ণের বর্ণনা শুনক্তে চাই। বঘুপতি বলছে লাগলেন—

শ্রুতিমপরে শ্বুতিমিতরে ভারতমন্তে ভজান্ত ভবভীতাঃ। অহমিহনন্দং বন্দে যস্তালিন্দে পরং ব্রহ্ম।

( হৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯:১৬ প্রভাবলীম্বত )

ভবযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় কেই শ্রুভির কেই ব্যুভির কেই বা মহাভারতের উপাসনা করে। আমি কিন্তু অস্তুকারও উপাসনা করি না। যার গৃহ বারান্দায় দোলনা মধ্যে শ্রীবালকৃষ্ণ আনন্দে তুলছেন, একমাত্র সে শ্রীনন্দ মহারাজকে বন্দনা করি, ভজনা করি। প্রভু বললেন—আরও বল।

রঘুপতি বললেন—

কম্প্রতি কথয়িত্রমাশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু। গোপতি তনয়াকুম্বে গোপবধ্টী বিটং ব্রহ্ম ।

( टिंग कः यथाः ১৯।৯৮ )

#### e: º এত্রীত্রীগোর-পার্যদ-চরিভাবলী

কাকেই বা বলতে পারি, এখন কেই বা তা বিশ্বাস করবে যে স্থ্যতনয়া কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরমন্ত্রন্ধ লীলা করে। প্রভু বলতে লাগলেন—মারও বল, মারও বল। রঘুপতি প্রভুর প্রেম দেখে চমংকৃত হলেন—"মন্ধুক্ত নহে ইতা,—কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার॥"

প্রভূ বললেন—শ্রেষ্ঠ উপাসনা কি ?
বঘুপতি—শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ উপাসনা ।
প্রভূ—ভার বাসস্থান কোথায় ?
রঘুপতি—মথুরা ও দারকা ।
প্রভূ—রুসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রস কোনটা ?
বঘুপতি—আগ্ররস মধুর রসই শ্রেষ্ঠ ।
প্রভূ রঘুপতির মুথে এ সব কথা শুনে উঠে তাঁকে আলিঙ্গন

প্রেমাবেশে প্রভু তারে কৈলা আলিঙ্কন: প্রেমে মন্ত হঞা জেঁহো করেন নত্তন॥ ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯১১০৭)

# শ্ৰীমদ্ বলভাচাৰ্য্য বা বলভ ভট্ট

শ্রীবল্লভাচাষ্য ১৪৭৯ খুষ্টান্দে বৈশাই কৃষণ একাদনী তিথিতে চন্দারণা নামক বনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—শ্রীকল্পণ ভট্ট নামীতে বসবাস করতেন। সেখানে বল্লভাচাষ্য অধ্যয়ন করেন। অন্নকালে সমস্ত শাস্তে পারক্ষত হন এবং দিক্সিজয় করেন। বিবাহের পর তিনি প্রহাণে আড়াইল গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

প্রাহ্নদাবন ধামে যাবার পথে মহাপ্রভু প্রয়ণ ধামে উপস্থিত হলেন প্রয়ণ ধামে তিনি অপূর্বর প্রেম বিকার প্রকাশ করলেন তার সে দিব্য ভাব দশনে সমস্ত লোক প্রেমময় হলেন ক্ষা মন্ত সম্ভা মন্ত্রা প্রয়ণ ধামকে প্রাবিত করতে পারেনি, কিন্তু প্রাণিরস্থলের প্রমজলে সকলকে প্রাবিত করলেন নহাপ্রভুর সে প্রভাবের কথা শুনে একদিন প্রাবল্লভাচার্য ভাবে দেখতে ওলেন বল্লভাচার্য দূর থেকে প্রভুর অলৌকিক দিব্য মৃত্তি দেখে বুঝতে পারলেন, তিনি এক মহাপুক্র হবেন নিকটে এসে প্রণাম করলে, প্রভু তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতে হাসতে তাঁকে দৃচ আলিঙ্গন করলেন। প্রভু বুঝতে পারলেন ইনি মহাভাগবত আনন্তর উভয়ে কৃষ্ণকথা আরম্ভ করলেন। উভয়ের মিনে প্রেম উথলে উঠল। বাৎসল্য-ভাবের উপাসক বল্লভাচার্য্য।

প্রভু ভা বুর্বাভে পেরে প্রেম সঙ্কোচ করলেন। মহাপ্রভুর **অন্ত**ভ প্রেম বিকার দেখে বল্লভাচার্য্য চমৎকৃত হলেন। ঠিক এ সময় **শ্রীরূপ ও অনুপম প্রভু**র শ্রীচরণে এলেন এবং প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন ৷ বল্লভাচাধ্যের নিকট মহাপ্রভু হু'ভায়ের পরিচয় করে দিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম বল্লভাচার্য্যকে বন্দনা করলেন। ভাঁদের বৈষ্ণবভাব দেখে বল্লভাচার্য্য উঠে তাঁদের আলিঙ্গন করছে উন্নত হলেন ৷ ত্ব'ভাই দৈন্য ভরে বললেন—"অস্পৃষ্ঠ পামর মুঞি না ছুহঁহ মোরে ॥" ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯৮৭ ) আমরা অস্পৃষ্ঠ পামর; আমাদের ছোবেন নাঃ তাদের এরূপ দৈন্ত দেখে আচার্য্য অবাক হলেন ৷ বললেন ভোমরা সর্বেবাত্তম, তোমাদের মুখে কৃষ্ণ-নাম রুভ্য করছে: তখন আচার্য্যকে পরীক্ষা করবার জন্ম প্রভূ ভঙ্গী করে বলতে লাগলেন—আপনি বৈদিক যাজিক ও কুলীন: এঁরাহীন জাতি। এঁদের স্পর্শ করবেন না। আচাৰ্য্য বললেন---

> তুঁহার মুথে কৃষ্ণনাম করিছে নতন। এই তুই অধন নহে, হয় সর্কোতন। ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯৮১ । )

আহে। বত শ্বপচোহতে। গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তৃভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুব্ সম্মুহার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গুণস্তি যে তে।

( ভাঃ ভাতভাব )

মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্যের মুখে এ সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে পরম স্থা হলেন। স-পার্ষদ মহাপ্রভুকে নিজগৃহে নিবার জন্ম বল্লভাচার্য্য নিমন্ত্রণ করলেন। প্রভু থাচার্য্যের নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন ও মপার্যদ তাঁর গৃহে চললেন।

সগণে প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লঞা।
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্রামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্নলা।
ছস্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবের মনে হৈল ভয় কাঁপ।
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভুরে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল।
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ছুবিতে লাগিলা নৌকা, ঝলকে ভরে জল।
ঘ্যাপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
ছুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ।
দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈল।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি উভরিল।

( रिहः हः स्थाः ১৯।११-৮७)

ভারপর বল্পভাচার্য্য সাবধানে প্রভুকে যমুনা স্নানাদি করিছে। নিজ গৃহে নিয়ে এলেন। আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন। সাপনে করিলা প্রভুর পাদ-প্রকালন॥ সকলে সেই জল মস্তকে ধরিল। নৃতন কৌপীন বহিৰ্কাস পরাইল। গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপে মহাপূজা কৈল। ভট্রাচার্য্যে মাক্স করি পাক করাইল। ভিক্ষা করাইল প্রভুরে সম্রেহ যতনে। রূপ গোসাঞি ত্বই ভাইয়ে করাইল ভোক্সনে। ভট্টাচার্য্য ঐক্তপে দেওয়াইল অবশেষ। ভবে সেই প্ৰসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥ সুথবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন। আপনি ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন॥ প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজন। ভোজন করি আইলা তোঁহো প্রভুর চরণ।

( ( ( ) 5: 5: 지성): ) > ৮৫-৯১ )

ত্রীবল্লভ ভট্ট শীল্প ভোজন করে পুনঃ প্রভুর চরণে এলেন।
এমন সময় রঘুপতি উপাধ্যায় এলেন। প্রভু তাঁর কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে চাইলেন। রঘুপতি উপাধ্যায় ত্রিহুত পণ্ডিত, মহাভাগ্নত। তিনি জ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করতে লাগলেন। তাঁর মুখে
কৃষ্ণ-নাম শুনে প্রভুর প্রেম উথলে উঠল। প্রভু প্রেমাবেশে
ভাকে আলিঙ্কন করলেন।

#### **এবল্লভাচার্য্য**

দেখি বন্ধত ভট্ট মনে চমংকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল।
প্রভুর দরশনে সব লোক ফাইল।
প্রভুর দরশনে সব লোক কৃষ্ণ-ভক্ত হইল।
প্রাক্ষা সকল, করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
ক্ষেত্রভট্ট তাঁ সবারে করেন নিবারণ।
প্রেমোদ্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য যমুনাতে।
প্রায়েগ চালাইব ইইা না দিব বহিতে।
থার ইচ্ছা প্রয়াগে যাঞা করিবে নিমন্ত্রণ।
ক্রত্র বাল প্রভু লৈঞা করিল গমন।

( हैं है: मधाः १८।१०४-११२ )

#### -প্রভূ<sub>ন</sub>সগাধদ প্রয়াগে এলেন।

এই মত কিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা। হেনকালে বন্ধভ ভট্ট মিলিল আসিয়া॥

( (b: b: अखा: 918 )

পূর্বব পূর্বব বছরের স্থায় রথযাত্রার পূর্বের গৌড়দেশের ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে সব নীলাচলে এলেন । এমন সময় শ্রীবল্লভ ছটুও নীলাচলে এলেন । মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিভ হলেন । বল্লভাচায়্য ক্রমা করলে প্রভু ভাগবত বৃদ্ধিতে ভাঁকে আলিঙ্গন করলেন । প্রভু মাক্ত করে ভাঁকে নিকটে বসালেন, ভ্রমন বল্লভ ভট্ট বিনয় করে বলতে লাগলেন—

বহু দিন মনোরথ তোমা দেখিবারে। জগন্নাথ পূর্ব কৈলা দেখিলু তোমারে। ভোমার দর্শন যে পায় সেই ভাগ্যবান্। ভোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান॥ ভোমারে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র। দর্শনে পবিত্র হবে.—ইথে কি বিচিত্র 🛭 যেষাং সংস্মরণাৎ প্রংসাং সতঃ শুদ্ধান্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনদ্দৰ্শনস্পৰ্শপাদ্শোচাসনাদিভিঃ ।

( @# 515310° )

কলিকালের ধ্য-কুষ্ণনাম সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে ভার প্রবর্তন॥ তাহা প্রবর্তাইলা তুমি,—এই ত প্রমাণ 🖟 🔌 ক্ষ-শক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন। জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে। যেই তোমা দেখে সেই কুফপ্রেমে ভাসে। প্রেম-পরকাশ নহে ক্লম্ভ শক্তি বিনে। ক্ষ-এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র প্রমাণে।

( চৈঃ চঃ অস্ত্যু॰ ৭।৭-১৪ )

বল্লভ ভট্ট সমস্ত বলে মহাপ্রভুকে প্রশংসা করলৈ প্রভু বললেন—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। কৃষ্ণ-ভক্তি কি জানিনা। এ ঐতিহত আচার্য্য। ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। এঁর সঙ্গ-প্রভাবে चामात्र मन निर्मेण राह्मा । वैत कृशात्र स्त्राष्ट्र अप- एकि লাভ করেছে। তারপর প্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়ে বললেন
—ইনি শ্রীনিত্যানন্দ অবধৃত। সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবোম্মাদে সর্বাদা
কৃষ্ণ-প্রেম সাগরে ডুবে থাকেন। ইনি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য। ষড়
দর্শনের অধ্যাপক জগদগুরু ও ভাগবভোত্তম। ইনি আমাকে
ভাজিযোগ কি ভা দেখিয়েছেন। ইনি রামানন্দ রায়। কৃষ্ণ-ভক্তি
রস্ত্রের নিধান। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ ভা ভিনি আমাকে
জানিয়েছেন। ভঙ্গা করে প্রভু বল্লভ ভট্টের নিকট এ ভাবে নিজ্
পার্যদগ্রের পরিচয় দিতে লাগলেন।

উট্টের হৃদয় পৃচ অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী।
আমি সে বৈষ্ণব,—ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি।
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি সে হইল থর্বব।
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্চা হৈল সবারে দেখিবার।
( হৈঃ চঃ অস্তাঃ ৭।৫২-৫৪)

ব্যান্ত ভট্ট ব্রিজ্ঞাস। করলেন এ-সমস্ত বৈষ্ণব কোথায় থাকেন ? প্রাকৃ ব্যানেলন—কেহ গৌড়দেশে, কেহ উৎকলে, কেহ বা ক্ষেমান্তরে। বর্ত্তমানে সকলেই রথযাত্রা দর্শনের জন্ম আগমন করেছেন। আপনি এখানে স্বার দর্শন পাবেন। অতঃপর বল্লভ ভট্ট বহু অমুনয় করে প্রভূকে নিজ্ঞ গছে ভোজনের জ্ঞা আমন্ত্রণ করলেন :

অন্ত দিবস মহাপ্রভূ যখন অদৈও আচাধ্য, শ্রীনিভানন্দ, শ্রীরংনানন্দ রায়, শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিও ও শ্রীষরপ দামোদর প্রভৃতি পার্যদবৃদ্দসহ উপবিষ্ট ছিলেন, ঠিক সে সমন্ন শ্রীবল্লভ আচার্য্য ভিথায় উপস্থিত হলেন এবং তিনি বৈক্ষবগণকে দেখে চমংকৃত হলেন।

> তবে ভট্ট বছ মহাপ্রসাদ আনাইল। গণ সহ মহাপ্রভূরে ভোজন করাইল। ( চৈ: চঃ অন্তঃ: ৭৮৬১)

রথষাত্রা দিবসে সাত সম্প্রদায় চৌদ্দমাদল বাছ, তার মধ্যে প্রভুৱ অন্তুত নতা-কীওন দেখে বল্লভ ভট্টের আনন্দের সীমা রইল না! তিনি পরম বিশ্বয়ান্বিত হলেন। রথষাত্রা হয়ে গেল। গৌড়ের ভক্তগণও বিদায় হলেন বল্লভ ভট্ট পুরীতে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন তিনি প্রভু স্থানে ভাগবত শাদ্রের স্ব-কৃত টীকা শুনাতে ইচ্ছা করলেন। প্রভু বললেন—আমার ভাগবত অর্থ শুনবার অধিকার নাই বলে, আমি বঙ্গে কৃষ্ণনাম মাত্র জপ করি। রাত্র-দিনে সংখ্যা পূর্ব হয় না। কখন ভাগবত আদি শাস্ত্র শুনব গু

বল্লভ ভট্ট বললেন—আমি কৃষ্ণ নামের বহু অর্ধ করেছি।
প্রভূবললেন—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি। 'শ্রামস্করণর'
'যশোদানন্দন'—এই মাত্র জানি।"

বল্লভ ভট্টের প্রয়াস ব্যর্থ হল। তিনি বিমর্থ হলেন সে দিবস প্রহে এলেন, মনে মনে চিন্তা করলেন, অস্ত্রাক্ত ভক্তদিগকে ইয়া শুনাবেন। তারপর তিনি ভক্তদের কাছে এ কথা প্রস্তাব করলে প্রভুর উপেক্ষা হেতু কেহ শুনতে রাজি হলেন না ভট্ট বড়ই লজ্জিত হলেন। পরিশেষে ছংখিত চিন্তে প্রীগদাধর পশুতের কাছে এলেন এবং বহু অনুনয়-বিনয় করে কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা শুনাতে লাগলেন। অতিশয় সরল প্রীগদাধর পশুতে যেন সঙ্কটে পড়লেন। অভিশয় সরল প্রীগদাধর পশুতে যেন সঙ্কটে পড়লেন। বল্লভার্যা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাইরে জাঁকে কিছু বলতে পারছেন না। অথচ প্রভু উপেক্ষা করেছেন শুনে নিক্রের শুনবার ইচ্ছাও নাই। মনে মনে মহাপ্রভুর প্রীচরণ শ্বরণ করতে লাগলেন। প্রভুকে ত ভয় করি না। ভাঁর যে ভক্তগণ আছেন ভাঁরা বিষম। ভাঁদের ভয় করি।

প্রভাহ বল্লভ ভট্ট প্রভূ স্থানে আদেন এবং বিবিধ তর্ক উত্থাপন করেন। অবৈত আচার্য্য প্রভৃতি তা থণ্ডন করেন। কোন সিদ্ধান্ত প্রভূর ভক্তগণের আগে বল্লভ ভট্ট স্থাপন করতে পারেন না। তজ্জ্বা বড় বিষণ্ণ হলেন।

একদিন বল্লভ ভট্ট অদৈত আচার্য্যকে প্রশ্ন করলেন—জীব প্রকৃতি, কৃষ্ণ পতি। পতিব্রতা স্বামীর নাম উচ্চ করে বলে না। কিন্তু আপনারা বলেন কেন গ

অবৈতাচার্য্য বললেন—আমাদের সামনে সাক্ষাৎ ধর্ম-স্বরূপ প্রভু বসে আছেন। ভাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। প্রভূ কহেন—ভূমি না জ্বানহ ধর্মাধর্ম।

স্বামী আজ্ঞা পালে—এই পিতিব্রতাধর্ম।
পতির আজ্ঞা—নিরস্তর তাঁর নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা—পতিব্রতা না পারে লঙ্কিতে।
আতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজ্ঞয়।
( হৈ: চঃ অস্ত্যঃ ৭।১০২-১০৪ ঃ)

এ সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে বল্লভ ভট্ট নির্ব্বাক হলেন। ঘরে এনে চিক্তা করতে লাগলেন।

"নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত। একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত। তবে সুখ হয়, আর সব লব্দা যায়। স্থ-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥ ( তবৈব ৭।১০৬-১০৮)

আর একদিন বস্তুত ভট্ট বৈষ্ণব সভায় এলেন ও প্রভুকে নমস্বার করে আসনে বসলেন। অনন্তর গর্ববভরে কিছু বন্ধতে লাগলেন—

"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন। লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন॥ প্রভু হাসি কহে,—স্বামী না মানে যেই জ্বন। বেশ্যার ভিতরে তারে করয়ে গণন॥ এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিলা। শুনিয়া সবার মনে সম্ভোষ হইলা॥

জ্বগতের হিত লাগি গৌর-অবতার 🔻 অন্তরের অভিমান জানেন ভাহার॥ নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান : কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান। অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে। গর্ব্ব চুর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥ ঘরে আসি, রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল। পূর্বের প্রয়াগে মোরে মহাকুপা কৈল। স্থগণ সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন॥ আমি জিভি—এই গর্ব্ব শেল মোর চিত্তে। ঈশ্বর স্বভাব করেন স্বাকার হিতে॥ আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান। সে গর্ব্ব খণ্ডাতে মোর করে অপমান॥ সামার হিত করেন—ইহো আমি মানি ত্বঃখ। কুষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্থ ॥ এত চিন্তি, প্রাতে আসি প্রভুর চরণে। দৈশ্য করি স্থাতি করি লইল শরণে॥ আমি অজ্ঞ জীব,—অজ্ঞোচিত কৰ্ম কৈলু । ভোমার আগে মূর্য আমি পাণ্ডিতা প্রকাশিলু ॥ ভূমি ঈশ্বর নিজোচিত কুপা কৈলা ৷ অপমান কবি সর্বব গর্বব খণ্ডাইলা ॥

প্রভু কহে—তুমি পশুত মহাভাগবত 👙 ছইগুণ যাতে, ভাঁহা নাহি গঠা পঠাত। প্রীধর স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর ! দ্রীধের স্বামী নাতি মান,--- এত গবৰ ধর শ্রীধর স্বামী প্রসাদে ভাগরত জানি। জগদগুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥ ্রশ্বর উপরে গরের যে কিছু লিখিবে ১ অথ বাস্ত লিখন সেই লোকে না মানিবে। জ্রীবরের অনুগত যে করে লিখন: সব লোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ ॥ শ্রীধরাত্রগাত কর ভাগবত ব্যাখ্যান : মভিমান ছাডি ভঙ্ক কৃষ্ণ ভগবান॥ মপরাধ ছাডি কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন : অচিরাৎ পাবে তবে ক্ষের চরণ। ভট কছে—যদি মোরে হইলা প্রসন্ন একদিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ :

জন্মদ্ হিতার্থে অবতীর্ণ শ্রীগোরস্থানর তাঁকে দণ্ড দিয়ে শোধন করলেন ও সমস্ত জগদ্ধে তাঁকে লক্ষা করে শিক্ষা দিলেন। যোগ্য প্রিয়জনের মাধ্যমে ছাড়া জগতকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। অতপের মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন এক সপার্ষদ তাঁর গৃহে ভোজন করলেন। শ্রীবল্লভ ভট্টের মন পরম আনন্দিত হল। শ্রীমদ কল্লভ ভট্ট বাল গোপালের উপাসনা করতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর কিন্দেরে গোপালের উপাসনা করবার ইচ্ছা হল: অনন্তর ডিনি প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে । শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট থেকে কিশোর কৃষ্ণ উপাসনা মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্ৰভুৱ মাজা লৈল:
পণ্ডিত ঠাঞি পূৰ্বব প্ৰাথিত সব সিদ্ধি হৈল।
( হৈ: চঃ অক্সঃ ৭:১৬৭ )

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে মাধাটা শুক্র পক্ষে শ্রীবল্লভাচাধ্য অপ্সকট হনঃ

### পাঠানবৈষ্ণব—বিজলি খান

বিজ্ঞলি খাঁ নয়জন পাঠান সৈশুসহ ঘোড়ায় চড়ে খেতে খেতে খেলেন, গাছের ভলায় এক সন্ন্যাসী মূচ্ছণ প্রাপ্ত হয়ে পড়ে-রয়েছেন। তাঁর আশে-পাশে চারজন লোক বসে আছে। বিজ্ঞলি খাঁন অশ্ব থামিয়ে বিচার করলেন—সন্ন্যাসীর সঙ্গে সোনার মোহর প্রভৃতি ছিল, এ চার ঠগ্ তাঁকে ধুতুরা খাওয়ায়ে তাঁর কাছ থেকে: সমস্ত অর্থ-কড়ি লুঠ করেছে চারজনকে বন্দী করতে বিজ্ঞালি

কৃষ্ণদাস রাজপুত বললেন—তোমাদের বাদশার দোহাই। এ-সন্মাসী আমাদের গুরু: এব মৃচ্ছা রোগ আছে। মাঝে

মাঝে এ অবস্থা হয়। আমরা সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষা করি। এখনি চৈতক্ত লাভ করবেন, তোমরা বস—দেখতে পাবে।

. শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করে যমুনা পার হয়ে মহাবনের পশ দিয়ে মহাপ্রভূ প্রয়াগের দিকে চলেছেন। পথে এক বৃক্ষ মূলে। বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় রাখাল বালকদের কংশী-ধানি শুনে বৃক্ষমূলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন এবং মূখ দিয়ে ফেন। বের হতে লাগল। এমন সময়ে পাঠান সৈত্যগণ তথায় এল।

অতঃপর কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু 'হরি' 'হরি' বলে হুস্কার করে উঠলেন

> ''হঙ্কার করি উঠে বলে 'হরি' 'হরি' । প্রেমাবেশে নৃত্য করে উদ্ধি বাছ করি ॥'

> > ं रेहः हः सथाः ५५।५११)

সেই মধ্র 'হরি' 'হরি' ধ্বনি শুনে শ্লেচ্ছগণ চমংকৃত হল।
ভীত হয়ে ভক্তগণকে সংর মুক্ত করে দিল। তারপর বিজ্ঞলি
খীন প্রভুকে নমস্কার করে বললেন—যতিবর! এ চার ঠগং
আগপনাকে ধুডুরা বাওয়ায়ে সব হরণ করে নিয়েছে। প্রভু
কলনে—আমি সন্ধ্যাসী, আমার কোন অর্থ-কড়ি নাই। মুক্তী
ব্যাধিতে কোন কোন সময় অচৈত্ত হলে এর। আমায় রক্ষা
করেন।

বিজ্ঞালি খাঁনের সঙ্গে একজন মৌলবাঁ ছিলেন। তিনি হিন্দু ও ইসলাম শাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন। তিনি বললেন—আপনাকে শেরে আমরা বড় শ্রীত হয়েছি। আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই। প্রভু বললেন—শ্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। মৌলবী বললেন—নির্বিশেষ-বাদ ও সবিশেষ-বাদ কি? আমাদের শাস্ত্রেও অদৈতবাদের কথা আছে। তৃই বাদের ভাৎপথ্য ভাল-ভাবে শুনতে ইচ্ছা করি।

মহাপ্রভূ বললেন—আপনাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে নিবিশেষ বলেছেন। আবার সবিশেষও বলেছেন। আপনাদের শাস্ত্রে স্বীধর এক—িনি সবৈবিশ্বহাময়, পূর্ণ। তাঁর অঙ্গকান্তি শ্রামবর্ণ।

"সবৈবিশ্বহাপূর্ণ তেইো শ্রাম কলেবর॥"

( टेठः ठः मधाः ५४।७०० )

সেই ভগবানের সেবার দ্বারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয় : তাঁর চরণ সেবাই বা প্রীভিই পরম পুক্ষার্থ।

মহাপ্রভুর মুখে এরপ তত্ত্বকথা শুনে মৌলবী এবং বিজ্ঞানি পর্ম সুখী হলেন। মৌলবী প্রভুর চরণ বন্দনা করে বলতে লাগলেন—

সেইত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মারে কুপা কর মুঞি অযোগ্য পামর॥
অনেক দেখির মুঞি শ্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নারি নির্দ্ধারিতে।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণ-নাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান॥
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য-সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥

প্রভূ কহে—উঠ কৃষ্ণ নাম ভূমি লইলা।
কোটী জন্মের পাপ গেল, পবিত্র হৈলা॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ কৈলা উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ॥

( है: है: नशाः ५५/२०५-२०७ )

পরিশেষে মহাপ্রভূ মৌলবা সাহেবের নাম দিলেন রামদাস।

এ সমস্ত তথ সিদ্ধান্ত শুনে রাজকুমার বিজ্ঞালি খান কৃষ্ণ কৃষ্ণ
বলে প্রভূর চরণে পড়লেন। প্রভূ ভাঁকে অনেক উপদেশ
করলেন। প্রভূর কুপায় পাঠানগণ বৈষ্ণব হলেন।

"সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল ভাঁর খ্যাতি।
সর্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি।
সেই বিজ্ঞালি খান হইল মহাভাগবভা
স্বত্তীর্থে হৈল ভার প্রম মহত্ত।
। চৈচ্চ হয়াঃ ১৮ প্রিডেজ্জা

# শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণ

শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিক্ত ছিলেন।
শ্রীগোরস্থার মাদি কেশব দর্শন করে শ্রীকৃক্ষের জন্ম
স্থানে প্রেম-ভরে নৃত্য-কার্ত্তন করতে লাগলেন সেই কালে
শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণও তথায় এসে মহাপ্রভার চরণে নমস্বার করে
নৃত্য-কার্তন করতে লাগলেন।

নথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রাম তীথে সান।
জন্ম-স্থানে 'কেশব' দেখি করিল' প্রণাম।
প্রমাবেশে নাচে গায় সঘনে ত্রস্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমংকার।
ক্র নিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া
প্রভু সঙ্গে নতা করে প্রেমাবিষ্ট এঞা।
ত্র'হে প্রেমে নতা করি করে কোলাকুলি।
ভবি 'কৃষণ করে চুঁহে বলি ত্রালাকুলি।

1 (56 or april 2 11286-302)

এরপে কিছুক্ষণ রত্যাদি করবার পর প্রভু বিশ্রাম করলেন।
তারপর নিভতে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আ্যা সরল তুমি
বুদ্ধ ব্রাহ্মণ। কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥" এরপ অতুত প্রেম আপনি কোথা হতে পেলেন ় ব্রাহ্মণ বললেন—

পূর্বের শ্রীমাধ্বেন্দ্র পুরী ভ্রমণ করতে করতে মথুরানগরে এসে-ছিলেন। তিনি কুপ। পূর্বেক আমার গৃহে শুভাগমন করেন এক আমায় মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে আমার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন ! "কুপা করি তেহোঁ মোর নিলয়ে আইলা। নোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা।" ( চিঃ চঃ মধাঃ ১৭,১৬৭ ) প্রভু একথা . **ওনে গাত্রো**খান পূর্বক গুরুজানে ব্রাহ্মণের চরণ বন্দনা কর**লেন**। ভদ্ম পেয়ে ব্রাহ্মণ ভাড়াতাড়ি উঠে প্রভুৱ চরণে পড়লেন : 📉 প্রভু বললেন—"প্রভু কহে—ভূমি গুরু! আমি শিষ্য প্রায়: গুরু হত্রা শিয়ে নমঞ্চার না যুয়ায়॥" নিত্য গুরু-সাধু-বিপ্র-মর্য্যাদা দাতা <u>শ্রীমহাপ্রভুর এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ</u> বিশ্বিত ত ভীত **হয়ে** বললেন—আপনি সন্ন্যাসী ৷ আমি অধম গৃহস্থ ৷ আমার প্রতি এ সমস্ত কথা বলা কখনও উচিত হয় না। তবে আপনার প্রেম দেখে অনুমানে আপনাকে জ্রীমাধবেক্ত পুরী গোস্বামীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে । যেখানে কৃষ্ণ-প্রেম সেখানে ভার সম্বন্ধ । তা ছাড়া এরপ অন্তত্ত তুর্লভ । অন্ত স্থানে এ প্রেমের গন্ধও নাই।

অতঃপর বলভজ ভট্টাচায্য (মহাপ্রভুর সঙ্গী সেবক ব্রাহ্মণ)
মহাপ্রভুর গুরু-পরিচয় প্রদান করলেন। শুনে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ
নাচতে লাগলেন। অনন্তর প্রভুকে নিয়ে ব্রাহ্মণ আপনার গৃছে
এলেন এবং প্রভুর বিবিধ পরিচর্য্যা করতে লাগলেন। রন্ধনের
যোগাড় করে দিলেন। বলভজ ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতে
লাগলেন।

ভাগবত-ধর্ম মর্যাদা-রক্ষক প্রভু হাস্ত করতে করতে বিপ্রের প্রাত বললেন—"পুরী গোসাঞি ভোমার ঘরে কর্যাছেন ভিক্ষা। মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ --এই মোর শিক্ষা।"

( टेव्ह व्ह मधाः ५१।५५৯ )

সনোড়িরা ব্রাহ্মণ—প্রবর্ণ-বর্ণক জাতির যাজক ব্রাহ্মণ, এঁরা নীচ ব্রাহ্মণ। এঁদের ঘরে সন্মাসীগণ ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। তথাপি মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব সদাচার দেখে তাঁর গৃহে ভোজন করেছিলেন। ভাগবভ সাধ্রণণ বাহ্য জাতির অপেক্ষা রাখেন না। তাঁদের বিচার—যে ক্ষ্ণ-ভজন করে সে বড়।

মহাপ্রভূ যথন সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের ছাতে প্রসাদ পেতে চাইলেন তথন ব্রাহ্মণ অতিশয় দৈন্য ভরে বলতে লাগলেন—
"তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার । ভূমি ঈশ্বর নাছি তোমার বিধি ব্যবহার॥ মূর্থ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সভিতে না পারিমু সেই হুষ্টের বচন॥"

ননোড়িয়া বাহ্মণের এ কথা শুনে প্রভু বললেন—শ্রুতি
স্মৃতি ও মুনিগণ কেহ এক মত নহে। সাধ্গণের ব্যবহার ধর্ম
সংস্থাপন হেতু। শ্রীপুরী গোস্বামী শ্রে আচরণ করেছেন, সেই
আচরণই ধর্মসার স্বরূপ। অতঃপর সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রভুকে
বন্ধ যত্ন করে ভোজন করালেন। মহাপ্রভু জ্বগতে শ্রীপ্রক্র
মধ্যাদা-ধর্ম স্থাপন করলেন—ভাঁর হাতে ভোজন করে!

অতঃপর মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মথুরার চকিশ ঘাট দর্শনাদি করলেন . যাকংকাল প্রভু কুদাবনাদ্বিতে ভ্রমণ করেছিলেন, তাকংকাল এ ব্রাহ্মণী তার সঙ্গে ছিলেন :

CID-

### দিখিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভা

্য সময় শ্রীনিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অগ্যাপক শিরোমণি বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, সে সময় এক দিখিজ্যী পণ্ডিত চারিদিক জ্য করে তথায় এলেন। সাধন করে দিনি সরস্বতী দেবীর সাক্ষাংকার করেছেন। দেবীই তাঁকে বব দিয়েছেন। সমস্ত শাস্ত্র যেন তাঁর জিহ্বাপ্তো। তথন নবদ্বীপে বছ সাড়া পড়ে গেল। পণ্ডিতদের বিদ্যা প্রতিভা যেন স্থিমিক হয়ে পড়ল। সকলে মহাচিন্তায় পড়লেন। উপায় কি গ এ কথা ছাত্র পারস্বায় শ্রীনিমাই পণ্ডিতের কানে গেল। তিনি বললেন—

শুন ভাই সব কহি তত্ত্ব কথা।
অহস্কার না সহেন ঈশ্বর সবথা।
যে যে গুণে মন্ত হই করে অহস্কার।
অবশ্য ঈশ্বর ভাহা করেন সংহার।

#### ফলবস্ত বৃক্ষ আর গুণবস্ত জন। নম্রভা সে জাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥

( চৈ: ভা: আদি: ১৩।৪৬ )

প্রাচীন কালে হৈহয়, নহুষ, বেণ ও রাবণ প্রভৃতি মহাবীর ছিল—ছিমিজ্মী ছিল। কিন্তু ঈশ্বর কি তাদের অহংকার সম্মেছেন গ ভাদের দমন করেছেন। সেরূপ এ দিমিজ্মীও পরাভৃত হবে দেখতে পাথে।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত চিন্তা করতে লাগলেন—এ ব্রাহ্মণের মহা
অহংকার হয়েছে একে যদি সভাতে পরাস্ত করি সকলে
একে অসমান করবে। এর সমস্ত ধন সম্পত্তি লুঠ করে নেবে।
ব্রাহ্মণের বড় কর্ম হবে। তাকে এমন জারগায় পরাস্ত করব,
অতে না জানতে পারে।

অপরাহে প্রভু ছাত্রগণকে নিয়ে গঙ্গাভটে বসে বিবিধ শাস্ত্রালাপ করছেন সন্ধা। সমাগমে পূর্ণিমার পূর্ণ চল্লোদয় হল। সিম্ব জ্যোৎস্নারাশি গঙ্গার জলে পড়ে মুক্তাদামের ত্যায় ঝল্মল করছে। বসন্তের মলয় পবনে প্রাণ শীতল হচ্ছে। গঙ্গাব লহরী কলকল তানে বেলা ভূমি স্পর্শ করছে। চতুদ্দিক নির্ম । চিক এমন সময় দিখিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গা দর্শন করতে আসছেন, স্মার মনে মনে নিমাই পণ্ডিতের কখন দেখা হবে ভাবছেন। ব্রাহ্মণ ক্রমে গঙ্গাঘাটে এলেন। দেখলেন—ঘাটের এক পাথে এক বৃক্ষতলে তারাগণ বেষ্টিত চল্লের ত্যায় ছাত্রগণ বেষ্টিত এক পুক্ষর বসে আছেন। দূর থেকে দিখিজয়ী অনুমানে

বুঝালেন ইনিই শ্রীনিমাই পণ্ডিত : অনন্তর তিনি গঙ্গা দর্শনস্পর্শন করে প্রভুর সন্নিকটে এলেন . প্রভু তাঁকে দেখা মাত্রই
গাত্রোত্থান করে স্থাগত করলেন এক মৃত্ হাস্থ করতে
করতে খুব স্নেহভরে সভা মধ্যে বসালেন কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভুর
ঐশবিক প্রভাব দেখে সম্ভ্রমযুক্ত হলেন :

প্রভু বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত আপনার দর্শনে আমরা ধন্ম, পবিত্র হলাম তথন দিয়াজয়ী প্রভুর পরিচয় উনতে চাইলেন ছাত্রগণ পরিচয় দিলেন । প্রভূ হাস্ম করতে করতে বললেন—আমি শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়াই মাত্র । লোকে পরিহাস করে পণ্ডিত বলে । প্রভূর মধুর আলাপে ব্রাহ্মণের প্রাণ শীতল হল । তিনি ধুব সুখী হলেন । বললেন—বেশ আপনার আলাপে সুখী হলাম আপনি শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের পণ্ডিত ।

প্রভু বললেন—এ পবিত্র সময়ে আপনি আমাদিগকে গঙ্গার স্থাত্র কিছু প্রবণ করান। আমরা শুনে পবিত্র হই। ব্রাহ্মণ গঙ্গার স্থাত্র রচনা করে অনর্গল পাঠ করতে লাগলেন। সরস্বতী দেবী তাঁর কণ্ঠদেশে বিরাজমান। শুনে প্রভু ও ছাত্রগণ ধন্ত বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন—জয়দেব ভবভূতি কালিদাস প্রভৃতি আপনার কবিছ প্রতিভায় হার মানেন। আপনার গ্লোকের যে গৃঢ় অভিপ্রায় আপনিই জানেন। ভাই আপনি যদি ছ' একটা শ্লোকের অর্থ শুনান ভবে আমরা কিছু স্বাতে পারি।

দিখিজায়ী বললেন—আমি ত বহু শ্লোক বলেছি, তার মধ্যে কোন্ প্লোকের অর্থ শুনতে চান ? মহাপ্রভু দিখিজায়ীর রচিত একটা শ্লোক পড়লেন ৷ দিখিজায়ী শুনে অবাক ৷—বললেন — আপনি কি করে কণ্ঠস্থ করলেন ?

মহন্ধ গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং যদেষা শ্রীবিক্ষোশ্চরণকমলোৎপত্তিস্মৃতগা । দ্বিতীয় শ্রীসক্ষীরিব স্থরনরৈরচ্চ্যাচরণ। ভবানীভর্ত্যা শিরসি বিভবতাম্ভূতগুণা॥

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১৬।৪১ )

মহাপ্রভূ বললেন—"প্রভূ কহে দেবের বরে ভূমি কবিবর।

থ্রিছে দেবের বরে কেহ—শ্রুতিধর॥" ( চৈঃ চঃ আদিঃ ১৬।৪৪ )
তারপর দিখিজয়াঁ শ্লোকটার ব্যাখ্যা করলেন। প্রভূ বললেন—
এতে কিছু দোষ গুণ নাই ত ? ব্রাহ্মণ বললেন দোবের লেশ
নাই। অধিকস্ক উপমালদ্বারাদি গুণ ও অনুপ্রাস প্রভৃতিতে
সর্ব্বাকস্থন্দর হয়েছে।

প্রভূ বললেন—আমি অলন্ধার পড়ি নাই। তথাপি এ শ্লোকে যে সব দোষ দেখছি আপনি যদি অসম্ভষ্ট না হন তবে কলতে পারি।

ব্রাহ্মণ বললেন—কেন অসম্ভই হব। আপনি নিশ্চয় বলুন।
তথন প্রভু বলতে লাগলেন শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কারে পঞ্চ দোষ
আছে। ছ'টা অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ, তিনটা বিরুদ্ধমতি,
শুনক্ষক্তি ও ভগ্নক্রম দোষ আছে।

শুনিষ্! প্রভুর বাক্য দিশ্বিজয়ী বিশ্বিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্কস্থিত।
েচঃ চঃ আদিঃ ১৬৮৭ )

প্রভূর কথা শুনে দিধিজয়ী একেবারেই বিশ্বিত হলেন কিছু পুন: বলতে চাইলেন কিন্তু জিহবাতে বাকা সরল না।

কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর ।
ভবে বিচারয়ে মনে হইয়া কাঁফব ॥
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বৃদ্ধি লোপ।
জানি—সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ।

। किः कः वाकिः १७।५५-५३)

শ্রীনিমাই পণ্ডিত যে ব্যাখ্যা করলেন এরপ সুন্ধ ব্যাখ্যা-মহুন্ধ করতে পারে না: নিমাই পণ্ডিতের মুখে দরস্বতী দেবী এ ব্যাখ্যা করেছেন:

দিবিজয়ী বললেন—পশুত, আপনাব ব্যাখ্যা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েন নাই। তথাপি এ ক্লপব্যাখ্যা বড়ই আশ্চর্যোর কথা

মহাপ্রভূ বললেন—শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ জানি না ৷ সরস্বতী যা বলালেন তা বললাম

শিশ্যগণ হাস্ত করতে লাগলে প্রভু নিষেধ করলেন। প্রাক্ষণের প্রতি বলতে লাগলেন—আপনি মহা পণ্ডিত শিরোমণি, আপনার কবিদ্ব গঙ্গা-ধারার স্থায়। এত বড় কবি কোখাও দেখি না। ভবভূতি কালিদাসাদিরও কবিছে দোষ গুণ আছে। দোৰ শুনের বিচার ত বড় কথা নয়, করিষ শক্তি বিশেষ কথা।
শৈশব চাপল্য কিছু না লবে আমার
শিল্পের সমান মুঞি না হও ভোমার ॥
আজি বাসা যাহ কালি মিলন আবার
শুনিব ভোমার মুখে শান্তের বিচার ॥
(কৈঃ চঃ আদিঃ ১৬৮১ ২৩-১২৪)

মহাপ্রভূ অতিশয় বিনয় বাকে। ব্রাহ্মণকে নিজ বাসায় প্রেরণ করলেন। ব্রাহ্মণ রাত্রে সরস্বতী মন্ত্র জ্বপ করতে সাগালেন। সরস্বতী দর্শন দিয়ে বলতে সাগলেন—

> গার ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ সেই স্থানিশ্চয়। আমি বার পাদপদ্মে নির্ন্তর দাসী। দশ্ম্ব হইতে আপনারে লক্ষা বাসি।

> > ( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৩।১২৯-১৩ • )

ছে কিপ্র! শীঘ্র নিমাই পণ্ডিভের চরণে শরণ গ্রহণ কর।

এ সব কথা যেন স্বপ্ন বলে মনে কর ন। ব্রাহ্মণের নিজাভঙ্গ
হল, শীঘ্র একাকী গঙ্গা স্নান করতে চললেন। গঙ্গা স্নান করে
ব্রাহ্মণ জ্রীনিমাই পণ্ডিভের গৃহে এলেন এবং তাঁর জ্রীচরণে
দশ্ববং হরে পণ্ডলেন।

প্রভূ বললেন—আপনি এ কি করছেন ? আমি শিশু আমাকে বন্দনা করছেন কেন ? ব্রাহ্মণ বললেন—দেবীর কৃপায় এবার আপনাকে জানতে পেরেছি, আপনাকে জ্জ্বনা করলে সর্ব্ব কাধ্য সিদ্ধি হয়। আপনিই বৈকুণ্ঠপতি জ্রীনারারণ। ভা আজ প্রত্যক্ষ ভাবে জ্রীসরস্বতী দেবী বলেছেন।

ত্থন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

শুন দ্বিজ্বর তুমি মহাভাগ্যবান্ সবস্বতী যাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান ॥ দিপিজ্য কবিবা বিছার কার্যা নতে । **ঈশ্বরে ভজিলে সেই** বিছা সত্য কহে॥ মন দিয়া বৃঝ দেহ ছাডিয়া চলিলে। ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে। এতেকে মহান্ত সব সর্বব পরিহরি। করে ঈশ্বর সেবা দুঢ় চিত্ত করি॥ এতেকে ছাডিয়া বিপ্ৰ সকল জঞ্চাল : 🗐 কৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল । যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়। ভাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয় ॥ সেই সে বিভাব ফল জানিত নিশ্চয : কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয় ॥ মহা উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে 🗵 সবে বিষ্ণু-ভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে ॥ এত বলি মহাপ্রভু সম্ভোষিত হৈয়া। আলিক্সন করিলেন দিজেরে ধরিয়া॥

পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন । বিপ্রের হইল সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন॥

( চৈ: ভাঃ আদি ১৩:১৭২-১৮১ )

এ সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করে দিখিজয়ী ব্রাহ্মণ সেই দিবস সব সঙ্গরহিত হয়ে কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হলেন।

এ দিবিজয়ী সম্বন্ধে শ্রীভক্তির্গিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ বলেন—"ইনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভূক্ত বড়দর্শন বেতা শ্রীকেশব ভট্ট।" ইনি—"ক্রমদীপিকা" নামক শ্বতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনা সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণন আছে।

## শ্রীপুরুষোত্তম ( দাস ) ঠাকুর

শ্রীপুরুষোত্তন ঠাকুর শিশুকাল থেকে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ ধ্যান পরায়ণ ছিলেন।

> শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশর । শ্রীপুরুষোত্তম দাস—তাঁহার তনর ॥ আজন নিমগ্র নিত্যানন্দের চরবে। নিরস্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে॥
> (শ্রীচিঃ চঃ আদি: ১১।৩৮.৩৯)

সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্। যার পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম। বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে। নিজ্যানন্দ চন্দ্র যার হৃদয়ে বিহরে।

। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫,৭৪১-৭৪২ ।

শ্রীপুরুষোত্তম সাকুরের প্রধান চারজন শিষ্য ছিলেন।
শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীযাদবাচার্য্য, দেবকীনন্দন দাস প্রভৃতি । এঁরা
কুলীন ব্রাহ্মণ বংশীর ছিলেন শ্রীমাধবাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভৃত্ব
কল্পা গঙ্গাদেবীর স্বামী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা
প্রস্তের লেখক। শ্রীপুরুষোত্তম সাকুরের শ্রীবিগ্রহণণ পূর্ব্বে
তার শ্রীপাট চাকদহ ও শিমুরালি ষ্টেশন হতে কিছু দূরে স্থাসাগরে ছিলেন শ্রখসাগর গ্রাম ধ্বংসের পর শ্রীবিগ্রহণণ
চান্দুড়িয়ায় আনীত হন বত্তমানে জিরাটেব গঙ্গা-বংশগণের
তথাবধানে অক্সান্ত বিগ্রহণণসহ শ্রীপুরুষোত্তম সাকুরের
শ্রীবিগ্রহণণ সেবিত হচ্ছেন পুরুষোত্তম সাকুরের শ্রীপাট
বিস্তু জাহ্নবার" পাট নামে অভিহিত। তথাকার বর্ত্তমান বৃদ্ধ
সেবায়েতের নাম—শ্রীসীতানাথ দাস, ( চৈ: চঃ আদি: ১১ ৩৮-৩৯
অন্তভান্য মন্তব্য)।

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্র শ্রীকান্থ ঠাকুর । তাঁর পুত্র—মহাশয় শ্রীকান্থ ঠাকুর । যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পুর ॥ ( চৈ: চঃ আদি ১১।৪০ ) শ্রীসদাশির কবিরাজের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর পুত্র শ্রীকার ঠাকুরে । শ্রীকার ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—শ্রীপুরুষধান্তম ঠাকুরের পত্নীর নাম জাহ্নবা ছিল। ঠাকুর কানাইর আবির্ভাবের পরেই জাহ্নবা অপ্রকট হন। শ্রীনিভ্যানন্দ প্রভূ এ কথা জানতে পেরে তাঁর গৃহে শুভাগমন করেন এবং শিশু কারুকে নিয়ে খড়দহ গ্রামে আসেন। শ্রীকামু ঠাকুরের জন্ম শকান্দ ১৪৫৭, বাংলা ১৯২২ সাল আবাঢ়ী শুক্লা দিভীয়া রথযাত্রা বাসরে। শ্রীকামু বা কানাই ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তি পরায়ণতা দেখে শ্রীনিভ্যানন্দ প্রভূ তাঁর এক নাম দিয়েছিলেন—শিশু কৃষ্ণদাস।

প্রীকানাই ঠাকুর পাঁচ বছর বয়সে প্রীক্ষরী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে প্রীক্ষাবন ধামে গমন করেন। প্রীক্ষাব গোস্বামী প্রমুখ মাচার্যাগণ তার নাম রাখেন 'ঠাকুর কানাই'। জনক্রুতি আছে. যে, বুন্দাবনে ঠাকুর কানাই কার্ত্তনানন্দে বিহরল হয়ে, যখন নৃত্যু করছিলেন ভখন তাঁর দক্ষিণ পদের একটা নৃপুর পদ হতে মন্ত্রিত হয়ে যায়। ঠাকুর কানাই ভখন বলেন—যে স্থানে এ নৃপুর পড়েছে, আমি সে স্থানে বাস করব। যশোহর জেলার খানা নামক গ্রামে ঐ নৃপুর পতিত হয়। তদবধি ঠাকুর প্রীকানাই বোধখানা এসে বাস করতে থাকেন।

প্রেমবিলাস গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে শ্রীকানাই ঠাকুর বেতরির উৎসবে শ্রীক্ষাভূবা মাতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন : শ্রীপুরুষোত্তম-ঠাকুরের যেমন বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিশ্ব ছিলেন, তেমনি শ্রীকানাই-ঠাকুরের বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিশ্ব ছিলেন : বর্গীর হাঙ্গামার সময় প্রীকানাই ঠাকুরের কশধরপণ প্রীবিগ্রহসহ বোধখানা ত্যাগ পূর্বক নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজন ঘাট' নামক গ্রামে এসে বসবাস করেন। অতঃপর বর্গীর হাঙ্গামা মিটবার পর কানাই ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রের কংশধর হরিক্ষণ গোস্বামী পুনঃ বোধখানাতে এসে বাস করেন এক প্রাণবল্লভ নামক প্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান বরাহনগরে বোধখানা গোস্বামীর বংশধর প্রীহরিপদ গোস্বামী এম, এ কাবা সাংখ্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় বাস করছেন। সামবেদীয় কামুদী শাখার রাটাপ্রেণীর প্রীরাম নামক একজন ব্রাহ্মণ প্রীকানাই ঠাকুরের প্রসিদ্ধ শিশ্ব ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় শিলাবতী নদার তীরে গড়বেতা নামক গ্রামে শ্রীকানাই ঠাকুরেব শিশ্বাগণ বাস করতেন।

### শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ত্ব

শ্রীচন্দ্রশেখর দেব বা চন্দ্রশেখর আচার্য্যরম্ম ছিলেন শ্রীপৌর-শ্রুদ্বরের মেসোমশায়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা মতে তিনি ছিলেন নব নিধির অক্ততম। তাঁর পূর্বব বাস ছিল শ্রীহট্টে। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমুরারি গুপু প্রভৃতি সকলে শ্রীহট্ট বাসী। এই ভক্তগণ পৃথিবী কৃষ্ণ-ভক্তিণুক্ত দেখে ছুংখে শ্রীকৃষ্ণের কাছে জীব উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করবার জন্ম প্রার্থনা করেন তাঁদের প্রার্থনা শুনে শ্রীহরি কঙ্কণা করে শ্রীজনন্নাথ মিশ্রের ঘরে অবতীর্ণ হন। শ্রীচন্দ্রশেশর, শ্রীবাস আদি ভক্তগণ তা বুঝতে পারলেন। নায়াপুরে শ্রীজনন্নাথ মিশ্র মহোদয়ের গৃহের সন্ধিকটে তাঁরা বসবাস করতে লাগলেন

১৪০৭ শকে ফাল্পে পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে আজগরাথ মিত্র ভবনে ভগবান অবতীৰ্ণ হন - সন্ধ্যার সময় চক্রপ্রহণ ; হরিধ্বনি করতে করতে সকলে আনন্দে গঙ্গা-মান করছেন। ঐপ্রিভ যেন নামের সহিত অকতীর্ণ হলেন চন্দ্রগ্রহণের সময় এক অপুর্ব্ব ্মানন্দম্য সংকীত্তন ধ্বনি শুনে ভক্তগণ ব্ৰুতে। পার্লেন ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। চন্দ্রগ্রহণ 📑 প্রতি বংসর হয়। কিল্প এত আনন্দ হয় কি গ এমন হরি-সংকীর্ত্তন ধ্বনি শুলা যায় কি গ মাচার্য্যরত্ব শ্রীজগরাথ মিশ্রকে সত্তক করে দিলেন 🔻 ইঙ্গিতে বললেন—ভোমার গৃহে ভগবান অবতার্ণ হয়েছেন . তৎক্ষণাৎ আচার্য্যরম্বের গৃতিশী শচীগৃহে এলেন । পুত্ররত্ব দেখে আনন্দে বিহবল হলেন । বললেন — দিদি এ কি ? এ যে সোনার পুতুল। প্রতিবেশিনীগণও পুত্র এক প্রস্থৃতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তারপর চন্দ্রশেখরের গৃহিণী অস্থান্স কার্য সকল করতে লাগলেন।

আচার্য্যরত্ব ও তাঁর পত্নী সর্বাদা মিশ্রগৃহে আসতেন ও শিশুর তত্ত্বাবধান করতেন। শ্রীগৌরস্থন্দর যথন একটু চলতে শিখলেন তথন মাসামার সংস্কৃত্রকান কোন দিন তাঁর গৃহে আসতেন। আচার্য্যরম্বের কোন পুত্র-কন্সা না থাকায় এঁকেই পুত্র-সম আদর করতেন।

অতপের শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যথন বৈকুণ্ঠ গমন করলেন, তাঁর সংসারের সমস্ত ভার চন্দ্রশেখরের উপর পড়ল। আচার্য্যরত্বকে জিজ্ঞাসা না করে ত্রীশচীমাতা কিছুই করতেন না। ত্রুমে অধ্যয়ন ৪ অধ্যাপনায় শ্রীগৌরস্থন্দর নবদ্বীপে বিচিত্র লীলা করতে লাগলেন ৷ সারা বঙ্গ দেশে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের (শ্রীগৌর-স্থানারের ) খ্যাতি হল ৷ তিনি বিভাবলে দিখিজ্বয়ী পণ্ডিভপ্নক পরাস্ত করে মহান প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন , সমস্তর অকতার কার্য্যে মন দিলেন। গ্রাধামে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। সকলা শ্রীহরিনামে মত্ত থাকতেন। তথন পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধতা একেবারে চলে গেল ় কি এক অভিনৰ বৈষ্ণবোচত গুণে তিনি যেন দীক্ষিত হলেন। কত দৈক্য ভারে বৈষ্ণবগণকে তথন সেব। করতে লাগলেন: ক্রমে তিনি সংকীতন আরম্ভ করলেন: সংকীর্ত্তন পীঠ হল শ্রীবাস অঙ্গন ও শ্রীচন্দ্রশেধর ভবন। মহাপ্রত্ একদিন লীলাভিনয় করতে ইচ্ছা করলেন। অভিনয় কৌপায় হবে গ তিনি বললেন—চন্দ্রশেধর ভবনে। তখন বড় বড় চক্রাতপ অঙ্গনে টাঙ্গান হল, অভিনয়ের যাবতীয় দ্রব্য-নতুন শাড়ি, ধৃতি, শাখা ও পরচুলা প্রভৃতি শ্রীচন্দ্রশেষর আচার্য্য সংগ্রহ করলেন:

সন্ধার পূর্বে ভক্তগণ আচার্যারত্বের গৃহে সমবেত হলেন।

🖘পুর্ব্ব আনন্দ, এমন অভিনয় উৎসব কেহ কখনও দেখেনি। অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীচন্দ্রশেখর আচায্যরত্ব মহাপ্রভুর সঙ্গে মঞ্চে এক এক বেশ নিয়ে অভিনয়ার্থ অবতীর্ণ হলেন ৷ এ অভিনয় বৈষ্ণব গৃহিণীগণ দেখতে এলেন : শ্রচীমাতাও বধু বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। অভিনয় আরম্ভ হল ৷ শ্রীগৌরস্থন্দর মহালক্ষ্মীর বেশে প্রবেশ করলেন : ্যেন স্বয়ং মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ নগরী থেকে অবতরণ করেছেন। দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন। শ্রীশচীমাতাও আচার্যারত্নের গৃহিণীকে জিজ্ঞাস: করলেন এ কি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেব ; না না ভূমি চিনতে পারছ না গ এ ত নিমাই, আচার্যাণী বললেন: আমার নিমাই বেল কবে এসেছে আমি ত বুঝতে পারছি না, শচীমাতা বললেন। মহাপ্রভ ভক্তগণকে নিয়ে কয়েকদিন অভিনয় উৎসব করলেন, मक्तात् युद भावक रुल।

এ দিকে পাষ্যভিগণ দিনের পর দিন হারিকার্তনে বাধা দিতে লাগল: ত্থন মহাপ্রভু আত্ম এখায়া প্রকট করে মগরে নগরে মহা-হরিসংকাতন করতে ইচ্ছা করলেন। একদিন ভক্তগণকে আহ্বান করে বললেন, আজ সন্ধাংকালে নগরে নগরে মহা-সংক্রীন্তন করব, দেখি যবন পায়ণ্ডিগণ কি করতে পারে। ভাদেরও নাম-বন্যায় ভাসাব।

গ্রীগোরস্থন্দর ভক্তগণকে নিয়ে নগরে-নগরে নাচবেন গাইবেন স্থান ভক্তগণের কি আনন্দ! শ্রীঅদৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত চল্লদেখর আচার্যারত্ন, পুগুরীক বিভানিধি, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, ত্রামুকুন্দ, মুরারি গুপ্ত, শুক্রাম্বর ব্রহ্মচারী প্রীধর আদি ভক্তগণ সন্ধ্যার সময় প্রভুর বাড়াতে সমবেত হলেন। সমস্ত নগরে মহা সাড়া পড়ে গেল। সকলের ঘারে-ঘারে কদলী বৃক্ষ, পূর্ণ ঘট, বন্দনা মালা, আমশাখা, প্রদাপ ও স্বস্তিকাদি শোভা পেতে লাগল। প্রভু স্বহস্তে শ্রীঅদ্বৈত আদি ভক্তগণকে চন্দন মালা পরিয়ে দিলেন। ভক্তগণের আনন্দের সামা নাই। "হরিও রাম রাম" এই নাম পদকীর্ত্তনের সঙ্গে বাজতে লাগল। সহস্র সহস্র খোল-করতাল ধ্বনিতে ভূলোক ও গোলোক পূর্ণ হল। সংকীর্ত্তন-বন্সায় নবদ্বীপ নগরী যেন ভূবে গেল। প্রভু এই ভাবে গোকুলের গৃঢ় সম্পদ নাম-সংকীর্ত্তন বিশ্বের সক্ষত্র বিতরণ করবার বিপুল আয়োজন করলেন।

মহাভারতে শ্রীব্যাদদেব সহস্র নাম স্তোত্রে লিখেছিলেন—
"সন্ন্যাদক্ৎশনঃ নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ" প্রভু এবার সেই বাক্য
দত্য করতে উচ্চত হলেন বললেন—আমি সন্ন্যাদ গ্রহণ করব।
অমৃতের সাগরে যেন হলাহল ঢেলে দেওয়া হল ভাবী বিরহ
বেদনা ভক্তগণের হৃদয়কে উদ্বেলিত করতে লাগল। শুনে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ব জ্ঞানশৃত্য হয়ে ধরাওলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন।
তার নয়নজলে মেদিনী সিক্ত হতে লাগল। শ্রীনিভ্যানন্দ প্রভু
আচার্য্যরত্বকে প্রবোধ দিয়ে বললেন—যদি প্রভুর আরও অনেক
দিব্যলীলা দেখতে চান, তবে ধৈর্য্য ধারণ করুন। আপনাদের
প্রেমে প্রভু আপনাদের কাছে বাঁধা থাকবেন।

সন্ধ্যাকালে আচার্য্যরত্ম প্রভূ-গৃহে এলেন। নিদারুণ ভারী

বিরহ বেদনা চেপে রাখতে পারলেন না। প্রভুর অমল বদনকমলের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলেন। শ্রীগোরস্থলর সব ব্রুডে
পেরে অমনি উঠে আচার্যারত্বকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। আচার্য্যরত্ব কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তুমি নদীয়া পুরী অন্ধকার করে
চলে যাবে ?

প্রভূ হাসতে হাসতে বললেন—আচার্য্যরত্ব, থৈয় ধারণ করুন। আমি ও আপনাদের প্রেম ডোরে চিরকাল বাঁধা আছি। কত যত্ব করে আমাকে লালন-পালন করেছেন আপনাদের এ প্রেমসেবা ঝণ কি আমি কোন জন্মেও শোধ করতে পারব ? বলতে বলতে মহাপ্রভূ নয়নের জলে ভাসতে লাগলেন: আচার্য্যানরত্ব হুই বাহু দিয়ে প্রভূকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন: উভয়ে নীরবে কিছুক্ষণ ক্রন্দন করলেন। পরে প্রভূ বললেন—আমার এই সালা সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্তা: যদিও আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব, তথাপি আপনাদের প্রেম ডোরে আপনাদের হৃদয়-মন্দিরে চেরদিন বাঁধা ধাকব। আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন আমার সন্মাসের যাবতায় কার্য্য আপনাকেই করতে হবে। প্রভূর কথায় আচার্য্যরত্ব কতকটা আশ্বস্ত হলেন।

যে দিন প্রভূ সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন সে দিন সন্ধ্যাকালে পর পর অদৈত আচার্য্য, গ্রীবাস পণ্ডিত, গ্রীমুরারি গুপু, গ্রীধর আদি ভক্তগণ আসতে লাগলেন। প্রভূকে কেহ ফুলের মালা, কেহ ফলাদি দিচ্ছেন, প্রভূ নিজ কণ্ঠমালা খুলে খুলে ভক্তগণের গলায় পরাচ্ছেন। আজ কত আনন্দ, প্রভূর শ্রীবদনে কি অপূর্ব্ব মধুর হাসি। দেখে ভক্তগণের মন-প্রাণ আনন্দে ভরে উঠছে। এইরূপ আনন্দরসে কিছু রাত্র কাটিয়ে, প্রভু বললেন—আমার প্রতি ভক্তি বিশ্বাস যদি কারও থাকে, সে যেন কৃষ্ণ-নাম ছাড়া আর কিছু না বলে। কৃষ্ণ নামে সবার বদন পরিপূর্ণ হউক। তারপর প্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিয়ে শয়ন করতে গেলেন।

মাঘের রজনী। শীতের প্রকোপে অবরুদ্ধ গৃহে সকলে নিজাক্রোড়ে অভিভূত। জেগে আছেন শুধু শটা ঠাকুরাণী। তিনি
বুঝাে পেরেছিলেন নিমাই সেদিন নদে ছেন্ডে চলে যাবে।
নয়নের জলে তাঁর বক্ষ সিক্ত হচ্ছে। তিনি যে দারুণ ক্ষেই বেঁচে
আছেন শুধু ভগবানের ইচ্ছার। শেষ নিশায় প্রভূু সন্নাসে
যাবার উপক্রম করে প্রথমে শ্রীশটীমাতার চরণ কলনা করতে
এলেন শটার ঘরে একটা ক্ষুদ্র দীপ জলছে। জননার শ্রীচরণ
স্পর্শ করতে তিনি নেত্র খুলে দেখলেন নিমাই। অমনি কেঁদে
উঠে কোলে তুলে নিলেন। নয়নের জলে তাঁকে স্নান করাতে
ভাগলেন।

বললেন বাপধন—নিমাই : তুমি কি সত্য সভাই চলে মাচ্ছ ? এই অভাগিনী কার মুখ দেখে দিনপাত করবে ? পরাণের পরাণ তুমিই ত আমার সর্বস্থ। আমি কেমনে বেঁচে থাকব ?

জননী ! অন্তির হয়ো না । শুন । শুধু এই অবভারে তুমি আমার জননী নও । প্রতি অবতারে তুমি আমার জননী ছিলে।

বামন অবভারে ভুমি ছিলে অদিতি! রাম অবভারে ছিলে কৌশলা ৬ বৃষ্ণ অবতারে দেবকী। এবার আমি নাম প্রেম 'বিতরণ করতে অবতীর্ণ হয়েছি। জননী, তুমি স্বয়ং বেদরপা। তুমি সত্য, তুমি দয়া, তুমি ক্ষমা, তুমি পৃথিবী, তুমি বিশ্বজননী। চিরকাল তোমার প্রেমডোরে আমি বাঁধা। তুমি আমার সব লীলা জান। ভোমাকে সার কি বলব ? যদিও লোকলোচনে মনে হচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি, ভোমার প্রেমে তোমার গ্রহে টির-দিনের জক্ত রইলাম ৷ এই বলে বিশ্বমোহনকারী হরি অনেক অনেক দিব্য দিব্য রূপ দেখালেন ৷ তা দেখে ও শুনে শচীমাতা শুধু বললেন-ভূমি ঈশ্বর তা আমি জানি: অতএব ভোমার যা ইচ্ছা, তা কর: তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি আমার কি সাধা। বলতে বলতে শচীমাতা ধাানাবিষ্ট হলেন। জননীকে চারবার প্রদক্ষিণ করে ভার চরণধূলি নিয়ে মহাপ্রভ সর্ব্বাসে চলজেন। নিশার শেষ, চারিদিক নিস্তর। বৃক্ষপত্র থেকে শিশির বিনদপাতের শব্দ শুনা যাচ্ছে মাত্র। মনে হচ্ছে প্রভার চির বিচ্ছেদ বাথায় ব্যথিত হয়ে বৃক্ষরাজি অঞ বর্ষণ করছে। সাঁতরিয়ে গঙ্গা পার হলেন। মা গঙ্গা যেন কোলে করে তাঁকে পার করে দিলেন : যে ঘাটে প্রভু পার হলেন, তার নাম হল নিদ্যার ঘাট ৷ কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর আশ্রমে এলেন, তথন প্রভাত হয়েছে। ইতিপূর্বে কেশব ভারতীকে তাঁর তথায় গমনের আভাস দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে সকলের বছ ছঃখ হবে, তাই কেশব ভারতী কিছু আপত্তি জানালেন : এ সব চিন্তা করতে নিষেধ করে প্রাভূ কেশব ভারতীকে সময়োচিত কার্য্য করতে বললেন :

রজনী প্রভাত হল । তুঃখর্মপী মহা অজগর এসে যেন নবদ্বীপ পুরীকে প্রাস করল । জ্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কাঁদতে কাঁদতে জ্রীশচীমাতার গৃহদ্বারে এসে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন । শচীমাতার ধ্যান ভাঙল ৷ নিমাই কোথায় বলে তিনিও কেঁদে উঠলেন ৷ ছুটে এলেন জ্রীবাস পণ্ডিত । নিমাইকে না দেখে তিনিও মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন । এলেন অদৈত আচাধ্য । তিনি গৌর অদর্শনে হা গৌর, হা গৌর বলে মৃচ্ছিত হলেন । কি দারুল প্রভাত কাল । ক্ষণকালের মধ্যে নবদ্বীপ পুরী যেন গৌরবিরহ অনলে জলে উঠল । জ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গেলে গোপ-গোপিগণের যে রকম বিরহ অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই হল ।

প্রভুর নির্দেশ মত শ্রী মাচাধ্যরত্ব শীঘ্র কাটোয়ায় ভারতীর আশ্রমে এলেন। তাঁর অভিভাবক রূপে সন্ন্যাসের কার্য্যাদি করতে লাগলেন। যগুপি মাচাধ্যরত্বের কণ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল ভথাপি প্রভুর আজ্ঞা মনে করে কার্য্য করলেন।

ক্ষোর কর্মের সময় চতুদ্দিকে রোদনের ধ্বনি উঠল । মধু 
নাপিত ক্ষোর কর্ম করল।

নিত্যানন্দ আদি করি ষত ভক্তগণ। ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ।

( চৈ: ভা: মধ্য: ২৮/১৪২ )

অভঃপর অরুণ বস্তু, দণ্ড ও মন্ত্র গ্রহণ করে প্রাভূ সংকীর্তন

আরম্ভ করলেন। পরে আচার্য্যরত্বকে সবকিছু ব্রিয়ে নবদ্বীপে। পাঠিয়ে দিলেন।

তবে নবদ্বীপে চক্রশেখর আইলা।

গ্রীচন্দ্রশেখর মুখে শুনি ভক্তগণ। আর্ত্তনাদ করি সবে করেন ক্রন্দন॥

ে চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ১৷৩৩-৩৪ )

আচাষ্যরত্ব সকলকে প্রবোধ দিলেন। ভবিষ্যতে প্রভু কি কি লীলা করবেন তাও বললেন।

প্রভূ তিন দিন রাচ দেশ ভ্রমণ করে শাস্তিপুরে অকৈত আচাধ্য গৃহে এলেন । এবার সীতা ঠাকুরাণীর ও অবৈত আচার্য্যের প্রাণ কিরে এল । সমস্ত নদীয়াপুরে সাড়া পড়ে গেল । যাঁর অদর্শনে সকলে মৃত প্রায় হয়ে অবস্থান করছিল, শাস্তিপুরে তাঁর শুভ বিজয়ে সকলে যেন প্রাণ ফিরে পেল ।

্নায়াপুর থেকে পালকি করে শ্রীশচীমাতাকে নিয়ে শ্রীচন্দ্র-শেষর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, মুরারি গুপ্তাদি ভক্তগণ সপরিবার শাস্তিপুরে এলেন।

দূর থেকে শচীমাতাকে ও বৈষ্ণবগণকে দেখে প্রভু ভূতলে দশুবং হয়ে পড়লেন। পালকি থেকে নেমে শ্রীশচীমাতা বৈষ্ণব গৃহিণীদের সঙ্গে শ্রীনিমাইকে ভূমি থেকে উঠিয়ে কোলে করলেন। প্রভূব শিরে স্থন্দর চাঁচর চিকুর না দেখে শচীমাতা ও বৈষ্ণব গৃহিণিগণ কাঁদতে লাগলেন।

প্রভ্র সঙ্গে পুনঃ সকলের মিলন হল ভক্তগণ সঙ্গে প্রভ্ সংকীজন আরম্ভ করলেন। করেকদিন তিনি ভক্তগণকে খুব আনন্দ প্রদান করলেন। শেরে জননী ও বৈঞ্চবগণের থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীনীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি করেকজন ভক্ত ছিলেন। ক্রমে শ্রীজ্পন্নাথ ধামে পৌছলেন। গৌড়ীয় ভক্ত অভিকন্তে কয়েকমাস কাটালেন। বর্ধাকাল এল, প্রভুর দর্শনের জন্ম সকলে পুরীধামে চললেন।

> চলিলা আচার্য্যরত্ব শ্রীচন্দ্রশেখর। দেবীভাবে যার গৃহে নাচিলা ঈশ্বর।

> > ( কৈ: ডাঃ আ: ৮.৮ )

শ্রীচন্দ্রশেশর, শ্রীঅদৈর আচার্যা, শ্রীমুরারি শুপু, শ্রীমর, শ্রীমুকুন্দ দত্ত, শ্রীবাস্থদের ঘাষ আদি ভক্তগণ স্ব-শ্ব পরিবারসহ ক্রমে চলতে চলতে শ্রীপুরীধামের সন্ধিকটবর্তী হলেন আঠার নালা থেকে ভক্তগণ পুরীতে প্রভুর নিকট লোক প্রেরণ করলেন। শুনে প্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁদের আনবার জন্ম গমন করলেন। নরেন্দ্রন্দর ভক্তগণকে দেখেই সাম্ভাঙ্গ দত্তবং হয়ে পড়লেন। অদৈত আচার্য্য আদি ভক্তগণও দত্তবং হয়ে পড়লেন। প্রভু প্রথমে শ্রীগজন্ধাথ-দেবের প্রসাদী মালা শ্রীঅদৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পশ্তিত, শ্রীচন্দ্রন শেষর আদি ভক্তগণকে প্রদান করলেন। তথন সকলে পরস্পরকে আলিক্ষন করলেন ও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

বৈষ্ণব গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ । দূরে থাকি প্রভু দেখি করেন ক্রন্দন ॥

( চে: ভা: আ: ৮/১৬ )

কত দিন পরে প্রভূকে পেয়ে ভক্তগণ আনন্দ-সাগরে-ভাস্তে লাগলেন। বৈষ্ণবগণের থাকবার ব্যবস্থা প্রভু করে দিলেন। বৈষ্ণৰ পৃহিণিগণ স্ব-স্ব গৃহে প্ৰভুকে নিমন্ত্ৰণ করে ভোজন করাছে সাগলেন। প্রথমে এল সীতা ঠাকুরাণীর পালা তারপুর মালিনী দেবীর, শেষে এল আচায্যরত্বের গৃহিণীর পালা । মহাপ্রভূ ভাঁকে শচীমাতা থেকে স্নভিন্ন মনে করতেন : তিনি কভ প্রকারের রন্ধন করলেন। আর শচীমাতা যে সমস্ভ জিনিষ পাঠিয়ে ছিলেন তা দব প্রভুকে আদর করে ভোবন করালেন। ভোজনকালে জননীর কথা স্মরণ করে প্রভু অঞ্পাত করতে লাগলেন। বললেন—মাসীমাং আমি ভোমাদের প্রেমে তোমাদের কাছে বাঁধা আছি। আইকে আমার দশুবং জানিয়ে বল প্রতিদিন আমি ভাঁর কাছে যাই, তিনি আমাকে দেখে স্বপ্ন হলে মনে করেন।

ভক্তগণ বর্ষার চার মাস পুরীতে অবস্থান করে প্রতিদিন প্রভুর সেবা করলেন : প্রভু তাঁদের খুব আনন্দ দিলেন। অনস্তর ভক্তগণ বিদায় নিয়ে গৌড দেশে ফিরে এলেন।

# শ্রীঈশান ঠাকুর

শ্রীঈশান ঠাকুর ছিলেন গ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ ভূত্য। মনে হয় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র-কন্সাদি জন্মাবার পূর্ব্ব থেকে ঈশান তাঁর গৃহে আছেন ক্রেমে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আট কন্সা ও ফ্রই পুত্র হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বরূপ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বস্তর। আট কন্সা পর পরলোক গমন করেন। বোল বর্ষ বয়সে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন। অনস্তর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রন্থ নিত্যধামে বিজয় করেন।

এই সময় শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সংসার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তিনি শ্রীশচীদেবীকে মায়ের স্থায় দেখতেন,
শ্রীশচীদেবীও তাঁকে পুত্র-প্রায় স্নেহ করতেন। গঙ্গা থেকে জল
এনে গৃহ বাগিচায় তরিতরকারী উৎপাদন, যজমান গৃহ থেকে
বার্ষিক ধান-চাল আদায়, বাজার করা ও অতিথি অভ্যাগত এলে
ভাঁদের পাদধৌত করে দেওয়া প্রভৃতি শচীমাতার গৃহের যাবতীয়
কাজ ঈশান ঠাকুর করতেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ শচীমাতা গৃহে এলে শ্রীঈশান তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করে দিতেন। "ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।" ( চৈ: ভা: মধ্য: ৮।৫১) "ঈশান করিল সব গৃহ উপস্কার॥" ( চৈ: ভা: মধ্য: ৮।৭৩) ভোজনের পর গৃহ সংস্কার ঈশান ঠাকুর করতেন। শ্রীগৌরস্থলর বাল্যকালে অতি চঞ্চল ছিলেন : যা পাবার জ্ঞা জ্ঞান করতেন, তা ঈশান ঠাকুর এনে দিতেন :

বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।

যে আখুটী করে তা ঈশান সমাধায়॥

( ভক্তিরত্বাকর ১২।৯৭ )

শ্রীশ্রীনন্দন গৌরহরি যদি কখনও কোথাও যেতেন, সঙ্গে খাকতেন ঈশান ঠাকুর।

ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই।

ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাই ॥

( ভঃ রঃ ১২।১৬ )

্ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীটেড্ছা-ভাগবঙ্গ শ্রীঈশান ঠাকুরের মহিমা এইভাবে বর্ণন করেছেন—

সর্বকাল সেবিলেন আইরে ঈশান।

চতুর্দ্দশ লোকমধ্যে মহা ভাগাবান ॥

শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেচ কৈল।

কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাৎ দেখিল।

( চৈত্ত্য ভাগবত }

🗃 দেবকী নন্দন দাস বৈষ্ণব-বন্দনায় বলেছেন—

বন্দিব ঈশান দাস কর্যোড় করি :

শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি।

শ্রীমহাপ্রভূর সন্ন্যাদে যাবার পর তাঁর গৃহ, মা ও পত্নীকে দেখাভনার ভার পড়েছিল শ্রীঈশান ঠাকুরের উপর।

পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভূ পুরী থেকে শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে নবদ্বীপে মায়াপুরে জননীর তত্ত্বাবধানের জ্বন্ত প্রেরণ করেন:

> প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া: মাতার সমীপে ভূমি রহ তাঁহা যাঞা।

> > ( रेव्ह व्ह अञ्चाह १५५ )

শ্রীদামোদর পণ্ডিত নদীয়াবাসী ছিলেন তিনি প্রভুব আদেশে শচীমাতার কাছে থেকে তাঁকে বহু প্রকারে সান্ধনা দিতেন এব মহাপ্রভুর বিবিধ চরিত কথা শুনাতেন তিনি মাঝে মাঝে পুরীধামে যেতেন এবং প্রভুর সংবাদ নিয়ে, শীষ্ট্র নদীয়ার শ্রীশচীমাতার কাছে আসতেন।

ভক্তি রত্মাকর গ্রন্থে জ্রীনরহরি চক্রবতী সাকুর লিখেছেন— মহাপ্রভূব ও শ্রীশচামাতার অন্তধানের পর শ্রীবিফ্পপ্রেয়া সাকুরাণীকে ও ঈশান সাকুরকে শ্রীবংশীবদনানন্দ সেবং করতেন।

ষ্থন জ্রীনিবাস আচাষ্য নবদ্বীপ মায়াপুরে আগমন করেন, তথন জ্রীবংশীবদনানন্দ জ্রীনিবাস আচাষ্যকে জ্রীঈশান ঠাকুরের ও জ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কাছে নিয়েছিলেন।

> ক্রাবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে। ক্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ নেত্র জলে।

> > ( ভঃ রঃ ৪/২২ 🏃

মহাপ্রভূর গৃহে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত প্রথমেই শ্রীবংশী-বদনের সঙ্গে দাক্ষাৎকার হয়। তারপর শ্রীবংশীবদন সাকুর জ্ঞীনিবাস আচার্যাকে নিয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজীর শ্রীচরণ দর্শন করান্সেন।

হেনকালে বংশীবদন জানাইলা।
নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা।
শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে।
শ্রীনিবাস গোলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে।

( ভঃ রঃ ৪।৩৯-৪ • )

পুন: কয়েক বছর পরে যখন শ্রীনিবাস আচার্যা, শ্রীনরোভ্য ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ এসেছিলেন তখন শ্রীবিষ্পৃপ্রিয়াদেবী অপ্রকট হয়েছিলেন। তাঁর দর্শন তাঁদের হয় নাই । অতি বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুরের দর্শন হয় ।

> দেখেন ঈশানে সূর্য্যসম তেজ তাঁর॥ বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্জনে। কি অদ্ভুত চেষ্টা অশ্রু মুদ্রিত নয়নে॥

> > (ভ: র: ১১.১**১**৩ )

শ্রীনবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাদ্ধ তিনন্ধন শ্রীঈশান ঠাকুরকে দণ্ডবং করার পর আত্ম পরিচয় প্রদান করলেন শ্রীঈশান ঠাকুর তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত জেনে অতি স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। এই সময় শ্রীকশী-বদন ঠাকুরের কথা ভক্তি-রত্মাকরে উল্লেখ নাই। অতঃপর তিন জন শ্রীঈশান ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর লীলান্থান নবদ্বীপ সক্তর্প পরিক্রমা করলেন। নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা অত্যে ঈশান ঠাকুরের থেকে তিন জন বিদায় নিচ্ছেন, তার বর্ণনা ভক্তি-রত্মাকরে এরূপ আছে।

> **শ্রীঈশান ঠাকুরের** চরণ বন্দিয়। । হইতে বিদায় বিদারিয়া যায় হিয়া ॥

> > ্ভঃ রঃ ১৩।৯ )

তিন জন শ্রীঈশান ঠাকুরের থেকে বিদায় হয়ে শ্রীথগুভিমুখে
যাত্রা করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, তিন জনের শীঘ্রই আগমন
স্ববে অনুমানে ব্বতে পেরে, তাঁদের দর্শন উৎকণ্ঠায় বসেছিলেন;
ঠিক এই সময় তিনজন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের ভবনে প্রবেশ
করলেন এবং ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করলেন: শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর
আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে তিনজনকে আলিঙ্গন করতে
লাগলেন। সকলে বসলেন, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর নবদ্বীপ মায়াপুরের কথা, ভক্ত শ্রীঈশান ঠাকুরের কুশল প্রশ্নাদি করতে
লাগলেন। ঠিক এই সময় নবদ্বীপ মায়াপুর হতে সংবাদ এল
শ্রীঈশান ঠাকুর অপ্রকট হয়েছেন।

"**এরি**শান ঠাকুর হইল সংগোপন ॥"

( ভ: র: ১৩।২১ )

জয় এ জাজগরাথ মিশ্রের প্রির ভ্তা জীঈশান ঠাকুর কি জয়।

### পণ্ডিত ঐজগদানন্দ

জ্বয় জগদানন্দ শ্রীগর্ভ জীবন। জব পুগুরীক বিজানিধি প্রাণধন॥

—শ্ৰুচৈতক্ষ ভাগবভ

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী ছিলেন । তিনি ছিলেন প্রভুব সহচর। অতি প্রিয়জন।

> পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুৱ প্রাণরূপ । লোকে খ্যাত যেহো সত্যভামার স্বরূপ ॥

> > ( टेव्ह क्ष व्यक्ति ५०,२५५)

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় মাছে যথা—"সভ্যভামা প্রকাশোহপি জগদানন্দ পণ্ডিতঃ॥" শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সভাভামার প্রকাশ-স্বরূপ। নবদীপে কাজী-দলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার ও নগর সংকার্ত্তন প্রভৃতি লীলায় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভূব সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রভৃ যখন পুরীধামে চলেন তখনও শ্রীজগদানন্দ সঙ্গে ছিলেন।

> নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ। দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৩৷২০৯ )

এই চারজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু শান্তিপুর থেকে পুরীর

দিকে চলতে লাগলেন। উড়িয়ায় প্রবেশ করে একদিন প্রভু শ্রীজ্ঞগদানন্দের কাছে দণ্ডটি রেখে ভিক্ষা করতে গেলেন। শ্রীজ্ঞগদানন্দ দণ্ডখানি পুনঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হাতে দিয়ে কাষ্যাস্থরে গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে দণ্ডখানি ভেলে তিন খণ্ড করে ফেলে রাখলেন। তা দেখে প্রভু ক্যুখিত হলেন। সেই স্থান থেকে তিনি কোন ভক্ত সলে না নিয়ে একা পুরী প্রবেশ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ, দামোদর আদি ভক্তগণ শ্রীসার্কভৌম গ্রে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন।

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হল। সঙ্গে কাকে নেবেন সে বিষয়ে বিচার হতে লাগল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে নেবার কথা ভক্তগণ বললেন। প্রভু স্বীকার করলেন না। জ্ঞাদানন্দ পণ্ডিতের কথা বলা হল। ততুত্তরে প্রভু বললেন— জ্ঞাদানন্দ আমার সন্ন্যাস বৈরাগ্য পচ্ছন্দ করে না। সে যা বলে তা আমাকে করতে হয়। যদি না করি সে তিনদিন উপোস করে। প্রভু পরিশেষে সঙ্গে নিলেন কৃষ্ণদাস নামক এক সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণকে। প্রভু দক্ষিণ দেশ অভিমুখে যখন যাত্রা করলেন বিরহে জগদানন্দ পণ্ডিত অচৈতক্সবৎ ভূতলে মূচ্চিত হরে পাড়লেন। কয়েক মাস প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করলেন। শ্রীজ্ঞাদানন্দ আদি ভক্তগণ তাঁর পুনঃ দর্শন প্রতীক্ষায় পুরীতে অবস্থান করতে লাগলেন। প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে আলাল-নাথে ফিরে এলেন। ভক্তগণকে এ সংবাদ দেবার ক্ষম্ম আলাল-নাথ থেকে কৃষ্ণদাস পুরীতে এলেন।

### জ্ঞগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ। নাচিয়া চলিলা দোঁতে না ধরে আনন্দ।

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৯।৩৪০ )

প্রাণের প্রাণ ফিরে এসেছেন, তাই জগদানন সাদি ভক্তগণ আনন্দে আলালনাথের দিকে ছুটলেন। তারপর **প্রভু**র সঙ্গে মিলন হল ভক্তগণ পরম মুখা হলেন, ভক্তগণ সঙ্গে প্রভ পুরীতে ফিরে এলেন। ভক্তগণের কাছে প্রভু ভার্থ প্রাপন্ধ বলতে লাপজেন। দক্ষিণ দেশে ভট্টথারিদিগের কথা বললেন। ভারা এক প্রকার বাদিয়া জাতি। বিদেশী লোক দেখলে তারা প্রালোক দেখিয়ে ভূলাবার চেষ্টা করে। সরল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারিগণ নানা প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের ঘরে প্রয়ে প্রভু কুঞ্চাসকে তার কেশে ধরে টেনে বের করে আংনের ভট্টখারিগণ অন্ত-শস্ত্র নিয়ে প্রভাকে মারতে উঠেছিল , পুরীতে এসে ভক্তগণের কাছে এসব কথ বলে প্রভু র্ভাকে বিদায় করতে চাইলেন। কুঞ্চদাস প্রভুৱ চরণতলে। পড়ে কাদ্যেও লাগলেন , অবশেষে ভক্তগণ মন্ত্রণা করে তাঁকে গৌড-দেশের ভক্তগণের কাছে প্রভুর আগমন সংবাদ জানামোর পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মার্জন উৎসবের দিন মার্জনলীলা সমাপ্ত করে প্রভু, ভক্তগণ সহ জগন্নাথবন্নত উচ্চানে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এই সময় শ্রীকাণী মিশ্র তুলসী পাড়িছা ও বাণীনাথ প্রচুর প্রসাদ নিয়ে এলেন। প্রভু ভক্তগণ

সহ মণ্ডলী করে বঙ্গে মহানন্দে প্রসাদ দেবা করতে লাগলেন।
শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীজরপ-দামাদর প্রভু ও শ্রীগোবিন্দ
পরিবেশন করতে লাগলেন। ভক্তগণকে পিঠা মিষ্টার প্রভৃতি
দিতে আদেশ দিয়ে মহাপ্রভু স্বরং লাফরা ব্যঞ্জন মেগে খেতে
লাগলেন। শ্রীজগদানন্দ পাণ্ডত পরিবেশন করতে করতে হঠাৎ
প্রভুর পাতে ভাল মিষ্টার প্রসাদ দিয়ে যান। প্রভু ভাল জিনিষ্
খেতেন না পাতে জগদানন্দ প্রদত্ত মিষ্টারের দিকে তাকাতে
লাগলেন। যাদ না খান জগদানন্দ রাগ করে উপ্যাস করবেন,
ভাই ভয়ে ভয়ে খেতে লাগলেন।

ভাল ভাল দ্রব্য এনে স্মরূপ-দামোদর মহাপ্রভুকে বলতে থাকেন এটার স্বাদ কেমন জগন্নাথদেব দেখেছেন, তুমিও একটু একটু আস্বাদন করে দেখা প্রভু ভা শুনে একটু একটু নিয়ে মুখে দিতে লাগলেন

তুই জন ভক্তের এই স্নেহ ব্যবহার পরম বিচিত্র। সার্বভেম পণ্ডিত বসেছিলেন প্রভুর বামে। তিনি এ সব দেখে হাস্ত করতে লাগলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী পুরী ধামে এলেন। তিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে রইলেন। সেথানে গিয়ে মহাপ্রভু ও ভক্তগণ মিলিত হতেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতও প্রায় তাঁদের দর্শনে যেতেন।

একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী খেদ করে শ্রীঙ্কপদানন্দ পণ্ডিতের কাছে বলতে লাগলেন—আমি হিতের জ্বন্স এসে অনেক অপরাধ করে গেলাম। প্রাভু আমায় ধরে বার বার আলিঙ্গন করেন, আমার অঙ্গের ক্লেদ তাঁর অঙ্গে লাগে: তাড়ে কত যে অপরাধ হচ্ছে তা কে বলবে ? পণ্ডিত। আপনি কিছু সং পরামর্শ দিন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বললেন—প্রভ ভ আপনাকে বুন্দাবন ধামে স্থান দিয়েছেন। রথ যাত্রা দর্শন করে সেখানে চলে যান। জগদানন্দ পণ্ডিত এই সমস্ত উপদেশ দিয়ে নিজ স্থানে চলে গেলেন। কিছু ক্ষণের মধ্যে মহাপ্রভ ভথায় এলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে দেখে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু ভাড়াভাড়ি গিয়ে খ্রীসনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন, গ্রীসনাতন গোস্বামী পেছনে সরলেন। এখাপি প্রভু গিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তখন শ্রীসনাতন গোস্বামী নির্বিন্ন ভাবে বললেন—আমি হিতের জ্বন্স এসেছিলাম কিন্তু বিপরীত হল। আমি জাতিতে নীচ, অধম। ভচুপরি আঙ্গে কণ্ডুরসা। ভথাপি জোর করে আপনি আমায় আলিঙ্গন করেন। এই অপরাধে আমার সর্বনাশ হবে। অভএব পুরী ধামে আর থাকবার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। আপনি আজ্ঞা করুন রথযাত্রা দর্শন করে বৃন্দাবনে চলে যাই। জ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও আমাকে গ্রীবৃন্দাবন ধামে ষেত্ৰে উপদেশ দিয়েছেন-

জ্ঞীল সনাতন গোস্বামীর কথা শুনে মহাপ্রাভূ ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন। কা**লিকার পড়ুয়া জ**গা ঐছে গর্<mark>কী হৈল।</mark> তোমা সবারেই উপদেশ করিতে লা**গিল**॥

( চৈ: চঃ আঃ ৪।১৫৮ )

জগদানন্দ কালকার ছেলে। সে কি জানে ? আপনার প্রতি উপদেশ করতে যায় ? ব্যবহারে পরমার্থে আপনি তার গুরুত্ব্য। আপনাকে উপদেশ দেয় নিজের ওজন বুৰো না। আপনি আমারও উপদেষা।

প্রীল সনাতন গোস্বামী উঠে প্রভুর শ্রীচরণ যুগল ধরে বলতে লাগলেন—প্রীজগদানন্দের যে কত সোভাগ্য তা আজ প্রত্যক্ষ করলাম। আমি যে কত ভাগ্যহীন তাও বুরতে পারলাম।

শ্রীজগদানন্দকে আপনি আত্মীয় সুধারস পান করাচ্ছেন, ত্যার আমাকে স্ততিচ্ছলে নিম্ব নিশিন্দার রস পান করাচ্ছেন। এখন পর্য্যন্ত আমার প্রতি আত্মীয়তা ভাব প্রকাশ করছেন না। এ আমার ত্রভাগা। এই বলে শ্রীসনাতন গোস্বামী শির নত করে ত্বংথে কাঁদতে লাগলেন। প্রভু বড লচ্ছিত হলেন। বলতে লাগলেন—আপনি ত্বংখ করবেন না। আমি কখনও আপনাকে বহিরক্ষ মনে করি না। আপনার গুণে আকৃষ্ট হয়ে এ সব কথা বলেছি। জগদানন্দ কেবল আমার প্রিয় আপুন এইরপ মনে করবেন না। আপনিও আমার পরম প্রিয় আপুন প্রইরপ মনে করবেন না। আপনিও আমার পরম প্রিয়। আপনাকে উপদেশ দের এইরপ মর্য্যাদা হানিকর ব্যাপার আমি সইতে পারি না। মুমতাম্পদ বহু ব্যক্তি থাকলেও পাত্র বিশেষে প্রীতির তারতম্য

হয়। আপমাকে কখনও বহিরক্স জ্ঞান করি না। এইভাবে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে অনেক ব্রিয়ে প্রভু গন্তীরায় ফিরে এলেন।

জননীকে দেখবার জক্ত মহাপ্রভু একবার খ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে যাবার আদেশ করলেন। জননীর জক্ত খ্রীজগন্নাথের প্রসাদী বস্তু ও মহাপ্রসাদ জগদানন্দের হাতে দিলেন। মায়ের খ্রীচরণে শত শত দণ্ডবং জানালেন।

জগদানন্দ পশুত নবদ্বীপে এলেন এবং প্রভুর দেওয়া সব জিনিস শ্রীশচীমাতার হাতে অর্পণ করলেন। শ্রীশচীমাতা সে সব দেখে আনন্দে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। জিনিস্থলে। সাক্ষাৎ গৌরস্থলর জ্ঞান করে জননী স্বহস্তে ধরে কত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রসাদী বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ মস্তকে ঠেকিয়ে সভকতার সহিত উত্তম স্থানে রাখলেন। তারপর যাবভীয় সংবাদ শুনতে লাগলেন। কয়েকদিন জগদানন্দ পণ্ডিত গ্রীশচী-মাতার কাছে থেকে সর্বাক্ষণ প্রাভুর কথা শুনায়ে তাঁকে সুখী করলেন। অনস্কর শাস্তিপুরে ঐতিহত আচার্যাের গৃহে এলেন। প্রভুর দেওয়া মহাপ্রসাদ আদি আচার্য্যকে দিলেন। আচার্যের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি জগদানন্দকে খুব যত্ন করে কয়েকদিন রাখলেন এবং নিয়ত প্রভুর প্রসঙ্গ শুনতে লাগলেন। ক্রমে ব্রীব্রগদানন্দ অন্যাক্ত ভক্তদিগের সহিত মিলিত হলেন। এইরূপে কয়েক মাস গৌড়দেশে অবস্থান করবার পর তিনি পুরীতে ফিরে যাবার উচ্চোগ করলেন। ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে পাণিহাটীতে শ্রীশিবানন্দ সেন মহোদয়ের গৃতে এলেন।
মহাপ্রভুর জন্ম স্থান্ধি চন্দন তৈল সংগ্রহ করে সেধান থেকে পুরী
অভিমুখে যাত্রা করলেন। তেলের কলসী মাধায় করে শ্রীজগদানন্দ পুরীধামে এলেন: তারপর মহাপ্রভুর সহিত ও অক্যান্ম
ভক্তগণের সহিত মিলিভ হলেন। ক্রমে গৌড়বাসী ভক্তগণের
কথা সব প্রভুকে বললেন। জগদানন্দ পণ্ডিতকে প্রভু স্নেহে
আলিঙ্গন করলেন।

একদিন ভেলের কলসীটি জগদানন্দ পণ্ডিত গোবিন্দের হাতে
দিয়ে বললেন—এই তেল প্রভূ শিরে লাগান যেন। প্রভূর সেবক
গোবিন্দ তেলের কলসী যত্ন করে রাখলেন। সময়ান্তরে প্রভূকে
গোবিন্দ বলতে লাগলেন—আপনার জন্ম পণ্ডিত গৌড়দেশ থেকে
মাথায় করে চন্দন তৈল এনেছেন। এ তৈল ব্যবহার করলে পিত্ত
বায়ু প্রভৃতি ঠাণ্ডা থাকে। তৈল গ্রহণ না করলে পণ্ডিত ছঃখিত
হবেন।

প্রভূ বললেন—তা বেশ কথা। কিন্তু সন্ন্যাসীর সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করবার বিধি নাই। ঐজগদীশের প্রদীপের জন্ম এ সুগন্ধ তৈল দিয়ে দাও। জগদানন্দের পরিশ্রম সার্থক হবে:

আর একদিন ঞ্রজ্ঞাদানন্দ পণ্ডিত এসে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রভূ তৈল ব্যবহার করছেন ত ? প্রভূ যা বলেছিলেন গোবিন্দ তা বললেন। শুনে পণ্ডিত ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে তৈলের কলসী নিয়ে অঙ্গনে ভেঙ্গে নিজ্ল স্থানে চলে এলেন। কৃটিরের দরজা বন্ধ করে অনাহারে তিন দিন শুরে রইলেন।

চতুর্ব দিন প্রাতে এই সংবাদ পেয়ে প্রভু তাড়াতাড়ি পণ্ডিতের কুটির দ্বারে এলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁকে ডাকতে লাগলেন। প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে শ্রীজগদানন্দ সম্বর উঠে দরজা খুলে প্রভুকে দশুবৎ করলেন । অতি স্নেহভরে প্রভু বললেন—আজ ভোমার হাতে প্রসাদ পেতে চাই। এ কথা বলে প্রভু সমুদ্র স্থান করতে চলে এলেন স্বৰ্গদ্বারে। প্রভু প্রসাদ পেতে চান। পঞ্চিত ভাড়া-তাডি ম্বান করে অনেক প্রকারের শাক ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করলেন। প্রভূ মধ্যাক্তকালে এসে ভোজন করতে বসলেন। পণ্ডিত স্থুগন্ধি অব্ৰ ব্যঞ্চনাদি থালিতে সাজিয়ে প্ৰভূব সামনে এনে দিলেন। প্রভূ,প্রসাদের প্রশংসা কর্তে করতে শ্রাজগদানন্দ পণ্ডিতকে ভৌজন করতে ভাকলেন: পণ্ডিত বললেন আমার কিছু কৃত্য আছে, তুমি খেয়ে নাও 📗 আমি পরে খাব 📒 খেতে খেতে প্রভ বলতে লাগলেন, ক্রোধ নিয়ে রন্ধন। কি স্থন্দর হয়েছে। এমন স্বাদিষ্ট তরকারী কোন দিন খাইনি। কৃষ্ণ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এইব্রপ অনেক প্রশংসা কর্তে কর্তে প্রভু ভোজন সমাপ্ত করলেন: তারপর বললেন—জগদানন ! তোমার ভোজন দেখে বাসায় ফিরে যাব ৷ পণ্ডিত বললেন—তুমি বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করলে করগে। আমি ভোজন করছি। প্রভূ যাবার সময় গোবিন্দকে রেখে গেলেন। জ্রীজগদানন্দ ও গোবিন্দ একত্তে ভোজন করলেন। পণ্ডিতের ভোজন সংবাদ পেয়ে প্রভু বিশ্রাম করলেন। জ্রীজ্ঞাদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম বিবর্ত্ত অত্যন্তত।

মহাপ্রভু কলার শরলাতে শয়ন করতেন, তা দেখে ভক্তগণের

বড় তুঃধ হত । জগদানক পণ্ডিত এ তুঃখ আর সইতে পারলেন না। শিমূল তুলা দিয়ে এক বালিশ তৈরি করে গোবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন—আমার নাম করে প্রভূকে বলরে, তিনি যেন এই বালিশ মাথায় দিয়ে শয়ন করেন।

শয়নের সময় বালিশ দেখে প্রভু রেগে জিজ্ঞাসা করলেন কে বালিশ করে দিল ? গোবিন্দ বললেন—জগদানন্দ পণ্ডিত। প্রভু একটু নরম হলেন। বললেন বালিশ নিয়ে যাও: প্রভু এই বলে বালিশ সরিয়ে কলার শরলাতে শয়ন করলেন। তা দেখে শ্রীস্বরূপ দামোদর বললেন—বালিশ ব্যবহার না ক্রবলে পণ্ডিত বড তুঃখিত হবেন।

প্রভূ বললেন এক খানা খাট নিয়ে আম্মন। আমায় জগদানন্দ বিষয় ভোগ করাতে চায়। আমি সন্ন্যাসী। ভূমিতে শয়ন আমার ধর্ম। খাট বালিশ আর মুণ্ডিত মস্তক এ সব দেখলে লোকে পরিহাস করবে।

পরিশেষে নথ দ্বারা শুক্ষ কলা পাতা চিরে জ্রীম্বরূপদামোদর প্রভূ এক বস্ত্র মধ্যে পুরে শয়া তৈরি করে দিলেন। আনেক অনুনয়-বিনয় করার পর প্রভূ তা ব্যবহার করতে লাগলেন। মহাপ্রভূর বৈরাগ্য দেখে জগদানন্দ পশুত বড় ছঃখিত হলেন।

অনেক দিন থেকে শ্রীজ্বগদানক পণ্ডিতের বৃন্দাবন ধামে যাবার ইচ্ছা। মহাপ্রভু অনুমতি দেন না বলে যেতে পারেন না। পুন: অনুমতি চাইলেন। এবার প্রভু বাধা দিলেন না। বললেন আমার উপর রাগ করে মধুরা যাচ্ছ না কি ? আমাকে দোবী করে তুমি ভিখারী সাজবে ?

ভোমাকে দোষী করব কেন । জ্রীজ্বগদানন্দ বললেন। জ্বনেক দিনের বাসন। মথুরা ধাম দর্শন করব । ভোমার আজ্ঞা পাই না বলে যেতে পারি নাই।

প্রভূ বললেন তোমার যখন একান্ত ইচ্ছা তুমি যাও। মথুরা যাবার সময় পথে বড় সাবধানে যেয়ো। বারানসী পর্যান্ত পথে কোন ভয় নাই, তারপর যাত্রিগণের সঙ্গে সঙ্গে যেয়ো। রাস্তায়,গৌড় দেশের যাত্রী দেখলে বাটপাড়েরা বড় উৎপাত করে। সঙ্গে বহু লোক থাকলে কিছু করতে পারে না।

শ্রীমথুরা ধামে পেঁছিয়ে শ্রীসনাতনের সঙ্গে থাকবে। মথুরাবাসী স্বামীদের চরণ বন্দনা করবে। তাঁদের আচরণ দেখবে না। তাঁদের ব্যবহার হয়ত তোমার পছন্দ হবে না। সনাতনের সঙ্গ ছাড়বেনা। সেধানে বেশী দিন থেক না। গোবর্দ্ধনে উঠে গোপাল দর্শনকরবে না। গোবর্দ্ধনে উঠে গোপাল দর্শনকরবে না। গোবর্দ্ধনে অভিন্ন। আমিও শীঘ্র আসছি সনাতন ও বাপকে বলবে। এই সব বলে মহাপ্রভু জ্বগদানন্দ পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করলেন। পণ্ডিত প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনাকরলেন। ভক্তগণের নিকট বিদায় নিলেন। অনন্তর শ্রীমথুরার দিকে যাত্রা করলেন। ক্রমে বারাণসী এলেন। চন্দ্রশেখর, ভপন মিশ্র ও অস্তান্থ ভক্তের সঙ্গে মিলিত হলেন। পণ্ডিত

সকলের নিকট প্রভুর সমাচার প্রদান করলেন। ভক্তগণ পণ্ডিতের মুখে প্রভুর সমাচার পেয়ে অতি হর্ষিত হলেন 🖟 কয়েক দিন পণ্ডিত বারাননীতে থাকার পর তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং মপুরার দিকে চলতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীমপুরা ধামে এলেন 🐇 মপুরায় শ্রীবিশ্রাম ঘাটে লোক মুখে শ্রীসনাতন গোস্বামীর বাস স্থানের ঠিকানা জানতে পারলেন এক শীঘ্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতকে দেখে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন ৷ ডৎক্ষণাৎ উভয় উভয়কে দশুবৎ প্রণাম এবং দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতের ভৌজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর মহাপ্রভুর কথা শুনতে বদলেন ় তথায় ক্রমে অক্সান্স বৈঞ্চবগণ সমবেত হলেন। সকলে শ্রীজগদানন পণ্ডিতকে দেখে অভি সুখী হলেন , পণ্ডিত প্রভুর নির্দ্দেশ মত শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট অবস্থান করতে লাগলেন। একিপ গোস্বামা এলোক-নাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ সকলে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হলেন ৷ প্রভুর প্রিয়তম জনকে পেয়ে তাঁরা যেন স্থুখ সাগরে ভাসতে লাগলেন। পণ্ডিভ সকলের নিকট প্রভুর শুভ সমাচার বার্তা বলতে লাগলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীজ্বগদানন্দ পণ্ডিতকে নিয়ে দ্বাদশ বন শ্রমণ করলেন। গোকুলে এসে কিছু দিন স্থাথ হজন অবস্থান করতে লাগলেন। হজনে কৃষ্ণ-কথা বলতে বলতে এত তথ্যয় হতেন যে তাঁদের দিন-রাত্রি জ্ঞান থাকত না। শ্রীজ্ঞগদানন্দ পণ্ডিত স্ব-হস্তে রশ্ধন করে খেতেন: শ্রীসন্তিন গোস্বামী দেবালয়ে প্রসাদ নিতেন:

এক দিন জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রাসনাতন গোস্বামাকে ভোজনের জক্ত আমন্ত্রণ করলেন। পণ্ডিত গ্রামন্দের সহিত রক্কান করতে লাগলেন। এমন সময় শ্রীসনাতন গোস্বামা পণ্ডিতের স্থানে এলেন। এক খানা গেরুয়া বস্ত্র শ্রীসনাতন গোস্বামার মস্তব্দে বাধা ছিল। বস্ত্রখানি মহাপ্রভুর মনে করে জগদানন্দ পণ্ডিতের মনে খুব আনন্দ হল। শ্রীসনাতন গোস্বামাকে সমাদর করে ৰসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এই রাতুল বস্ত্রখানি কোথায় পেলেন গ্

শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—মুকুন্দ সরস্বতী নামে এক সন্মাসী এই বস্ত্রবানি আমাকে দিয়েছেন। এই বস্ত্রবানি প্রভাৱ নয়। যখন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এ কথা শুনলেন তখন ক্রোধে আন্নের হাঁড়ি নিয়ে তাঁকে মারতে এলেন। "ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইলা।" শ্রীসনাতন গোস্বামী লচ্ছিত হলেন। পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ নিষ্ঠা দেখে চমংকৃত হলেন। তখন উঠে অতি বিনীতভাবে পণ্ডিতকে বলতে লাগলেন—

সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়। তোমা সম চৈতন্তের প্রিয় কেহ নয়॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৩।৫৮ )

যাহ। দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ। সেই অপূর্বে প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ॥ ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৩.৬০ ) যা দেখতে চেয়েছিলাম তা দেখলাম। মহাশয় আপনি বদি এবস্থিধ জ্রীচৈতন্ত-নিষ্ঠা না দেখান আমরা শিখব কেমনে ? এই বস্ত্রখানি কোন প্রবাসাকে দিয়ে দিব। রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবের পরতে নাই।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শেবে লচ্ছিত হলেন। রান্না শেষ করে মহাপ্রভুকে ভোগ দিলেন। তারপর তুজন কৃষ্ণ-কথা বলতে ভোজন করতে লাগলেন। তুজন মহাপ্রেমিক: কৃষ্ণ-কথায় তুজনার প্রেম উথলে উঠতে লাগল।

ত্বই মাস প্রীজ্ঞগদানন্দ পণ্ডিত বুন্দাবনে বাস করলেন।
তারপর গোস্বামিবৃন্দের থেকে বিদায় নিয়ে পণ্ডিত পুরীর দিকে
চলতে উন্তত হলেন। প্রীসনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর ও ভক্তগনের
জন্ম কিছু রাসস্থলীর ধূলি ও প্রসাদ তথা বৃন্দাবনীয় পীলু
কলাদি ভেট দিলেন। খুব যত্ন-সহকারে পণ্ডিত তা নিয়ে যাত্রা
করলেন: যে পথে বারানসী হয়ে মথুরায় গিয়েছিলেন, তিনি
সেই পথে পুরীধামে ফিরে এলেন।

অতঃপর মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং গোস্থামি-গণের দেওয়া ভেট প্রদান করলেন।

মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন।
পণ্ডিত বৃন্দাবনীয় ভক্তগণের দণ্ডবং মহাপ্রভুর শ্রীচরণে জানালেন।
শ্রীরাসস্থলীর ধূলি প্রভু স্বয়ং রেখে প্রসাদ ও পীলু ফল ভক্তগণকে
বেটে দিলেন। পীলু ফল ধাঁরা চিবিয়ে খেলেন তাঁদের মূখে ঝাল
লাগল। দেখে প্রভু হাসতে লাগলেন। বললেন—"বৃন্দাবনের
শীলু খাবার এই এক মজা।"

প্রভূ ক্রমে ক্রমে বৃন্দাবনের গোস্বামিদের ঘাবভীয় বার্ত্তা ক্ষমতে সাগলেন

প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের মধুর চরিত কথা আমরা এখানে সমাপ্ত করলাম। প্রভুর যেমন অনস্ত লীলা বিলাস ডেমন তাঁর ভক্তগণেরও অনস্ত চরিত।



## শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রাতৃষ্পুত্র এবং প্রিয় শিষ্য । জ্রীগদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ জ্রাতা বাণীনাধ মিশ্রে। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর মহাশয় শ্রীবাণীনাথ মিশ্রের পূত্র। ইনি দার পরিগ্রহ করেছিলেন । তাঁর বংশধরগণ অভাপি স্বর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদির নিকটবর্তী শ্রীপাট ভরতপুর প্রামে বাস করছেন । এই ভরতপুর গ্রামে শ্রীগদাধর পশ্তিত গোস্বামী-স্থাপিত শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ আছেন । শ্রীগদাধর পশ্তিত নীলাচলে যাবার সময় শ্রীনয়নানন্দকে এই শ্রীবিগ্রহসেবাদ্ধ নিম্বক্ত করে যান

জ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরের অপর নাম জ্রীঞ্রবানন্দ। জ্রীচৈওক্স চরিতামতে ইনি 'মিশ্রনয়ন' নামে উল্লিখিত।

শ্রীনয়নান<del>ন্দ</del> নামের কারণ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—নব**ন্ধীপ** ধামে শ্রীগোর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত ভাব ভরে যথন যে কীর্ত্তন করতেন ঞ্রীঞ্চবানন্দ শ্রবণ মাত্র তা লিখে ফেলতেন। তাডে **ঞ্জীগৌর ও ঞ্জীগ**দাধর পণ্ডিত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নয়নানন্দ **নাম** প্রদান করেন

#### পদসমুদ্র গ্রন্থে—

"পণ্ডিতের স্নেহপাত শ্রান্যুন মিশ্র বাল্যকালে প্রভু যাঁরে কব্লিলেন শিষ্য ॥ ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা ৰয়নানৰ বলি নাম পশ্চাৎ থুইলা। নীলাচলে যাইতে প্রভু যবে ইচ্ছা কৈলা। **ঞ্জান্যনানন্দে** ভরতপুর নিয়োজিলা i\*

**শ্রীনরোত্তম ৬ শ্র্রীনিবাস আচার্য্যের তত্ত্বাবধানে খেতরিছে** মহোৎসব হয়েছিল তাতে শ্রীনয়নানন্দ **ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন** : শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর একজন পদকর্তা ছিলেন। ভার পদকার্ভন গ্রন্থ তেমন দেখা যায় ন: , পদকল্পভক এছে **শাত্র কিছু কিছু পদ পাও**য়া হায় :

ঞ্জীগৌরাঙ্গ বিষয়ক গীত—

e٤

গোরা মোর গুণের সাগর। প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর ॥ পোরা মোর অকলঙ্ক শ্লী। হরিনাম সুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি ॥

### **শ্রি**নয়ান<del>স</del> ঠাকুর

গোরা মোর হিমাজিশেখর।
ভাহা হৈতে প্রেম বহে নিরস্তর ।
গোরা মোর প্রেমকল্পতক ।
বার পদছারে জীব স্থাথে বাস করু ।
গোরা মোর নবজলধর।
বরবি শীতল যাহে করে নারা নর ।
গোরা মোর আনন্দের খনি।
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি ।

কিনা সে সুখের সরোবরে।
প্রেমের তরক্ষ উথলিয়া পড়ে ধারে।
নাচত প্রু বিশ্বস্তরে।
প্রেমভরে পদধরে ধরণী না ধরে।
বয়ান কন্যাচাঁদ ছাদে।
কল সুধা বরিষয়ে থির নাহি বাঁধে।
রাজহংস প্রিয় সহচর।
কহ ভেল স্থুকর কেছ বা চকোর।
নব নব নটন লহরী।
প্রেম লছিমা নাচে নদীয়া নাগরী।
নবনব ভকতি রতনে।
অযতনে পাইল সব দীন-হীন জনে।

নয়নানন্দ কহে সুখসারে। সেই বুন্দাবন ভেল নদীয়া নগরে ৷

আৰুত পিরীতি, মুরতিময় সাগর,

অপরপ পত্ত দ্বিজরাজ ৷

ন্ধু ন্ব ভক্ত.

নব রুস ষাবভ,

নকভন্ন ব্ৰুতন সমাজ।

ভালি ভালি নদীয়াবিহার।

मकल देवकुछे,

বুনদাবন সম্পদ। '

সকল সুখের সুখসার॥ গ্রু॥

ধনি ধনি অতিধনি, অবভেল সুরধুনী,

আনন্দে বহুয়ে রসধার॥

স্নান পান অবগাহ, আলিঙ্গন সঙ্গম.

কত কত বার॥

🖦 ভি পুর মন্দির, 💮 প্রতি তরুকুল তল

ফল বিপিন বিলাস।

ক্রে নয়নানন্দ

প্রেমে বিশ্বস্কর,

সবাকার পুরাইল আশ।

কলি খোর তিমির, গরাসল জগজন,

ধরম করম রহু দূর।

অসাধনে চিন্তামণি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥
ভাইরে ভাই গোরা গুণ কহনে না যায়।
কভ শত আনন,
কত চড়ুরানন'
বরণিয়া ওর নাহি পায় ॥
চারি বেদ ষড়,
দরশন পড়িয়া যে,
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন,
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে॥
বেদ বিভা ছই,
কিছুই না জানত
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভনে,
সেইত সকলি জানে,

সর্বসিদ্ধি করতলে ভার॥

কো কহুঁ আজুক আনন্দ ওর।
ফুল বনে দোলত গৌর-কিশোর॥
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
শান্তিপুর নাথ গাওই রঙ্গে॥
সহচর ফাগু পেলই গোরা গায়।
ধারই শুনি সব লোক নদীয়ায়॥

থোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল।
নয়নানন্দে আনন্দে বিভার ॥
আচার্য্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈত্রন্ত
পতিত পাতকা তুঃখি করিলেন ধ্রন্ত ॥
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে অবৈত্র জীবন ॥
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চস্বরে।
নিতাই চৈত্রন্ত নাচে অবৈত্র মন্দিরে ॥
আচার্য্য গোসাঞি নাচে দিয়া করতালি।
চিরদিনে মোর ঘরে গৌর বনমালী ॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর পাছে।
কিবা ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে ॥

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কোন পদের উল্লেখ বিশেষভাবে পদকল্পতকতে দেখা যায় না

## পণ্ডিত শ্রীদাম্মেদর ব্রহ্মচারী

শ্রীদামোদর পণ্ডিত ছিলেন প্রভুর অস্তরঙ্গ জন শ্রীমদ্ফুঞ্চদাস কবিরাজ শ্রীচৈত্ত চরিতামুতে শাখা নির্বয় প্রসঙ্গে
স্কিবেছেন—

দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্য দণ্ড॥ ( চৈঃ চঃ আদি ১০.৩১)

ইনি ব্রজ্ঞলীলায় "শৈব্যা বা চণ্ডী" নামী গোপী ছিলেন।
শ্রীদামোদর পণ্ডিতের ছোট ভাই শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত ব্রজ্ঞলীলায়
"ভদ্রা" নামী গোপী ছিলেন। সন্মাস গ্রহণ করে প্রভু পুরীধামে
চলে এলে, দামোদর ও শঙ্কর প্রভুর সঙ্গে পুরীতে অবস্থান
করতেন।

শ্রীরপ-সনাতনকে কৃপা করবার জন্ম মহাপ্রাভু যেবার পুরীর খেকে রামকেলিতে ছল করে আগমন করেন, সেবার শান্তিপুরে ব্রীআছৈত আচার্য্যের ভবনে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং নবদ্বীপ মায়াপুর থেকে শচীমাতাকে শান্তিপুরে নিয়ে যান। কয়েকদিন জননীর হাতের রন্ধন খেয়ে তাঁকে স্থবী করে পুনঃ দীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন শ্রীকেভক্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীদামাদর পশ্তিত প্রভুর সঙ্গে পুরীতে এলেন।

বলভন্ত ভট্টাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর। হইজন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১/২৩৬ )

শ্রীদামোদর পণ্ডিত নিরপেক্ষ ভক্ত ছিলেন। কেই কিছু
মাত্র ক্রটি করলে তিনি সইতে পারতেন না মহাপ্রভুর উপরেও
সক্রদা শিক্ষা দণ্ড ধরে থাকতেন। মহাপ্রভু যথন দক্ষিণ দেশে
যাত্রা করবার প্রস্তাবনা করলেন, সঙ্গে সেবক কে যাবেন?
ভক্তগণ শ্রীদামোদর পণ্ডিতের নাম করলেন। তা শুনে মহাপ্রভু

আমি ত সন্ধ্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা দগুধরী ॥
ই হার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ই হারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ্ণকূপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না প্রণিরি ছাড়িতে॥

( হৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭।২৫-২৭ )
দানোদর ব্রহ্মচারী। আমি সন্মানী। কৃষ্ণ-কুপায় তাঁর

লোকাপেক্ষা নাই। অংশি ত লোকাপেক্ষ চাড়তে পারি না।

অবশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু সরল বৃদ্ধি সম্পন্ন কালা জ্রীকৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হলেন

মহাপ্রভু কয়েক মাস ধরে দক্ষিণ দেশের তীর্থ সকল ভ্রমণ্ করে পুনঃ-ক্রিরে এলেন আলালনাথে। তথন তাঁকে স্থাগত ক্ষানাবার জন্ম পুরী থেকে 🎒জগদানন্দ, শ্রীমৃকুন্দ ও গ্রীদামোদর পণ্ডিত আনন্দভরে চললেন আলালনাথ। অক্সান্স ভক্তও সমবেত হলেন ৷ সকলের পুনর্মিলন হল, তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না । ভক্তগণসহ প্রভু পুরীতে এলেন। তাঁর পুনরাগমন সংবাদ গৌডীয় দেশে প্রেরণ করবার জম্ম শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীদামোদর পণ্ডিত মন্ত্রণা করে কালা কৃষ্ণদাসকে তথায় পাঠিয়ে मिल्नि ।

রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ এলেন। প্রভুর সঙ্গে উাদের মিলন হল। সকলে আনন্দ সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। বধার চার মাস থাকার পর গৌডীয় ভব্রুগণ বিদায় হয়ে চলেছেন। এই সময় প্রভু অক্যান্স ভক্তের সঙ্গে দামোদর পণ্ডিতকে প্রশংসাপূর্বক বললেন।

> "সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে॥ শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে।"

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১১/১৪৬ )

দামোদর প্রতি আমার সগৌরব প্রীতি। দামোদরের ছোট ভাই শঙ্করের প্রতি শুদ্ধ কেবলা প্রীতি। প্রভুর কথা শুনে দামোদর পণ্ডিত বললেন—তোমার কুপায় শঙ্কর এখন আমার বড ভাই হল।

শঙ্কর পণ্ডিত শেষ-লীলাতে মহাপ্রভুর কাছে থাকতেন। তিনি রাত্রে মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করতেন। কোন কোন দিন প্রভু খ্রীশ হর পণ্ডিতের অঙ্গোপরি খ্রীচরণ দেখে নিজিত হতেন।

উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন 🗉 যেই করে যেই বোলে,—উনাদ লক্ষণ। স্বরূপ গোসাঞি ভবে চিন্তা পাইলা মনে : ভক্তগণ লঞা বিচার কৈলা আর দিনে । সব ভক্ত মেলি তবে প্রভুরে সাধিল : শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল। প্রভূ পাদতলে শঙ্কর করে শয়ন প্রভ্র তাঁর উপর করেন পাদ প্রসারণ। প্রভূ 'পাদোপাধান' বলি তার নাম হইল 🔻 পূর্কেব বিছরে যেন জ্রীশুক বর্ণিল। শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥ উঘড়ি অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায় প্রভু উঠি আপন কাথা ভাহারে জড়ায় ॥ নিরন্থর ঘুমায় শঙ্কর শীভ্র চেতন বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ। তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে : তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্তো মুখাব্দ ঘষিতে॥

( চৈঃ চঃ অস্তা ১৯/৬৫-৭৪ )

পুরীতে এক স্থন্দর ব্রাহ্মণ কুমার রোজ প্রভুর কাছে আসত।
সে পিতৃহীন। প্রভু তাকে প্রীতি করতেন। শ্রীদামোদর পশ্ভিত
বালকটির নিত্য প্রভুস্থানে আসা পছন্দ করতেন না। তাকে বার
বার নিষেধ করতেন। তবুও বালকটি আসত।

শ্রীদামোদর একদিন প্রভুকে বলতে লাগলেন—পণ্ডিত হয়ে মনে মনে বিচার কর না কেন ? বিধবা প্রাহ্মণীর পুত্রকে এত শ্রীতি করছ লোকে কি বলবে ? সে বিধবা প্রাহ্মণাটি পরমা হ্রুম্মরী। তুনিও পরম হ্রুম্মর, লোকের কানা-কানিকে প্রশ্রেষ্
দিচ্চ কেন ? এই বলে দামোদর পণ্ডিত নীরব হলেন। তাঁর স্পাষ্ট কথা শুনে প্রভু পরম স্রখী হ'লেন। বললেন—ইহাকে বলে বাস্তব শুদ্ধপ্রেম দামোদরের স্থায় আমার অন্তরঙ্গ মিত্র ত আর কাকেও দেখছি না: এ সব চিন্তা করে প্রভু মধ্যাক্ত ভোজন করতে চললেন।

একদিন দামোদর পণ্ডিতকে প্রভু নিকটে ডাকলেন এক স্থানেক কথা বললেন। তারপর প্রভু চিন্তা করলেন, একান্ত নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তিকে গোড়দেশে জননীর নিকট পাঠাতে চাই। কিন্তু দামোদরের স্থায় ত কাকেও দেখছি না। সেও নদীয়াবাসী; আমার জননীর প্রতিবেশী। তার প্রীতির পাত্র। অত্রেব তাঁকে যদি জননীর কাছে রাখতে পারি আমার কোন চিন্তা থাকে না। তাঁর কাছে কারও যথেচ্ছ ব্যবহার চলে না। প্রান্তু প্রীতি সহকারে দামোদরকে বলতে লাগলেন—

প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা॥
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর-গণে।
নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥

( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৩,২১-২৩ )

ভূমি নবদ্বীপে জননীর কাছে গিয়ে থাক। তোমার সামনে কেহ স্বভন্ত আচরণ করতে পারবে ন।। মাঝে মাঝে আমাকে দেখবার জন্ম এস।

প্রভুর আদেশ পেয়ে জ্রীদামোদর পণ্ডিত সুখী হলেন এবং গৌড়দেশে যাবার উঢ়োগ করতে লাগলেন সকলের থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর নিকট এলেন। প্রভু বসতে লাগলেন— "জননীকে কোটি দণ্ডবং জানিয়ো, আমার সুথ সংবাদ তাঁকে দিও সর্ব্বক্ষণ আমার কথা শুনিয়ো:" জননীকে বসবে আমি বার বার তাঁর ভবনে গিয়ে মিষ্টান্ন বাঞ্জনাদি ভোজন করি তিনি সব কিছু দেখতে পান। তথাপি স্বপ্ন বলে মনে করেন। এক ঘটনা তাঁকে বলবে এই মাঘ-সংক্রান্তিতে তিনি নানা পিঠাপায়স বাঞ্চন ক্ষীর তৈরি করে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ লাগিয়েছিলেন । অভঃপর আমাষ স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন: আমি গিয়ে তাঁর সামনে বসে সব খেলাম। দেখে তিনি সুখী হলেন আমি চলে এলাম তাঁর বাহাদশা হল। শৃষ্ঠা পাত্র দেখে বলতে লাগলেন—আমি কি স্বপ্ন দেখলাম নিমাই খেয়ে গেল ় না ভোগ দিতে ভূল করলাম ? এই ভেবে জননী ঠাকুরকে পুনঃ ভোগ লাগালেন। জননীকে এ সব কথা বলবে । আরও বলবে আমি যে নীলা-চলে আছি শুধু তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্ত : তাঁর প্রেমে আমি সর্ববদা বাঁধা। এ সব কথা বলে প্রভু জ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসাদ আনিয়ে জননীর ও বৈষ্ণবগণের জন্ম শ্রীদামোদর পণ্ডিতের হাতে দিলেন: এ ভাবে পণ্ডিতকে বিদায় করলেন: পণ্ডিতও প্রভূকে দশুবং করে গৌড দেশের দিকে যাত্রা করলেন :

শ্রীদামোদর পণ্ডিত গৌড়দেশে এলেন এবং শ্রীশটী মাতার গৃহে এসে তাঁকে বন্দনা করলেন। প্রভূর দেওয়া প্রসাদ প্রভৃতি শচী মাতার হাতে দিলেন। শচী মাতা প্রসাদ পেরে গৌরস্থন্দরকে স্মরণ করে নেত্র-নীরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী নিয়ত জননীর কাছে অবস্থান করে তাঁকে প্রভূর কথা শুনাতে লাগলেন।



## ভক্ত চাঁদ কাৰ্ছা

শ্রীপৌর সুন্দরের আদেশে ভক্তগণ গৃহে-গৃহে হরি সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন। পায়ন্তিগণের ত। সম্ভ হল না। বিধন্মী কাজীকে তারা জানাল। কাজী শুনে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার সময় নগরে-নগরে তিনি লোকজন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় মায়াপুরে এক গৃহস্থের বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনতে পোলেন। সেই বাড়ীতে চুকে তাঁদের মৃদক্ষ প্রভৃতি ভেক্ষে দিলেন এবং বললেন—আবার যদি কীর্ত্তনের আওয়াজ শুনতে পাই তোমাদের প্রাণ নাশ করব।

যবনের অত্যাচারে ভক্তগণ বিমর্য হয়ে পড়লেন। পরদিন তাঁরা এই ব্যাপারটি মহাপ্রভুকে জানালেন। ভক্তদের হুঃখের কথায়

প্রভু কুদ্ধ হলেন : বললেন—আমার কীর্তনে বাধা দেয় কাজীর এত বড় স্পৰ্কা! প্ৰভু ভক্তগণকে জানালেন, আজ সন্ধ্যায় নগরে-নগরে মহাসংকীর্ত্তন হবে। সন্ধ্যা হতে না হতে ভক্তগণ মহাপ্রভুর বাড়ীতে সমবেত হতে লাগলেন ় জ্রীতাদৈত আচাধ্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবক্রেশ্বর শ্রীবাস্তদেব ঘোষ প্রভৃতির এক একটি দল হল: শ্রামন্মহাপ্রভু ও শ্রামিত্যানন্দ প্রভু প্রত্যেক দলের সংগে নৃত্য-কীন্তন করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। শ্রীঅদৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে মহাপ্রভু প্রথমে চন্দন পুষ্পমালা প্রদান করলেন। অনন্তর অস্তান্ত ভক্তগণ্টে ও চন্দন মালায় ভূষিত করলেন। মহাপ্রভুর স্বহস্তের চন্দন-মালা পেয়ে ভক্তগণ মহানন্দে মন্ত হয়ে উঠলেন: প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে আজ এক অভুতপূর্বে তেজ ও প্রভাব অনুভব করতে লাগলেন। তারপর শত শত মৃদঙ্গ ও করতাল বাছের তালের সহিত উঠল মধুর শ্রীনাম-ধ্বনি—

"হরি ও রাম—হরি ও রাম—হরি ও রাম।"

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
চরণে লাগহু রৈ সারঙ্গধর ইত্যাদি সংকীর্ত্তন রোল—

"হেন মহারঙ্গে প্রতি নগরে-নগরে।

কীর্ত্তন করেন সর্বলোকের ঈশ্বরে॥

অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্বলোক করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুঠেরে॥"

( চৈঃ ভাঃ ২০।২৯৪-২৯৫ )

এই মহা-সংকতিনের সংগে সহস্র সহস্র ভক্তসহ মহাপ্রভ্ নগরের পথে পথে চলেছেন। অচিন্তা শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ গ্রীগৌর স্থান্দরের প্রভাবে নবদ্বীপ নগর যেন বৈকুঠ পুরীর শোভা ধারণ করল। নগরবাসীর দ্বারে-দ্বারে কদলীবৃক্ষ, পূর্ণঘট, আদ্রসার ও দীপাবলী শোভা পেতে লাগল।

"লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুদিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুদিকে হরি বলে।
চন্দ্রের আলোকে অভি অপূর্ব্ব দেখিতে .
দিবা নিশি একো কেহ নারে নিশ্চয়িতে।"
( চৈঃ ভাঃ ২৩।৩০১-৩০২ )

মন্তরীক্ষে থাকি যত স্বৰ্গ দেবগণ। চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ।

( চৈঃ ভাঃ ১৩;২০৪ )

এইমত কীৰ্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা। শ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজীদ্বারে গেলা। ( চৈঃ চঃ আদিঃ ১৭/১৩৯ )

এইভাবে নগরে কীর্ত্তন করতে করতে মহাপ্রাভু এলেন কাজী ছারে। লক্ষ-লক্ষ লোক নিয়ে শ্রীনিমাই পণ্ডিত মহা-সংকীর্ত্তনের সংগে আসছেন দেখে কাজা ভয়ে গৃহনধাে লুকিয়ে রইলেন। ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু কাজীর দরজায় বসে পড়লেন। কাজী কোথায়ং কাজী অন্তঃপুরে লুকিয়ে আছেন। একজন বিশিষ্ট লোককে মহাপ্রভু কাজীকে ডাকতে পাঠালেন।

কাজী সাহের অবনত মস্তকে বাইরে এলেন।

মহাপ্রভু বললেন—আমি আপনার অভ্যাগত। আপনি আমায় দেখে প্লোলেন। এ কি ধর্ম গ

কাজী বললেন—পণ্ডিত! আপনি ক্রোধের ভাব নিয়ে এসেছেন। তাই ভাবলাম কিছুক্ষণ পরে দেখা করব। যাক আমার সৌভাগ্য যে আপনার মত অতিথি পেয়েছি। পণ্ডিত-ছি! আপনার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবতী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা। সে সম্বন্ধ আপনি আমার ভাগিনা। দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম সম্বন্ধ লোকে বড় বলে। আমার ভাগিনা হয়ে, আমার উপর রাগ করে এসেছেন। আমায় অবশ্য সইতে হবে। আর এক কথা বলছি। আমি হলাম আপনার মামা। মামার অপরাধ ভাগিনা কখনও গ্রহণ করে না। এ ভাবে কাজী মহাপ্রভুর সক্ষে আকারে-ইঙ্গিতে নর্ম আলাপ করতে লাগলেন। ভিতরের নিষ্টুট অর্থ কেহ ব্রুটে পারলেন না।

প্রভূ—মামা : একটা প্রশ্ন করতে এলাম :

কাজী—পণ্ডিভজি! কি প্রশ্ন বলুন।

প্রভু—গো-তৃত্ব খান তাই গাভী হল মাতা : বৃষদার ক্ষেত চাষ করে অন্ন উংপাদন করেন তাই বৃষ হল পিতা : পিতা-মাতাকে মেরে খান : এ আপনাদের কোন্ধর্ম ? কিসের ভরসায় আপনারা এত বড় পাপ কাজ করেন ?

কাজী—পণ্ডিতজি! আপনাদের যেমন বেদপুরাণ, আমাদের তেমন কেতাব কোরাণ! উভয় শাস্ত্রেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের কথা আছে। নিবৃত্তি মার্গমতে প্রাণীমাত্র বধ নিষেধ। প্রবৃত্তি মার্গমতে বধ করা চলে। শাস্ত্র আজ্ঞা বলে করলে পাপ হয় না। আপনার বেদেও গোবধের কথা আছে। পুরা কালে হিন্দুদের কোন কোন মুনি গো-বধ করতেন।

প্রভূ—বেদে গো-বধ নিষেধ। তাই কোন হিন্দু গো-বধ করে না। পুনরায় জীবন দিতে পারলে জীব হত্যা করা চলে। পুরাকালে জরদগবকে ( বৃদ্ধ বৃষকে ) যজ্জ্জলে বধ করে বেদ মন্ত্রের দারা পুনর্কার তাকে জীবন দান করা হত। তাতে তার উপকার হত, পুণা হত। কলিকালে আমাণদের এ প্রকার শক্তি নাই। এখন কেহ গো-বধ করে না। মামা! আপনারা বাঁচাতে পারেননা, কেবল বধ করতে পারেন। এ পাপের কলে, নরক থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না।

কলিকালে গো বধ, বৈদিক সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ ও দেবের দ্বারা পুত্র উৎপাদন—এ পাঁচটী কার্য্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ (চৈঃ চঃ আদিঃ ১৭/১৬৪)

গো-অঙ্গে যত লোম আছে গো হত্যাকারীর তত বংসর
মহা-রৌরব নরকে বাস করতে হয় ৷ আপনাদের শাস্ত্রকণ্ঠা ভ্রান্তবৃদ্ধি নিয়ে শাস্ত্রমর্থ না জেনে ঐ সব মত প্রকাশ করেছেন ৷

মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত শুনে কাজী সাহেব স্থব্ধ হলেন। বললেন—
পণ্ডিত! আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক সিদ্ধান্ত। আমাদের শাস্ত্র আধুনিক। তার বিচার সঙ্গতি নাই। সব কিছুই কল্পিত। আমি তা বুঝি। তথাপি কর্তুবোর অনুরোধে সব কিছু করছি। কাজী সাহেবের কথা শুনে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন।

মহাপ্রভু—মামা। আর একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। এখন নগরে নগরে যে হরিনাম সংকীর্ত্তন হচ্ছে তাতে আপনি বাধা দিচ্ছেন না কেন १ আপনি কার্জা, হিন্দুধর্ম বিরোধ করাটা মুসলমানদের বিশেষ নিয়ম।

কাজী—সকলে আপনাকে গৌরহরি বলে তাই আমিও গৌরহরি বলে সম্বোধন করছি। গৌরহরি ! এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আপনাকে সব কিছু বলব হদি আপনি নিভৃতে শুনেন।

প্রভূ—নামা! আপনি এঁদের সামনে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। এঁরা আমার অন্তরঙ্গ জন। কোন ভয় নাই। আপনি বলুন।

কাজী—যে দিন খোল ভেঙে কীতন বন্ধ করি, দে রাতে এক ভয়ন্ধর স্বপ্ন দেখি। এক ভয়ন্ধর নরসিংহ মূর্ত্তি বক্ষের উপর চড়ে আমাকে বধ করতে এলেন। আমি ভয়ে অদ্ধমৃত হই। দস্ত কড়মড় করতে করতে সেই মূর্ত্তি আমাকে বললেন—মৃদক্ষের বদলে ভোর বক্ষস্থল বিদার্গ করব। আমার কীর্ত্তনে বাধা দিয়েছিস্। ভোকে সংহার করব। চক্ষু বুজে কাপতে লাগলাম, মনে মনে তাঁর চরণে শরণ নিলাম। আমাকে ভীত দেখে দয়ার্দ্র হয়ে তিনি বললেন—"আজ তোকে ক্ষমা করলাম। আবার যদি কীর্তনে বাধা দিস্, ভোকে সকলো বিনাশ করব।" এই কথা বলে নৃসিংহ অন্তর্ধান হলেন। দেখুন আমার বক্ষে তাঁর নথচিক্ত এখনগু

রয়েছে " এ বলে কাপড় সরিয়ে কাজী মহাপ্রভূকে বক্ষঃস্থল দেখালেন

তারপর কাজী সাহেব বললেন—"হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ: সেই তৃমি হও—হেন লয় মোর মন॥" (চৈঃ চঃ আদিঃ ১৭।২১৫) আমার মনে হয় আপনি সেই ঈশ্বর।

আমি সেই দিন থেকে কীত্তনে বাধা দিতে নিষেধ করেছি।
কাজীর কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন—আপনার মুখে 'হরি'
'রুষ্ণ' 'রাম' 'নারায়ণ' নাম! ইহা বড় বিচিত্র: আপনি সমস্ত পাপ মুক্ত হলেন আপনি বড় ভাগ্যবান

নহাপ্রভুর কথা শুনে কাজী সাহেবের হৃদয় বিগলিত হল। তুই নয়ন দিয়ে জল পড়তে লাগল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রভু কাজী সাহেবকে আলিঙ্গন করলেন। কাজী তথন মহাপ্রভুর জ্রীচরণে পড়ে বললেন-

> তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি এই কুপা কর যেন তোমাতে রহুঁ মতি॥

> > ( किः हः व्यापि ऽ।२२•)

তারপর প্রাভূ বললেন—মামা! **আপনার কাছে আমার**। একটি ভিক্ষা।

কাজী—আমি দীন-হীন কি ভিক্ষা দিব ? প্রভু— নবদ্বীপে যেন কেহ কীর্ত্তনে বাধা না দেয়। কাজী—আমি শপথ করে বলে যাব আমার বংশধরগণ কেই কীপ্তানে বাধা দেবে না।

কাজী সাহেবের কথা শুনে ভক্তগণ মহা হরি হরি ধ্বনি করে উঠালন।

তারপর ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন করতে করতে চললেন। ভক্ত কাজী সাহেবও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে লাগলেন। প্রভু তাঁকে অনেক বুঝিয়ে গৃহে পাঠিয়ে ছিলেন। মৌলনা সিরাজুদ্দিন সেদিন থেকে ভক্ত চাঁদকাজী নামে খ্যাত হলেন। অন্তাপি নক্ষীপে বামন পুকুরে তাঁর পবিত্র সমাধি

স্থানটি রয়েছে।

## बोजगारे ७ माधारे

শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পৃক্ষাক্তে কিভাবে হরিনাম প্রচার করেছেন তা অপরাফকালে শ্রীমহাপ্রভুর কাছে বলতে লাগলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বললেন মাজ নগরে এক অপরপ দৃশ্র দেখলাম।

প্রভূ—কি অপরূপ দৃশ্য দেখ্লে ?

নিত্যানন্দ—ভয়ন্ধর তুই মাতাল, তারা নাকি জাতিতে ব্রাহ্মণ ?

প্রভু—তারপর ?

নিত্যানন্দ—তাদের কাছে বললাম 'হরে কৃষ্ণ রাম' বল। প্রভু—তারশর ?

নিত্যানন্দ—তারপর আর কি ? ধেয়ে আসল মারবার জন্ম, ভাগ্যক্রমে বেঁচে এলাম।

প্রভূ – সে হুই বেটা কে ?—

াঙ্গাদাস — প্রভা ! তারা হজন বাহ্মণের ছেলে, তাদের পিতা-মাতা অতি শুদ্ধাচারী ছিলেন। এরা হজন আগে নদীয়ায় কোতোয়ালের কাজ করতো। আগে ভাল ছিল। অধুনা এমন পাপ নাই যা তারা করে না। মত্য-পান ও চুরি হল তাদের বড় কাজ। সে হজনের নাম জগাই আর মাধাই।

মহাপ্রভু—চিনতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি। সে ছ বেটা যদি এখানে আঙ্গে, থণ্ড খণ্ড করব।

নিত্যানন্দ—ভাদের খণ্ড খণ্ড কর আর না কর, সে তৃজ্জন খাকতে আমি কোথাও যাব না। ভাদের গোবিন্দ নাম বলাও দেখি। তবে ত তোমার মহিমা বুঝব। ভাল লোককে হরিনাম বলান সহজ্জ। এদের যদি হরি বলাতে পার, তবে ত বাহাছরি।

প্রভূ হাস্ত করে বললেন—তারা উদ্ধার পেয়ে গেল।
নিত্যানন্দ—তারা উদ্ধার পেল! কি করে পেল গ্রপ্ত্র—তোমার দর্শন যখন পেয়েছে, তাদের উদ্ধার না হয়ে

কি পারে ? তুমি যখন তাদের কল্যাণ চিন্তা করছ তাদের উদ্ধার অবশুস্তাবী : প্রভুৱ কথা শুনে বৈঞ্চল্যণ আনন্দে হরি হরি ধ্বনি । করলেন । সকলে ব্যালন জগাই মাধাইর উদ্ধার লাভ হবে

শ্রীহরিদাস অবৈত আচার্যোর কাচে বলতে লাগলেন-তথে আচার্যাণ প্রজু আমাকে এক মহা চকলের সহিতে পাঠান। তিনি থাকেন কোথায়ণ সার আমি থাকি কোথায়ণ সঙ্গাষ্ট বাপ দিয়ে সাঁভার কোটে চলেছেন, আমি ত ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাই বয়াকালে গলায় কুমীর ঘুরে বেড়ায়। আমার ত ভয় করে। ব্য দেখলে "আমি মহেশ" বলে তার উপরে চড়েন। গাভী দেখলে দোহন করে হয় খেতে থাকেন। আমি যদিনিষ্যে করি তথন বলেন "ভোর ঠাকুর আমাকে কি করতে পারেণ"

এইটি শ্রানিওদানন্দের অবধূর ভাবের বর্ণনা তিনি কৃষ্ণ-প্রোমে পাগল।

হরিদাস— আজ ত ভাগ্য গুণে বেঁচে এসেছি . আচার্যা—কেন গ কি হয়েছিল গ

হরিদাস—ত্বই বড় মাতাল রাস্তায় পড়ে আছে। তাদের কাছে গিয়ে বললাম—হরিনাম বল। এ উপদেশ শুনে ছ মাতাল কুদি এল মারতে। অবধৃত পালিয়ে গেলেন। আমি বৃদ্ধ; দৌড়াতে পারি না। পেছন থেকে দাঁড়া দাঁড়া বলতে বলতে মদের নেশায় ছন্তন রাস্তায় পড়ে গেল। আপনার কুপায় আজ্বিটে এলাম।

আচার্য্য—হরিদাস: তুমি যা বলছ সব ঠিক। জ্বগাইমাধাই তুই মাতাল, অবধৃত আর এক মাতাল: তিন মাতাল
এক জায়গায় থাকা ঠিক হয়। হরিদাস! শুন এই অবধৃত
তৃ-তিন দিনের মধ্যে ঐ তু মাতালকে এখানে নিয়ে আসবে।
দেখবে তাদেব সঙ্গে নাচবে: চল তুমি ও আমি জ্বাত-পাত নিয়ে
পালাই।

শ্রী মহৈত আচাষ্য ও শ্রীহরিদাস ব্যঙ্গ উক্তিচ্ছলে নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করছেন শুনে ভক্তগণ আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন:

জগাই-মাধাই মদ খেয়ে রাত্রে মহাপ্রভুর বাড়ীর কাছে পড়ে খাকে। কোন সময়ে কীর্ত্তনের তালে তালে নাচে। সকাল বেলা প্রভুকে দেখে বলে—বেশ কীর্ত্তন হয়েছে। বেশ কীর্ত্তন হয়েছে। গায়কদের একটু দেখতে চাই. তাদের ভাল ভাল জিনিস এনে দিব।

একদিন সন্ধার সময় প্রেমরসে মত্ত হয়ে শ্রীনিত্যানন্দ সেখানে গেলেন। জ্বগাই মাধাইকে জড়িয়ে ধরলেন।

জনাই মাধাই বলল—কে জড়িয়ে ধরল ? জ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—আমি অবধৃত । অবধৃত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া। মারিল প্রাভুর শিরে মুটকী ভূলিয়া॥

( চৈ: ভা: মধ্য: ১৩।১৭৮ )

অবধৃত নাম শুনে মাধাই মুটকী ( ভাঙ্গা কলসীর কানা ) তুলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিরে মারল। শির কেটে দর দর ধারে রক্ত পড়তে লাগল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমরসে উন্মন্ত, কেবল "হরি বোল" "হরি বোল" বলছিলেন।

মাধাই আবার মারতে উছাত হল। জগাই অমনি মাধাইর হাত চেপে ধরল। বলল দেশাস্তরী সন্ন্যাসী মেরে লাভ কি ?

ভক্তগণ তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুর কাছে সংবাদ দিলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছুটে এলেন। দেখলেন প্রেমরসে বাহাদশাশৃষ্ঠ নিত্যানন্দের ললাট থেকে দর দর করে রক্ত পড়ছে। শ্রীনিত্যানন্দের উপর এই অত্যাচার মহাপ্রভু সইতে পারলেন না। ক্রোধে কেঁপে উঠলেন। স্থদশন! স্থদশন। বলে নিজ চক্রকে ডাকতে লাগলেন। অমনি ভয়ম্বর চক্র তথায় উপস্থিত হল। জগাই-মাধাই সেই ভয়ম্বর চক্র দেখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে পড়ল। চক্রের কি তেজ! কোটি ব্রহ্মণ্ড ক্ষণকাল মধ্যে ভ্যুসাৎ করতে পারে।

ভাগবতগণ বড় ভীত হয়ে পড়লেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও চ'ইলেন না, জগাই মাধাইকে এ ভাবে বধ করা হউক। তিনি করজোড়ে বলতে লাগলেন—ঠাকুর! ক্রেম্থ সংবর্গ কর। এ অবতারে ত অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা দৈত্য বধ করা হবে না। এই ছুই প্রাণীর প্রাণ ভিক্ষা আমি চাই।

এনের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কুপা দেখে মহাপ্রভু স্পৃষ্টিত হলেন। ভক্তগণ বিশ্বিত হলেন। এত দয়া এত করুণা! এত প্রহার থেয়েও শ্রীনিত্যানন্দের বিন্দুমাত্র দ্বেষ নাই।

এদিকে জগাই-মাধাই স্থদর্শন চক্র দেখে তীত হয়ে অমনি মহাপ্রভুর খ্রীচরণতলে লৃটিয়ে পড়ল। মাধাই নিত্যানন্দকে মারতে জগাই ধরেছিল বলে, মহাপ্রভু জগাইকে বললেন—"কৃষ্ণ তোকে কৃপা করবেন। তোর প্রেমভক্তি হউক।" জগাইকে আশার্কাদ করা মাত্র সে প্রেমে মৃষ্ক্র্য প্রাপ্ত হল। তখন মহাপ্রভূ বললেন—"জগাই! ওঠ! আমার দিব্যরূপ দর্শন কর। আমি সভা সভাই তোকে প্রেম ভক্তি দিলাম।"

জগাই উঠে নেত্র খুলে দেখল মহাপ্রভু চতুর্ভু জ মূত্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

> চতুত্ জ শহা, চক্র, গদাপদ্মধর। জগাই দেখিল সেই প্রভূ বিশ্বস্তর॥

> > ( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০৷১৯৬ )

জগাই পুনব্বার মহাপ্রভুর ঐচিরণ মূলে লুটিয়ে পড়ল।
মহাপ্রভু তাকে ঐচিরণ দিলেন। জগাই তা স্বীয় বক্ষোপরি
স্থাপন করল।

মহাপ্রভু জগাইকে কৃতার্থ করেছেন দেখে মাধাইও প্রভুর •চরণে দণ্ডবং করে কৃপা-ভিক্ষা করতে লাগল।

প্রভু—তোকে কুপা করব না।

মাধাই—প্রভো! ছই ভাই একই প্রকার পাপ করেছি। একজনকে কুপা করলেন, আর একজনকে করবেন না কেন ? প্রভূ—তুই নিত্যানন্দের শ্রীঅক্সে রক্তপাত করেছিস।
নিত্যানন্দের স্থায় প্রিয় আমার কেহ নাই আমার দেহ থেকেও
নিত্যানন্দকে অধিক মনে করি। নিত্যানন্দ যদি তোকে কুপা
করে, আমার কুপা পাবি। মাধাই অমান শ্রীনিত্যানন্দের
শ্রীচরণ মূলে লুটিয়ে পড়ল বলল—প্রভো! আমি তোমার
রক্তপাত করেছি। তুমি যদি ক্ষমা না কর আমার নিস্তার
নাই।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন— মাধাই ! তোর সমস্ত অপরাধ দূর হল, প্রভুর দিব্যরূপ দর্শন কর। তোদের সমস্ত ভার আমি নিলাম আর কোন পাপ করিস্না।

মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর কুপা প্রাপ্ত রুহয়ে জগাই-মাধাই তাদের জ্রীচরণে পড়ে ক্রন্দন করতে সাগলেন জ্রীগৌর ও জ্রানিত্যানন্দ তুই জনকে তুলে মালিঙ্গন করে বললেন—তোদের সমস্ত পাপ দূর হল। আজ থেকে তোরা পরম পবিত্র হলি ও আমাদের ভক্ত হলি। তোদের যারা ভোজন করাবে, তারা আমাকেই ভোজন করাবে।

তো দোহার মূখে মুঞি করিব আহার । তোর দেহে হইবেক মোর অবতার ।

( চৈ: ভা: মধ্য: ১৩/২২৮ )

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মধ্র লীলা দর্শন করে ভক্তগণ প্রেম-ভরে হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই দিন থেকে জ্বগাই-মাধাই প্রভক্তগণের অক্সতম হল। গঙ্গার ঘাটে বসেণ্নিরস্তর: হরিনাম করতে লাগল এবং সকলের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল:

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তুই ভাই যে করুণার অবতার তা সকলে বৃথতে পারলেন। জগাই-মাধাই পূর্বেব বৈকুঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপে অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, তেতা যুগে রাবণ ও কুস্তকর্ণ, দ্বাপরে শিশুপাল ও দম্ভবক্র: কলিযুগে জগাই ও মাধাই।

## শ্রীশিবানন্দ সেন

শ্রীমদ রুঞ্চদাস কবিরাজ গোস্থামী শ্রীচৈতক্স চরিভায়তে
মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

শিবানন্দ সেন প্রাভুর ভূত্য অস্তরঙ্গ। প্রাভু স্থানে যাইতে সবে লয়েন যার সঙ্গ। প্রতিবর্ফে প্রভূগণে সঙ্গেতে লইয়া। নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া।

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১০।৫৪-৫৫ )

ঐশ্বর্য্য বিত্ত প্রভৃতির সদ্ব্যবহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার দ্বারা হয়। শ্রীশিবানন্দ সেন মহোদয়ের ভূ-সম্পতির ব্যবহার এইভাবে হয়েছিল। তিনি যথাসর্বান্ধ শ্রীগোরাঙ্গ ও তাঁর ভক্ত-গণের সেবার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর যাবতীয় পরিকর, পুত্র ও ভৃত্য সকলে শ্রীচৈতন্মের ভক্ত ছিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেনের তিন পুত্র (১) শ্রীচৈতন্ম দাস, (১) শ্রীরাম দাস ও (৩) কর্ণপুর, মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁর ভাগিনের শ্রীবন্নভ সেন ও শ্রীকান্ত সেনও বড় ভক্ত ছিলেন।

শ্রীশিবানন্দ সেন বাস করতেন কুমারহটে বা হালি সহরে। তাঁর সেবিত গৌর-গোপাল বিগ্রহ বর্ত্তমান হালি সহর থেকে দেড় মাইল দূরে কাঁচড়া পাড়ায় সেবিত হচ্ছেন।

শ্রীকর্ণপুর গৌরগণোদেশ দীপিকাতে লিখেছেন—যিনি দাপর যুগে বৃন্দাবনে 'বীরা' নামে শ্রীরাধার দূতী গোপী ছিলেন, তিনিই অধুনা শ্রীশিবানন্দ সেন । প্রতি বছর শ্রীশিবানন্দ সেন গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ তত্ত্বাবধানে পুরীধামে নিয়ে যেতেন

যাত্রার এক মাস আগে ভক্তগণের পুরীযাত্রা আর**স্ত** হত। এক মাস পায়ে চলে সকলে পুরী পৌছতেন।

একবার শুভদিন দেখে ভক্তগণ যাত্রা আরম্ভ করলেন।
সর্বপ্রথমে সকলে শান্তিপুরে শ্রীঅদৈত আচার্য্যের ঘরে এলেন।
সেধানে একদিন উৎসব করে, শ্রীঅদৈত আচার্য্য তার পত্নী ও
পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তগণ এলেন নবদ্বীপ মায়াপুরে—প্রভুর
জননী শ্রীশচীদেবীকে দর্শন করতে। প্রভুর বিরহে শচীমাতা বড়
বাথিত চিত্তে দিন যাপন করছেন। ভক্তগণকে শচীমাতা নমস্কার
করলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও সীতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ বন্দ:

করে শ্রীগৌরস্থলরের স্মরণ পূর্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও দীতা ঠাকুরাণী শচীমাতাকে অনেক কথা বুঝিয়ে ভক্তগণের দক্ষে যাত্রা করলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে মহাপ্রভূ গৌড়দেশে থেকে নাম-প্রেম প্রচার করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। তথাপি তিনিও ভক্তগণ সংক্র মহাপ্রভূর দর্শনের জন্ম যাত্রা করলেন

ভক্তদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীআচার্য্যরন্ধর পৃগুরীক বিছানিধি, শ্রীর্বাস পণ্ডিত, তাঁর ল্রাভ্বর্গ ও পত্নী, বাস্থদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত ওঝা, শ্রীরাঘব পণ্ডিত ও শ্রীখণ্ড-বাসী, নরহরি, গুণরাজ খাঁন প্রভৃতি। শ্রীশিবানন্দ সেনের সঙ্গেছিলেন পত্নী ও তিন পুত্র। ভক্তগণ মধ্যে অনেকে সপত্নীক চলেছেন। ঠাকুরাণীগণ মহাপ্রভুব রুচি অমুযায়ী নানা প্রকার দ্ব্যে তৈরি করে নিচ্ছেন। ভক্তগণের ভোজনের ব্যবস্থা এবং ঘাটের পয়সা কড়ি চুকাবার ব্যবস্থা শ্রীশিবানন্দ সেন নিজ্পেকরছেন। যে জায়গায় ভক্তগণ রাত্রে অবস্থান করতেন তথায় সংকীর্ত্তন নৃত্য প্রভৃতি হত।

শ্রীশিবানন্দ সেন উড়িয়ার গ্রাম্য পথের সন্ধান জানতেন।
একদিন তিনি এক বাটির পয়সা কড়ির হিসাব নিকাশ করবার
জন্ম ঘাটে রয়ে গেলেন। ভক্তগণ এগুকে লাগলেন। কিছু দূর
গিয়ে এক গাছের তলায় সকলে বসলেন। শিবানন্দ সেন না
এলে ভোজনের ব্যবস্থা হয় না। পথ শ্রমে ভক্তগণ বড় ক্ষুধার্থ।
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে অস্থির হয়ে শিবানন্দকে গালি ভ

অভিশাপ দিতে লাগলেন—কোথায় শিবা ? ক্ষুধার জালায় প্রাণ যায়; এখনও সে এল না, ভোজনের ব্যবস্থা করল না গু মরুক শিবার পুত্রগণ। ঠিক এমন সময় শ্রীশিবানন্দ এলেন। তাঁর পত্নী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তুমি এখন পর্যান্ত ভক্তগণের ভোজনের ব্যবস্থা কর নাই ৷ তাই গোসাঞি রেগে অস্থির, ভোমার পুত্রগণ মরুক বলে অভিশাপ দিয়েছেন। শ্রীশিবানন্দ বললেন - পাগলামি কর না; বুথা ক্রন্দন কব না, শান্ত হও। পত্নীকে এই সব বলে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্থানে এলেন এক দশুবৎ করলেন ৷ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে তাঁকে পাদ ্ঘারঃ প্রহার করলেন। শিবানন্দ সেন প্রভুর পাদ প্রহার পেয়ে আনন্দিত মনে শীঘ্রই এক গৌডীয়ার ঘরে গিয়ে ভক্তগণের ভোজনের ও বাসা ঘরের ব্যবস্থা করলেন ও শীঘ্রই নিত্যানন্দ প্রভুকে তথায় নিলেন ৷ জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও ভক্তগণের ভোজনাদি হল।

অনস্থর শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীনিতানন্দ প্রভুর শ্রাচরণে নমস্কার করে বলতে লাগলেন—

আজি মোরে ভৃত্য করি সঙ্গীকার কৈলা।
থেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা।
শাস্তি ছলে কুপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চহিত্র বুঝে কোন জনা।
ব্রহ্মার হল্ল ভ তোমার শ্রীচরণ রেণু।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধ্য তমু॥

আজি মোর সফল হৈল জন্ম কুলধম । আজি পাইন্থ কৃষ্ণ ভক্তি অৰ্থ কাম ধম। শুনি নিত্যানন্দ প্ৰভুৱ আনন্দিত মন। উঠি শিবানন্দে কৈলা প্ৰেম আলিক্ষন॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১২,৩১ )

এক বছর শ্রীশিবানন্দ সেন তার প্রথম পুত্র চৈতক্সদাসকে
নিয়ে পুরীতে এসেছিলেন। এক দিন মহাপ্রভু শিশুনীকে জিল্ঞাসা
করলেন—তোর নাম কি ? শিশুনী বললে—চৈতক্সদাস।
মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে বললেন—এ কি রক্ম নাম রেখেছ ?
শিবানন্দ সেন বললেন হৃদয়ে যেমন প্রেরণা পেয়েছি তেমনি
রেখেছি।

একদিন শিবানন্দ সেন পুত্রকে শিথিয়ে দিলেন. মহাপ্রভুকে
নিমন্ত্রণ কর। চৈত্রসদাস প্রভুকে স্বীয় বাসগৃহে ভোজনের
আমন্ত্রণ করলেন, শিশুর আদরের আমন্ত্রণ মহাপ্রভু স্বীকার
করলেন। স-পত্নীক শিবানন্দ সেন অতি হবিত চিত্তে অনেক
কিছু বন্ধন করলেন। যথা সময় মহাপ্রভু শিবানন্দের বাসগৃহে
এলেন। শিবানন্দ দণ্ডবর্গাত পূর্বক প্রভুকে নিয়ে পাদ ধৌতাদি
করিয়ে ভোজনে বসালেন। প্রভু বললেন আজকার আমন্ত্রণ
চৈত্রসদাসের। চৈত্রসদাস প্রভু সামনে দই, লেবু, আদা, ফুলবড়া, লবণ প্রভৃতি পাত্রে পাত্র এনে স্থন্দরভাবে রাখতে লাগল।
মহাপ্রভু তা দেখে প্রসন্ধ হয়ে বললেন—

\* \* এ বালক আমার মত জানে ।
 সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রে॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০৷১৫০ )

এই বলে মহাপ্রভূ আনন্দে ভোজন করতে লাগলেন। ভোজন অন্তে অবশেষ পাত্রী চৈত্তাদাসকে ডেকে প্রভূদিলেন।

চার মাদ কাল প্রভু স্থানে গৌড়ীয় ভক্তগণ থাকার পর বিদায় নিচ্ছেন: প্রভু শিবানন্দ দেনকে ডেকে বললেন—এবার তোমার যে পুত্র হবে তার নাম হবে পুরীদাস। শিবানন্দ দেন প্রভুর আশীর্কাদ পেয়ে আনন্দে গৌড় দেশে ফিরে এলেন। কয়েকমাদ পরে এক পুত্র হল। জ্যোতিষী বিচার করে নামকরণ করলেন—পরমানন্দাদ বলে।

অক্সান্ত বছরের তায়ে পর বছরও শ্রীশিবানন ভক্তগণসহ পুরী ধামে এলেন মহাপ্রভূমকলের যথাযথ বাসা ঘরের ব্যবস্থা করলেন। প্রভূর শ্রীচরণ দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ-সীমা রইল না। শ্রীজ্বগন্নাথদেবের রথাতো প্রভূ ভক্তগণ সঙ্গে বহু নৃত্য-প্রীতাদি করলেন এবং ভক্তগণকেও নৃত্যাদি করালেন।

একদিন সপত্নীক শিবানন্দ মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং বালকটীকে নিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করিয়ে শ্রীচরণ আগ্রে ছেড়ে ছিলেন : বালকটী মহাপ্রভুর অরুণ বর্ণ চরণের দিকে তাকিয়ে রইল ! প্রভু হাস্থ করতে করতে শ্রীচরণ অঙ্গুষ্ঠ বালকের সামনে ধরলেন ৷ বালক তা আনন্দ ভরে ছ হাত দিয়ে ধরে চুষতে লাগলেন, ভক্তগণ তা দেখে আনন্দে 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগল। এই বালকই উত্তরকালে হয়েছিলেন কবি কর্ণপুর গোস্থানী।

এক বছর শ্রীশিবানন্দ সেনের ভাগিনা শ্রীকান্ত রথযাত্রার পূর্বে পুরীধামে গিয়েছিলেন। তুইমাদ মহাপ্রভুর কাছে ছিলেন। গৌড়দেশে ফিরে যাবার সময় মহাপ্রভু শ্রীকান্তকে বললেন—এ বছর আমি গৌড়দেশে গিয়ে শ্রীঅদৈত আচার্য্যাদি ভক্তগণের দহিত মিলিত হব অতএব এবছর পুরীতে আমার সঙ্গে মিলবার জন্ম যেন কেহ না আদে। তুমি শিবানন্দকে বলবে—আমি এই পৌষমাদে ভাঁর গৃহে আগমন করব ও ভাঁর সহিত মিলিত হব।

মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে গ্রীকান্ত গৌড়দেশে ফিরে এলেন।
তিনি দর্ববি প্রচার করলেন এ বছর মহাপ্রভু স্বয়ং গৌড়দেশে
আদবেন। গ্রীঅদৈত আচার্য্যাদি ভক্তগণ পুরী যাবার জক্ত
প্রস্তুত হচ্ছিলেন গ্রীকান্তের কথা শুনে যাত্রা স্থাপিত রাখনেন।

শ্রীশিবানন্দ সেন. শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পথ চেরে রইলেন পৌষমাস এল। আনন্দে বহু জিনিষ সংগ্রহ করে আজ আসবেন ক'ল আসবেন ভেবে ভেবে সারা পৌষ মাস কেটে গেল। তিনি এলেন না। অকস্মাৎ তথায় শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রদ্ধারী এলেন শ্রীশিবানন্দের ও জগদানন্দের তঃথ দেখে তিনি বললেন—অ'মি ধ্যানে বসে মহাপ্রভুকে নিয়ে আসব। এই ব্রদ্ধারী পূর্বব নাম শ্রীপ্রত্যায় ব্রদ্ধারী; মহাপ্রভু নাম দিয়ে-ছিলেন শ্রীনৃসিংহানন্দ।

তুইদিন ধ্যান করবার পর ব্রহ্মচারী শিবানন্দ দেনকে

বললেন — প্রভুকে পানিহাটি গ্রাম পর্য্যস্ত এনেছি। কাল মধ্যাহ্ছে এখানে আসবেন। রানা করবার সমস্ত সামগ্রী আমায় এনে দেন
—রানা করে তাঁকে থাওয়াব।

শ্রীশিবানন্দ সেন তৎক্ষণাৎ যাবতায় রন্ধন-সামগ্রী যোগাড় করতে লাগলেন। শ্রীনুসিংহানন্দ ত্রন্ধচারী প্রাতঃকাল থেকে রামা আরম্ভ করলেন। বহু প্রকার বাজন, মিষ্টান্ন ও পিষ্টক তিয়ার করলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের জন্ম, ইষ্টদেব শ্রীনুসিংহদেবের ক্রম্ম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাগ করে পাত্রে পাত্রে রাথলেন। সমস্ত জিনিব সমান ভিন ভাগ করে পাত্রে পাত্রে রাথলেন, বসবার তিনখানা আসন পেতে দিলেন। তিন পাত্রে রাথলেন, বসবার তিনখানা আসন পেতে দিলেন। তিন পাত্রে ক্রান্থনেন করে মন্দিরের বাইরে ধ্যান করতে লাগলেন। দেখলেন মহাপ্রভু এসে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং সানন্দে আসনে বসে তিনজনের ক্রিনিষ বেতে আরম্ভ করলেন। তথন ব্রন্ধচারী হা হা করে উঠলেন। শ্রীজগন্নাথদেব ও আমার ইষ্ট-শ্রীনুসিংহদেব কি থাবেন—তাদের উপবাস গ

"তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট **নাই**॥"

( किः कः व्यक्षाः २।७२ )

শ্রীশিবানন্দ সেন বললেন—আপনি হাহাকার করছেন কেন ?

ব্রহ্মচারী—এই দেখুন নহাপ্রভুর কি ব্যবহার।
শিবানন্দ—মহাপ্রভু কি করছেন গ্

ব্রহ্মচারী—শিবানন্দ! কি বলব মহাপ্রভূ তিনজনের নৈবেন্ত একা খেয়ে হাসতে হাসতে পানিহাটি চলে গেলেন: এখন জগন্ধাথ ও নুসিংহদেব উপবাসী রইলেন। প্রক্ষাচারীর কথা শুনে শিবানন সেন ও জগদানন্দ পণ্ডিত মন্দিরের মধ্যে দেখলেন নৈবেত্যের কিছু মাত্র নাই । সকলে অবাক এবং হর্ষান্বিভ হলেন। শিবানন সেন বললেন—আপনি খেদ করবেন না ৷ আমি এখনি পুনঃ সামগ্রা এনে দিচ্ছি, রান্না করে ত্বই ঠাকুরকে ভোগ লাগান। ব্রক্ষারী পুনঃ রান্ন। করে তুই ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেন সুখী হলেন বটে কিন্তু সাক্ষাৎভাবে প্রভুকে দেখলেন না বলে মনে মনে খেদ করতে লাগলেন: অভঃপর পর বছর সমস্ত গৌড়ীয় ভক্ত নিয়ে শিবানন্দ সেন পুরী ধামে এলেন। রথযাত্রাদি দর্শন করলেন মহাপ্রভুর জন্ম জ্রীসীতা ঠাকুরাণী, শ্রীমালিনী দেবী ও শ্রীচন্দ্রশেষর আচার্যাের পত্নী প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ নিয়েছিলেন তা সকলে এক এক দিন আমন্ত্রণ করে তাঁকে ভোজন করালেন : সর্বান্তর্য্যামী প্রভু একদিন শিবানন্দ সেনকে হঠাৎ বললেন—েনামার মনে আছে আমি পৌষ মাসে তোমার গৃহে ভোজন করেছিলাম : এই কথা শুনে শিবানন্দ **मिन वानत्म विख्न श्लान । প্রভু वात्र उन्न निःशानम्** ব্রহ্মচারী হুই বার রন্ধন করেছিল। তুমি আমার সাক্ষাৎ দর্শন পাও নাই বলে খেদ করেছিলে ৷ এবার শিবানন সেনের ও জগদানন্দ পণ্ডিতের সমস্ত কথা মনে পড়ল ।

শ্রীশিবানন্দ সেন-প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত শেষ হল—জয় শ্রীশিবানন্দ সেন কি জয়।

> <u>ন</u>ীশিবানন সেন রচিত গীত— দ্যাম্য গৌরহরি, নদে-লীলা সাঙ্গ করি, হায় হায় কি কপাল মন্দ। ্রেলা নাথ নীলাচলে. এ-দাসেরে একা ফেলে না ঘুচিল মোর ভববন্ধ। আদেশ করিল যাহা, নিশ্চয় পালিব তাহা. কিন্ত একা কিরুপে রহিব। পুত্র পরিবার যভ, লাগিবে বিষের মত. তোমা বিনা কেমতে গোঙাব॥ ্গাড়ীয় যাত্রিক সনে, বংসরাস্তে দরশনে, কহিলা যাইতে নীলাচলে। কিরূপে সহিয়া রব, সম্বৎসর কাটাইব, যুগশত জ্ঞান করি তিলে॥ হও প্রভু কুপাবান, কর অনুমতি দান. নিতিনিতি হেরি পদদ্ভ । যদি না আদেশ কর, ধহে প্রভু বিশ্বস্তর, মৃতসম হবে শিবানন্দ॥ সোণার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া। প্রেম জলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥ পরিসর বৃক বহি পড়ে প্রেমধারা। নাতি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥

গোবিন্দের অঙ্গে প্রভূ অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া॥ বাধা বাধা বলি পাহ্ত পড়ে মূরছিয়া। শিবানন্দ কান্দে পাহত্র ভাব না ব্ঝায়া॥ (পদকল্পত্ক ১১২৭ গীড়)

জয় জয় পশুভ গোসাঞি।

যার কুপা বলে সে চৈতক্স-গুণ গাই॥

হেন সে গৌরাঙ্গ চল্রে যাহার পীরিতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে নাম খ্যাতি॥
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বৃঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণ সেবা যার লাগি ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম-জানকী যেন এক কলেবর॥

যেন এক প্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥

কহে শিবানন্দ পত্ন যাঁর অন্ধরাগে।
শ্রাম তন্তু গৌর হইয়া প্রেম মাগে॥

(পদ কল্পতক ২৩৫৫ )

পদকর্ত্তা শিবানন্দ ও শিবাই দাস সম্বন্ধে—পদকল্পতরু ভূমিকায় শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র রায় এম, এ, মহোদয় বলেছেন— "বলা বাছল্য যে ইহা শ্রীমহাপ্রভুর বর্ণিত প্রেমাত্তির সাক্ষাৎ দ্রষ্ঠা শিবানন্দ সেনের রচনা ছাড়া অক্স কোন শিবানন্দের রচনা হইতে পারে না মহাপ্রভুর সমসাময়িক মন্তান্ত ভক্ত কুলান গ্রামবাসী প্রাহিদ্ধ নিবানন্দ সেন ব্যতাত আর কোন শিবানন্দ বৈষ্ণব সাহিতে টুল্লি। ২০ হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। স্কুলাং তাহাকেই শ্বানন্দ ও শিবাই দ্যে ভানতার পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া জানা যাইতেছে।" (পদক্লতক ভূমিকা পূর্চা ২১০)।

স্বংগ হৃন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ হার হার হার প্রনি ভরিল ভুবন । ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ । নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা । হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া । দিধি হৃদ্ধ হাত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া । নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥ আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল । এ-দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥

( পদকল্পভক গীত ১১৩৩-)-

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী দিখিয়া যশোদা পুত্র নন্দগৃহে আসি ॥
সভে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বন্ধ পুণ্যে এ হেন বালক মিলে ভোহে ॥

বহু আশীর্কাদ কৈলা হরষিত হৈয়া।
ক্রপ নিরথয়ে সুখে একদিঠে চাইয়া।
এ দাস শিবা বলে অপরূপ হেরি।
দেখিয়া বালক ঠাম বাঙ বলিহারি॥

(পদকল্লভক গীত ১১৩৫)

শিবানন্দ সেন ছাড়াও শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্তী নামে আর একজন পদকর্ত্তা আছেন। শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্তী গদাধর পশুত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন, তিনি পদে শ্রীগদাধর পশুতের বন্দনা করেছেন। শিবানন্দ সেনের আর কয়েকটি পদ নিম্নে লিখিত হ'ল।

অধিল ভূবন ভরি, হরি রস বাদর,

বরিখয়ে চৈতন্ত মেঘে !

ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত,

অমুক্ষণ প্রেমজন মাগে।

ফাল্কন পূর্ণিমা ভিথি, মেঘের জনম ভর্ষি,

সেই মেঘে করল বাদর

উচা নিচ যত ছিল, প্রেমজলে ভাসাওল

গোরা বড় দয়ার সাগর।

জীবের করিয়া যন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্র

হাতে হাতে প্রেমের অঞ্চল ।

অধম ছাখিত যত তারা হৈল ভাগবত,

বাঢ়িল গৌরাল ঠাকুরালি।

#### এএ প্রার-পার্যদ চরিভাবলী

670

জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল,
হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস শিবানন্দ বলে কেন রৈন্ম মায়া ভোলে
প্রভু মোরে দেহ পদছায়া॥

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদায়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধার।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাভোয়ার,॥
গোবিন্দের অঙ্গে পত্ত অঙ্গ হেলাইয়া।
রাধা রাধা বলি পত্ত পড়ে মুরছিয়া॥
শিবানন্দ কান্দে পত্তর ভাত না বুঝিয়া।

শিবানন্দ সেনের শ্রীকৃষ্ণের গ্রেষ্ঠ যাত্রার একটি স্থন্দর গীং
নন্দরাণি গো মনে নং তাবিহু কিছু ভয়।
বেলি অবসান কালে গ্রেপাল আনিয়া দিব
ভোর আগে কহিন্ত নিশ্চয়॥
সোপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া থাওয়াব ক্লীর ননী।
আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়ে গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥
সকালে আনিব ধেমু বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু,
গোচারণ শিথাইব ভাইয়েরে।

গোপকুলে উতপতি গোধন চারণ বৃত্তি,
বিস থাকিতে নাই ঘরে ॥
ভূমিয়া বলাই'র কথা মরমে পাইয়া ব্যথা,
ধারা বহে অরুণ নয়ানে ।
এ দাস শিবাই বোলে রাণী ভাসে প্রেমজ্জলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে ॥

## শ্ৰীশিখি মাহিতি

**শ্রীশ্রীগোরস্থন্দরের** নিত্য পরিকর শ্রীশিথি মাহিতি। গৌর-

"রাগলেখা কলাকলো) রাধাদাসো পুরা, স্থিতে।
তে জেয়ে শিখি মাহিতা তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ॥"
ভিনি ও তাঁর ভগিনী উভয়ে প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত।
শ্রীচৈত্র চরিতামৃতে আদি ১০:১৩৭ শ্লোকে—

" এরিশিথ মাহিতি আর মুরারি মাহিতি॥ মাধবী দেবী শিখি মাহিতির ভগিনী। শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি॥" শ্রীভগবান আচার্য্যের আদেশে শ্রীছোট হরিদাস শ্রীমাধবী দেবার নিকট থেকে মহাপ্রভুর সেবার জন্ম ভাল চাল চেয়ে প্রনেছিলেন।

শ্রীমুরারি মাহিতি ও শ্রীমাধবা দেবা উভয়ে শ্রীগোরস্থলরের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু শিথি মাহিতি শ্রীজগন্নাথের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করতেন, তদ্ধে শ্রীগোরস্থলরের প্রতি করতেন না : মুরারি ও মাধবী তাঁকে অনেক ব্যাতেন। কিন্তু তিনি রাজি হতেন না। একদিন অনুজগণের কথা চিন্তা করতে করতে শিথি মাহিত্বি নিজিত হলেন, রাত্র শেষে এক অতুত স্বপ্ন দেখতে লাগলেন—কথনও মহাপ্রভু জগন্নাথে প্রবেশ করে এক হচ্ছেন, আবার ঘুই মূর্ত্তি প্রকট করছেন। কথনও দেখতেন মহাপ্রভু হাত তুলে তাঁকে ডাকছেন, আবার দেখছেন—তাঁকে স্নেহে শ্রালিঙ্কন করছেন।

এমন মধুর স্বপ্ন দেখে শিখি মাহিতির শরীরে পুলক ও নয়ন
দিয়ে প্রেম-অঞ্চ প্রবাহিত হতে লাগল। প্রভাতে নিজা ভাঙল,
কিন্তু প্রেমাবেশ ভাঙল না! ঠিক এমন সময় মুরারি ও মাধবী
ভথায় এলেন। শিখি মাহিতি তু'জনকে প্রেমে আলিঙ্গন
করলেন। ভারপর বলতে লাগলেন—আজ আমি এক মধুর
স্বপ্ন দেখেছি। ভার বিবরণ ভোমরা শ্রাবণ কর। শ্রীগৌরস্থলরের মহিমা অভুত। অভই আমার ভা বিশ্বাস হল। দেখলাম
শ্রীগৌরস্কর নীলাচল চক্রকে দর্শন করে, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মধ্যে
প্রবেশ করছেন ও বহির্গত হচ্ছেন। আমি জগরাধের সমীপাগভ

হলে, পৌরস্থন্দর তাঁর দীর্ঘ বাহু উন্নত করে আমায় ডাকছেন ও আলিঙ্গন করছেন। সে আলিঙ্গনে আমি যেন প্রেম-সমূজে ডুবে যাচ্ছি। হায়! সে অসীম কুপাসিন্ধু জ্রীগৌরস্থন্দরে আমার আজও রতি-মতি হল না—এই বলে শিখি মাহিতি মুরারিকে জ্রড়িয়ে ধরে এবং ভগিনী মাধবীর হাতে ধরে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এইরূপে জ্যেষ্ঠ শিথি মাহিতি গৌরস্থন্দরের কুপা প্রাপ্ত হয়েছেন জানতে পেরে মুরারি মাহিতি ও মাধবী প্রেমাশ্রুপাত করতে লাগলেন। তারপর সকলে মিলে জ্বগন্ধাথ দর্শন করতে চললেন। তিন জনে মন্দিরে প্রবেশ করে জগমোহনে মহাপ্রভূকে দর্শন পেলেন ৷ স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমন শিখি মাহিতি দেখতে লাগলেন। ত্রীগৌরস্থন্দর কখন্ও জগন্নাথে লীন হচ্ছেন আবার বাহির হচ্ছেন। একেবারেই স্তম্ভিত পুলকিত ও বিস্মিত শিথি মাহিতি দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর শ্রীগৌরস্থন্দর শিখি মাহিতির নিকটবর্তী হয়ে ভুজ যুগল তাঁর স্বন্ধে ধারণ করে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি মুরারির অগ্রজ শিখি মাহিতি? **জ্রীগৌরস্থন্দরের সেই স্নেহম**য় উক্তি শ্রবণ করে এবং **তাঁর** ভূ**ত্র**-স্পর্শ পেয়ে শিখি মাহিতি আনন্দভরে প্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে বললেন—"এ সে অধম"। প্রভু তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—"তুমি আমার প্রিয়তম জন।" সে দিন থেকে শিখি মাহিতি প্রভূ-পরিকরগণের অক্সতম বলে প্রাসিদ্ধ হলেন।

# শ্রীযত্নাথ দাদ কবিচন্দ্র

শ্রীষত্নাথের পিতা শ্রীরত্বগর্ভ আচার্য্য। তিনি ছিলেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সমসাময়িক ও সহচর। শ্রীহ ট জেলার একই গ্রামে উভয়ের জন্ম হয়েছিল। এ'দের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত ভাগবড়ে এইরূপ বর্ণনা আছে—

রত্বগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম এক স্থান।
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ মকরন্দ
কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যত্ত্নাথ কবিচন্দ্র।
ভাগবতে পরম পণ্ডিত দ্বিজবর।
স্থারে পড়য়ে শ্লোক বিহবল অন্তর।
ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে।
( চৈঃ ভা মধ্যঃ ১০১৬-৩০০)

শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শ্রীজীব ও শ্রীযত্নাথ তিন ভাই : শ্রীযত্নাথ শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ ছিলেন !

যত্নাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার সহায়।
( চৈতক্স ভাগবত )

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর প্রতি সম্মান করে শ্রীকৈত্য চরিতামতে বলেছেন—

> মহাভাগবত যতুনাথ কবিচন্দ্র। যাঁহার জদয়ে নতঃ করে নিতানিনদ্র।

শ্রীক্ষীবন্ধ নিত্যানন্দ শাখাভূক্ত ছিলেন। শ্রীবছনাথের কবি-চন্দ্র উপাধি দারা তিনি যে বহু গীতাদি রচনা করেন ইহাতে প্রতীত হয়। কালস্রোতে সব লুপ্ত প্রায়। কিছু কিছু গীত, গীতি-সাহিত্য মাত্র প্রচলিত আছে। তাঁর ভাষা বড় স্থমধুর, সরল, ফ্রদ্যাক্ষী ছিল।

भशावनी अनेत्र विषयक

গৌর বরণ ভত্ন,

স্থূন্দর সুধাময়,

मन्य कृत्य त्रमानाय ।

कुन्म कत्रवीत्र.

গ্ৰাপন থর থর,

দোলনি বনি বন <mark>মালয়ে।</mark>

গৌর বামে বর.

প্রিয় গদাধর,

নিগৃত বদ পরকাশয়ে।

জনমণ্ডল ঐছে.

ভাসল প্রেমে.

গদ গদ ভাসয়ে॥

নদীয়া নগরে.

চাঁদ কত কত,

দূরে গেও আধ্যারে।

কভিহুঁ উয়ুল,

मील निवयन.

ইবেক্ত নামই না পাররে॥

গৌর-গদাধর, প্রেম-সরোবর, উথলি মহীতল পুররে ॥ দাস যত্নাথ, বিধি বিভৃম্ভি, পরশ না পাইয়া ঝুররে॥

পদাধর নরহরি, করে ধরি গৌরহরি, প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়। কহিলে না হয় তাত্ত, ফুকরি ফুকরি পর্জ রুন্দা বিপিন গুণ গায়।

নিজ লীলা নিধুবন, সোঙরিয়া উচাটন, কান্দে পত্ন যমুনা বলিয়া।

নয়ানে বহিছে কত, সুরধুনী ধারা মত, দুর দুর শ্রীবক বহিয়া।

স্থবঙ্গের শুদ্ধ সথ্য, বৃন্দাদেবীর প্রিয় বাক্য, ললিভার ললিভ স্থলেই।

বিশাখার প্রেম কথা, সোভরি মরম ব্যথা, কহি কহি না ধরয়ে দেহ॥

কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি, কাঁহা মোর বংশী পীতবাস।

প্রেমসিন্ধু উথলিল, জগত ভরিয়া গেল,

না বুঝিল যতুনাথ দাস॥

অপরপ টাদ উদয়, নদায়া পুরে তিমির নাহিরে ত্রিভ্বনে। অবনিতে অখিল, জীবের শোক নাশল, নিগম নিগৃঢ় প্রেমদানে॥

স্থারে মোর গৌরাঙ্গ স্থল্দর রায়। ভক্ত হৃদয়, কুমুদ পরকাশল,

অকিঞ্চন জীবের উপায় 🛭

শেষ শহর, নার্দ চতুরানন,

নিরবধি যাঁর গুণ গায়।

সো পহু নিরুপম, নিজ গুণ শুনইতে,

স্থানন্দে ধরণী লোটায়॥

অরুণ নয়নে, বরুণ আলয়,

বহুয়ে প্রেমসুধা জল ।

ষহুনাথ দাস বলে, যেন সোণার কমলে,

প্রসবিছে মুকুতার ফল।

শ্রীধার রূপ বর্ণন
কৃষিত কন্য়া কমল কিরে।
ব্যার বিজুরি নিছনি দিয়ে॥
কিরে সে সোন চম্পক ফুল।
রাই বরণে জলদ তুল॥

### **এ এ**গোর-পার্য দ চরিভাবলী

ভাহি কিরণ ঝলকে ছটা। বদনে শর্দ বিধুর ঘটা॥ চাঁচর চিকুর সিথাঁয় মণি। দশন কন্দ কলিকা জিনি : অরুণ অধর বচন মধু । অমিয়া উগারে বিমল বিধু॥ চিবুকে শোভয়ে কস্তুরি বিন্দু : কনক কমলে বেড্ল ভৃস্থা গলায়ে মুকুভা দোস্থতি ঝুরি 🔻 স্থুরধুনী বেড়ি কনক গিরি॥ শৃদ্ধ ঝলমলি তুবাহু দোলা । কিরে সরু সরু শশীর কলা। কর কোকনদ নথর মণি । অঙ্গুলে মুদরি মুকুর জিনি॥ খিন মাঝখানি ভাঙ্গিয়া পড়ে ব্যন্ধল কিন্ধিণি নিভম্বভরে॥ বাম বস্তা ভরু চরণ শোভা। কি হয়ে অরুণ কিরণ আভা॥ নথর মুকুর অঙ্গুলা বলি ! **জনু সা**রি সারি চম্পক কলি॥ নীলা ওচনি ঢাকিল তনু। সববিধ রাহু ঝাপিল জনু।

### এয়ত্তনাথ দাস কবিচন্দ্ৰ

অলপে অলপে তেয়াগে তায়। যত্নাথ চিতে ঐছল ভায়।

বিরহ শিশিরক শীত সবহু দুরে পেল: বিরহ অনলে জন্ম নিদাঘ সম ভেল: **দহই কলেবর শীতল পবনে** । কে। পাতিয়ায়ব ইহ সব বচনে॥ জর জর অন্তর বিরহক ধূমে জ্ঞাগরে জ্ঞাগি দূরে রহু ঘুমে। বচন কহই যব জন্ম পরলাপ। কহই না পারিয়ে যতহ সম্ভাপ॥ কোই কহই ভোহে রসময় কান ! তুহু সম কঠিন জগতে নাহি আন॥ ভোহারি বচনে আর নাহি পরতীত। কুলবতী করু জনি তোহে পিরীত ॥ যতহু বিরহ ছঃখ কি কহব হাম। দাস যতুনাথ তোহে পরণাম॥

আমার গৌর।ক জানে প্রেমের মরম। ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ॥

### ৩২০ এ এ ত্রী ক্রীগোর-পার্যদ-চরিভাবলী

রা বোল বলিতে পূণিত কলেবর ।
ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল ॥
ধারা ধরণী সঘনে বহি যায় ।
পুলকে পূরিত তন্ত্ব জপে নাম তায় ॥
মন নিমগন গোরী ভাবের প্রকাশ ।
একমুখে কি কহিব যতুনাথ দাস ॥

### শ্রীরাঘব পণ্ডিত

মহাপ্রভু কুমারহটে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে থেকে পানিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে এলেন।

কতদিন থাকি প্রভূ শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি রাঘব মন্দিরে॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
দশুবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত।
( চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ধা৭৫-৭৭)

শ্রীরাঘব পণ্ডিত শ্রীবিগ্রহগণের সেবা করছেন, মার ভাবছেন শ্রীগৌরস্থলর কখন শুভাগমন করবেন। ঠিক এমন সময় শ্রীগৌর স্থলর "হরকুষ্ণ" "হরেকৃষ্ণ" বলতে বলতে রাঘব ভবনে প্রবেশ করলেন। কঠম্বর শুনে শ্রীরাঘব পণ্ডিত বুঝতে পারলেন প্রাভু-এসেছেন, ভংক্ষণাং সেবা ছেড়ে গৃহের বাইরে এলেন: দেখলেন শ্রীমহাপ্রভু পরিকরসহ বিগ্রমান: তখনই মানন্দে মাম্মহারা হয়ে শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে লুটিয়ে পড়লেন: শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে মহাপ্রভু প্রেমার্জ চিত্তে ভূমি থেকে উঠিয়ে স্থালিক্ষন করলেন: উভয়ের নয়ন জলে উভয়ে সিক্ত হতে লাগলেন:

শ্রীমহাপ্রভু বললেন—রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসার পর সমস্ত শ্রম দূর হল। গঙ্গায় মজ্জনে যে ফল হয়, রাঘবের ঘরে এসে ভা পেলাম।

মহাপ্রভূ বললেন—আজ রাঘব পণ্ডিতের ঘরে উৎসব হবে। রাঘব পণ্ডিত তাড়াতাড়ি রানা চাপিয়ে দিলেন রাঘবের গৃহে সাক্ষাং রাধা ঠাকুরাণী রন্ধন করেন। অল্লক্ষণের মধ্যে জ্রীরাঘব পণ্ডিত বহু প্রকার জিনিষ তৈরী করলেন। শীঘ্র জ্রীক্ষের ভোগ লাগালেন। অনস্তর অন্তঃপুরে মহাপ্রভূর ভোজনের ব্যবস্থা করলেন, সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভূও বসলেন। তুই ভাই আনন্দে ভোজন করতে করতে বলতে লাগালেন—

\* রাঘবের কি স্থন্দর পাক।
 এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥

শাকেতে প্রভুর প্রীতি রাঘব জ্ঞানিয়া। রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া॥

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫৮৯-৯০ )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূব সঙ্গে শ্রীরাঘবের রন্ধনের প্রশংসা করতে করতে মহাপ্রভূ ভোজন সমাপ্ত করলেন। শ্রীমুখ প্রকালন করে বাইরে বসলেন, এ সময় শ্রীগদাধর দাস এলেন। প্রভূকে প্রণাম করতেই প্রভূ ভাঁকে বহু কুপা করলেন। সেক্ষণে পুরন্দর পণ্ডিত ও পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরও এলেন। ক্ষণকাল মধ্যে এলেন শ্রীরঘুনাথ বৈছা। তিনি পরম বৈষ্ণব। মহাপ্রভূ হাসতে হাসতে ভাঁদের সঙ্গে বিবিধ বাতালাপ করতে লাগলেন।

পানিহাটি গ্রামে ভক্তগণ একে একে আগমন করতে লাগলেন। রাঘব পণ্ডিতের ভবনে মহোংসব চলতে লাগল। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভগিনা শ্রীদময়ন্তা দেবা তিনি মহাপ্রভরুর একান্ত সেবা পরায়ণা।

মহাপ্রভু এক দিন রাঘব পণ্ডিতকে বলতে লাগলেন—রাঘব আমর দ্বিতীয় দেহ শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ আমায় যা করায় আমি তাই করি। আমার যা কিছু নিগৃঢ় লীলা সব নিত্যানন্দের দ্বারা করে থাকি। এ-সব রহস্ত পরে তুমি জানতে পারবে। যে বস্তু মহা-যোগেশ্বরদেরও ছুর্লভ, শ্রীনিত্যানন্দের কুপায় ভা' ভোমরা অনায়াসে পাবে। শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে এ সব কথা বলে মহাপ্রভু বরাহ নগরে শ্রীভাগবত আচার্য্যের ঘরে এলেন।

পানিহাটি ভ্যাগ করবার আগে মহাপ্রভ, ভক্ত মকর্ম্বন্ধ

করকে বললেন—তুমি রাঘব পণ্ডিতের সেবা করবে, ভার প্রীতি করা হবে ।

কিছু দিন পরে সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভ্ শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঘরে এলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি রাঘব পণ্ডিতের স্বাভাবিক প্রেম। পানিহাটিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমকরধ্বজ কর সপরিবারে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দেবা করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিদ্দেশ মত কীর্ত্তন বিলাসের জন্ত ভক্তগণ পানিহাটিতে মিলিত হতে লাগলেন। মহাগায়ক শ্রীমাধব ঘোষ এলেন। আর এলেন বাস্কু ঘোষ ও গোবিন্দু ঘোষ। তিন ভাই সঙ্গীত স্থাট।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহানৃত্য ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন।
শ্রীনিত্যানন্দর কুপার রাঘব ভবন আনন্দমর হয়ে উঠল। সংকীর্ত্তন করতে করতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু খট্টার উপর বসে আদেশ করলেন—আমার অভিষেক কর। তখন শ্রীরাঘব পণ্ডিত ভক্তগণসহ মহানন্দে অভিষেক কায় আরম্ভ করলেন। গন্ধ চন্দন পুষ্প দীপ নৈবেছ ও সহস্র কল্স জলেব ব্যবস্থা করা হল। অভিষেক আরম্ভ হল। কল্সে কল্সে জল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিরে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করতে করতে ঢালতে লাগলেন। ভারপর নব বস্ত্রাদি পরিয়ে তাঁর শ্রীমঙ্গে গন্ধ চন্দন লেপন করা হল। গল্দণে দিব্য বন্মালা প্রদান করা হল। শ্রীরাঘ্য পণ্ডিত শিরে ছত্র ধারণ করলেন, ভক্তগণ ছই পার্ষে চামর ব্যক্তন করতে

লাগলেন। ভক্তগণের আনন্দ কোলাহলে চারিদিক্ পূর্ণ হল।
শ্রীনিত্যানন্দের প্রোম-দৃষ্টিপাতে দিয়িদিক প্রেমময় হয়ে উঠল।
শ্রমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূরাঘব পণ্ডিতকে বললেন—কদমের
মালা পরব, কদম্ব পুষ্প আমার বড় প্রিয়

শ্রীরাঘব পণ্ডিত বললেন প্রভো! কদম্ব পুষ্প ত এ সময় পাওয়া যায় না

বাগিচায় গিয়ে দেব, পাবে, জ্রীনিত্যানন্দ প্রভূবললেন।
রাঘব পণ্ডিত বাগিচায় এলেন, দেখলেন আশ্চর্যা ব্যাপার।
জ্বির বৃক্ষে অপূর্ব কদম্ব ফুল ফুটে আছে। পণ্ডিত আনন্দে
বাহাদশা শূণ্য হলেন। তৎক্ষণাৎ ফুল তুলে মালা গাঁথলেন।
মালা নিয়ে এলেন জ্রীনিত্যানন্দ স্থানে এবং হরিধ্বনি করতে
করতে দে মালা পরালেন জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গলদেশে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুৱ মহিমা দর্শন করে ভক্তগণ পরম বিশ্বয়াবিত হলেন। সে দিন আর এক লালা করলেন নিত্যানন্দ প্রভু। ভক্তগণ চতুদ্দিকে বসে আছেন অকস্মাৎ সকলেই দমনক পুষ্পের গন্ধ পেতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন— আপনারা কিসের গন্ধ পাচ্ছেন !

অপূর্ব্ব দমনক ফুলের গন্ধ পাচ্ছি, ভক্তগণ বললেন। নিত্যা-নন্দ প্রভু হাসতে হাসতে বললেন, আজিকার একটা রহস্তের কথা আপনারা শুরুন।

> চৈতন্ম গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন। নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥

সর্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা এক রক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলা॥ সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে। চতুদ্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥ ভোমা সবাকার নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিতে আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে॥

ে চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ৫.২৯৪-২৯৭ )

ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কথা শ্রবণ করে পরম চমৎকৃত হলেন ।

পানিহাটিতে শ্রীরাঘব ভবনে কত অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিহার করেছিলেন

> কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥

> > ( চৈ: ভা: অস্ত্যঃ ে৩৬০ )

অবধৃত শ্রীনিত্যানন্দ রায় এইভাবে পানিহাটি রাঘব ভবনে আনন্দভরে কত দিব্য-লীলা প্রকট করে ভক্তগণকে সুখী করলেন

# শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক কাশী বাসা একদণ্ডী শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করাতেন। প্রথমতঃ মহাপ্রভুকে গৌর দেশবাসী ভাবুক সন্ন্যাসী বলে বহু অবজ্ঞা করতেন।

শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব ভারতী শিষ্ম লোক প্রভারক।
চৈতক্ত নাম তার ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে প্রামে প্রামে বুলে নাচাঞা।
থই উারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন বিজা যে দেখে সে মোহে।
সাক্রভৌম, ভট্টাচায্য—পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতক্তার সঙ্গে হইল পাগল।
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইক্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তাঁর-ভাবকালি।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭১১৬-১২০)

অভপের শ্রীপ্রকাশ নন্দ সরস্বতী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ গৃহে যথন মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁরে অমিত অন্তত ঐশ্বর্য্য বলে তৎক্ষণাৎ মুশ্ধ হয়ে তাঁর চরণে অবনত হয়ে পড়েন। বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্যা প্রকাশ।
মহাতেজাময় বপু কোটি সূর্য্য ভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন॥

( চৈঃ চঃ আদিঃ ৭৬০-৬১ )

সেই মহানিন্দুক প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর অন্তুত অঙ্গতেজ দশন করে শিষ্মগণ সহ আসন ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। অনস্তর প্রকাশানন্দ শিষ্মগণ সহ প্রভুর সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে নানা বাদ বিভগু আরম্ভ করলেন। প্রভু বাস্তব সিদ্ধান্ত বাণে স্বকিছু খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললেন। খ্রীমন্তাগবত অবলম্বনে সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বাত্মক ভাবে বেদান্ত স্থত্তের অপুক্র ব্যাখ্যা করলেন।

এই মত সর্ব্ব সৃত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥
বেদময় মৃত্তি ভুমি—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন॥

( र्टाः ठः व्यामिः १।১८१-১८৮)

প্রকাশানন্দ সরস্বতী শিশ্বগণ সহ প্রভুর চরণে শরণ নিলেন।
প্রভু সকলের অপরাধ ক্ষমা করলেন। প্রভুর সে করুণা দর্শন
করে সন্ন্যাসিগণ কৃষ্ণ নামে পাগল হলেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদ।
করয়ে গ্রহণ।" কাশীতে মহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণ নিয়ে মহা হরিসংকীর্ডন আরম্ভ করলেন।

বাছ তুলি প্রাভু বলে—বলহরি হরি! হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মতা ভরি॥

( टेठः ठः ञानिः १।১৫३

প্রকাশানক সরস্বতীকে প্রভু এইভাবে কুপা করেছিলেন।

## শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্স মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীবলভদ্ধ ভট্টাচার্য্য। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন— বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি অধিকারী। মথুরাগমনে প্রভুর যেঁহ ব্রহ্মচারী॥

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১০,১৪৬ )

মহাপ্রভূ যখন মথুরা বৃন্দাবন গমন করেছিলেন তথন তিনি ব্রহ্মচারীরূপে প্রভূর সঙ্গে গিয়েছিলেন। শ্রীবলভন্দ ভট্টাচার্য্য ব্রদ্ধ-লীলায় ছিলেন মধুরেক্ষণা নামী গোপী। তিনি রন্ধন বিদ্যায় স্থানিপুণা ছিলেন।

দ্বিতীয় বার শান্তিপুরে এসে কানাই নাটশালাদি দর্শন করে এবং অদ্বৈত ভবনে জননীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাপ্রভু যখন পুরী যাত্রা করেন তখন সঙ্গে ছিলেন—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং দামোদক্ষ

পশুত । পুরীধামে এসে মহাপ্রভু কয়েকদিন ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন নৃত্যাদি উৎসব করলেন । একদিন রাত্রিকালে কোন ভক্তকে না জানিয়ে তিনি শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন । সঙ্গে ছিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্যা ও এক ভৃত্য ব্রাহ্মণ । বলভদ্র ভট্টাচার্যা আকি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ।

মহাপ্রভু ছিতীয়ব্যর বৃন্দাবন যাত্রা করবার সময় বললেন—
দক্ষে কাকেও নেব না—একাকী যাব। শুনে ভক্তগণ বড়ই
চিন্তিত হলেন, এ তুর্গন পথ দিয়ে প্রভু একা কি করে যাবেন ?
স্বরূপ দানোদর বললেন—তুমি যদি অন্ত কাকেও সঙ্গে না নাও,
নিওনা, কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলভদ্রকে ত নাও। আমাদের
এই অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার উপর কর্তৃত্ব
করবার সাধ্য কার ? বলভদ্র লোমার রন্ধনাদি করে দিবে, তাঁর
সঙ্গে যে একজন ভূত্য ব্রাহ্মণ আছে তাকেও নাও। তোমার
জলপাত্র ও ব্রাদি নিয়ে চলবে এবং তোমার সেবা করবে।

শ্রীষরপ দামোদর ও ভক্তগণের অমুরোধ প্রভু রক্ষা করলেন, বলভদ্র ভট্টাচার্যা ও সেবক ব্রাহ্মণটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। প্রাত্কোলে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে না দেখে হাহাকার করতে লাগলেন। সকলে থোঁজ করতে উন্মত হলে শ্রীষরপ দামোদর ভাঁদের নিষেধ করলেন।

মহাপ্রভু রাজপথ ছেড়ে বনপথ দিয়ে চলতে লাগলেন। ক্রমে ঝারিখণ্ড (ছোটনাগপুর) এলেন। বনপথে দেখলেন—দলে দলে হস্তী, ব্যাদ্র, গণ্ডার, সিংহ ও শূকর প্রভৃতি ঘোরা-ফেরা

করছে। মহাপ্রভু কীর্ত্তন করতে করতে চলছেন। তারাও প্রথ ছেড়ে দিয়ে প্রভুর পাশে পাশে চলছে। মধুর কীর্ত্তনধ্বনি প্রবণ করে এবং সাক্ষাৎ আনন্দ-মৃত্তি প্রভুকে দর্শন করে তারা হিংপ্র স্বভাব ভূলে গেল। এই সব দেখে গ্রীবলভদ্র ও ভূত্য ব্রাহ্মণ অবাক। প্রভুর একি অচিন্তা লীলা! চলতে চলতে হঠাৎ প্রভুর শ্রীচরণ ম্পর্শে সিংহ ও ব্যাদ্র যেন প্রেমে স্তন্তিত হয়ে পড়ল। তংকালে প্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে' নাচতে বললে, তারা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে আরম্ভ করল। প্রভু এক ব্যাদ্রকে বললেন—'কৃষ্ণ' বলে নাচ, অমনি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে ব্যাদ্র নাচতে লাগল •

> প্রভূ কহে কহ কৃষ্ণ, ব্যান্ত উঠিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি বাান্ত নাচিতে লাগিল ॥

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭:১৯ )

এই অত্যাশ্চর্যা ব্যাপার দেখে শ্রীবলভদ্র ও ভৃত্য ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন: মহাপ্রভুর কি অচিস্তা লীলা!

বনে এক নদীতে মহাপ্রভু স্নান করছেন, তথন একদল মত্ত হস্তীও সেধানে স্নান করতে আসে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রভু ভাঁদের অঙ্গে জল ছিটাতে লাগলেন।

সেই জল বিন্দু কণা লাগে যার যায়
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে প্রেমে নাচে গায়॥
( চৈঃ চঃ মধাঃ ১৭।৩২ )

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু-স্পর্শ পেয়ে হস্তী সকল 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগল । কোন কোনটা নদীতটে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে গড়াগড়ি দিতে লাগল। প্রভুর এইদব লীলা দেখে। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য একেবারেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন

মহাপ্রভূ চলেছেন মধুর কীর্ত্তন করতে করতে, সেই মধুর কীতন ধ্বনি শুনে আকৃষ্ট চিত্তে মুগ-মুগীগণও প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-ছাণ নিতে নিতে সংগে চলতে লাগল। তাদের দেখে প্রভ্, ভাবাবিষ্ট হয়ে তাদের অঙ্গে হাত বুলাতে লাগলেন ৷ কুষ্ণ বিরুহে গোপীগণ যে গান গেয়েছিলেন মৃগ-মৃগীগণকে দেখে তাদের কণ্ঠ জড়িষে প্রভু সেই সব গান গাইতে লাগলেন। প্রভুর মধুর কগধ্বনি শুনে মধুর-ময়ুরী মেঘপ্রনি ভ্রমে প্রভুকে ঘিরে নৃত্য করতে সাগল। প্রভুর মধুর কণ্ঠধানিতে বৃক্ষশাথে কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণ চিত্রবং অবস্থান করতে লাগল। স্থাবর বৃক্ষ লতাও তাঁর মধ্রকণ্ঠ ধ্বনিতে যেন পুলকিত হয়ে উঠল। বৃক্ষসকল অশ্রুধারাবং মধুধারা বর্ষণ করতে লাগল 🔻 নদীসকল আনন্দ হিল্লোলব্ধপী হস্ত উদ্বেলিভ করে প্রভুব শ্রীচরণ স্পর্শ করতে চাইল। মহাপ্রভুর অচিস্ক্য শক্তিতে ঝারিখণ্ডের রক্ষ-লতা পশু-পক্ষী দকলেই যেন প্রেমভাব ধারণ করল।

সেই ঝারিখণ্ডের বনে কোন স্থানে পাষণ্ডী প্রভৃতি মসভ্য সোকদেরও মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম দিয়ে শুদ্ধ করলেন। মহাপ্রভু যে গ্রামের উপর দিয়ে যেতেন এবং যে গ্রামে মবস্থান করতেন সে শব গ্রামের লোকদের প্রেমভক্তি লাভ হত। কেহ যদি প্রভূর শ্রীমুখে একবার কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করত সে নাম তার অস্তরে গভীর রেখাপাত করত। তাকে দেখে অন্ত ব্যক্তিও কৃষ্ণনামে পাগল হত।

ঝারি-থণ্ডের বন-প্রদেশে শাক-মূলাদি সংগ্রহ করে বদভ্জ ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতেন, মহাপ্রভু কত আনন্দভরে তাই ভোজন, করতেন । মহাপ্রভুর সেবায় উপযোগী যেখানে যে জিনিষ বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পেতেন ত যত্ন করে নিয়ে নিতেন। চলতে চলতে পথে গ্রাম পাওয়া গেলে কোন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁরা মধ্যাকে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং রাতিবাস করতেন। যে গ্রামে বিপ্র মিলত না, সেই প্রামে শুদ্র মহাজনের বাড়ীতে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতেন: বলভজ ভট্টাচার্য্য প্রভুর প্রিয় স্লিঞ্জ সেবক ছিলেন। তু-চার দিনের আনদাজ চাল ডাল সর্ব্বদা তিনি **সঙ্গে** রাখভেন। বকু প্রদেশে, যেখানে লোকের বসতি নাই, বৃক্ষমূলে রান্না করতেন ভৃত্য ব্রাহ্মণটি জলপাত্র, প্রভুর যাবভীয় সেবার দ্রব্য মাথায় করে চলতেন। শীতকালে পার্বভ্য দেশে যেতে যেতে নিঝ'রের উচ্চোদকে প্রভু দিনে তিনবার স্কান করতেন ৷ সকাল সন্ধায় অগ্নি জালায়ে তার ভাপে শ্রীঅঙ্গ উঞ করতেন।

শ্রীবলভদের দেবা দেখে সুখে প্রভু একদিন বলতে লাগলেন
—ভট্টাচার্য্য, তোমার প্রসাদে আমার এত সুখ হল। কত দেশ
শ্রমণ করেছি, কিন্তু কোথাও কেন্দ্র হলেন হলেব করি নাই। কৃষ্ণ বড় রূপালু, আমাকে বহু কুপা করলেন। বন পথে আমাকে এনে বড় সুখ দিলেন।

ভট্টাচার্য্য বললেন-প্রভো! তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দয়াময়,

আমি অধম জাঁব, আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে যে সেবার অধিকার দিয়েছ এই তোমার অহৈতৃকী দয়া।

মহাপ্রভু চলতে চলতে ক্রমে কাশীর মাণকণিকা ঘাটে পৌছালেন , তথন এতিপন মিশ্র সেই ঘাটে স্থান করছিলেন। ভপন মিশ্র পূর্ববঙ্গে পদাবতা নদার ওটে বাস করতেন। মহা-প্রভু মধ্যাপক বেশে যথন পূক্ববঙ্গে পদ্মাবভা ভটে গমন করেন, তথন জপন মিশ্র প্রভুর কুপা-উপদেশ পেয়েজিলন ও তাঁর নিদেশ মূত কাশীবাসা হয়েছিলেন :

ত্রপন নিজ্ঞ ইতি পূর্বের জানতে পেরেছিলেন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। অক্সাৎ প্রভুকে দেখে বিস্ময়ান্তি হলেন, অধাক ভাবে তাকায়ে রইলেন, ভাবলেন—ইনি ক্র্নির অধ্যাপক শিরে-মনি শ্র্যানমাই পণ্ডিত হবেন। তাডাডাডি জল থেকে উঠে মিশ্র মহাপ্রভুকে দণ্ডবং করলেন, মহাপ্রভুমিশ্র বলে দৃঢ় আলিংগন করলেন। মিশ্র আনন্দে প্রভুর চরণে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। মিশ্রকে প্রভাবিবিধ কুশল-বার্তাদি জিজ্ঞাস। করলেন। উভয়ে উভয়ের মিলনে বড়ই আনন্দিত হলেন। তারপর তপন মিশ্র প্রভুকে বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করালেন । শ্রীগৌরস্থলর প্রেম পুলকিত অংগে নৃত্য-গীতাদি করলেন। অনস্তর তপন মিশ্রের গৃহে শুভাগমন করলেন। মিশ্র সংগাষ্টি মহাপ্রভুর জ্ঞীচরণতলে দণ্ডবং করে পাদ ধৌতাদি করিয়ে সেই জল শিরে খারণ ও পান করলেন। বলভদ ভট্টাচাধ্যকে তপ্ন মিশ্র বহু সন্মান প্রদর্শন করলেন।

কয়েকদিন কাশীতে অবস্থান করবার পর প্রভু বিদায় নিলেন। প্রভুর বিরহে তপন মিশ্র আদি ভক্তগণ কাতর হয়ে। পড়লেন বভু ভাঁদের সান্ত্রনা দিয়ে গ্রহে পাঠিয়ে প্রয়াগের দিকে চলতে লাগলেন: প্রয়াগে এলেন, ত্রিবেণীতে স্নান করে শ্রীবেণীমাধব বিগ্রাহ দর্শন করলেন। তথায় বহু নৃত্য-গীতাদি করলেন। যমুনার নীল জল দর্শন করে প্রভার জ্রীকৃষণ স্মৃতি হল, প্রেমোনত হয়ে যমুনায় ঝাপ দিলেন ৷ বলভদ ভট্টাচার্য্য ও ভূতা ব্রাহ্মণটী ভাড়াভাড়ি ভাঁকে ধরে তুললেন। কয়েকদিন প্রয়াগ ধামে থাকরে পর, মথুরায় জন্মস্থানে এলেন। সেখানে যে অভূত নৃত্য-গীতাদি করলেন তা দেখে মথুরাবাসিগণ পর্ম চমংকৃত হলেন ৷ আদিকেশ্ব দর্শন করলেন, সেবক প্রসাদী মালা প্রভূর কণ্ঠে দিলেন মথুরা নগরে শ্রীমাধবেক্ত পুরীর শিষ্ম দনোড়িয়া। ব্রাহ্মণ গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। মথুরার চব্বিশ ঘাট দর্শন করলেন : তারপর প্রবেশ করলেন গোপেব্দ নন্দনের লীলা-ভূমি দাদশ বন যুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে : গাভীগণ প্রভুকে বেড়ে আনন্দে ভ্রমার দিতে লাগলেন ন বাংসল্য-প্রীতিতে প্রভু তাদের গলা জ্বভিয়ে ধরলেন : তার: অঙ্গ লেহন করতে লাগল ৷ বলভড্র ভট্ট দেখে অবাক ! মৃগ-মৃগিগণ তাঁর অঙ্গের আণ নিতে লাগল ও ময়ূর-ময়ূরীগণ আমনেদ মৃত্য করতে লাগল। ত্তক-শারী মধুর স্বরে শ্লোক পাঠ করতে লাগল। প্রভুর করম্পর্শে তরু-লভাগণ যেন পুলকরূপ নব প্রোদ্গম ও হাসিরূপ ফুলভারে তাঁর চরং স্পর্শ করতে লাগল প্রভুও প্রতিটি তরুলতাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করতে লাগলেন ৷ আবার সেই প্রাণবন্ধু যেন ক্ষিরে এসেছেন। বন্ধু দেখে যেমন বন্ধুর আনন্দ হয়, সেরূপ গৌর-কৃষ্ণকে দর্শন করে বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম সকলে আনন্দে বিহবল হল। কৃষ্ণ যেন আবার বৃন্দাবনে উদয় হয়েছেন। তাই চতুদ্দিকে কেবল আনন্দ কোলাহল ৷ বন্ম মৃগ-মৃগীগণের কণ্ঠ ধরে প্রভু প্রেমে রোদন করতে লাগলেন: ভারাও প্রভুর করুণ রোদন দেখে রোদন করতে লাগল 🐇 প্রভু শুক-শারীকে বললেন—কুঞ্চ-গুল বর্ণন কর 🕆 আনন্দে শুক-শারী কৃষ্ণ-গুণ বর্ণন করতে লাগল। তারপর ময়ূর-ময়ূরীগণ এসে প্রভূকে ঘিরে নাচতে লাগল, ময়ুরের কণ্ঠ নিরীক্ষণ করে প্রভুর কৃষ্ণশ্বতি হল, তিনি মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন বলভদ্র সাবধানে প্রভুকে ক্যেলে ধারণ করলেন। ভূত্য বান্ধণ যমুন। থেকে জল এনে প্রভুর মুখে ছিটা দিতে শাগলেন কর্ণে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম করলে তাঁর চৈত্র আন্তে আন্তে ফিরে এল ৷ শ্রীবৃন্দাবন এসে প্রভুর প্রেমাবেশ চতুগুণ বেড়ে উঠল 🔻 বৃন্দাবনের কোন স্থানে রোদন, কোথাও আনন্দে নৃত্য, কোথাও কুষ্ণবিরহে বিরহিণী রাধার স্থায় মৃচ্ছ : প্রাপ্ত হতে লাগলেন বলভদ্র ভট্ট সাবধানে প্রভুর সেবা করতে লাগলেন। আরিট গ্রামে এলেন স্বানকার লোকদের কাছে রাধা-কুণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কিছু বলতে পারল না। সর্ববিজ্ঞ মহাপ্রভু এক ধান্তক্ষেত্রে অল্পজনে স্নান করলেন, বললেন— এই সেই রাধাকুণ্ড তারপর সেই কুণ্ডের স্তব পাঠ করতে

লাগলেন : "গোপীদের মধ্যে জ্রীরাধা ঠাকুরাণী যেমন শ্রেষ্ঠা

তেমনি তাঁর কুণ্ডও পরমা আরাধ্যা।" কুণ্ডের মৃত্তিকা দিয়ে প্রভু তিলক করলেন। তাঁর আদেশে বলভদ্র ভট্টাচার্যা কিছু মুত্তিক। নিয়ে নিলেন। ক্রমে কুমুম সরোবর, গোবদ্ধন প্রভৃতি দর্শন করলেন। গিরিরাজকে "হরিদাসবর্যা" বলে প্রামে আলিঙ্গন করলেন: সে দিন ব্রহ্মকুণ্ডে এসে বলভদ্র রান্ন: কবলেন, রাত্রে শ্রীহরিদেবের মন্দিরে প্রভু বহু নৃত্য-গীতাদি করলেম ৷ মহাপ্রভুর একান্ত ইক্তা হল জ্রীমাধ্রেক্ত পুরীপাদের গোপাল দর্শন করবার, কিন্তু গোপাল রয়েছেন গোবদ্ধন গিরিরাজের উপর তিনি গিরিরাজ চডবেন না। দর্শন কিরূপে হবে সই রাত্রে গোবদ্ধনধারী হরি এক ছল করে গাঠুলি গ্রামে এলেন সেখানে মহাপ্রভু গোবন্ধনধারীকে মহানন্দে দর্শন করলেন। তিনি তিন দিন গোপাল দেবের সামনে নৃত্য-গীত করলেন। ত্রভঃপর প্রভু বিদায় হলেন। গাঠুলি গ্রাম হতে গোপাল দেবও নিজস্থানে গেলেন ।

মহাপ্রভু পুনঃ বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। সেখানে যমুনার পরপার থেকে কৃষ্ণদাস রাজপুত এলেন, প্রভুব দশনে। প্রভু উাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে ় কৃষ্ণদাস রাজপুত বললেন
—সামি অধম গৃহস্থ জাতিতে রাজপুত।

মহাপ্রভু—তুমি কি চাও ং

কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণব কিন্ধর হতে চাই।

মহাপ্রভু—তুমি কেমনে জানলে যে আমি এখানে এসেছি ?

কৃষ্ণদাস—শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আপনি বৃন্দাবনে আছেন, তাই প্রাতে ছুটে এলাম।

্মহাপ্রভূ—কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ ভোমাকে এনেছেন । এই বলে প্রভূতিক অবলিজন করলেন। প্রভূব সঙ্গে কৃষ্ণদাস অক্রুব ভীর্ষে এলেন সেখানে মহাপ্রভূ মধ্যাক্ত ভোজন করলেন । কৃষ্ণদাস রাজপুতাক অবশিষ্ট পাত্র দিলেন । পত্নী-পুত্র ও গৃহত্যাপ । করে কৃষ্ণদাস প্রভূব সঙ্গে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

বুন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হয়েছেন বলে সর্বত্র গুজব রটে গেল একদিন অক্রুর ভীর্থ থেকে লোক এল বৃন্দাবনে : প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে ভোমরা এসেছ গ ভারা বলল কালিয়দহ ভীথ থেকে। কালিয়দহে কৃষ্ণ পুনঃ প্রকট হয়ে কালিয়নগেব শিয়ে রুডা করছেন। তিন রাত্রি ধরে সকলে দর্শন করেছে এ কথা শুনে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন। এই ল্রাম্ভ বাক্যে সরলমতি বলভজ ভট্টাচার্য্যেরও মতিল্রম হল। তিনি সন্ধ্যাকালে প্রভুর কাছে বললেন—আমি কৃষ্ণ দর্শন করতে যাব।

মহাপ্রভূ—কোথায় কৃষ্ণ দর্শন করতে যাবে ? ভট্টাচার্য্য—কালিয়দহে।

মহাপ্রভু—মূর্থের বাক্যে মূর্থ হলে । তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি। তুমি কোন বিবেচনা করতে পারলে না । কলিকালে কৃষ্ণ দর্শন হয় না। মূর্থ লোক নিজের ভ্রমে মিথ্যা কোলাহল করছে। বন্দে খাক, দব কিছু পরে জানতে পারবে।

প্রাতঃকালে প্রভুর কাছে কালিয়দহ হতে কোন লোক এল, প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণ দেখলে ?

লোকটী বললে—কোথায় কৃষ্ণ ? কৈবৰ্ত্তাগণ নৌকা নিয়ে দেউটী জ্বালিয়ে দহের জ্বলে মাছ ধরে, দূর থেকে লোকের ভ্রম হয়। নৌকাকে কালিয়নাগ, জেলেটিকে কৃষ্ণ ও দীপটিকে মণি মনে করে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-উদয় ঠিক, কৃষ্ণকে লোকে দেখছে—তাও ঠিক। কিন্তু ভ্রমবশতঃ কৃষ্ণকে কৃষ্ণ না বলে মানুষকে কৃষ্ণ কল্পনা করছে। এবার বলভদ্র ভট্টাচাথ্যের ভ্রম দূর হল। তিনি খুব লাজ্জিত হলেন, প্রভুর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে, লাগলেন।

মহাপ্রভু পুনঃ একদিন অক্রুর ঘাটে এলেন এবং স্নান করলেন। এথানে গোপ-গোপীগণ ব্রহ্মলোক দশন করেছিলেন। মহাপ্রভুকে দশন করবার জন্ম সেথানে দিনরাত লোকের খুব ভিড় হতে লাগল এবং খুব আমন্ত্রণও আসতে লাগল। এ সব দেখে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস রাজপুত ঠিক করলেন প্রভুকে অন্তর্ক নিয়ে যাবেন। প্রভুর বৃন্দাবনে অবস্থানের অনেক অস্ক্রবিধাও দেখা দিল। তিনি যমুনার জল দেখলে প্রেমোন্মত্ত হয়ে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, প্রেমে মৃচ্ছিত হয়ে পড়েন। ভক্তগণ একদিন মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করলেন — এখানে বহু লোক আপনাকে আমন্ত্রণ করতে আসে ও দর্শন করতে অশ্রে। আপনাকে না দেখলে আমাদের বড় জালাতন করে। আমরা অভিষ্ট হয়ে উঠেছি। তাই মনে করি এখান থেকে প্রয়াগ অভিমূখে যাত্রা করলে ভাল হয়, মাঘ মাসও নিকট-বর্ত্তী হয়েছে।

বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে মহাপ্রভুর ইচ্ছা হচ্ছিল না, তথাপি ভক্তগণের ইচ্ছায় বৃন্দাবন থেকে বিদায় নিলেন। ক্রমে চললেন প্রয়াগের দিকে। যেতে যেতে পথে এক বৃক্ষওলে প্রভু বসলেন বিশ্রামের জন্ম। সেকালে রাখাল বালকগণের বংশীধ্বনি শুনে প্রভুর কৃষ্ণশ্বতি হল। তিনি মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে কেনা বের হতে লাগল, ভক্তগণ সাবধানে তাকে কেহ হাওয়া করতে লাগলেন, কেহ জল দিতে লাগলেন ও কেহ কোলে করে বইলেন। দশজন পাঠান সৈন্ম সেইপথ দিয়ে যাচ্ছিল, প্রভুর মূচ্ছণি দশা দেখে তারা অশ্ব থেকে নেমে, চারজন ভক্তকে চোর জ্ঞানে বন্দী করল।

ভট্টাচাষ্য ও ভ্তা ব্রাহ্মণটি ত' ভয়ে কাপতে লাগল।
সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রাজপুত তারা সে-দেশেরই
অধিবাসী, তারা ভয় করে না। কৃষ্ণদাস রাজপুত বলতে লাগলেন
— আমি যদি হাক মারিতো তিনশত হুড়কধারা এখনি আসবে।
পাঠান সৈহাগণ বলল ভোনর। চোর। এই সন্নাসীর কাছে
অনেক ধনরত্ব ছিল, তোমরা বিষ খাওয়ায়ে সব হরণ করেছ।
কৃষ্ণদাস বললেন আমরা চোর নহি, ভোমরা চোর। ইনি
আমাদের গুরু, এর মুগীরোগ আছে, মাঝে মাঝে এইরূপ মূচ্ছা
হয়। তথন আমরা এঁকে রক্ষা ও সেবা করি। ভোমরা একট্ট

অপেক্ষা কর, এখনি ইনি উঠবেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভূ 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠে নৃতা করতে লাগলেন ্যাদেখে পাঠান দৈলদের মনে ভয় হল, তাড়াভাড়ি ভক্তদের বন্ধন মোচন করে দিল। সকলে বিশ্বয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ পরে প্রভূর বাহাদশা হল, শাস্তভাবে বসলেন। পাঠান সৈক্তদের অধ্যক্ষ ছিলেন রাজকুমার বিজলি খান, তিনি শাস্তভ্য পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভূর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং উপদেশ চাইলেন। মহাপ্রভূ তাদের প্রভি অনেক উপদেশ করলেন প্রভূর ককণায় সমস্ত পাঠানগণ শুদ্ধমতি হলেন, সকলেই প্রভূর শ্রীচরণে পড়েক্ষনাম গ্রহণ করলেন, প্রভূত তাদের অহৈতুকা কুপা করলেন। তারা "পাঠান-বৈষ্ণব" নামে খ্যাত হলেন।

মতঃপর মহাপ্রভু প্রয়াগে এলেন : কৃষ্ণদাস রাজপুত ও
সন্নাড়িয়া বিপ্রকে মহাপ্রভু নিজ গৃহে যেতে আদেশ করলেন।
তাঁরা প্রভুর বিচ্ছেদ ভাবনায় ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু
উপদেশ ও আলিঙ্গন দিয়ে তাঁদের বিদায় করলেন : কিছুদিন
প্রভু প্রয়াগ ধানে থেকে ত্রিবেণী স্নানাদি করলেন এবং পরে
নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন : প্রভুর দর্শন-উৎকণ্ঠায় নীলাচলবাসী ভক্তগণ মতি তুঃখে দিন যাপন করছিলেন, এমন সময়
শ্রীমহাপ্রভুর শুভবিজয় দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন।
আবার ভক্তগণের ও প্রভুর মিলন হল : শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য
মহাপ্রভুর অভ্যক্তুত লীলাবলী সকল ভক্তদের কাছে বলতে
লাগলেন । ভক্তগণ শুনে শুনে সুখ্সাগরে ভাসতে লাগলেন।

#### শ্রভগবান আচায্য

শ্রীভগবান আচার্য্য হালি সহরে বাস করতেন : তাঁর পিতার নাম শতানন্দ খাঁ। ভগবান্ আচার্য্যের পুত্রের নাম শ্রীরঘুনাখ। ইনি খঞ্জ ছিলেন। ভগবানু আচার্য্য ছিলেন 'গোপ অবতার'। অতি সরল মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অমুরক্ত ় তিনি হালিসহর ছেড়ে পুরীতে প্রভুর নিকট বাস করতেন। কোন কোন দিন তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন। ইনি একবার ছোট হরিদাসের দ্বারা শ্রীমাধবী দেবীর নিকট থেকে মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্ম চাল আনিয়েছিলেন। ইনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। এঁর হৃদয় সর্বদা সখ্য রসাবিষ্ট হয়ে থাকত : শ্রীম্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে স্থাভাবে অনেক নর্মালাপ করতেন। এই সরল বিপ্রের ছোট ভাইয়ের নাম গোপাল। কাশীতে আচার্য্য শঙ্করের বেদান্ত ভাষ্য পড়ে গোপাল পুরীতে ভগবান্ আচার্য্যের নিকট এল। সকলকে গোপালের মুখে বেদস্তি ভাষ্য ভাবণ করাবার জন্ম ভগবান আচার্য্য উদ্গ্রীব হলেন। একদিন তিনি শ্রীস্থব্যপ-দামোদর প্রভুকে বললেন। এস, গোপালের মুখে বেদান্ত শুনি। জ্রীস্বরূপ গোস্বামী বললেন—বৈষ্ণবের শঙ্কর বেদাস্ত ভাষ্য শুনতে নাই। আপনার বৃদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, তাই গোপালের মুখে মায়াবাদ ভাষ্য শুনতে উৎস্কুক হয়েছেন। বৈষ্ণব হয়ে ধারা মায়াবাদ ভাষ্য

শুনেন তাঁদের বৃদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সেব্য-দেবক জ্ঞান থাকে না ৬ নিজকে ঈশ্বর বলে অভিমান করেন। সেব্য-দেবক ভাবশৃন্ত কথা শুনলে মহাভাগবভগণের মনে তুঃখ হয়।

ভগবান আচার্য্য বললেন—আমাদের চিত্ত ক্ঞের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত আছে। আমাদের মন ফিরবে না

স্বরূপ-গোস্থামী বললেন—তথাপি মায়াবাদ প্রবংশ মহালোষ। মায়াবাদ সিদ্ধান্তে—জীবকে ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরের স্বরূপ
অস্থীকার করা হয় ও ভাষ্য শুনলে ছুঃখে ভক্তেব হৃদয় ফেটে
যায়। আপনার অসং মায়াবাদ প্রবংশ এক নকি হল কেন প্র্রীম্বরূপ গোস্থামার কথা শুনে ভগবান আচাহ্য লজ্জায় ও ভয়ে
নীরেব রইলেন। বাসায় ফিরে এলেন। ব্রহতে পারলেন
গোপালের প্রতি স্নেহবশতঃ এই অসৎ মায়াবাদ শুনতে তার
কৃটি হয়েছিল। গোপালকে আচাষ্য শীঘ্রই দেশে পাঠায়ে
দিলেন।

় একবার বঙ্গদেশ থেকে একজন ব্রাহ্মণ পুরীকে ভগবান্ আচার্যাের কাছে এলেন এক তাঁর স্থানে বকলেন। তিনি আচার্যাের পরিচিত। ব্রাহ্মণী পণ্ডিত, তিনি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এক নাটক রচনা করেছেন। একদিন নাটক খানি ভগবান্ আচার্যাকে ও কতিপয় বৈষ্ণবকে শুনালেন। তাঁরা নাটকের প্রশাংসা করলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হল নাটক মহা-প্রভুকে শুনাবেন। একদিন তিনি ভগবান্ আচার্যাের কাছে ইহা প্রস্তাব করলেন। কিন্তু নিয়ম ছিল যেণগ্রচ-প্রচানটক প্রভৃতি যে কোন সাহিত্য মহাপ্রভুকে শুনাবার পূর্বে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীকে শুনাতে হবে। তিনি যদি পছন্দ করেন তবে মহাপ্রভু শুনেন। কারণ কোন অপসিন্ধান্ত কিম্বা রসাভাস দোষ মহাপ্রভু সইতে পারেন না।

একদিন কথা প্রসঙ্গে প্রীম্বরূপ গোস্বামীর নিকট ভগবান্ আচাগ্য বলতে লাগলেন—বঙ্গদেশ থেকে একজন কবি এসেছেন, ভিনি আমার পরিচিত। তিনি মহাপ্রভু সম্বন্ধে এক নাটক রচনা করে এনেছেন, আমরা সকলে শুনেছি, বড় স্থুন্দর হয়েছে। তুনি যদি একবার শুন ও অনুমোদন কর তবে মহাপ্রভুকে শুনাতে পারি।

> স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার। যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজয়ে তোমার॥ ( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫।১০১ )

স্বরূপ গোস্বামী বললেন—আপনি পরম উদার, যে কোন কথা ও শাস্ত্র শুনতে ইচ্ছা করেন। যাদের সাধুসঙ্গ হয়নি, রসতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ব জ্ঞান নাই, তাদের বর্ণনা কদাপি স্থাসিদ্ধান্ত-যুক্ত হয় নাঃ ভাতে রসাভাস প্রভৃতি দোষ থাকবেই।

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় ছঃখ। বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥ কপ যৈছে ছই নাটক করিয়াছে আরন্তে। শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে॥ ( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫।১০৭-১০৮) সংসঙ্গে ভক্তিরস অনুশীলন করে নাই, ভক্তিশান্ত্র পড়ে নাই বা ভক্তিরস বিচার শুনে নাই তারা হল গ্রাম্য কবি। তাদের বাক্য ভক্তি রসিকের ছদয়ে সুখোৎপাদন করতে পারে না

ভগবান্ আচার্য্য বললেন—তুমি একবার শুনে দেখ, যদি ভাল মনে না কর ত শুনাব না। ভাল মনে কর ত শুনাব। এবার স্বরূপ দামোদর প্রভু স্বীকৃত হলেন। কবি করেণ ভগবান্ আচার্য্য তাঁর কাব্য শুনাতে বললেন। কবি স্বরূপ দামোদর ও অস্থাস্থ্য ভক্তগণের সামনে নান্দী শ্লোক পড়তে লাগলেন।

জগন্নাথ স্থন্দর শরীর শ্রীচৈতন্ম গোসাঞি শরীর মহাধীর। সহজে জড় জগতের চেতন করাইতে। নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবিভূতি।

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫/১১ )

শ্লোকের অভিপ্রায়—শ্রীজগন্নাথ হলেন শরীর, মহপ্রভু প্রাণ।
জড় জগতকে চৈতক্ত করাবার জক্ত নীলাচলে বর্ত্তমানে উদিত
হয়েছেন। শ্লোক শুনে শ্রীস্থরপ দামোদর গোস্বামী বললেন মূর্থ
অতব্বজ্ঞ এইরপ বর্ণন করে। শ্রীজগন্নাথকে স্কুলরপে দর্শন ও
মহাপ্রভুকে প্রাণরপে দর্শন অপরাধজনক কথা। তুই পূর্ণ ব্রহ্ম,
দেহ-দেহী অভেদ। ভগবদ্ বিগ্রহকে স্থুল জড় কঠিন পাথর মনে
করা মহাপরাধ। স্বিধ্রের দেহ-দেহীতে কোন ভেদ নাই।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত শুনে সকলে স্তম্ভিত হলেন।

বললেন শ্রীম্বরূপ গোম্বামীর সিদ্ধান্ত সভ্য সিদ্ধান্ত, কবির বাক্যে বন্ধ দোষ রয়েছে:

কবি শুনে স্তম্ভিত ও লচ্ছিত হয়ে অবনত শিরে বসে রইলেন, তথন শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বলতে লাগলেন—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্ত চরণে॥
চৈতন্তের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ।
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্মল॥

( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৫/১৩১-১৩৩ )

শ্রীষরপ দামোদর গোস্বামীর করুণা ব্যঞ্জক বাক্য শুনে বঙ্গ দেশের কবি সুথী হলেন। অনস্তর তিনি সব ত্যাগ করে মহা-প্রান্থর শ্রীচরণতলে পুরীতে রইলেন।

> সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি রহিলা নীলাচলে। গৌর ভক্তগণের কুপা কে কহিতে পারে॥

> > ( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৫।১৫৮ )

বাস্তবতঃ কবি অতিশয় সরল, হিংসা-মাংস্থ্যাদি দোষশৃষ্ঠ ছিলেন। নিজের ভূল বুঝতে পেরে ভক্তগণের চরণে শরণ নিলেন। কবি ভগবান আচার্যকে অনুনয় করে বললেন আপনি আমার মহং উপকার করেছেন। যদি এই সমস্ত ভক্তের সঙ্গ আমার না হত, চিরকাল আমার জীবনে এইরূপ মহং ভূল অপরাধ থেকে যেত।

### ভক্ত কালিদাস

কালিদাস শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি থুড়া, তাঁর ব্রত ছিল বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট ভোজন করা। গৌড় দেশে যত বৈষ্ণব ছিলেন প্রায় সকলের প্রসাদ তিনি পেয়েছেন!

তিনি বৈষ্ণবের গৃহে উত্তম ভেট প্রদান করে তবে অবশেষ গ্রহণ করতেন। কোন বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট দিতে রাজী না হলে তিনি লুকিয়ে উহা গ্রহণ করতেন।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহে৷ হৈল বুড়া :

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৬৮ )

এইভাবে কালিদাস সমস্ত জীবন বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেছেন।

শ্রীঝড়ু ঠাকুর নামে একজন বৈঞ্চব বাস করতেন। তিনি জাতিতে ছিলেন ভূঁঞামালী। বৈঞ্চব যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সর্ব্বপূজ্য। একদিন কালিদাস তাঁর গৃহে এসে তাঁকে কিছু পাকা আম ভেট দিলেন। ঝড়ু ঠাকুর তাঁকে খুব আদর করে বসালেন। উভয়ে কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্টি করলেন। ঝড়ু ঠাকুর বললেন—আমি নীচ জাতি, আপনার সংকার কি করে করব ? যদি আজ্ঞা করেন কোন ব্রাহ্মণের ঘরে আপনার ভোজনের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কালিদাস বললেন—ঠাকুর! তুমি

আমার জন্ম কিছুই করনা, ভোমার দর্শনে আমি কৃতার্থ হয়েছি। মনে এক বাসনা আছে যদি আজ্ঞা কর, তা বলি।

ঝড়ু ঠাকুর বললেন—আপনি স্বচ্ছনেদ বলুন।
কালিদাস — ভোমার পদরজঃ শিরে ধারণ করতে চাই।

ঝড়ু ঠাকুর—হায়। হায়। এইরূপ কথা বলে আমাকে নরকগামী করবেন না। আমি নীচ জাতি, আপনি কুলীন।

কালিদাস—শুন ঠাকুর! শাস্ত্রে বলছেন—চতুর্বেদ অধ্যয়ন-শীল ব্রাহ্মণ যদি ভক্ত না হয় ত সে চণ্ডালের অধম। আর চণ্ডাল যদি হরিভক্তি পরায়ণ হন ত ব্রাহ্মণের গুরু: শাস্ত্রে ভগবান আরও ব্লেছেন—চার বেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত না হলে, তার হাতে আমি খাই না শ্বপচ যদি ভক্ত হয় তার হাতে খাই, সে আমার তায় পূজ্য: সে যে বস্তু দেয় তা আমি প্রীতিভরে গ্রহণ করি।

ঝড়ু ঠাকুর বললেন—শাস্ত্র ঠিক বলেছেন। যার কঞ্চ-ভক্তি আছে তিনি কখন নীচ নন। তিনি সর্কোত্তম। আমি নীচ জাতি, তাতে ক্ঞ-ভক্তি শৃষ্ঠ। আমি কি করে পদরজঃ আপনাকে দিব ? ইহা ত মহাপরাধের কাজ: ছই জন এইরপে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি করলেন। পরিশেষে কালিদাস তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে গৃহাভিমুখে চললেন। ঝড়ু ঠাকুর কালিদাসের কিছুদূর অফুগমন করলেন। তারপর কালিদাস চললেন, ঝড়ু ঠাকুর ঘরে ফিরে এলেন। কালিদাস পুনঃ কিরে এসে যেখানে যেখানে ঝড়ু ঠাকুরের পদ-চিহ্ন পড়ে ছিল সেখানকার রক্ষ মাথায় নিতে লাগ-লেন। ঝড়ু ঠাকুরের প্রহের পার্শে জঙ্গলের আড়ালে বসে রইলেন।

এদিকে ঝড়ু ঠাকুর কালিদাস প্রদন্ত আম ভগবান্কে ভোগ লাগালেন। অনস্তর সেই প্রসাদি আম পতি-পত্নী তুই জন চুষেচুষে খেয়ে উচ্ছিষ্ট খোসা ও আটি বাইরে ফেলে দিলেন। কালিদাস সেই আটি কুড়িয়ে ভক্তি ভরে চুষতে লাগলেন। কালিদাস এই ভাবে বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খেতে খেতে বুড়া হয়েছেন।

একবার কালিদাস মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ম পুরীধানে এলেন।
মহাপ্রভু তাঁকে দেখে সুখী হলেন, তাঁর থাকবার ব্যবস্থাদিও করে
দিলেন। কালিদাস প্রতিদিন প্রভুর সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে যেতেন
মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে মহাপ্রভু বাইরে সিঁ ড়িতে পাদধৌত
করতেন, কিন্তু পাদধৌত জল কাকেও নিতে দিতেন না। কালিদাস একদিন সেই জল নিবার জন্ম প্রভুর পিছনে পিছনে
চললেন। মহাপ্রভু পাদ প্রক্ষালন করে যখন মন্দিরের দরজার
দিকে যাচ্ছিলেন, কালিদাস গিয়ে সেই জলের ছই অঞ্চলি পান
করলেন। তৃতীয় অঞ্চলি গ্রহণের সময়প্রভু তাঁকে নিষেধ
করলেন, বললেন—

অতঃপর আর না করিহ পুনর্কার। এতাবৎ বাঞ্চা পূরণ করিলু তোমার॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৬।৪৭ )

জগন্নাথ দর্শন করে প্রভু গন্তীরায় ফিরে এলেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজনে বসলেন। প্রভুর অবশেষ পাবার প্রভীক্ষায় কালিদাস বহিঃদারে বদে রইলেন। প্রভুর ভোজন শেষ হল। অন্তর্যামী প্রভূ জানতে পেরে তাঁকে অবশেষ পাত্রটি দিবার জন্ম গোবিন্দকে ইঙ্গিত করলেন। বাইরে এসে গোবিন্দ কালিদাসকে ডেকে বললেন—নাও, প্রভূ তোমাকে অবশেষ দিয়েছেন। মহাপ্রভূর এবস্বিধ কুপা দেখে কালিদাসের ছ-নয়ন দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগল। শত শত বন্দনা করে কালিদাস প্রসাদ ভক্ষণ করলেন, তাঁর সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হল।

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা। ( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ১৬.৫৭ )

ভক্তপদ ধূলি আর ভক্ত পদ জল।

ভক্তভুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিনটীই কৃষ্ণ প্রেম লাভের পর্ম উপায়।

### শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমং প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীরামান্থজ্ব সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী। তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ছিলেন এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য ছিলেন। তাঁর থেকে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীহরিভক্তি বিলাদের ভূমিকায় স্বয়ং গোপাল ভট্ট গোস্বামীদ পাদ লিখেছেন—

"ভক্তেবিলাসাংশ্চিন্ততে প্রবোধানন্দক্ষ শিয়ো: ভগবং প্রিয়স্ত 1 গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রপসনাতনো ত

১৪৩৩ শকানে মহাপ্রভু যথন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিজয় করেন তথম শ্রীপ্রব্যেধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁর দর্শন ও কুপা লাভ করেন।

ত্রিমল্ল ভট্ট, ব্যেশ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ এঁরা তিন ভাই।
ভের রঃ ১/১২৮) তিন ভাই শ্রীরামান্ত্রন্ধ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলের।
মহাপ্রভু চারমাদ তাঁদের গৃহে অবস্থান করে নিয়ত কৃষ্ণ-কথা
কীর্ত্রন করেন শ্রীগোপাল ভট্ট তখন শিশু ছিলেন। তাঁকে
প্রভু বড আদের করতেন। শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুর শ্রীচরশ
মর্দ্দন করতেন এবং তাঁকে জল এনে দিতেন।

শ্রীপ্রবাধানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবন শতক, শ্রীনবদ্ধীপ শতক ও শ্রীরাধারস সুধানিধি নামক অপূর্ব্ব ভক্তি রসময় গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীপ্রবেংধানন্দ সরস্বতী ঐশ্বর্যামার্গে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। পরবত্তী কালে শ্রীগোরস্কুন্দরের কুপায় শ্রীরাধাগোবিন্দ-উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং মধুর রসের মহাকাব্য গ্রন্থসকলও প্রণয়ন করেন। তাঁর বিশুদ্ধ ভক্তিময় হৃদয়ে শ্রীশ্রীগোরকুষ্ণের দিব্যস্কর্ম এবং তাঁর ধাম ও পরিকর-

গণের স্বরূপ যুগপং স্বতঃফুরিত হয়েছিল। ইহা তার লেখায় / প্রকাশ পেয়েছে।

ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বভাপনে ভক্তি সমাধি-ভাবময় নেত্রে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বরূপ এবং তার ধামের স্বরূপ যেভাবে দর্শন করেছিলেন তা নবদ্বীপশতক গ্রন্থে প্রথমে বন্দনাম্থে বর্ণন করেছেন—

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরুটরুচিরং ভাববলিতং

মৃদঙ্গাদ্যৈথাক্তিঃ স্বজনসহিতং কীত্তনপ্রম্। সদোপাস্তাং সর্কৈঃ কলিমঙ্গলহরং ভক্তসুখদং

ভজামন্তং নিত্যং শ্রবণমননামূর্কন বিধৌ 🛭

ভাবানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এই নবদীপধানে কিরপ মৃত্তি প্রকট করে বিরাজ করছেন—"নবদীপে কৃষ্ণং পুরটক্লচিরং!" নবদীপে শ্রীকৃষ্ণ স্ববর্ণের ন্যায় মনোহর কান্তি ধারণ করে বিরাজ করছেন। তারপর তাঁর বিলাসের কথা বলছেন—"ভাববলিতং মৃদাঙ্গাদ্যৈ যথ্রৈঃ স্বজনসহিতং কার্ত্তন পরম্" অস্ট্রসাত্তিকাদি বিবিধ প্রেম বিকার (শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর ক্ষণে ক্ষণে যে প্রেম বিকার) দারা মণ্ডিত এবং স্বজনসহ মৃদক্ষ করতাল আদি বাচ্চযন্ত্র যোগে স্ব-নাম সংকাওনে নৃত্যপরায়ণ। অতঃপর শ্রীগোরকৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে বলছেন—"সদোপাস্থং সর্বৈর্ণ্ডঃ" তিনি ব্রহ্মা শিব ও ইন্দ্রাদির নিত্য উপাস্থ্য তত্ত্ব "কলিমল হরং" এই কলিকালে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিবিধ কৃতর্ক মায়াবাদ প্রভৃত্তি অজ্ঞানকল্পিত মতবাদের বিধ্বংসকারী এবং "ভক্ত সুখদং" শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম আশ্রিভ

ভক্তগণের স্থুখ প্রদানকারী আমি (প্রবোধানন্দ সরস্বতী ) নিত্য প্রবণ-মনন-মর্চ্চনাদির দারা তাঁকে উপাসনা করি।

অতঃপর নবদ্বীপ ধামের স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—

শ্রতিশ্ছনেদাগ্যাখ্যা বদতি পরমব্রহ্ম পুরকং
শ্বতিবৈক্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিফুসদনম্।
শ্বেতদ্বীপং চান্ডে বিরল রাসকো যং ব্রদ্ধবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম স্থখদং তং চিছদিতম।

ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি যাঁকে পরম ব্রহ্মপুরী, স্মৃতিগণ যাঁকে বৈকুঠ লোক বা বিঞ্দদন ও ভক্তি-রিদিকগণ যাঁকে শ্বেভদ্বীপ , বা ব্রহ্মবন বলে বলেন সেই পরম স্থুখদ চিদ্ধাম অধুনা নবদ্বীপ নামে ধরাতলে উদিত; আমি ঐ ধামকে বারবার বন্দনা করি।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর মহিমা বর্ণন করেছেন—

> যস্তাঃ কদাপি রসনাঞ্চল খেলনোথ-ধক্তাতি ধক্তঃ পবনেন কৃতার্থমানী। যোগীক্রতুর্গম-গতিমধুস্কদনোহপি তস্তা নমোহস্ত রুষভান্মভূবো দিশেহপি॥
> (শ্রীরাধারস স্কুধানিধি)

কোন সময় যে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর বস্তাঞ্চল সঞ্চালন ফলে পবনদেব ধক্যাতিধক্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি তুর্লভি সেই শ্রীকৃষ্ণ পর্যান্ত আপনাকে কৃত- কৃতার্থ মনে করেছিলেন সেই গ্রীমতী বার্যভানবীদেবীর উদ্দেশে আমাদের নমস্কার বিহিত হউক।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোকুলে কামবনে বাস করতেন। তিনি মহাপ্রভুর অপ্রকটে খেদ পূর্বকি বলেছিলেন—

> অভিব্যক্তো যত্র ক্রত কনক গৌর হরিরভূ শহিম তস্তৈব প্রণয়রসমগ্নং জগদভূব। অভহচৈচক্টেচস্তমূলহরিসংকীর্ত্তন বিধি স কাল কিং ভূবোহপ্যহংপরিবর্ত্তেত মধুরঃ। (শ্রীচৈত্তা চন্দ্রামৃত ১৩৯ শ্লোক)

যে কালে গলিত কনক-কান্তি শ্রীগৌরহরি প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয়েছিলেন, তৎকালে তাঁর প্রভাবে পৃথিবী প্রণয় রসে ময় এবং উচ্চৈঃম্বরে তুমূল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন প্রণালীও প্রবর্তিত হয়েছিল। হায়! সেই মধুর কাল আর কি ফিরে আসবে !

## মহারাফ্রীয় ব্রাহ্মণ

শ্রীকৃষ্ণ চৈত স মহাপ্রভু যথন কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করতেছিলেন সেই সময় এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভূব জ্রীচরণ দর্শন করতে এলেন। তিনি মহাপ্রভূব রূপ ও প্রেমাদি দেখে চমৎকৃত হলেন। তিনিও তাঁর বড় ভক্ত হলেন। শ্রীসনাতন

নিশাস্থানী গৃহত্যাগ করে কাশীতে এলে নহাপ্রভু তাঁকে কুপা করলেন এবং নহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দিলেন। বিপ্রাঞ্জীসনাত্তন গোস্থানীকে স্বীয় গৃহে প্রসাদ গ্রহণের জন্ম আমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন—আপনি যতদিন কাশীতে থাকবেন এথানে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। সনাত্তন গোস্থানী বললেন—আনি প্রতিদিন এক ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করব নান গৃহহ-গৃহে মাধুকরী করব।

কাশীতে যেখানে সেখানে মহাপ্রভুর নিন্দা হয় দেখে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বড় ব্যথিত হলেন। একদিন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন — ফারা মহাপ্রভুর সম্মুখীন হয়, তারা তাঁর স্বরূপ অন্তভব করে,
তাঁকে ঈশ্বর বলে মানে।

কান প্রকারে পারেঁ। যদি একত করিছে । ইহা দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইহার ভক্তে ।

( চৈঃ চঃ মধা ২৫।৯ )

কোন বক্ষে একবার যদি এ সন্ন্যাসাদের সঙ্গে প্রভুর মিলন ঘটাতে পারি ভাহলে তাঁকে দর্শন করে তাঁর। নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন এবং ভক্ত হবেন। আমি সব সময় কাশীতে বংস করি। মহাপ্রভু সম্বন্ধে যদি তাঁদের মত বদলাতে না পারি, তাদের মুখে অনবরত তাঁর নিন্দা আমাকে শুনতে হবে, এ সব চিন্তা করে আহ্মি এক মতবল ফাঁদলেন। আমার গৃহে সন্মাসীদের এক ভোজের আ্যান্তান করব। ভাতে প্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও অন্তান্তা সন্মাসীদের আমন্ত্রণ করব, মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়ে

তাঁকেও যে কোন ভাবে আনব। এ সব চিন্তা করে ব্রাহ্মণ একদিন ভোজের আয়োজন করলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে আমস্থ্রণ করলেন। পরিশেষে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন। তাঁর চরণ ধরে অনেক অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন—আপনার শ্রীচরণে এক অনুরোধ।

মহাপ্রভু বললেন—কি অনুরোধ?

নহারাণ্ট্র ব্রাহ্মণ—আমি সন্ন্যাসী ভোজনের আয়োজন করেছি, কুশ্য পূর্বক ভাতে আপনাকেও যোগ দিতে হবে।

মহাপ্রভু—মামি কোথাও আমন্ত্রণে—ভোজন করিনা।

ব্রাক্সণ—আমি তা' জানি। আপনি দীন দয়াল, দীনের প্রতি দয়া করে আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন আশা করি।

মহাপ্রভু কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন—আচ্ছা বেশ ! তোমার ভোজন-উৎসারে যোগদান করব। এ কথায় ভক্তগণ আনন্দে হরি-হরি ধ্বনি করতে লাগলেন।

ঐদিন সন্ত্যাসিগণ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে এসে সমবেত হতে লাগলেন। সন্ত্যাসীদের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীও এলেন। ব্রাহ্মণ খুব মত্ন করে তাঁকে উচ্চ আসনে বসালেন। অতঃপর মহাপ্রত্ব চক্রশেথর ও তপন মিশ্র আদি ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে সকলের শেষে এলেন। ব্রাহ্মণ বহু ভক্তি পুরংসর প্রভুকে স্বাগত জানালেন। মহাপ্রভু সন্ত্যাসীদের দেখে দূর থেকে প্রণাম করলেন, পরে সভাপ্রান্তে পাদ-প্রক্ষালন স্থানে গিয়ে বসলেন এবং কিছু ঐশ্বয্য প্রকাশ করলেন। সন্ত্যাসীদের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ

সরস্বতী দূর থেকে মহাপ্রভুর তপ্তকাঞ্চনের স্থায় অপূর্বর অক্সন্থ্য ভিদেখে ও ঈশ্বরীয় প্রভাব দেখে আসনে বসতে পারলেন না, শিষ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান হলেন ৷ তারপর শ্রীপ্রকাশানন্দ অমনি ছুটে এলেন প্রভুর কাছে এবং প্রভুর ছ'শানি হাভ ধরে বললেন—শ্রীপাদ ৷ একি ৷ এ অপবিত্র স্থানে বসেছেন কেন ? সভা মধ্যে আসুন ৷

মহাপ্রভু দৈক্সভরে বললেন—আমি কি আপনাদের মধ্যে বসবার যোগ্য ;

প্রকাশানন্দ—আপনি এ কি বলছেন ? এত দৈক্ত করছেন কেন ? প্রভাবে ত আপনাকে ঈশ্বর বলে মনে হয়।

মহাপ্রভূ—ছি, ছি, অমন কথা বলবেন না। জীবকে নারায়ণ জ্ঞান করা মহাপরাধ। আমি কৃষ্ণদাস: প্রভূব কথা শুনে সন্ন্যাসিগণ চমংকৃত হলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী জ্ঞাের করে প্রভূকে সভামধ্যে নিয়ে গেলেন এবং উত্তম আসনে বসালেন।

সন্ন্যাসিগণ মনে মনে বলতে লাগলেন—ইনি এত মহং ব্যক্তি কিন্তু কত দৈন্ত-ব্যঞ্জক বিনম্ৰ ব্যবহার। দিখিজয়ী কেশব ভট্ট, মহান্ বৈদান্তিক, সার্কিভৌম ভট্টাচার্যা, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণও এঁর কাছে পরাব্ধিত। এত বড় পণ্ডিত কিন্তু অভিমানের লেশমাত্র এঁর মধ্যে দেখছি না। মাছুষ এত নিরভিমান হতে পারেন না—ইনি নিশ্চয়ই

শ্রীপ্রকাশানন্দ বললেন—শ্রীপাদ আপনি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী এখানে আছেন, আমাদের সঙ্গে মিশেন না কেন ?

মহাপ্রভূ—আমি হান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, আপনাদের সঙ্গে মিশবার যোগ্য নই :

প্রকাশানন্দ—আপনি সন্ন্যাসী হয়ে নৃত্য গীত করেন, বেদাস্ত শুনেন না কেন । সন্ন্যাসার খম ত বেদাস্ত প্রবণ।

মহাপ্রভ্— শ্রীপাদ, আপনি ঠিক বলেছেন, আমি কেন বেদান্ত শুনি না তা শুরুন। আমি হলাম মূর্য, বেদান্ত কিছুমাত্র বুঝি না। এ সম্বন্ধে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম িনি বললেন—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীন্তনই ধুগধ্ম। এই নাম কীর্ত্তন কর, এতে সর্ব্ব-দিদ্ধি হবে। আমি নাম সংকীর্তন করতে লাগলাম, তখন সেই কৃষ্ণ নামই আমাকে নাচাতে ও গাওয়াতে লাগল। ফলে অবশেষে আমি নাচতে গাইতে লাগলাম আমি নিজ ইচ্ছায় নাচ-গান করি না!

প্রভুর মধুর বাকা শুনে সন্ন্যাসিগণের মন ফিরে গেল। বললেন আপনি ঠিক বলেছেন কলিকালে এই পথই উত্তম। আমরা বৃঝি, তথাপি সম্প্রদায় অমুরোধে বেদান্ত শ্রবণ করি।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন—আপনি বঞ্চনা করছেন।
আপনার কথা শুনেছি, মহাবৈদান্তিক সার্বভৌম পণ্ডিতও
আপনার কাছে পরাভূত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন।
আপনি ছলনা ত্যাগ করুন। আমরা না বুঝে আপনার চরণে
বক্ত অপরাধ করেছি তজ্জ্বা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রকাশানন্দ

এই বলে প্রভুর চরণ স্পর্শ করতে উছত হলেন, প্রভু উঠে প্রকাশানন্দকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন ও আসনে বসালেন। অতঃপর প্রভু বলতে লাগলেন—

বেদান্তস্ত্র, ঈশ্বর ব্যাসরূপে করেছেন। উপনিষদ সহস্ত্রের যে অর্থ তা মুখ্য অর্থ! শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করেছেন তা করিত অর্থ: ঈশ্বরের আদেশেই তিনি অস্তরগণকে মোহিত করবার জন্ম করেছেন। এ আখ্যান পদ্মপুরাণে শিব ও বিষ্ণু সংবাদে আছে। শ্রীবিষ্ণু শিবকে বলছেন—"তুমি কলিতে আচার্য্যমূর্ত্তি ধরে করিত ভাবে সূত্র ব্যাখ্যা করে অস্তরগণকে মোহিত কর। তাই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কোন দেষে নাই। এ ব্যাখ্যা যে শুনবে তার বৃদ্ধি শ্রুষ্ট হবে।

ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ শ্রীভগবান্। তিনি চিনানকময়, পরিপূর্ণ তার দেহ, স্থান পরিকর'দি অপ্রাক্ত । তাকে প্রাকৃত দেহধারী মনে করলে অপরাধ হয়। উপনিবদ বলেছেন—সেই ভগবানের অঙ্গকান্তি ব্রহ্মনামে অভিহিত, তার আংশিক প্রকাশের নাম পরমাত্মা ও সম্পূর্ণ প্রকশে ভগবান্ নামে অভিহিত। জাব হল ঈশ্বরের শক্তি। স্যোর কিরণ যেমন, অথবা অগ্নির ফুলিঙ্গ যেমন, জাব সেরপ ঈশ্বরের অনুশক্তি। ভগবানের আর এক শক্তি আছে তার নাম—মায়া শক্তি। তাকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। এই প্রাকৃত বিশ্ব বহিরঙ্গা শক্তির বশ্যোগ্য। জাব যথন শ্রীকৃষ্ণ ভূলে তথন বহিরঙ্গা মায়া তাকে বশীভূত করে।

জ্ঞীব তথনই ত্রিবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। এই জীবগণকে কুপা করবার জন্ম ভগবান্ সাধুরূপে, শাস্ত্ররূপে ও গুরুরূপে এসে উপদেশ দেন।

আচার্যা শ্রীশঙ্কর অনুশক্তি মায়াবশ জাবকে ব্রহ্ম বলে প্রান্থ-মত জগতে প্রচার করেছেন। 'ওঁ' প্রণব এটি হল মহাবাক্য। আচার্যা শ্রীশঙ্কর সে মহাবাক্য গ্রহণ না করে, কল্লিত চারিটী মহাবাক্য স্প্রতি করেছেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচ্যিতা, পুনঃ তিনিই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য করলেন শ্রীমন্তাগবত। আচার্যা শ্রীশঙ্কর বেদান্ত স্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন ভাহা শ্রীমন্তাগবত-তত্ত্ব বিরোধী কল্লিত ব্যাখ্যা।

্ সতঃপর শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্থতী ও সন্মাসিগণ এ প্রকার শুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রবণ করে অভিশয় বিস্ময়ায়িত হলেন। পরে বিনয় সহকারে মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন—

> বেদময় মৃত্তি তুমি — সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষম অপরাধ পূর্বেবে যে কৈলুঁ নিন্দন॥

> > ( চৈঃ চঃ সাদিঃ ৭।১৪৮)

মহাপ্রভূ উঠে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে আলিঙ্গন করলেন।
ভক্তগণ দেখে মহা আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।
মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রইল না, প্রেমাশ্রু নেত্রে
প্রভূর চরণতলে পড়ে বললেন—হে বাঞ্ছাকল্পতর ! আমি যে
বাঞ্ছা করেছিলাম তা পূর্ণ হল। অনন্তর তিনি মহাপ্রভূ ও
প্রকাশানন্দ আদি সন্যাসিগণকে নিয়ে ভোজন মণ্ডপে প্রবেশ

করলেন। যথাযথ আসনে সকলকে বসায়ে এক্স্ প্রসাদ আর প্রদান করলেন। প্রসাদ ভোজন কালে প্রভু এক এক বার মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই দিন থেকে। কাশী কৃষ্ণ প্রেমময় হয়ে উঠল।

> সেই হৈতে সন্ন্যাসার ফিরে গেল মন। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ নাম সলা করয়ে কীর্ত্তন ॥

বাহু তুলি প্রভু বলে বল হরি হরি। হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি।

্ চৈঃ চঃ আদিঃ ৭।১৫৯ )

মহাপ্রভূ কয়েক দিন কাশীতে মবস্থান করবার পর ভক্তগণ খেকে বিদায় নিয়ে পুরী ধামের দিকে যাত্রা করলেন।

## শ্রা শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পিতার নাম ছিল শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।
উত্তরকালে তাঁর নাম হয় শ্রীচৈতক্ত দাস, এঁর পত্নীর নাম—ছিল
শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া। ইনি ভাগীর্থী তটে চাথন্দি গ্রামে বসবাস
করতেন।

শ্রীগৌরস্থন্দর যথন নদীয়া লীলা সাঙ্গ করে সন্ন্যাস নেবার জ্বন্ধ কন্টক নগরে শ্রীকেশব ভারতীর মাশ্রমে গেলেন, এ সংবাদ সর্বত্র প্রচার হল। চতুর্দিক থেকে সহস্র সহস্র লোক প্রভুর সন্ন্যাস দেখবার জক্ষ আসতে লাগল। চাথন্দি হতে গঙ্গাধর ভট্টাচাযাও এলেন। প্রভুর মস্তকের স্থন্দর চাঁচর কেশ অন্তর্হিত হবে এ-ভাবনায় ভক্তগণ কেঁদে আকুল হচ্ছেন। নাপিত ক্ষোর কর্ম করতে পারছে না. নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে কেঁদে আকুল হছে: মহাপ্রভু তাকে ক্ষোর করতে অনুরোধ করছেন। বক্তক্ষণ পরে শ্রীমধু নাপিত ক্ষোর কর্ম করল। কিন্তু ত্বংখে কি করলাম গ কি করলাম গ বলে ধরাতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়ল। চতুন্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠল, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যও ধরাতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। কে কাকে প্রবোধ দিবে গ কি করণ দৃশ্র থাকুক, এ দৃশ্য দেখে বৃক্ষ ডালে পক্ষিগণও রোদন করছিল।

অনেকক্ষণ পরে শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের মূচ্ছ্রণ যদিও ভাঙল, তিনি উন্মাদের মত হলেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণতৈতক্ত, শ্রীকৃষ্ণতৈতক্ত বলতে লাগলেন। চাখনিদ গ্রামে ফিরে এলেন। কিন্তু পাগলের ক্যায় ঐ নাম জপ করতে লাগলেন। তাঁর সাধ্বী পত্নাও প্রভুর সন্ধাস গ্রহণের কথা শুনে কেঁদে আকুল হলেন। ব্রাহ্মণী এ ভাবে দিন যাপন করতে লাগলেন।

লোকে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের নাম দিল 'চৈতগুদাস'।

শ্রীটেতভাদাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্ম সন্ত্রীক পুরীধামে এলেন।

কতদিনে নীলাচলে উত্তরিলা গিয়া:
প্রভুর দর্শন লাগি উৎক্ষিত হিয়া ।

( ভক্তি রত্নাকর ২৮৭)

শ্রীচে গ্রানাস দূর থেকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করে সন্ত্রীক কেঁদে ধরাতলে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু আহ্বান করে ভাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং কুপা দৃষ্টিপাত করে মধুর বাক্যে, বলতে লাগলেন—

> "জগন্নাথ তোমা আনাইল হাষ্ট হৈয়া॥ চল চল জগন্নাথ করহ দর্শন। করিবে কামনা পূর্ণ শ্রীপদ্মলোচন॥

> > ( ভঃ রঃ ২;১০৪ ) .

শ্রীজগন্নাথ পরম করুণাময়। তিনি করুণা করে তোমাদের এনেছেন, এবং তিনিই করুণা করে তোমাদের বাসনা পূর্ণ করবেন। যাও তোমরা তাঁকে দর্শন কর: শ্রীচৈতক্সদাস সন্ত্রীক শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চললেন। প্রভুর সেবক গোবিন্দ তাঁদের সঙ্গে গেলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী শ্রীজগন্নাথ দর্শন করে প্রেমে কত ক্রন্দন, স্তব-স্তুতি করলেন। তারপর প্রভু যে স্থানে তাঁদের থাকতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন সে স্থানে এলেন। শ্রীচৈতক্সদাস কিছুদিন স্থানন্দে নীলাচলে প্রভু সন্ধিধানে রইলেন।

অন্তর্য্যামী জ্রীগৌরস্থন্দর একদিন গোবিন্দকে ডেকে বললেন

—গোবিন্দ : ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পুত্র কামনা করে এসেছেন। 'শ্রীনিবাস' নামে তাঁর এক পরম স্থলর পুত্র হবে।

<u>জ্রীরপ সন্ত্রের দারা আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করেছি।</u> জ্রীনিবাসের সহায়তায় সে শাস্ত্র সর্বত্র বিতরণ করব। ভাদ্দণ-ব্ৰাহ্মণী শীঘ্ৰ গৌড দেশে গমন কৰুক :

শ্রীচৈতক্যদাস মহাপ্রভুর শুভ আশীর্কাদ পেয়ে আনন্দে গৌড় দেশে ফিরে এলেন . এ সময় ব্রাহ্মণীর গভে শ্রীচৈতত্তের কুপা-শক্তির অধিষ্ঠান হল : লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাবার নাম শ্রীবলরাম বিপ্র। তিনি পণ্ডিত ও জ্যোতিষী ছিলেন ৷ তিনি বুষতে পারলেন **লক্ষার গভে** কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করবেন।

> বৈশাথ পূর্ণিমা দিবা রোহিণী নক্ষত্র। শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রদবিলা পুত্র॥ ( ভঃ রঃ ২।১৫৬ )

শ্রীলক্ষীপ্রিয়া বৈশাখ মাদের পূর্ণিমা দিবদে রোহিণী নক্ষত্রে স্বৰ্ব শুভ লগ্নে এক অপূৰ্ব্ব সন্তান প্ৰস্ব করলেন। পুত্ৰের অঙ্গ-কান্তি যেন স্বৰ্ণচাপার ক্যায়। দীঘ নাদা, আকর্ণ নেত্র, বিস্তৃত বক্ষস্ত্র, আজনুলস্থিত ভুজ যুগল: মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ ভাতে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল।

শ্রীচৈত্রসদাস পুত্রকে তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈত্রস পাদ-পদ্মে অর্পণ করলেন। পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণকে সেবা, দান-দক্ষিণা প্রদান করলেন। পুত্র পেয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বড়ই সুখী হলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া পুত্র কোলে নিয়ে জ্রীগৌরনাম কীর্ত্তন করতেন। পুত্রকে গৌর নাম শিখাতেন। চন্দ্রকলার স্থায় পুত্র দিন দিন বাড়তে লাগল। ক্রমে চূড়াকরণ যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি হল। তারপর শ্রীধনঞ্জয় বিষ্ঠাবাচস্পতির নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বালক অল্পকালের মধ্যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদশী হলেন

বাল্যকালেই শ্রীনিবাস শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর ও শ্রানরহার সরকার ঠাকুর প্রজ্ঞতির রুপা প্রাপ্ত হলেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাসের পিতৃ বিয়োগ হয়। পিতার অন্তর্ধানে শ্রীনিবাস অত্যন্ত কাতর হলেন। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে এনেক প্রার্থন দিয়ে শান্ত করলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া পতি বিয়োগে বড়ই কাতর হলেও পুত্র মুখপানে তাকিয়ে ধৈয়া ধারণ করলেন।

শ্রীনিবাস জননাকে নিয়ে চাথন্দি থেকে কিছুদিন পরে যাজি প্রাণে মাতামই শ্রীবলরাম বিপ্রের গৃতে এলেন যাজি প্রাণে শ্রীনিবাসের আগমনে তথাকার সজ্জনরন্দ পরম আনন্দ লাভ করলেন। শ্রীনিবাসের অগাধ পাণ্ডিতা ও ভাক্তপ্রেম দেখে তথাকার পণ্ডিত ব্যক্ষণগণ চমংকৃত হলেন শ্রীনিবাসের ছাদ্র কোন বস্তুর জন্ম লালায়িত নয়। তিনি কেবল শ্রীচৈতন্ম চর্ণ দর্শন চিন্তায় বিভোর গণকেন। ক্রমে নীলাচলে যাবার জন্ম বডই অধীর হয়ে পড়লেন।

শ্রীনিবাস শ্রীথণ্ডের শ্রীনরহারি সরকার ঠাকুবের শ্রীপাদপদ্দ দর্শন করতে শ্রীথণ্ডে এলেন এক প্রোমে গদ্গদ্ চিত্তে ভাঁর শ্রীচরণমূলে লুটিয়ে পড়লেন এতাদৃশ প্রেম দেখে শ্রীসরকার

ঠাকুর তাঁকে কে:লে তুলে নিলেন। শ্রীনিবাস গৌরস্থন্দবের নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। 'হারপর প্রার্থনা জানালেন নীলাচলে গিয়ে জ্রীগৌরস্থন্দরের লীলাস্থান দর্শন করবেন 🐇 শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি উার শুভ প্রস্তাব শুনে সুখী হলেন, বললেন—কয়েকদিন ধৈথা ধারণ কর সখন গৌডীয় ভক্তগণ পুরী যাবেন তখন তাদের সঙ্গে যেয়ে:

শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে যাজিগ্রামে এলেন এক জননীকে এই প্রস্তাব জানালেন। জননী বড় কাত্র হয়ে পড়লেন 🕝 তথাপি পুত্রের একান্ত ইচ্ছা দেখে যাবার অনুমদি দিলেন । অতংপর কিছুদিন পরে গৌডীয় ভক্তদিগের সঙ্গে তিনি পুরার দিকে যাতা করলেন ৷ তিনি বড বিহবল অন্তরে ক্রমে নীল'চলে পৌছলেন সন্ধ্যাকালে। ব্রাত্রে সিংহদারের নিকট এক পাণ্ডাগ্রে অবস্থান করলেন। প্রাতঃকালে জ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে এলেন। পণ্ডিতকে দেখে শ্রীনিব'স ভূতলে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। জ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে স্নেহে ধরাতল থেকে উঠিয়ে কোলে করলেন। ঐীনিবাস গদাধরের কোলে গৌর বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গ্রহে একদিন অবস্থানের পর শ্রীনিবাস শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসার্কভৌম পণ্ডিত, শ্রীকক্রেশ্বর পণ্ডিত, ঞ্জীপরমানন পুরা, শ্রীশিথি মাহিতি, গোবিন্দ, শঙ্কর ও গোপী নাথ আচার্য্য প্রভৃতি এরিগার-পার্ষদগণের এচরণ দর্শনে চললেন।

শ্রীনিবাসকে দর্শন করে ভক্তগণ সকলে সুখী হলেন শ্রীনিবাসের অপূর্ব্ব গৌর প্রেম দর্শনে ভক্তগণ বুঝতে পারলেন তিনি গৌর-শক্তি। তাঁর দারা জগতে ভবিষ্যুতে গৌরবাণী ও গ্রন্থাবলী প্রচারিত হবে। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করতে লাগলেন। জ্রীনিবাস কিছু দিন পুরীতে থেকে **জ্রাগৌরসুন্দরের যাবভীয় লীলাস্থলী সকল দশন কবলেন** অনন্তর গৌড় দেশে আসবার জন্ম ভক্তগণের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে স্লেহে আলিঙ্গন আদি করে বিদায় দিলেন। শ্রীনিবাস ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে আসতে লাগলেন: কিছু পথ চলবার পর সংবাদ পেলেন শ্রীগদাধর পণ্ডিত অপ্রকট হয়েছেন শ্রীনিবাস তার: বিরহে মৃচ্ছা প্রাপ্ত হলেন, অতঃপর বিরহে আর্ভস্বরে রোদন করতে লাগলেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে দর্শন দিয়ে শান্ত করলেন। জ্ঞাবাস পুনঃ গৌড় দেশাভিমুখে চলতে লাগলেন। পথে শ্রীষ্ঠাকৈত আচার্য্য প্রভূর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকট বার্ত্ত। প্রবণ করলেন। শ্রীনিবাস সেদিন তথায় অবস্তার করলেন, বিরহে অবিরাম অশ্রুপাত করতে লাগলেন। স্বপ্নে দর্শন দিয়ে করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদৈত আচার্য্য তাঁকে শান্ত করলেন। শ্রীনিবাস ক্রমে গৌডদেশে এলেন। প্রথম শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর আদির শ্রীচরণ দুর্শন করলেন ৷ তাঁদের আশীব্রাদ নিয়ে তিনি নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে আগমন করলেন। শ্রীগৌরস্থলরের জন্মভূমি দর্শন

করে শ্রীনিবাস প্রেমে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। মহাপ্রভুর গৃহে তখন শ্রীবংশীবদন ঠাকুর অবস্থান করছিলেন। শ্রীনিবাস বংশীবদন ঠাকুর শ্রীচরণে দশুবং হয়ে পড়লেন। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর তাঁর পরিচয় পেয়ে পরম স্থাইলেন। মহাপ্রভুর নাম স্থান করে শ্রীনিবাস উচ্চৈঃম্বরে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস শ্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থনা করলেন। সেই কালে শ্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কাকেও দর্শন দিতেন না। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে শ্রীনিবাসের কথা জ্ঞাপন করলেন। অনেক ক্ষণ ভাববার পর আজ্ঞা করলেন, ভাঁকে নিয়ে এস।

শ্রীনিবাসকে শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে নিয়ে গেলেন। শ্রীনিবাস শ্রীঠাকুরাণীকে দর্শন মাত্রই প্রেমাশ্রু নেত্রে ভূমি তলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং করলেন

> শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে॥ প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর ধরণী লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর॥

> > —( ভঃ রঃ ৪।৪১ )

শ্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তাঁকে আশীর্কাদ করলেন এবং সে দিবস তথায় প্রসাদ পেতে বললেন।

গৌর বিরহে শ্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীমঙ্গ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর চাদের মত অতি ক্ষীণ। ততুলের সাহায্যে শ্রীহরিনামের সংখ্যা রাখতেন, তাতে যে কয়েকটি ততুল হত তা রন্ধন করে শ্রীগৌর সুন্দরকে অর্পণ করতেন, তা স্বয়ং গ্রহণ করে জীবনধারণ করতেন।

শ্রীনিবাস নবদ্বাপে শ্রীমুরারি গুপু, শ্রীবাস পণ্ডিত-শ্রীদানোদর
পণ্ডিত, শ্রীসঞ্জয়, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, দাস গদাধর প্রভৃতির শ্রীচরণ
দর্শন করলেন। তিনি কয়েক দিন নবদ্বাপে অবস্থান করবার
পর শান্তিপুরে শ্রীঅইন্নত ভবনে এলেন এবং সীতা সাকুরাণীর
শ্রীচরণ দর্শন করলেন—

প্রাণ মাত্র আছে সীতা মাতার শরীরে। শ্রীনিবাসে বোলাইয়া লৈল অন্তঃপুরে॥

( ভঃ রঃ ৪:১৫ ।

শ্রীনিবাসকে প্রচুর আশীর্কাদ করলেন। শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অক্যাক্ত ভক্তগণেরও শ্রীচরণ দর্শন-বন্দনাদি করলেন ক্রমে সেখান থেকে খড়দহ গ্রামে এলেন। খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৃহে শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর তখন অবস্থান করছিলেন তিনি শ্রীনিবাসকে শ্রীবস্থা, শ্রীজাহ্নবা ও শ্রীবীরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করালেন। শ্রীনিবাস প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডবৎ করতেই শ্রীজাহ্নবা করালিন। শ্রীনিবাসকে সকলে পরম ক্ষেহ করতে লাগলেন। খড়দহ গ্রামে কয়েক দিন তিনি রহিলেন। অনন্থর শ্রীজাহ্নবা মাতা তাঁকে শ্রীব্রন্দাবন ধামে যেতে আদেশ করলেন। শ্রীনিবাস প্রীজাহ্নবা দেবীর আদেশ শিরোধায়া করে খানাকুলে শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের গৃহে এলেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের গৃহে এলেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের গৃহে

ভার জয়-মঙ্গল নামক চাবুক তিনবার শ্রীনিবাসের দেহস্পর্শ করালেন ভার পত্নী শ্রীমালিনী দেবী নিষেধ করলেন প্রেমাবেশে পুনঃ সে চাবুক স্পর্শাইতে শ্রীমালিনা দেবী আসি ধরিলেন হাতে॥

( 등; 정; 81787 )

জয়য়য়য় চাবুক স্পর্শে শ্রীনিবাদের দেহে প্রেমের সঞ্চার হল।
শ্রীনিবাদ অভিরাম গোপাল ঠাকুরকে বন্দনা করে তাঁর
কুপাশীব্রাদ নিয়ে শ্রীখণ্ডে এলেন। শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার
সাকুর ও শ্রীরঘূনন্দন ঠাকুর তাঁকে দেখে অতি সুখী হলেন।
অভঃপর তিনি যাজি গ্রামে নিজগৃহে এলেন এবং স্বীয় জননীর
চরণ বন্দনা করলেন। শ্রীনিবাস জননী স্থানে বৃন্দাবনে যাবার
আজ্যা প্রার্থনা করলেন। জননী সানন্দে অনুমতি দান করলেন।
শ্রীনিবাস শীন্ন বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। এই স্থানে
উপস্থিত হয়ে শ্রীবিঞ্-পাদপদ্ম দর্শন করলেন। এই স্থানে
শ্রীক্রমর পুরীর সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন হয় এবং প্রভু তাঁর থেকে
মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গয়াধামে তুই তিন দিন অবস্থান করে কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখরের গ্রেহে এলেন। শ্রীনিবাদের অন্তান্ত ভক্তগণের সহিত তথায় মিলন হল। শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপন মিশ্রের মুথে কাশীতে মহাপ্রভূ যে যে লীলা করেছিলেন তা শ্রবণ করে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। কয়েকদিন তথায় থাকার পর সেখান থেকে শ্রীমথুরা ধামে এলেন বিশ্রাম ঘাটে স্নান করলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ

কংসামুরকে বধ করার পর বিশ্রাম করেছিলেন। ভাই বিশ্রামঘাট নাম হয়েছে। শ্রীনিবাস মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান ও আদিকেশব দর্শন করে শ্রীরন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, পথে কয়েকজন বৃন্দাবনবাদী ব্রাহ্মণের মুখে জ্রীরূপ-সনাতনের তথা রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতির অপ্রকট কথা শুনে অতি বিষয় হলেন : "শুনি শ্রীনিবাস ভাসিলেন নেত্র জলে" মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমি-তলে।" (ভঃ রঃ ৪:২০০) তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন, তার। শ্রীনিবাসকে অনেক কথা বুঝিয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর স্থানে নিয়ে এলেন। জ্রীজাব গোস্বামী পূর্বেই জ্রীনিবাসের পরিচয় শুনে-ছিলেন। এমিবাস এজীব গোস্বামীর এপাদ-পদ্ম বর্কন। করলেন। এজীব গোস্বামী আনন্দে এ।নিবাসকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। অভপের উভয়ে বিবিধ কথোপকথন করতে লাগলেন। শ্রীজাব গোস্বামী গৌড দেশবাসী ভক্তগণের বিবিধ কুশল বার্তাদি জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর থাকবার ও প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করলেন। সেদিন শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত প্রসাদ নিয়ে এলেন। শ্রীজীব গোস্বামী সে প্রসাদ শ্রীনিবাসের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিম। দিবসে অপরাক্তে শ্রীনিবাস বুন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে এসেছিলেন। প্রাভকোলে তিনি জ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে জ্রীরাধার্মণ দুর্শন করলেন। গ্রীগোপাল ভট গোস্বামীর সঙ্গেও দেখা হল। গ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ত্রীনিবাসকে দেখে পরম সুখী হলেন। ত্রীজীব গোস্বামী গ্রীনিবাসের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করলেন। 

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীপাদ-পদ্ম বন্দনা পূর্বক অতি বিনীত ভাবে মন্ত্র-দীক্ষাদি প্রার্থনা করলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী আনন্দের সহিত রাজি হলেন। পরদিবস শ্রীনিবাসকে শ্রীশ্রীরাধানরমণ সরিধানে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী মন্ত্র-দীক্ষা দান করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পরদিন শ্রীনিবাসকে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন। শ্রীনিবাস আনন্দে শ্রীরাধাকুণ্ডে এসে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীরাঘব পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। তিন দিন শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডে গোস্বামিদের সঙ্গে অবস্থান করে আনেক রকনের ভজনোপদেশ লাভ করেন। সকলের অনুমতি নিয়ে শ্রীনিবাস পুনঃ শ্রীবৃদ্ধাবনে শ্রীজীব গোস্বামীপাদের নিকট ফিবে এলেন।

মনত্র শ্রীমদ্ জাব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে শ্রীমন্তাগবত ও গোস্বামী প্রত্ অধ্যয়ন করাতে লাগলেন। অল্ল সময়ের মধ্যে গোস্বামী প্রত্বে সিদ্ধান্ত সমূহ শ্রীনিবাস হাদয়ঙ্গম করতে পারলেন। তার প্রতিভা দর্শন করে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাকে "মাচার্যা" পদবী প্রদান করলেন। সে দিন থেকে তিনি শ্রীনিবাস মাচার্যা নামে গৌডীয় বৈশ্বব সমাজে খ্যাত হলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পূর্বে শ্রীনরোত্তমের নাম শ্রবণ করে-ছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেলেন। শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলন হল, চির সৌহার্দ্য ভাব জেগে উঠল। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমকে শ্রীরাঘ্ব গোস্বামীর সঙ্গে 'বন' ভ্রমণের আদেশ দিলেন। জ্রীগোস্বামীর আদেশ পেয়ে তাঁরা আনন্দে 'বন' ভ্রমণে যাতা করলেন।

শ্রীরাঘব গোস্থানী দাক্ষিণাত্য নিবাসী ব্রাহ্মণ তিনি । শ্রীগৌরসুন্ধরের একান্ত মতুরক্ত প্রিয়ন্তন ছিলেন।

শ্রীমদ্ কবি কর্ণপুর লিখেছেন—
শ্রীরাধা প্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলত। ব্রজে।
সাগ্য রাঘব গোস্বামী গোবদ্ধন কৃতস্থিতিঃ ॥

পূর্বে যিনি ব্রজে শ্রীরাধার প্রাণসখী চম্পকলতা নামে পরিচিত ছিলেন তিনি বন্তমান শ্রীগোরলীলায় শ্রীরাঘব গোসামী নামে অবতীণ হয়েছেন এবং নিয়ত গোবদ্ধন গিরিরাজে অবস্থান করে গিরিরাজের আনন্দ বর্দ্ধন করছেন

শ্রীনরহরি চক্রবন্তী ভক্তিরত্মাকরের পঞ্চম তরক্ষে শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম সাকুরের শ্রীরাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীমপুরা মগুলের ৮৪ ক্রোশ ভ্রমণ প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

কিছুদিন শ্রানিবাস ও শ্রীনরোত্তম শ্রীরাঘব গোস্বামীর সঙ্গে বন ভ্রমণ করে বুলাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ফিরে এলেন। এমন সময় তুংখী শ্রীকৃষণদাস (খ্যামানল প্রভূ) গৌড়দেশ থেকে ব্রজে এলেন। শ্রীজাব গোস্বামী তাঁকে দেখে বড় স্মানন্দিত হলেন। তুংখা কৃষণদাস শ্রীহাদয় চৈতন্ত প্রভূর প্রিয় শিষ্য। শ্রীহাদয় চৈতন্ত প্রভূ স্বয়ং তাঁকে শ্রীজাবের নিকট পাঠায়েছেন। তুংখী কৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গৌড় দেশ ও উৎকল দেশবাসী ভক্তপণের কুশল বার্ছা প্রদান করলেন

অতঃপর তুঃখী কৃষ্ণদাসের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও শ্রীনরোজমের পরিচয় হল। তিনজন সর্বপ্রণমণ্ডিত, পরস্পর চির মৈত্রী ভাবযুক্ত! তিনজন শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট 'গোস্বামী-গ্রন্থ' অনুশীলন করতে লাগলেন: এই সমস্ত গোস্বামী-গ্রন্থ শ্রুদ্ধালু প্রিয়জনগণকে অধ্যয়ন করাব, শ্রীজীব গোস্বামীর অন্তরে এইরূপ যে বাসনা ছিল, তা যেন সিদ্ধ হল।

এ সময় ব্রজের গোস্বামিগণ মিলিত হয়ে ঠিক করলেন এই তিনজনের দ্বারা গৌড়দেশে গোস্বামী-গ্রন্থ প্রচার করতে হবে। তিনজন মহাবৈরাগ্যশীল ও ভক্তিরদ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। অতঃপর তিনজনকে আহ্বান করে গোস্বামিগণের আকাজ্জা ব্যক্ত করলেন। তিনজন অবনত শিরে দে আদেশ পালন করতে রাজি হলেন। জ্রীমদ্ জীব গোস্বামী গ্রন্থ সম্পূর্টের অধ্যক্ষ করলেন জ্রীনিবাস আচার্যকে। তাঁদের গ্রন্থ নিয়ে যাবার দিন ঠিক হল অগ্রহায়ণ মানের শুক্রপক্ষে।

অতঃপর শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদন মোহনের বন্দনা করে গোস্বামীদের অনুমতি নিয়ে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীত্বঃখী কৃষ্ণদাসকে ( শ্রামানন্দ) গ্রন্থসহ গৌড়দেশে প্রেরণ করলেন। গ্রন্থের গাড়ী রক্ষার জন্ম উপযুক্ত রক্ষক পুরুষ-গণও চলতে লাগলেন। মধুরা থেকে স্থাসিদ্ধ পথ ধরে গাড়ী পৌড়দেশ অভিমুথে চলবার সময় বহু পথিকও গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। স্থানে স্থানে বিশ্রাম, সংকীর্ত্তন, ভোগ-রাগ প্রদান প্রভৃতির স্থন্দর ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে গাড়ী বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করল।

বনবিঞ্পুরের অধিকারী ছিলেন দস্যা দলপতি বীর হামীর।
তিনি চরের মুখে জানতে পারলেন যে বক্ত লোকজনসহ ধনরত্ব পূর্ণ
এক গাড়ী গৌড় দেশের দিকে যাবার পথে বনবিঞ্পুরে প্রবেশ
করেছে। তাই তিনি স্থির করলেন গাড়া লুঠ করতে হবে।
এদিকে গাড়ী বিঞ্পুরে প্রবেশ করতে স্থাদেব অস্তমিত হলেন।
তিনজন মন্ত্রণা করে ঐ নগরীর মধ্যে সরোবর তটে উপবন প্রান্তে
বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। সন্ধ্যায় তথায় সংকীতন নৃত্য আরম্ভ
হল। গ্রামের বহু লোক তা দেখবার জন্ম ছুটে এল। বৈষ্ণবগণের অংগ তেজ দেখে, ভজন-কীর্তনাদি শুনে সকলে আশ্চর্য্য
হল।

রাজা বীর হাসীর বার বার চর প্রেরণ করে খবর নিচ্ছেন। ভাবছেন বিধাতা বহুদিন পরে মনের সাধ মিটালেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হলে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণের পর গ্রন্থ পূর্ণ গাড়ীর চারি পার্শ্বে শয়ন করলেন। সকলে নিদ্রিত হলেন। এ সময় দম্মাগণ সাবধানে গাড়ী থেকে গ্রন্থ পূর্ণ সিন্দুকটি নিয়ে বরাবর রাজঅন্তঃপুরে এল। রাজা গ্রন্থের সিন্দুক দেখে বিবেচনা করলেন—
তাতে বহু ধন-রত্ব আছে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন।
দম্মাগণকে ডেকে বস্ত্র-ভূষণাদি দিয়ে তাদের প্রশংসা করতে লাগলেন।

শ্রীবীর হাম্বীর রাজা মনে বিচারয়।
এই গাড়ী পশ্চিম দেশের স্থানিশ্চয় ॥
বহু দিন বহু অর্থ লাভ হৈল মোরে।
এরপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে॥
বৃঝিলু অমূল্য রত্ন আছ্য় ইহায়।
এত কহি গ্রন্থের সম্পুট পানে চায়॥

( ভঃ রঃ ৭৮০-৮২ )

রাজা বীর হাম্বীরের একজন গণক ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও বললেন সিন্দুকে বহু অমূল্য নিধি আছে।

এ দিকে বৈষ্ণবগণ প্রাভঃকালে জেগে দেখলেন গাড়ীতে প্রাথ্
সম্পূটী নাই। অমনি সকলের শিরে যেন বজ্ঞপাত হল। সকলে
চতুর্দিকে অহেযণ করতে বের হলেন। কিন্তু কোন সন্ধান পেলেন
না। বিষাদে সকলে মৃতপ্রায় হলেন। কিছুক্ষণ পরে বৈষ্ণবগণ
একটু ধৈয়া ধারণ করে বলতে লাগলেন—শ্রীগোবিন্দদেবের কি
ইচ্ছা, কি জানি ? তাঁর শুভ আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা করেছি।
ভিনি প্রন্থপূর্ণ সম্পূট বের করে দিবেন। বৈষ্ণবগণ এ ভাবে বলাবলি করতে লাগলেন। এমন সময় গ্রামবাসীদিগের কাছে শুনতে
পেলেন, এ দেশের রাজা দস্যু দলপতি। তিনিই এ সমস্ত
জিনিস হরণ করেছেন।

এদিকে রাজা সেই রাত্রে গ্রন্থ সম্পূট থুললেন—দেখলেন মূল্যবান বস্ত্র দারা আচ্চাদিত গ্রন্থ-রত্নরাজি। পরে গ্রন্থগুলি খুলে যথন "গ্রীরূপ গোস্বামী" এ নাম ও তাঁর মুক্তা পাঁতির স্থায় শ্রীহস্ত অক্ষর দর্শন করলেন তথন তাঁর জীবনের পুঞ্জীছূত পাপ দূর হয়ে গেল। স্থান্য পবিত্র হল। শুদ্ধ ফাদ্য়ে প্রেমের সঞ্চার হল। রাজা গ্রন্থ সম্পুট রেখে নিদ্রিত হলেন। তথন স্বপ্রে দেখতে লাগলেন—

স্বপ্নচ্চলে দেখে এক পুরুষ স্থান্দর।
জিনি হেম পর্ব্বত অপূর্ব্ব কলেবর॥
জ্রীচন্দ্রবদনে কহে হাসিয়া হাসিয়া
চিন্তা না করিহ তেঁহ মিলিবে আসিয়া॥
হইবে তোমার প্রতি প্রসন্ন অন্তর:
জ্বন্মে জ্বন্মে হও তুমি তাহার কিঙ্কর॥

( 등: 국: 위5 이 - 2 이 원 )

অপূর্ব্ব গ্রাহরত্ব দেখে রাজা মনে মনে বললেন—এ গ্রাহরত্ব যাদের তাঁদের বড় ছঃখ দিয়েছি নিশ্চয়ই। আমার কি গতি হবে জানি না। স্বপ্নে এক দিব্য পুরুষ এসে বলতে লাগলেন— "রাজা! তুমি চিন্তা কর না। যার এ অপূর্বা গ্রাহরত্ব তিনি সম্বর তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। জন্মে জন্মে তুমি ভাঁর কিন্ধর হপ্ত।"

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে খেতরি গ্রামে এবং শ্রুত্বংখী কৃষ্ণদাসকে অস্থিকায় প্রেরণ করে, রাজগৃহ থেকে গ্রন্থ উদ্ধার করবার জন্স শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বয়ং বিষ্ণুপুরে রইলেন:

বিষ্ণুপুরবাসী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামক একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন করে মুগ্ধ হলেন এবং আচার্য্যকে যত্ন করে গৃহে নিয়ে তার পূজাদি করলেন। অনস্তর তার থকে মন্ত্র-দাক্ষা গ্রহণ করলেন। তথায় আর কয়েকজন ব্যক্তিও তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে মন্ত্র দীক্ষাদি নিলেন।

রাজা নিত্য ভাগবত শুনেন—শুনে শ্রীনিবাস মাচায্য ইচ্ছা করলেন একদিন রাজগৃহে ভাগবত পাঠ করবেন। এ প্রস্তাব শ্রীকৃষ্ণবল্লভের কাছে করলেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ বললেন রাজার ভাগবত ও সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা মাছে। চলুন মতই মামরা রাজ-গৃহে গ্রহন করি।

> ভাগবত শুনে রাজা এ কথা শুনিয়া। রাজসভা চলে কৃষ্ণবল্লভে লইয়া। আচার্য্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে। ভূমে প'ড়ি প্রাণমি আপনা ধক্ত মানে।

> > ( ভঃ র: ৭।১৩৬-১৩৭ )

শ্রীনিবাস মাচার্যা শ্রীকৃষ্ণবল্লভকে নিয়ে শীঘ্র রাজভবনে এলেন। রাজা বার হাস্বীর শ্রীমাচার্য্যের দিব্য তেজােময় শ্রীঅংগ দশন করে ভূমিঙলে দশুবং হয়ে পড়লেন এবং বহু যত্ন করে ভাঁকে উদ্ভম মাদনে বসায়ে গন্ধ পুষ্পা-মাল্যাদি প্রদান করলেন। অভঃপর শ্রীনিবাস আচার্য্য স্থমধুর কঠে গুরু বন্দনাদি করে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন। আচার্য্যের কি অদ্ভূত শ্লোক উচ্চারণ এবং ব্যাখ্যা! তা শুনে সভাসদ্ সহ রাজা বার হাস্বীর প্রেমার্দ্র হয়ে পড়লেন!

"দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।" মহাদস্ম্য দলপতি

রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন মাত্রই পরিত্র হলেন। বেঞ্চব দর্শনে পরিত্রতা লাভ হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য ভাগবত পাঠ সমাপ্ত করে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করলেন ও কিছুক্ষণ নৃত্যাদি সহ কীর্ত্তন করলেন। অনস্তর রাজা গলে বস্ত্র দিয়ে দৈক্সভরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীচরণ মূলে সাষ্টাংগে বন্দনা করলেন এবং বারংবার তাঁর কুপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীআচার্য্য তাঁকে ধরে আলিংগন করলেন। বললেন অচিরাং শ্রীগৌরস্থন্দর তোমাকে কুপা করবেন। তারপর রাজা গ্রন্থ সম্পুটসহ নিজেকে আচায্য পাদপদ্ম অপ্ গ করলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরক্বঞ্চের অসীম কুপা-মাধুর্ধ্যের কথা বৃষ্ঠতে পারলেন। তাঁর ইচ্ছায় সব কিছুই হচ্ছে প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখতে পেলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজাকে অনুগ্রহ করলেন সব খবর শীঘ্র তিনি শ্রীবন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠালেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী অক্সান্ত গোস্বামিগণ সব শুনে পরম আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজার থেকে বিদায় নিয়ে গ্রন্থ সম্পুটসহ যাজিগ্রামে এলেন এবং তত্রস্থ ভক্তগণের কাছে সমস্ত কথা বললেন। বৈষ্ণবগণ শুনে সকলেই পরম সুখী হলেন। এই সময় তিনি শ্রীনবদ্ধীপে শ্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অন্তর্ধান বার্ত্তা শুলিত। বিষাদে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভূতলে মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ বহু প্রবোধ বাক্যে শ্রীআচার্য্যকে একটু স্থির

করালেন। এমন সময় শ্রীখণ্ড হতে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আহ্বান পত্র এল। শ্রীমাচার্য্য বিলম্ব না করে শ্রীখণ্ডে যাত্রা করলেন। শ্রীমাচার্যকে দর্শন করে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি প্রভৃর পার্ধদগণ বড় সুখী হলেন। শ্রীআচার্য্য পার্মদগণের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ বন্দনা-পূর্ব্বক তাঁদের নিকট শ্রীবৃন্দাবন বামবাসী গোস্বামী সমূহের সংবাদ বললেন।

শ্রানরহরি সরকার ঠাকুর তাঁকে বলতে লাগলেন—
 "তোমার জননী তেঁহাে পরম বৈষ্ণবী।
 কথোদিন রহু যাজিগ্রামে তাঁরে সেবি॥
 তাঁর মনোরজি যাহা করিতেই হয়।
 ইথে কিছু তোমাব নহিব অপচয়॥
 বিবাহ করহ বাপ এই মোর মনে।"

( ভঃ রঃ ৭।৫৮৪-৫৮৬ )

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়, আচার্য্যকে তাঁর জননীর ইন্ছা অনুসারে বিবাহ করতে বললেন। শ্রীমাচার্য্য দিকক্তি না করে সে আদেশ শিরে ধারণ করলেন। তিনি কয়েকদিন শ্রীখণ্ডে থাকার পর কন্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের দর্শনের জন্ম এলেন। আচার্য্য শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরকে বন্দনা করতেই তিনি তাঁকে কোলে নিয়ে কতে স্নেহ করতে লাগলেন। আচার্য্যের কাছে শ্রীগদাধর ঠাকুর বন্দাবনস্থ গোস্বামিগণের কুশল সংবাদ শুনলেন। সব শুনে সুখী হলেন। আচার্য্য কয়েকদিন শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের কাছে থাকার পর বিদায়

নিলেন। যাবার সময় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর বলতে লাগলেন—

"পরম হল্ল ভ শ্রীপ্রভুর সংকীর্ত্তন।

নিরস্তর আস্বাদিবে লৈয়া নিজগণ॥

করিবে বিবাহ শীঘ্র সবার সম্মত।

হইবেন অনেক তোমার অন্নগত॥

( ভঃ রঃ ৭:৬২५)

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের উপদেশ-আশীব্বাদ নিয়ে শ্রীআচাধ্য যাজিগ্রামে ফিরে এলেন। এসময় যাজিগ্রামে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শুভবিজয় করলেন। ভিনি ঐআচার্যোর বিবাহ-উৎসব করভে লাগলেন। যাজিগ্রামে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ভক্ত-ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর অতি স্থন্দরী ভক্তিমতী দ্রৌপদী নামে কন্তা ছিল। শ্রীরঘুনন্দন সাকুর সেই কন্তার সঙ্গে আচার্যাের বিবাহ উভাগে করলেন ৷ বৈশাখ মাসের অক্ষয তভীয়ায় আচার্য্যের বিবাহ কন্ম সম্পন্ন হল: আচার্য্যের পত্নীর পুৰৰ নাম ছিল দ্রৌপদী, বিবাহের প্র নাম হল 'ঈশ্বরী'। পরবভীকালে শ্রীগোপাল চক্রবভী আচাঘ্য থেকে মন্ত্র-দাক্ষা গ্রহণ করলেন। জ্রীগোপাল চক্রবন্তীর খ্যামদাস ও রামচন্দ্র নামে ছটি পুত্র ছিলেন। তারাও আচ্যুয়্যের থেকে দাক্ষা নিলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর আচার্যোর বিবাহ বার্তা শুনে অতিশয় সুগী হলেন।

অনন্তর শ্রীনিবাস আচাফা আজিগ্রামে শিশুগণকে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতে লাগলেন । দ্বিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাস ও গ্রীগোকুলানন্দ আচার্য্যের থেকে দীক্ষা নিয়ে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন। দিন দিন গ্রীক্ষাচার্য্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে লাগল। অল্পকালের মধ্যে তাঁর চরণ আশ্রয় করবার জন্ম বন্ধ স্থান্তন বাক্তি আসতে লাগলেন।

## **এরামচন্দ্র কবিরাজ মিলন**

এক দিন দ্রানিবাস আচার্য্য যাজিপ্রামে স্বায় গৃহে ভক্তগণ সঙ্গে বদে ভগবদ্ কথা বলছেন। এমন সময় তাঁর গৃহের পাশ দিয়ে গৌরপার্যদ শ্রীচিরজীব সেনের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করে নব বধূ নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য দূর থেকে তাঁকে দেখলেন, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজও দূর থেকে শ্রীআচার্যাকে দশন করলেন। পরস্পরের দর্শনে নিত্য-সিদ্ধ সৌহার্ছাভার যেন তথন থেকেই জেগে উঠল দর্শনের পর মিলনের আকাজ্ফা উভয়ের হতে লাগল। শ্রীনিবাস আচার্য্য লোকমুথে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের পরিচয় নিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নব বধু সঙ্গে গৃহে এলেন। কোন রক্মে দিনটা কাটালেন। রাত্রিকালে গৃহ থেকে বের হয়ে যাজি গ্রামে এসে কোন এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত্রি যাপন করলেন। প্রাভঃ-কালে শ্রীনিবাস আচায্যের গৃহে এলেন এবং তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে দশুবং হয়ে পড়লেন। সাচাধ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে ভূমি থেকে ইঠায়ে দৃচ্ সালিঙ্গন করলেন এবং বললেন—"জন্মে জন্মে তুমি আমার বান্ধব। বিধাতা সদয় হয়ে আজ পুন; মিলায়ে দিয়েছেন। মিলনে উভয়ের খুব আননদ হল শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের অগাধ পাণ্ডিতা প্রতিভা জেনে আচায়া অভিশয় সুখী হলেন। তিনি তথন তাাকে গোস্বামী গ্রন্থ শ্রবণ করাতে লাগলেন। কয়েকদিন পরে আচায়া তাকে শ্রীবংধা-কৃষ্ণ যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পুনঃ শ্রীরুক্দাবন ধামাভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে কভিপয় ভক্তও রুক্দাবন যাত্রা করলেন। আচার্য্য পূর্বব পরিচিত্র পথে চলতে চলতে গয়াধামে এলেন এবং শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শন করলেন তথা হতে কাশী এলেন শ্রীচন্দ্র-শেখর আদি ভক্তগণের দর্শন করলেন। দগুবং আদি করতেই সকলে শ্রীনিবাসকে স্লেহে আলিঙ্গন করতে লাগলেন

শ্রীনিবাদ কাশীতে ত্-এক দিবদ অবস্থান করে শ্রীমথ্রা ধামে প্রবেশ করলেন। শ্রীবিশ্রাম ঘাটে স্নান করে আদিকেশব ও জন্মস্থানাদি দর্শন করে শ্রীবৃন্দাবন ধামে এলেন শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাদের দর্শন প্রতীক্ষা করছিলেন শ্রীনিবাদ আচার্য্য এদে তাঁর শ্রীচরণ দাস্তাঙ্গে বন্দনা করতেই শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে ভূমি হতে তুলে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং গৌড় দেশের বৈষ্ণবগণের কুশল বার্তাদি জিজ্ঞাদা করলেন। পুরীধাম থেকে এই দময় শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূত বৃন্দাবন ধামে এলেন। তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীচরণ বন্দনাদি করলেন, শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে স্নেহে আলিঙ্গন পূর্বক বদায়ে পুরীধামবাদী

বৈষ্ণবগণের কুশল বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস ও শ্রামানন্দের মিলন হল। পরস্পরকে দশুবৎ-আলিংগন প্রভৃতি করলেন। তাঁদের থুব আনন্দ হল। তথায় তাঁরা দ্বিছ হরিদাসের অপ্রকট বার্ত্তা শুনে অভিশয় তঃথিত হলেন। উভয়ে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের নিকট অবস্থান করতে লাগলেন এবং ষট্সন্দর্ভের বিবিধ সিদ্ধান্ত তাঁর কাছ থেকে শুনতে লাগলেন। এই সময় শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীগোপাল চম্পু গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছেন। তিনি শ্রীনিবাস ও শ্রামাননন্দকে মংগলাচরণ শ্লোক পড়ে শুনালেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী তথা অস্তাস্ত গোস্বামিদিগের সংগে কয়েকমাস স্থথে অবস্থান করলেন। এমন সময় গৌড়দেশ থেকে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ তাঁকে গৌড় দেশে নেবার জন্ম শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হলেন। গৌড় দেশবাসী ভক্তগণ তাকে পাঠায়েছিলেন।

শ্রানিবাদ আচার্য্য শ্রামদ্ জাব গোস্বামার সাথে শ্রারামচন্দ্র কবিরাজের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রারামচন্দ্র শ্রাজীব গোস্বামীর শ্রাপাদপদ্ম সাষ্টাংগে ভূমিতলে পড়ে বন্দন। করলেন। শ্রাজীব গোস্বামী তাঁকে তুলে স্নেহে আলিংগন করলেন। শ্রারাম-চন্দ্র ক'বিরাজকে শ্রারাধারমণ, শ্রাগোবিন্দ, শ্রাগোপীনাথ আদি বিগ্রহগণকে দশন করতে আদেশ করলেন এবং গোস্বামিব্নের শ্রীচরণ দর্শনে আজ্ঞা দিলেন। শ্রানিবাস ও শ্রামানন্দ প্রভু তাঁকে সংগ্রে নিয়ে সব দর্শন করাতে লাগলেন। শ্রারামচন্দ্র কবিরাজের

**দৈশ্য ভ**ক্তি প্রভৃতি দেখে গোস্বামিগণ সকলেই পরম সুখী হলেন। শ্রীমদ জাব গোস্বামী শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে বন দর্শনে আদেশ করলেন, তিনি সর্বত্র দর্শন করে রাধাকুণ্ডে শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ও এমিদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রীচরণ দর্শনে এলেন। এদিকে শ্রীমদ জীব গোস্বামীর আদেশ নিয়ে শ্রীনিবাস আচাষ্য ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু গৌড়দেশের দিকে যাত্রা করলেন। বন বিষ্ণুপুরের আগমন করলেন। রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস স্মাচায্যের শ্রীচরণ দর্শন করে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। রাজপুরে মহাযত্নে নিয়ে শ্রীপাদকে পূজাপূর্বক বিবিধ উপাচারে ভোজন করালেন, রাজগৃহে মহোৎসব আরম্ভ হল। ত্রীশ্রামানর্ক প্রভুরাজার ভক্তি দেখে চমংকৃত হলেন। এইবার শ্রীআচার্য্য প্রভু রাজাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। রাজার নাম হল ভৌটেচততা দাস । রাজপুত্র ধাড়ি হাস্বারও মন্ত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হল শ্রীগেপোল দাস। শ্রীধীর হাম্বার আচার্য্যের দারা শ্রীকালাটাদের সেবা প্রকট করালেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য সহস্তে শ্রীবিগ্রহের অভিবেক পূজাদি করলেন। শ্রীশ্রামানন্দ প্রভুর কয়েক দিন তথার থাকার পর পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীনিবাস আচায্য যাজিগ্রামে আসবার উদ্যোগ করলেন। এই সময় শিথরেশ্বর রাজ শ্রীহরিনারায়ণ দেব নিজ গৃহে শ্রীনিবাস আচায্যকে বিশেষ আমন্ত্রণ করলেন। সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁর গুহে শুভ বিজয় করলেন ৷ কয়েক দিন তাঁর গুহে আচাষ্য অবস্থান পূর্বক শ্রীভাগ্বত কথা-গঙ্গা প্রবাহিত করলেন। বহু-লোক ত্রী মাচার্যাপাদের মনুগ্রহ প্রাপ্ত হলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য কয়েক দিন শিখরেশ্বর দেশে অবস্থান করে জ্রীখণ্ডে আগমন করলেন, এবং অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ একাদশীভে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রকট বাতা শুনে ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন । আচার্য্য বহু খেদ পুর্ববক ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভারপর অভি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করলেন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীসরকার ঠাকুরের বিরহের বড়ই কাতর **হয়ে**-ছিলেন: এনিবাসকে দেখে একটু শান্ত হলেন কয়েক দিন দ্রীমাচায্য শ্রীখণ্ডে অবস্থান করার পর কণ্টক নগরে এলেন। সেখানে এসে শুনলেন শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কাত্তিক মাসে অপ্রকট হয়েছেন। নিদারুণ শোকে আচার্য্যের প্রাণ বিদার্ণ হতে লাগল। স্মৃতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণপুর্বেক যাজিগ্রামে এলেন এবং স্বগ্রে ভাগবতগণকে আহ্বান করে এক মহোৎসবের আয়োজন করলেন। অতঃপর মাঘকুষ্ণ একাদশীতে দ্বিজ হরিদাসের অপ্রকট মহোৎদৰ করবার জন্ম আচার্য্য কাঞ্চনগড়ি নগর অভিমুখ যাত্রা করলেন : কাঞ্চনগডিতে দ্বিজ হরিদাসের অপ্রকট মহামহোৎসব মহাসমারেত্রে অনুষ্ঠিত হল। উৎসবের দিন দিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাসও শ্রীগোকুলানন্দ আচার্য্য থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ক্ষেক দিন সেখানে অবস্থান করবার পর শ্রীআচার্য্য কাল্পন পূর্বিমায় খেলরির মহোৎসবে যোগ দেবার জন্ম যাতা করলেন। থেতরিতে এ উৎসবের আয়োজন রাজা সম্ভোষ দত্ত করেন। তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রাতৃষ্পাত্র এবং শিষ্য। এ উৎসবে স্বয়ং শ্রীজাহ্নবাদেবী আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীনিধি, শ্রীপতি, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীণোকুল, শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি গৌর-পার্যদর্গণ আগমন করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের অভিষেক পূজাদি করেন। ভোগ রন্ধন শ্রীজাহ্নবা মাতা করেন। ফাল্পন পূর্ণিমা ভিথিতে প্রহারাত্র শ্রীহরিসংকীতন মহোৎসব হয়। ঐ কীর্তনে সপার্ষদ শ্রীগোরস্থলর আবিভূতি হয়ে ভক্তগণকে দর্শন দিয়েছিলেন। ফাল্পন পূর্ণিমা তিথিতে সকলে উপবাস করেন। দ্বিতীয় দিবসে পারণ মহোৎসব করা হয়।

ব্রীগোরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারনণ॥

এই ছয় বিপ্রহের প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়। বৈষ্ণব জগতে এই রূপ নহোৎসব ইতঃপূর্বে বিশেষ হয় নাই। রাজা সন্তোষ দত্ত সমাগত বৈষ্ণবগণকে বস্ত্র-মুজাদি দান করেন। বৈষ্ণবগণ রাজা সন্তোষ দত্তকে প্রচুর আশীকাদ করেন।

উৎসবের পর প্রানিবাস আচার্য্য ও প্রাশ্যানানন্দ প্রভূ বাজিপ্রামে আগমন করেন। বৈষ্ণবগণের আগমনে প্রামাচার্য্যের গৃহে মহোৎসব আরম্ভ হল। কয়েক দিন পরে তথায় প্রানরোতন ঠাকুর মহাশয়ও শুভাগমন করলেন। কয়েক দিন তিনজন বাজিপ্রামে অবস্থানের পর প্রীশ্যামানন্দ প্রভূ উৎকল দেশাভিমুথে যাত্রা করলেন, প্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নবদ্বীপ অভিমুথে যাত্রা করলেন। নবদ্বীপ মায়াপুরে প্রীগোর গৃহে তাঁরা আগমন করে অতি বৃদ্ধ প্রীক্রশান ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে

সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। স্ব-স্থ নাম ধরে তাঁরা পরিচয় জানালেন, 
ঈশান ঠাকুর উঠে অতি প্রেমভরে সকলকে আলিঙ্গন করছিলেন

এ সময় গ্রীগৌর-গৃহে একমাত্র ঈশান ঠাকুর অবস্থান করছিলেন
পরদিবস ভক্তগণ গ্রীঈশান ঠাকুরকে নিয়ে নবদ্বীপ ধাম
পরিক্রমায় বের হলেন। ভক্তগণ অতি আনন্দ ভরে ঈশান
ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীগৌরস্থন্দরের চরিত সকল শুনতে শুনতে পরিক্রমা করতে লগেলেন। পরিক্রমা সমাপ্ত করে ভক্তগণ গ্রীঈশান
ঠাকুরকে বন্দনা পূর্বেক বিদায় নিলেন এবং গ্রীখণ্ডে আগমন
করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীঈশান ঠাকুরের অপ্রকট বাতা মায়াপুর
হতে এল। এ কথা শ্রবণ মাত্র ভক্তগণ বিরহে হাহাকার
করে উঠলেন। এইরপে নবদ্বীপ ও মায়াপুরে ক্রমে ক্রমে

একদিন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীআচার্য্যকে আনবার জন্ম কোন ভক্তকে যাজিপ্রামে প্রেরণ করলেন। শ্রীনিবাস আচায্য আছি সরর শ্রীপ্রত এলেন এবং শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীআচার্য্যকে আনীব্রাদ করে বললেন—"তুমি চিরজারা হও। প্রভু শ্রীগৌরস্ক্রনরের বাণী প্রচার কর" এই সব বলে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীবিগ্রহগণের সম্মনে এলেন এবং স্বায় পুত্র কানাইকে ডেকে শ্রীমদন গোপাল ও শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করলেন। আনস্তর তিন দিন মহাসংকীর্তনে মগ্ন হলেন। শেষ দিবস শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীগৌরাঙ্গর ও শ্রীমদন-গোপাল দেবের শ্রীরূপে নর্মযুগল সমর্পণ করে অন্তর্ধান করলেন।

শ্রারঘুনন্দন ঠাকুরের অন্তর্ধান দর্শন করে শ্রীনিবাস আচার্য্য, পুত্র কানাই ঠাকুর ও অন্থান্য ভক্তগণ বিরহে মুর্ছ্য প্রাপ্ত হলেন ও নয়ন জলে ভাসতে ভাসতে বিবিধ বিলাপ করতে লাগলেন।

অতঃপর শ্রীকানাই ঠাকুর এক মহোৎসবের বিপুল আয়োজন করলেন। চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণবগণকে প্রেরণ করলেন। মহোৎসবে: আমন্ত্রণ বৈষ্ণবগণ সর্বত্রই জানালেন 🕟 উৎসব দিবস বৈষ্ণবৰ্গণ উপস্থিত হলেন। মহাসংকীর্ত্তন-নৃত্য বৈষ্ণবৰ্গণ সমাধি প্রাঙ্গনে আরম্ভ করলেন। সে সংকীর্তনে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর যেন সাক্ষাং প্রকট হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন শ্রীরঘুনন্দন সাকুরের অপ্রকট—শ্রাবণ শুক্লা চতুৰী তিথিতে প্রানিবাস আচার্যা উৎসবের দেখা শুনার যাবতীয় কার্য্য করলেন 🔧 উৎসব অন্তে বৈষ্ণবগণ সহ তিনিও বিদায় নিয়ে বনবিষ্ণুপুরে রাজা বার হামীরের গৃহে শুভ বিজয় করলেন আচার্য্য রাজ গৃহে শ্রীমন্তাগবত পাঠ ও কার্ত্তন আরম্ভ করলেন: চতুদ্দিক থেকে বহু ভক্তের সমাগম হতে লাগল: মহারাজ বহু প্রীতি ভরে ভক্ত সেবা করতে লাগলেন ৷ বন বিষ্ণুপুর তংকালে প্রকৃত বিষ্ণুপুরে পরিণত হল। বহু শ্রদ্ধালু বাক্তি শ্রীমাচাযোর শ্রীপাদ পদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

রাঢ় দেশের মধ্যে গোকুলপুর গ্রামে শ্রীরাঘব চক্রক্তী নামে একজন পরমভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। শ্রীগোরাঙ্গ প্রিয়া নামী ভাঁর এক কন্সা ছিল। ব্রাহ্মণ কন্সার বিবাহ সম্বন্ধে উপযুক্ত

পাত্রের খোঁজ না পেয়ে বড়ই চিস্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে 🕮 মন্মহাপ্রভুর এীচরণে সমস্ত কথা ও দায় অর্পন করলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এক রাত্রি স্বপ্ন দেখছেন যে তাঁরা শ্রীনিবাস সাচার্য্যকে কক্সা দান করছেন। এই আশ্চর্য্যজ্ঞনক স্বপ্ন দেখে ব্ৰাহ্মণ-ব্ৰাহ্মণী সুখী হলেন ৷ পুনঃ একাৰ্য্য অসম্ভৱ বলে চিম্বা বহুবিধ চিস্তা করতে করতে ব্রাহ্মণ শীদ্র ব্রীনিবাস আচার্য্যের কাছে এলেন এবং বন্দন। পূর্ব্বক করজোডে সামনে দাঁডালেন। শ্রীআচার্য্য তাঁর অভিপ্রায় বুরতে পেরে ঈষৎ <u>রাস্ত্র করতে তাঁকে বসতে বললেন একং আগমনের কারণ</u> ব্দিজাসা করলেন। ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বললেন আপনার শ্রীচরণে একটী নিবেদন করতে এসেছি কিন্তু যদি আপনার অভয় পাই, বলতে পারি। আচার্য্য বললেন আপনি 'নির্ভয়ে বলুন। এবার ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্মার কথা নিবেদন করলেন। আচার্যা কথা শুনে হাস্থ করতে লাগলেন , ভক্তগণ এ সব কথা ভানে বড সুখী হলেন। পরিশোষ ঐআচার্য্য বিবাহ করতে রাজি সলেন।

মহা সমারোহের সহিত মহারাজ বীর হাম্বীর শ্রীআচার্য্যের বিবাহের আয়োজন করলেন। শুভলগ্নে শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী বিবিধ বন্ত্রালঙ্কার সহ কল্পা এনে শ্রীআচার্য্যের করে সমর্পণ করলেন। শ্রীমতী গৌরাঙ্গ-প্রিয়াকে বিবাহ করবার পর মাচার্য্য পত্নীসহ ষাজিগ্রামে ফিরে এলেন। ঠিক এই সময় নিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীও বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করে যাজিগ্রামে জাচার্য্য

গৃহে শুভাগমন করলেন। ভাঁকে দর্শন করে আচার্যাের আনন্দের
সামা রইল না। মহা সমাদরে ভাঁর পাদপদ্ধথাত করে ও ভাঁকে
আদনে বসারে পূজাদি করবার পর নববিবাহিতা গৌরাঙ্গ প্রিয়াকে
ভাঁর জ্রীচরণ কলনা করালেন। স্থশীলা স্থলরী সাক্ষাং ভন্তিবরূপিশী পত্নী দেখে পরম স্নেহ ভরে কোলে ভূলে নিলেন।
ক্রীক্তাফ্রবা দেবী আচার্যাের পত্নীদ্বরের প্রতি বহু প্রাতি প্রকাশের
পর জ্রীকৃদ্ধাবন ধামস্ত গোস্বামিবৃন্দের সংবাদ বলতে লাগলেন।
পরম স্থথে জ্রীক্তাফ্রবা মাতা জ্রীআচার্যা-গৃহে কয়েকদিন থাকবার
পর খভদহপ্রাামে ফিরে এলেন।

ষাজিপ্রামে আচাথ্য লইয়া শিষ্যুগণ।
গোঙায়েন সদা শাস্তালাপ সংকীপ্তনে।

( 등: 로: 78 () 25 )

শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে ভক্ত শিষ্যাগণ সক্ষে পরম আনন্দে গোস্থামী গ্রন্থ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় স্থাথে দিন যাপন করতে লাগলেন। আচার্য্যের ঐশ্বর্য্য ৬ বৈছব দর্শনে সকলে আশ্চর্য্য হতে লাগলেন। তাঁর প্রভাবে মহাপাষ্যতিগণও এসে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করতে লাগল।

শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র তিনজন অভিন্ন হাদয় ছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখেছেন—

> দরা কর শ্রীমাচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস। রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভিনটী কন্সা ও ভিনটী পুত্র হয়।

কক্সাদের নাম—কৃষ্ণপ্রিরা, হেমলতা ও ফুলপি ঠাকুরাণী। পুত্র-দের নাম—বৃন্দাবন বল্লভ, রাধাকৃষ্ণ ও প্রীগতিগোবিন্দ। জ্রীগতি গোবিন্দ ঠাকুরের পুত্র কৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর তার পুত্র জগদানন্দ ঠাকুর। জ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের ছই পদ্মী ছিলেন। প্রথম পদ্মীর সন্তান যাদবেন্দ্র ঠাকুর ও দ্বিতীয় পদ্মীর সন্তান-রাধামোহন ঠাকুর, ভ্রন মোহন ঠাকুর, গৌর মোহন ঠাকুর, শ্রাম মোহন ঠাকুর ও মদন মোহন ঠাকুর। ভূবন মোহন ঠাকুরের বংশধরগণ মুশিদাবাদের মাণিক্যহার গ্রামে এখনও বসবাস করছেন।

## শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর

আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ববর্তীর্থদর্শী। পরমভাগবতোত্তম শ্রীল নরোত্তম দাস:॥

পদ্মাবতী নদীতটে গোপালপুর নগরে রাজা এক্তিফানন্দ দত্ত বাস করতেন। তাঁর জোষ্ঠভাতা গ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। ছুই-ভায়ের ঐশ্ব্যা ও যশাদির তুলনা হয় না।

রাজা প্রীকৃষণানন্দের পুত্র প্রীনরোত্তম এবং প্রীপুক্ষবোত্তম দত্তের পুত্র প্রীসস্তোষ দত্ত। মাঘ মাসের শুক্র পঞ্চমীতে গ্রীনরোত্তম ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শুভলগ্নে পুত্রের জন্মে রাজা কৃষণানন্দ আনন্দে বহু দান-দক্ষিণা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন : ব্রাহ্মণগণ লগ্ন দেখে বললেন পুত্র প্রসিদ্ধ মহাস্ত হবে. এর প্রভাবে বহু লোক উদ্ধার হবে।

রাজপুরে দিন দিন শশীকলার ন্থায় শিশু বাড়তে লাগল।
তপ্ত কাঞ্চনের স্থায় অঙ্গকান্তি, দীঘল নয়ন, আজামুলম্বিত ভূজ
ঘূগল ও গভীর নাভি,—মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ বর্তমান: পুত্র
দর্শনের জন্ম রাজপুরে সর্ববদা লোকজনের সমাবেশ হত। ক্রমে
অরপ্রাশন চূড়াকরণাদি হল। পুত্রের কল্যানের জন্ম শ্রীকৃষ্ণানন্দ
বহু দান-ধ্যান করলেন।

রাজা কৃষ্ণানন্দের পদ্মীর নাম শ্রীনারায়ণী দেবী। তিনি
অপূর্ব্ব পুত্র পেয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। তিনি
শ্রীনারায়ণের কাছে সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন।
শিশু অতিশয় শান্ত, জননী যেস্থানে রাখতেন সেখানে থাকতেন।
অন্তঃপুরে রমণীগণ শিশুকে লালনপূর্ব্বক কন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হতেন।
ক্রমে বয়োর্দ্ধি হলে তার হাতে খড়ি দিলেন বালক যে বর্ণ
একবার গুরু স্থানে শুনতেন তখনই তাহা কঠস্থ করতেন। অল্লকালের
মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গত
হলেন। পণ্ডিত স্থানে দর্শন শাস্ত্রাদি কিছু কাল অধ্যয়ন করলেন।
কিন্তু ভগবদ্ ভজন বিনা বিভার কোন সার্থকতা হয় না ইহা
বিশেষ অন্নভব করলেন। পূর্ব্বে বহু বিদ্ধান ব্যক্তি সংসার ত্যাগ
করে অরণ্যে গিয়ে শ্রীহরি উপাসনা করেছেন। শ্রীনরোত্তম
ভাসের মন দিনের পর দিন সংসারের প্রতি উদাসীন হতে লাগল।

ভিনি ভোগবিলাসে উদাসীন হলেন। এ সময় জ্রীগৌরস্থন্দরের
ও নিভ্যানন্দের মহিমা ভক্তগণ মুখে শুনে হৃদয়ে পরম আনন্দ অফুভব করতে লাগলেন। কিছু দিনের নধ্যে জ্রীনরোত্তম জ্রীগৌর-নিভ্যানন্দের গুণে আকৃষ্ট হয়ে দিন রাভ ঐ নাম জ্বপ করতে লাগলেন। দয়াময় জ্রীগৌরস্থন্দর সপার্ষদ একদিন স্বপ্রযোগে নরোভ্যাকে দেশন দিলেন।

অভঃপর কেমনে সংসার ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে যাবেন শ্রীনরোভ্য দিন রাভ ভাবতে লাগলেন I

> হরি ! হরি ! করে হব বৃন্দাবনবাসী। নয়নে নির্বিব যুগল রূপরাশি॥

এই বলে শ্রীনরোত্তম সর্বেদা গাইতে লাগলেন। বিষয়ের প্রতি, ভোগ-বিলাসের প্রতি শ্রীনরোত্তমের বৈরাগ্য দেখে রাজা কফানন্দ ও নারায়নী দেবী নানা চিস্তা করতে লাগলেন। পুত্র যাতে সংসার ত্যাগ করে যেতে না পারে তজ্জ্ব্য কিছু লোক পাহারা নিযুক্ত করলেন। জ্রীনরোত্তম দেখলেন তুর্গম বিষম পর্বেত অভিক্রেম করে, তিনি বোধ হয় শ্রীগৌরস্থান্দরের শ্রীচর্ন ভক্তন ও শ্রীকুন্দাবন ধামে যেতে পারবেন না। নিরুপায়ভাবে কেবল শ্রাগৌর-নিত্যানন্দের কাছে কুপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। ইতি মধ্যে গৌড়েশ্বরের লোক এসে রাজা কৃষ্ণানন্দকে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাংকার করতে বললেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তম দৃত্ত ছুই ভাই গৌড়-রাজ-দরবার অভিমুখে যাত্রা করলেন। কাছ থেকে কোন প্রকারে বিদায় নিয়ে রক্ষক-লোকের অলক্ষ্যের বন্ধাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। কার্ডিক পূর্দিমায় প্রানরে ছান্দ্র সংসার ভ্যাগ করেন। ভিনি অভিক্রভ বঙ্গভূমি অভিক্রম করে প্রামপুরা ধামের পথ ধরলেন। যাত্রিগণ প্রানরে ছামের প্রথিভ অভি স্নেহ করতে লাগলেন, তাঁকে দেখে বুঝলেন কোন রাজকুমার হবে। ভিনি কখন তুধ পান করে, কখনও বা ফল-মূলাদি ভোজন করে চলতে লাগলেন। প্রীর্ন্দাবন ভূমি দর্শনের আশায় তাঁর ক্ষ্থা-ভৃষ্ণা চলে গেছে। স্থানে লাক মূখে প্রানেনিত্যানন্দের মহিমা শুনে তাঁদের প্রীচরণ চিষ্কায় বিভার হয়ে পড়েন। চলতে চলতে পতিত পাবন নিভ্যানন্দ প্রভুর প্রীচরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে সংসার বাসনা মোর করে ভূচ্চ হবে ॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন

এইরপে চলতে চলতে শ্রীনরোত্তম মথুরা ধামে এলেন এবং ষমুনাদেবীকে দর্শন বন্দনাদি করলেন। শ্রীরূপ সনাভন প্রভৃতি গোস্বামিগণের নাম শ্ররণ করে ক্রন্দন করতে স্বাগ্রেন। আনস্তর শ্রীবৃন্দাবন ধামে এলেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাঁকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শ্রীচরণ সেবা করতে বললেন। স্বতি বৃদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী শ্রীগৌর-বিরহে স্বতি কপ্তে প্রাণ ধারণ করছেন। শ্রীনরোত্তম তাঁর চরণ বন্দনা করলে, শ্রীলোকনাথ

প্রেক্ষামী বললেন তুমি কে ? শ্রীনরোজ্য বললেন আমি আপনার দ্বীন-হীন লাস, শ্রীচরণ সেবাকাজ্জী। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বললেন—আমি শ্রীপৌর-পোবিদ্দের সেবা করতে পারলাম না জ্বান্তের সেবা কি করে নিব। শ্রীনরোজ্য গুপুভাবে নিশাকালে পোস্বামীর সূত্র-পুরীবের স্থানাদি সংস্কার করে রেখে দিতেন। করেক বছর এই ভাবে সেবা করতে থাকলে, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ক্লা হল, শ্রাবন পৌর্থমাসীতে দীক্ষা প্রদান করলেন।

তিনি মাধুকরা করে থতেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট স্নেশ্বামী-গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে তাঁর চির মিত্রভাব, উভাবে শ্রীজীবের নিকট অধ্যয়ন করেন। এ সময় পৌড় দেশ থেকে শ্রীক্ষামানন্দ প্রভু এলেন: তিনি শ্রীজীব গোস্বামী প্রাধ্ অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। তিন জন একাশ্বয় ও এক হৃদয় ছিলেন। তিন জন একাশ্বয় ও এক হৃদয় ছিলেন। তিন জন একাশ্বভাবে বজে ভজন করবেন বলে সংকল্প করলেন কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না। একদিন শ্রীজীব গোস্বামী তিন জনকে ডেকে বলালেন ভবিষ্কতে ভোমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে চবে। এ গোস্বামী-গ্রন্থরত্ব নিয়ে ভোমরা শীল্প গৌড় দেশে গমন

কর এবং তা প্রচার কর

তিন জন বন্দাবনে বাসের সংকল্প ত্যাগ করে শ্রীপ্তরু-বাণী শিরে ধারণ করলেন । গ্রন্থ রত্ম নিয়ে গৌড় দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করলেন। বন-বিষ্ণুপুরের রাজা দস্যা দলপতি শ্রীবীর হান্বীর রাত্রে সেই গ্রন্থ রত্মসমূহ হরণ করলেন। প্রাতে গ্রন্থ-রত্ম না দেখে শিরে যেন বজ্পপাত হল। হুংখিত অন্ধ্য:করণে চতুদ্দিকে অন্ধ্যস্থান করতে করতে খবর পেলেন রাজা বীর হাস্বীর গ্রন্থ হরণপূর্বক উত্ত। রাজগৃহে সংরক্ষণ করছেন। জীশ্যামানন্দ প্রভু উৎকল অভিমুখে এবং শ্রীনরোভম খেতরির দিকে যাত্রা করলেন ও শ্রীনিবাস আচার্য্য পোস্থামা-গ্রন্থ রাজগৃহ থেকে উদ্ধার করবার মানসে তথায় অবস্থান করতে লাগলেন।

শ্রীনরোভ্য মহাপ্রভুর জন্ম-স্থান দর্শনের জন্ম ব্যাকুল হযে
শীঘ্র নবদীপে এলেন। হা গৌর হরি, হা গৌর হরি বলে গঙ্গা
তটে তিনি শত শত বার বন্দনা করতে লাগলেন। একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন এবং কোথায় প্রভুর জন্ম স্থান ? কি
করে দর্শন পাবেন ভাবতে লাগলেন, এমন সময় অতিবৃদ্ধ
এক জন ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করলেন। শ্রীনরোভ্যম উঠে
ব্রাহ্মণকে প্রশাম করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন—বাবা কোথা
থেকে এসেছ ? কি নাম ? শ্রীনরোভ্যম নিজ পরিচয় দিয়ে
শ্রীগৌরস্কুন্দরের জন্ম স্থান দর্শনের ইচ্ছা নিয়ে এসেছেন
বললেন।

ব্রাহ্মণ বললেন,—আহা, আৰু প্রাণ শীতল হল। গৌরের প্রিয় ভক্তের দর্শন পেলান।

শ্রীনরোত্তম—বাবা ! আপনি শ্রীগৌরস্থলরের দর্শন পেয়েছিলেন ?

ব্রাহ্মণ—কি বলব বাবা। শ্রীনিমাই প্রতিদিন এই ঘাটে

বসে শিশুগণ সহ শাস্ত্র চর্চচা করতেন। দূর থেকে আমরা তখন তাঁর কি অপূর্ব্ব রূপ দেখতাম, আজও সেই রূপ স্মরণ করে এই বৃক্ষ তলে প্রতিদিন এক বার করে আসি। ব্রাহ্মণ বলতে বলতে অঞ্চ জলে ভাসতে লাগলেন।

শ্রীনরোত্তম — বাবা! আজি আপনার চরণ দর্শন করে জাবন ধক্ত হল! এ বলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীনরোত্তম বাক্ষণের চরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন:

. ব্রাহ্মণ—বাবা ! আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি গোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ কর। গৌর-গোবিন্দের কথা সর্বত্ত প্রচার কর।

্ অতংপর ব্রাহ্মণ নরোন্তম দাসকে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন। শ্রীনরোত্তম সে পথ দিয়ে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে আগমন করলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি মিশ্র গৃহের দ্বার দেশে সাষ্টাঙ্গ বন্দনাপূর্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনস্তর ভবনে প্রবেশ করে শ্রীশুক্লায়র ব্রহ্মচারীর চরণ দর্শন পেলেন। নরোত্তম তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। অনুমানে শুক্লায়র ব্রহ্মচারী বৃক্তে পারলেন ইনি গৌরস্কলরের কোন কুপা পাত্র।

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে ?

শ্রীনরোন্তম ঠাকুর নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন বর্তমানে শ্রীব্রজ ধাম, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতির সন্নিকট থেকে এসেছি। শ্রীশুক্লাম্বর—বাবা ভূমি ব্রক্তে শ্রীলোকনার্থ ও শ্রীক্তরীবের থেকে এসেছ ? এ বলে উঠে নরোত্তম দাসকে দৃঢ় আলিক্তনকরতেন। অনন্তর তিনি যাবতীয় গোস্থামিগণের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারীর নিকট ব্রক্তের ফাবতীয় সংবাদ যথাযথ বর্ণনা করলেন। অনন্তর শ্রীনরোত্তম শ্রীমাভার সেবক—অভিবৃদ্ধ শ্রীক্তশান ঠাকুরের চরণ বন্দনা করলেন এবং স্থায় পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীক্তশান ঠাকুর তাঁর শির স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতে করতে স্বেহে আলিক্তন করলেন। তথায় শ্রীদামোদর পণ্ডিতকেও নরোত্তম বন্দনা করলেন।

আনস্কর শ্রীনরোত্তম শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এসে শ্রীপতি ও
শ্রীনিধি পণ্ডিতকে বন্দনা করলেন। কয়েক দিন নবদীপ মায়াপুরে থাকার পর শ্রীনরোত্তম শান্তিপুরে অবৈত ভবনে এলেন ও
শ্রীঅচ্যুতানন্দের চরণ বন্দনা করলেন। পরিচয় পেয়ে শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাদরে তাঁকে আলিঙ্গন এবং ব্রজে গোস্বামিদিগের কুশল
বার্তা দিজ্ঞাসা করলেন। শান্তিপুরে নরোত্তম দাস গৃই দিবস
অবস্থানের পর অধিকা কালনায় শ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের ভবনে
এলেন। তবন শ্রীফ্রদয় চৈতন্ত প্রভু তথায় অবস্থান করছেন।
তিনি গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীনরোত্তম শ্রীফ্রদয় চৈতন্ত
প্রভুকে বন্দনা করলেন। সাদরে হৃদয় চৈতন্ত প্রভু নরোত্তম
দাসকে ধরে আলিঙ্গন পূর্ববিক উপবেশন করলেন এবং ব্রক্তের

গোন্ধামিগণের সন্দেশ নিতে লাগলেন। এক দিন অফিকা কালনাতে শ্রীনরোভম ঠাকুর থাকবার পর গলা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থলী সপ্তগ্রামে এলেন। এ স্থানে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর থাকতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কুপায় সপ্তগ্রাম বাসীরা পরম ভক্ত হন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অপ্রকটের পর সপ্তগ্রাম অরকারময় হয়। শ্রীনরোত্তম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে গমন করলেন। তথায় যে কয়েকজন ভক্ত আছেন প্রভু বিরহে অতি তৃঃখে ভাঁরা দিন যাপন করছেন। শ্রীনরোত্তম লাস বৈঞ্চবগণকে বন্দনা করে তথা হতে খড়দহ গ্রামে এলেন

খড়দহ গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করতেন . তাঁর শক্তিদ্ব প্রীবস্থা ও জাহ্নবা দেবা তথায় অবস্থান করছেন। শ্রীনরোজম নিত্যানন্দ ভবনে এসে অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূব নাম শ্বরণ পূর্বক গড়াগড়ি দিতে লাগলেন . শ্রীপরমেশ্বরী দাস মাকুর শ্রীনরোজম দাসকে অন্তঃপুরে শ্রীবস্থা জাহ্নবা মাতার শ্রীচরণে নিলেন। তাঁরা নরোজম দাসের পরিচয় এবং শ্রীজীব ও শ্রীলোকনাথের পরম কৃপা পাত্র শুনে খুব অন্তর্প্তর্মই করলেন।

> সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা বস্থু জাহ্নবা ঈশরী। অমুগ্রহ কৈল মত কহিতে না পারি॥ (ভ: র: ৮/২১২)

চার দিবস শ্রীনরোত্তম দাস খড়দহ গ্রামে কৃষ্ণ-কথা আনন্দে অবস্থান করবার পর শ্রীবস্থা জাহ্নবা মাতা থেকে বিদায় নিয়ে শানকুল কৃষ্ণনগর শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের আলয়ে এলেন। শ্রীনরোত্তম দাস তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। তিনি শ্রীগোর নিত্যানন্দ বিরহে অতি কষ্টে দিন যাপন করছেন। বাহ্য দশা প্রায় সময় থাকে না। শ্রীনরোত্তম তাঁর এরপ দশা দেখে বছ ক্রন্দন করলেন। আভিরাম ঠাকুরের গোপীনাথ বিগ্রাহ অপূর্ব্ব দর্শন। নরোত্তম দাস বিগ্রাহ দর্শন করে বছ স্তব-স্থাতি করলেন। এক দিবস অভিরাম গোপাল ভবনে অবস্থানের পর তাঁর অমুমতি নিয়ে নরোত্তম দাস শ্রীনীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রভূ-পরিকরগণের শ্বরণ করন্তে, করতে শীন্ত নীলাচলে এলেন। শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীনরোত্তমের পথ নিরীক্ষণ করছিলেন। এমন সময় শ্রীনরোত্তম উপস্থিত হলেন। নরোত্তম শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের চরণে দণ্ডবৎ করতেই আচার্য্য তাঁকে মালিঙ্গন করে বললেন—স্বভ ভূমি আসবে আমাদের মনে হচ্ছিল। শ্রীনরোভ্নম বন্ধন বাসী ও গৌড় দেশ বাসী ভক্তগণের যাবতীয় সংবাদ প্রাদান করলেন।

ভক্তগণ নরোভম দাসকে পেয়ে পরম সুখী হলেন, তাঁকে নিয়ে জ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনে গেলেন। জ্রীজগন্নাথ, জ্রীবলরাম ও জ্রীস্থভজা দেবীকে দর্শন করে নরোভম বহু স্তব-স্তুতি-দশুবৎ করতে লাগলেন। তার পর জ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠে এনেন। নরোভম প্রেমে মৃচ্ছিত হয়ে পাড়লেন। তথা হতে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন । নরোগুম হা গৌর প্রাণ গদাধর বলে উচ্চৈঃম্বরে রোদন করতে লাগলেন। তথায় শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন পূর্বক শ্রীমামু গোম্বামী ঠাকুরকে বন্দনা করলেন। তিনি তৎকালে গোপীনাথের সেবা করছিলেন।

অনস্তর শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের কাছে, গোপীনাথের অঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু কি রূপে অন্তর্ধান হন তা' ভক্তগণ বর্ণনা করেন।

ন্থাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার। অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার। প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। হৈলা অদর্শন, পুনঃ না আইলা বাহিরে॥

( ভঃ রঃ ৮,৩৫৭ )

শ্রীনরোত্তম শ্রবণ মাত্রই হা শচীনন্দন গৌরহরি বলে ভূতলে অটেডতা হলেন। ভক্তগণ নরোত্তমের বিরহ আকুলতা দেখে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

অতঃপর শ্রানরোত্তম কাশী মিশ্র তবনে শ্রীগোপাল গুরু প্রভুর চরণ দর্শন ও শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শনাদি করলেন। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির দর্শনের পথে মহাপ্রভুর লীলাস্থলী জগন্নাথ-ধর্মত উন্থান, নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি দর্শন করলেন। তিনি কিছু দিন নীলাচলে ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে মহাপ্রভুর বিলাস-স্থলী সকল দর্শন করলেন। অতঃপর ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীনৃসিংহ পুরে এলেন। এ স্থানে শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু অবস্থান করছিলেন। বহু দিন পরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করে ্রীক্তামানন্দ প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। ছই জন প্রশ্নে তরে পরস্পরকে কত আলিঙ্গন করলেন।

শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূ বহু আদর পূর্বক শ্রীনরোভম ঠাকুরকে করেক দিন নৃসিংহ পুরে রাখলেন। শ্রীনরোভমের শুভাগমনে শ্রীনৃসিংহ পুরে সংকীর্তন বক্যা প্রবাহিত হল। শ্রীশ্রামানন্দ ও শ্রীনরোভম উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ কথানন্দে দিন রাত জ্ঞান রহিত হলেন। অনন্তর শ্রীনরোভম ঠাকুর শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূ থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে ষাত্রা করলেন।

শ্রীল নরোন্তম ঠাকুর শীন্ত শ্রীখণ্ডে এলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীনরোন্তম দাসের পিভা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তকে ভাল ভাবে জ্ঞানতেন। শ্রীনরোত্তম বন্দনা করতেই শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তার শিরে হাত দিয়ে প্রচুর আশ্রীকাদ করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ধরে আলিঙ্গন করলেন। নরোত্তম ঠাকুরকে বসায়ে পুরী ধামের ভক্তগণের কথা জ্ঞিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। নরোত্তম ঠাকুরের আগমনে শ্রীখণ্ড ভালন্দন ময় হয়ে উঠল। নরোত্তম ঠাকুর কয়েকদিন শ্রীখণ্ডে ভক্ত সঙ্গে সংকার্তন নৃত্যাদি রঙ্গে শ্রুথে যাপন করলেন।

শ্রীনরোত্তম শ্রীখণ্ড বাসী গৌর-পার্যদগণের থেকে বিদায় নিয়ে কন্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের ভবনে এলেন। গৃহাঙ্গনে দণ্ডবং করতেই শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর তাঁকে কোলে তুলে নিলেন।

# নরোভমে দেখিয়া ঞ্রাদাস গদাধর। কোলে করি সিঞ্চে নেত্রজলে কলেবর॥

( ७: ₹: ৮.88৮ )

শ্রীগলধর দাস প্রভু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিরহে ত্বথে দিন যাপন করছেন। নরোত্তম ঠাকুর হুই দিন তথায় অবস্থান করকার পর রাচ দেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুৱ জন্ম স্থান দর্শন করতে চললেন। নরোত্তম ঠাকুর একচক্রা গ্রামে এলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুৱ জন্মস্থান দর্শন করলেন। তথায় এক জন যুদ্ধ প্রাহ্মণ নরোত্তমকে স্নেহ করে শ্রীনিত্যানন্দের বিবিধ লীলা-স্থলী দশন করালেন। হাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী দেবীর নাম স্মরণ করে নরোত্তম ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম স্থান দর্শন করার পর থেভরির দিকে যাত্রা করলেন।

> খেতরি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসি লোকেরে। অতিশীঘ্র আইলেন পদ্মাবতী তাঁরে॥ পদ্মাবতী পার হৈয়া খেতরি যাইতে। আইলা গ্রামবাসীলোক আগুসরি নিতে॥

> > ( 등: র: ৮ 8<del>৬৮</del>

বহুদিন পরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতরি গ্রামে শুভবিজয় করছেন শুনে আনন্দে খেতরিবাসিগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করুতে এলেন।

রাজা জ্রীকৃষণনন্দ দত ও জ্রীপুরুষোত্তন দত পরলোকে গমন

করবার পর পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র শ্রীসন্তোষ দত্ত বিষয় সম্পতি দেখাশুনা করতেন। তিনি সনজ্জাগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। বছদিন পরে শ্রীনরোত্তম শুভাগমন করছেন শুনে আনন্দে তাঁকে বছ সম্মান পুরঃসর অভিনন্দন করে আনবার জন্ম লোকজন সঙ্গে খেতেরি গ্রামের বহির্দেশে অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর দূর খেকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাম্যুকে দর্মন করে দশুবং হয়ে পড়লেন এবং মগ্রাসর হয়ে আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে চরণ-ধ্লি গ্রহণ করলেন। শ্রীনরোত্তম সন্তোষ দত্তকে স্নেছ ভরে কুশল প্রশ্লাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

শতঃপর করেক দিবদ পর শ্রীসস্তোষ দত্ত শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খেকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত মন্দির নির্মাণ পূর্ম্বক শ্রীবিগ্রাহ প্রতিষ্ঠা করবার জ্বন্থ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানালেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সানন্দে সন্তমতি প্রদান করলেন।

রাজা সন্তোষ দত্ত কয়েক মাসের মধ্যে বিশাল মন্দির, ভোগশালা, কীর্ত্তন মণ্ডপ ভক্তগণের নিবাস-গৃহ 'সরোবর' প্রুপাভান ও অভিথিশালা প্রভৃতি নির্মাণ করলেন। ফাল্পন পোর্বমাদী শ্রীগৌরস্থন্দরের জন্মোৎসব বাসরে মন্দিরে শ্রীবিগ্রাহ প্রতিষ্ঠা মহা মহোৎসবের, রাজস্য় যজ্জের ন্যায়, বিপুল আয়োজন আরম্ভ করলেন। দেশ-বিদেশে রাজা, জমিদার, কবি, পণ্ডিত, বৈষ্ণব ও সাহিত্যিক প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করবার জন্ম আমন্ত্রণপত্র সহলোক প্রেরণ করলেন। কয়েক জন সজ্জন ব্যক্তিকে পুরী,

শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, কালনা প্রভৃতি স্থানের গৌরপার্যদগণকে আমন্ত্রণ করতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পত্র সহ প্রেরণ করলেন। দেশ বিদেশে উত্তম উত্তম গায়ক ও বাদকগণকে আমন্ত্রণের জন্ম কিছু লোক প্রেরণ করলেন। এক কালে ছয়টা শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাহবার উত্যোগ চলতে লাগল।

#### খেভরি মহোৎসব

বুধরিগ্রামে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের গৃহের মহোৎসব সেরে ভক্তগণ সহ শ্রীনিবাস মাচার্যা থেতব্রির মহোৎস্বের অধিবাসের তু দিবস পূর্বের খেতরিতে শুভাগমন করলেন। অধিবাসের এক দিবস পূর্বে উড়িয়ার নৃসিংহপুর হতে শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু, খড়দহ থেকে শ্রীজাক্তবামাতা সঙ্গে শ্রীপরমেশ্বরী দাস, কৃষ্ণদাস সরখেল. মাধব আচায্য, রঘুপতি বৈগু, মীনকেতন রামদাস, মুরারি চৈত্র-দ্বাস, জ্ঞানদাস, মহাধর, শ্রীশঙ্কর, কমলাকর পিপ্ললাই, গৌরাঙ্গ-দাস, নকড়ি, কৃষ্ণদাস, দামোদর, বলরামদাস, শ্রীমুকুনদ ও ত্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এলেন। ত্রীখণ্ড থেকে রঘুনন্দন ও অক্যান্ম ভক্তগণ, নবদ্বীপ থেকে শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি, শান্তিপুর থেকে অবৈত আচাৰ্য্য প্ৰভুৱ পুত্ৰ শ্ৰী মচ্যুতানন্দ শ্ৰীকৃষ্ণ মিশ্ৰ ও শ্রীগোপাল প্রভৃতি; অম্বিকা কালনা হতে শ্রীহৃদয়চৈতক্য প্রভু ও অক্সান্ত বৈষ্ণবগণ খেতরি গ্রামে উপস্থিত হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত প্রাবতী নদা পারের জন্ম রহৎ রহৎ নৌকা এবং প্রাবতী তট হতে খেতরি পর্যান্ত পান্ধী ও গো যান প্রভৃতির স্থন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রাজা সস্তোষ দত্ত বৈষ্ণবগণের অভিগমন পূর্বক সাদরে বহু সম্মান পুরঃসর পুস্প মাল্যাদি দিয়ে অভিনন্দন পূর্বক আনয়ন করেন। বৈষ্ণবগণের থাকবার জন্ম পৃথক গৃহ ও ভৃত্য প্রস্তুত ছিল। ভূবন-পাবন বৈষ্ণবগণের পদধ্লিতে খেতরিগ্রাম মহাতীর্থে পরিণত হল। শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন কোলাহলে গগন পবন পূর্ণ হল।

প্রীভগবদ্ মন্দির ও অন্যান্ত গৃহের দারে দারে কদলী স্তম্ভ, মঙ্গলঘট, পাত্র মধ্যে মাঙ্গলিক দ্রব্য সমূহ, পত্র পুল্পের বৃহৎ তোরণ সকল দারে দারে ও সর্বত্র স্বস্তিক চিহ্ন দারা অপূর্ব শোভা পাচ্ছিল। উৎসব মণ্ডপের কোন স্থানে পর্বত প্রমাণ মৃৎ ভাগু সকল, কোন স্থানে রক্ষত পাত্র সকল, কোন স্থানে হথের বৃহৎ বৃহৎ গাগরী, কোন স্থানে হতের গাগরী কোন স্থানে সহস্র ভাগু দিধি কোন স্থানে উৎসবের তরিতরকারি পর্বত প্রমাণে শোভা পাচ্ছিল।

অধিবাস দিবসে বৈষ্ণবগণ প্রীজাহ্নবা মাতার আদেশ নিয়ে প্রীক্সীবিগ্রহ প্রভিষ্ঠার ও প্রীক্সীগৌরস্থলরের আবির্ভাব মহা-মহোৎসবের অধিবাস কার্য্য করতে লাগলেন। সদ্যাকালে অধিবাস সংকীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রথমে চল্দন মাল্যাদি দ্বারা প্রীজাহ্নবা মাতার পূজা করলেন। অনস্তর বৈষ্ণবগণকে মালা চল্দনে ভৃষিত করলেন। প্রীনরোত্তম ও প্রীনিবাস আচার্য্যের অনুরোধে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর মঙ্গলাচরণ

গীত আরম্ভ করলেন। মধ্যরাত্র পর্যান্ত মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন ইত্যাদি হবার পর বৈষ্ণবগণ বিশ্রাম করলেন।

বহু সহস্র ব্যক্তি অধিবাস মহোৎসবের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-আবির্ভাব মহামহোৎসবের ও শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট মহামহোৎসবের প্রাতঃকাল হতে বৈষ্ণবগণ মহা-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের অভিষেক কার্য্যাদি করতে লাগলেন। পূর্বাহ্নে অভিষেক মৃহুর্ত্তে শ্রীনিবাস আচার্য্য ছয় বিগ্রহ সাথ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করলেন। তথন দেশ বিদেশ থেকে আগত বাছকারগণ বিবিধ যন্ত্র বাদন, গায়কগণ মধুর সংগীত ও নর্ত্তকগণ মধুর নৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। অপর দিকে বৈষ্ণবগণের মধুর নাম সংকীর্তনের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক আনন্দময় হচ্ছিল।

যথাবিধানে অভিষেক কার্য্য শ্রীআচার্য্য সমাপ্ত করবার পর বিগ্রাহণণকে অপূর্ব বন্ধ অলঙ্কারে বিভূষিত করলেন। অতঃপর বিবিধ মিষ্টান্ন তরি-তরকারী পিঠা পানা প্রভৃতি সহস্র প্রকার বস্তু শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীরাধাকান্ত এই ছয় বিগ্রহের পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ভোগ নিবেদন করলেন। ভোগ অর্পণ কীর্ত্তন হবার পর আচমন দিয়ে তামুল বীটিকা অর্পণ করলেন; অনন্তর গদ্ধ চন্দন মাল্যাদি দ্বারা বিগ্রাহগণকে ভূষিত করে, মহা আর্ত্রিক করলেন। আর্ত্রিক সংকীর্ত্তনাদি বৈষ্ণবগণ মহানন্দ ভরে করতে লাগলেন। কীর্ত্তন নৃত্যাদির পর সকলে ভূলুন্ঠিত হয়ে সাম্ভাঙ্গে দণ্ডবং করলেন।

তারপর শ্রীনিবাস আচার্য্য ভগবদ্ প্রসাদী চন্দন মালা শ্রীজাক্রবা মাতাকে অর্পণ করলেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণকে প্রদান করলেন। শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্রামানন্দের সকলকে প্রসাদী চন্দন মালা দেওয়া শেষ হলে, জাক্রবা মাতার আদেশে শ্রীনৃসিংহ-চৈতন্য দাস তিনজনকে প্রসাদী চন্দন মালা পরায়ে দিলেন। বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন মগুপে যথাযথ আসন গ্রহণ করলেন। শ্রীজাক্রবা মাতা কীর্ত্তন মগুপের সম্মুথে উত্তম আসনে উপিবিষ্ট হলেন। অনন্তর শ্রীজাক্রবা মাতার ও শ্রাঅচ্যুতানন্দের আদেশে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীগোকুল দাস ও শ্রীবল্লভ দাস প্রভৃতি তার দোহারী করতে লাগলেন, দেবীদাস মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাদি নিবদ্ধ, অনিবদ্ধ, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম ও মূর্জ্হণা-দিতে পট্ছলেন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সেই স্থমধুর কীর্ত্তন ধ্বনি ও স্বর-মৃচ্ছ ণাদিতে চতুদ্দিকস্থ অগণিত নরনারী প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। সকলে বৈকুণ্ঠানন্দ স্থাসিদ্ধৃতে বিহার করতে লাগলেন, অধিক কথা কি স্বয়ং শ্রীগৌরস্থন্দর সপার্ষদ সেই সংকীর্ত্তনে উদিত হলেন।

> কহিতে কি সংকীর্ত্তন স্থাবের ঘটায়। গণ সহ অবতীর্ণ হইলা গৌররায়॥

মেঘেতে উদয় বিহ্যাতের পুঞ্জ গৈছে। সংকীর্ত্তন মেঘে প্রভু প্রকটয় তৈছে॥

—( ভঃ রঃ ১০*।*৫৭২ )

মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনরহরি, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীনৌরাদাস পণ্ডিত, শ্রীঅদৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমাধব ঘোষ, শ্রীবাস্থঘোষ, শ্রীনোবিন্দ ঘোষ, আচার্য্য পুরন্দর, শ্রীমহেশ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীধর শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, শ্রীযত্বনন্দন ও শ্রীকাশীশ্বর প্রভৃতি প্রভূপার্বদগণ প্রকটিত হয়ে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন। এঁদের সঙ্গে শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি প্রভৃতি মিলিত ভাবে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন।

ি কিবানন্দে বিহ্বল অদৈত নিত্যানন্দ।
কিবা ভক্ত মণ্ডলী মধ্যেতে গৌরচন্দ্র ।
প্রকাশিল প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা।
কিবা এ বিলাস ইহা বুঝে কোন জনা।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ।
ছুঁহে অভিলাষ পূর্ণ কৈলা গণসহ॥

—( ভ: র: ১০৬০৭ )

ভক্তবংসল শ্রীগৌরহরি নিজগণ সহ অবতীর্ণ হয়ে শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। সংকীর্ত্তন অন্তে শ্রীক্ষাহ্নবা মাতা শ্রীবিগ্রহগণকে ফাগু অর্পণ করে বৈষ্ণবদের ফাগু খেলতে আদেশ করলেন। বৈষ্ণবগণ আনন্দ ভরে ফাগু খেলতে লাগলেন। কিবা পরস্পর ফাগু খেলায় বিহবল। কিবা ফাগুময় অঙ্গ করে ঝলমল॥

— ( ভ: র: ১০**।৬৫১** )

এভাবে ফাগু খেলায় অপরাহ্ন কাল সমাপ্ত হ'লে বৈষ্ণবগণ সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক গীত আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যা কালে স্নানাদি করে শ্রীনিবাস আচার্য্য অভিষেক কার্য্য করতে লাগলেন।

তথাহি অভিষেক গীত—

ফাল্কন পূর্ণিমা মঙ্গলের সীমা প্রকট গোকুল ইন্দু। নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে উথলে আনন্দ সিদ্ধু॥ কিবা কৌতুক পরস্পরে। শচীদেবী ভালে পুত্র লৈয়া কোলে বিলাসে স্থৃতিকা ঘরে॥ বালকে দেখিতে ধায় চারিভিতে কেহ না ধরয়ে ধৃতি। গ্রহণান্ধকারে কে চিনে কাহারে অসংখ্য *লো*কের গতি ॥ বালক মাধুরী দেখি আঁখি ভরি পাসরে আপন দেহ। নরহরি কয় শচীর তনয় প্ৰকাশে কি নবনেহা ॥

অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত রাত কি ভাবে কেটে গেল কেই জানতে পারলেন না। অতঃপর মঙ্গল আরতি আরম্ভ হল। মঙ্গল আরতির নৃত্যগীত সমাপ্ত হলে বৈষ্ণবগণ দণ্ডবং করে নিজ কুটিরে গমন করলেন এবং প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করতে লাগলেন। এ দিকে ঞ্জিজাহ্নবা মাতা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগ রন্ধনের জন্ম রন্ধন শালায় প্রবেশ করলেন। রন্ধন বিচ্যানিপুণা শ্রীজাহ্নবা মাতা অল্প সময়ের মধ্যে বহু প্রকার ব্যঞ্জন তরকারী মিষ্টান্ন পিঠা পানাদি তৈরি করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের স্নান অভিষেক পূজাদি সেরে ভোগ লাগালেন।

অতঃপর ভোগ আরত্রিক অন্তে মহান্তগণ মহাপ্রসাদ ভোজন করতে বসলেন। স্বয়ং জাহ্নবা মাতা পরিবেশন করলেন। মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি সহ ভাগবতগণ প্রসাদ সেবা করতে লাগলেন। মহান্তগণের প্রসাদ পাওয়া শেষ হ'লে শ্রীজাহ্নবা মাতার অমুরোধে শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূ প্রসাদ পেলেন। সর্ববেশেষে শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

বাহিরের মণ্ডপে উৎসবে আগত সহস্র সহস্র লোককে রাজা সস্তোষ দত্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দানে তৃগু করলেন। সমস্ত বন্ধ্-বান্ধব অতিথি ব্রাহ্মণাদির প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হলে রাজা গৃহ পরিজনের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় দিবসে রাজা সম্ভোষ দত্তের একান্ত অমুরোধে

ভাগবতগণ নিজ নিজ কুটীরে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন পূর্বক ভগবানকে অর্পণ করতঃ গ্রহণ করলেন।

তৃতীয় দিবসে বৈষ্ণবগণ যথাস্থানে বিজয় করতে উচ্চোগ করলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভাগবতগণকে মুদ্রা, বস্ত্র ও বিবিধ প্রকার জল পাত্রাদি অর্পণ করতঃ ভাগবত-গণকে বন্দনা করলেন। ভাগবতগণ রাজাকে বহু আশীর্কাদ ও আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন। শ্রাজাহ্নবা মাতা নিজ পরিকর সহ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। খেতরিতে কয়েক দিন শ্রীনিবাস আচাধ্য ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু অবস্থান কর্বার পর ভারাও যথাস্থানে বিদায় হলেন।

খেতরির এ মহোৎসবের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের যশ চতুদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রামকৃষ্ণ আচার্য্য ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী আদি বিদ্বান্ মণ্ডলা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পাদপন্মে আশ্রয় নিলেন।

গোপালপুর গ্রামে জ্রীবিপ্রদাস নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন।
অকস্মাৎ তাঁর গৃহে একদিন জ্রীনরোত্তম ঠাকুর শুভ বিজয় করলেন। বিপ্রদাস বড়ই সুখী হলেন, যথাবিধি আসনাদি দিলেন।
বিপ্রদাসের ধানের গোলায় এক ভয়ঙ্কর সর্প রাস করছিল, তার
ভয়ে কেহ গোলার ধারে যেতে পারত না। এই কথা বিপ্রদাস
জ্রাল ঠাকুর মহাশয়কে বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় ঈ্যৎ
হাস্থা করলেন, বললেন কোন চিন্তা করনা। ঠাকুর মহাশয়
গোলার দরজা খুলতেই সর্প অন্তর্ধান হল।

গোলা হৈতে প্রিয়া সহ শ্রীগৌরসুন্দর। ক্রোড়ে আইলা হৈল সর্ব্ব নয়ন গোচর॥

(ভঃ রঃ ১০।২০২)

সকলে দেখে আশ্চর্য্যান্থিত হল যে গোলা খুলতেই গোলার ভিতর থেকে শ্রীগৌর-বিফুপ্রিয়া বেরিয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কোলে উঠলেন। সে শ্রীগৌর-বিফুপ্রিয়া বিগ্রহ নিয়ে ঠাকুর মহাশয় খেতরিতে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। বর্ত্তমানে বিগ্রহ গান্তীলাতে আছেন।

### শ্রীঠাকুরের যশ মহিমা

কোন সময় এক স্মার্ত ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক নিজ ছাত্রদের কাছে শ্রীঠাকুর মহাশয়কে শূদ্র বৃদ্ধি করে তাঁর অনেক নিন্দা করেন। সেই অপরাধে ব্রাহ্মণের সর্কাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়। রোগের বন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মণ গঙ্গায় ডুবে মরবেন সংকল্প করলেন। সে রাত্রে ভগবতী দেবী ব্রাহ্মণকে স্থায়ে বললেন—"তুই পরম ভাগবত শ্রীনরোত্তমকে শূদ্র বৃদ্ধি করছিন্, তোর কোটি জন্মেও নিস্তার নাই, তুই যদি তাঁর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিস্তো তোর ভাল হবে।"

পরদিন প্রাভঃকালে ব্রাহ্মণ গলবন্ত্র হয়ে দীন ভাবে ক্রন্দন করতে করতে শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে পতিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কুষ্ঠ রোগ সেরে গেল। শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁকে কৃষ্ণ-ভজ্জন করতে উপদেশ দিলেন; তিনি ঠাকুর মহাশয়ের ভক্ত হলেন। একদিন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ পদ্মাবতী ৪৫ (ক) নদীতে স্নান করতে যাছেন। এমন সময় দেখলেন— ছুই ব্রাহ্মণ কুমার অনেক ছাগ মেষ নিয়ে যাছে। ঠাকুর মহাশয় বললেন এ ছুই ব্রাহ্মণ কুমার যদি হরি ভজন করত তাদের রূপযৌবনাদি সার্থক হত। ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় এ কথা শুনতে পেল। তারা প্রীঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের দিব্য মূর্তি ও মধুর বাক্য শুনে তাঁদের পাশে এল এবং বিনীত ভাবে বন্দনা করল। ঠাকুর মহাশয় তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল আমরা গোয়াস গ্রামের জমিদার শ্রীশিবানন্দ আচার্যাের পুত্র। আমাদের নাম হরিরাম ও রামকৃষ্ণ। গৃহে ছুর্গাপূজা হচ্ছে, পিতার আদেশে বলি দেওয়ার জন্ম এদান কর্জন। আপনাদের আমাদের কিছু উপদেশ প্রদান কর্জন। আপনাদের দেখে বড় শান্তি পাছিছ।

ব্রাহ্মণ পুত্রদয়ের দৈক্সভাব দেখে শ্রীঠাকুর মহাশয় মধুর হাস্ত পূর্বক ভগবদ্ তত্ত্ব কথা বলতে লাগলেন। বেদোক্ত যে কর্মকাগু তাহা রাজ্প ও তামদ ভাবযুক্ত, পরিণামে নরকপ্রদ। বেদোক্ত কর্মকারী কর্মিগণ পুণ্য ক্ষয়ে স্বর্গ হতে চ্যুত হয় এবং নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। বিষয় দারা আচ্ছন্নমতি বিষয়ী বেদের আপাততঃ মধুর বাক্য বহুমানন পূর্বক জীব-হত্যাদি করে ও অস্তে নরক যন্ত্রণা পেয়ে থাকে। সমস্ত জীব ভগবদ্ শক্তি। পরমাত্মদশী, হিংসা শৃষ্ঠ, নিরহঙ্কার ভগবদ্ ভজনকারীগণ বাস্তবতঃ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ পাদপদ্ম লাভ করতে পারে।

ঞ্জীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মুখে এই সমস্ত কথা শুনে

বাহ্মণ কুমারদ্বয় উঠে ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণে দণ্ডবং হয়ে বললেন, অধম ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয়কে চরণরজ্ঞঃ দিয়ে কুপা করুন। ঠাকুর মহাশয় তাদের শিরে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—
"তোমাদের কৃষ্ণ-ভক্তি হউক।"

ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় ছাগ মেবগুলিকে ছেড়ে দিয়ে শ্রীঠাকুর
মহাশয় ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে পদ্মাবতী নদীতে স্নান
করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এলেন। সে দিবস প্রসাদ পাওয়ার
পর পুনঃ তারা ঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট
থেকে বিবিধ তত্ত্ব-কথা শ্রবণাদি করলেন। দ্বিতীয় দিবসে মস্তক
মুগুন পূর্বক শ্রীহরিরাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ থেকে এবং রামকৃষ্ণ
শ্রীঠাকুর মহাশয়ের থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত গ্রহণ করলেন।

এদিকে তাদের পিত। শিবানন্দ আচার্যা থোঁজে করতে করতে দেখলেন তাঁর পুত্রদ্বয় খেতরিতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিশ্বত গ্রহণ করে তথায় বাস করছে। শিবানন্দ আচার্যের ক্রোধের সামা রইল না।

কিছু দিন পরে ছইভাই গৃহে ফিরে এলেন। তাঁদের ললাটে উদ্ধি পুণ্ডু, কপ্ঠে তুলসী মালা, দাদশ অঙ্গে তিলক ও শিরে শিখা দেখে শিবানন্দ আচাধ্য অগ্নির স্থায় জ্বলে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন—

> ওরে মূর্থ কহ দেখি কোন্ শাস্ত্রে কয়। ব্রাহ্মণ হৈতে কি বৈঞ্চব বড় হয় ?

ভগবতী নিগ্রহ করিলা এতদিনে ! বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে॥ বিপ্রে শিশ্ব কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব। পণ্ডিতের সমাজে করাব পরাভব॥

( শ্রীনরোত্তম বিলাস ১০।৪৩-৪৪ )

পিতার এই সমস্ত কথা শুনে কুমারদ্বর বলতে লাগলেন—
ধর্মে কিংবা কর্মে অস্তের হিংসা হয়—ছঃখ হয় তা ধর্ম কিংবা
কর্ম বলে অভিহিত হতে পারে না। তার নাম অকর্ম কিংবা
অধর্ম। ওহে পিতঃ ? শ্রীশালগ্রাম নারায়ণ ছাড়া কোন দেবদেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে পারে কি ? সেই শ্রীমারায়ণ ভঁজন
বাদ দিয়া কেবল দেবদেবীর পূজা নির্থিক মনে করি।

শিবানন্দ আচার্য্য ও স্মার্গ্ড পণ্ডিতগণ পুত্রদ্বরের কাছে
দিদ্ধান্তে পরাভূত হলেন। মনে মনে শিবানন্দ আচার্য্য বিচার
করলেন, একটী বড় স্মার্গ্ড পণ্ডিত এনে এদের পরাভূত করব
এবং বৈষ্ণব ধর্ম ছোট বলে প্রতিপাদন করব। মিথিলা থেকে
স্মার্গ্ড মহাপণ্ডিত মুরারিকে শিবানন্দ আচার্য্য নিয়ে এলেন এবং
এক তর্ক সভার আয়োজন করে পুত্রদ্বরকে তথায় ডাকলেন এবং
বললেন তোমরা কি সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণুব বড় বলছ
তা এ সভার মধ্যে বল।

শ্রীহরিরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ হুইজন শ্রীগুরুপাদ পদ্মের স্মরণ পূর্বক ভাগবত সিদ্ধান্ত দারা স্মার্ত মত খণ্ড বিখণ্ড করতে লাগলেন। স্মার্ত মহাপণ্ডিত মুরারি তাঁদের সামনে কোন যুক্তি

উখাপন করতে পারলেন না। পরিণেষে তিনি অধোবদনে সভা ত্যাগ করলেন ও লজ্জায় ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করলেন।

শিবানন্দ আচার্য্য পরাভূত হয়ে রাত্রে দেবীর চিন্তা করতে লাগলেন। নিজিত হ'লে দেবী স্বপ্নে বলতে লাগলেন ওহে! শিবানন্দ! দকলের পতি, গতি, প্রভূ হলেন শ্রীহরি। তাঁকে অবজ্ঞা করে যারা আমাকে ভজন করে আমি তাদের বিনাশ করে থাকি। যারা শ্রীহরিকে মানে না তারা দৈত্য। যাঁরা শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত, তাঁরাই বাস্তব আমার প্রিয়। তুই যদি রক্ষা পেতে চাস্ তবে নরোজ্মের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নতুবা বৈষ্ণব-শ্রপরাধী তোকে আমি বিনাশ করব। দেবী শিবানন্দ আচার্য্যকে এই রূপ বাক্যে শাসন করে অন্তর্হিতা হলেন।

গান্তীল। গ্রামে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী নামে একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীমুথে গোস্বামী সিদ্ধান্ত শুনে একান্ত ভাবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করলেন এবং ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ একাস্ত দেবীর উপাসনা করতেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখছেন দেবা তাঁকে বলছেন—ও হে সরল বিপ্র! তুমি শ্রীনরোত্তমের নিকট যাও ও তাঁর আশ্রয় করে কৃষ্ণ ভজন কর। তোমার পরম কল্যাণ হবে। কৃষ্ণই আমাদের প্রভু, পতি ও গুরু। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমরা কেহ স্বভন্ধ হয়ে চলতে পারি না। জগন্নাথ আচার্য্য প্রাতঃকালে স্নানাদি সেরে থেতরি গ্রামে এলেন এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করে সমস্ত কথা বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় হাস্ত করে বললেন আপনার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ আছে। শুভদিনে ঠাকুর মহাশয় তাঁকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের স্থিম শিষ্য হলেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা দেখে স্মার্ত ব্রাহ্মণ সমাজ ঈর্ধায় দগ্ধ হতে লাগল। সকলে রাজা নরসিংহের কাছে গিয়ে নালিশ করল মহারাজ! আপনি যদি ব্রাহ্মণ সমাজকে না বাঁচান, তবে তারা ধ্বংস হবে। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম শৃদ্র হয়ে ব্রাহ্মণগণকে শিষ্য করছে এবং যাহ করে সকলকে মুগ্ধ করছে।

রাজা নরসিংহ বললেন—আমি আপনাদের রক্ষা করব।
আমায় কি করতে হবে বলুন। ব্রাহ্মণগণ বললেন মহাদিখিজয়ী
পশুত শ্রীরূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা খেতরি যাব এবং
নরোত্তমকে পরাভূত করব। সে আমাদের সামনে কিছু বলতে
পারবে না। এতে আপনি আমাদের সাহার্য্য করুন।

রাজা নরসিংহ বললেন আমি স্বয়ং আপনাদের সঙ্গে যাব।
স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ দিখিজয়ী রূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে খেতরি গ্রামের
অভিমুখে যাত্রা করলেন। একজন লোক এসে খেতরিতে শ্রীল
নরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিবাজ-আদির নিকট জ্ঞানালেন।

ত্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও ত্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী এসব শুনে

বড় হৃঃথিত হলেন। তখন হৃইজন অমুসন্ধান করে জানলেন মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুরের বাজারে একদিন বিশ্রাম করে খেতরিতে আসবেন। তাঁরা শীঘ্রই কুমারপুরের বাজারে এলেন এবং হৃই জন হৃইখানি দোকান খুললেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ কুস্তুকারের দোকান ও গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্তী পান স্থপারির দোকান।

এদিকে রাজা নরসিংহ সঙ্গে স্মার্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুর বাজারে এলেন এবং বাজারের বৃহৎ দোকান গৃহাদিতে অবস্থান করতে লাগলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের ছাত্রগণ কুম্ভকারের দোকানে এল হাঁড়ি কিনতে; কুম্ভকার ( রামচন্দ্র কবিরাজ ) সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ছাত্রগণও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগল, ক্রমে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। এদিকে পান স্থপারির দোকানদার ( গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ) সঙ্গে ছাত্রদেরও তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল। ক্রমে অধ্যাপকগণ তর্কবিতর্ক ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তথন তাঁদের সঙ্গে কথ। আরম্ভ হল। অধ্যাপকগণও তাঁদের কথায় জবাব দিতে পারছেন না। পরিশেষে রাজা নরসিংহ ও রূপ নারায়ণ পশুত দেখানে এলেন। কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচারে পণ্ডিত রূপ নারায়ণ তথায় পরাস্ত হলেন। চতুদ্দিকে মহাকোলাহল হতে লাগল। বাজারের কুস্তকারের তামুলিকের সহিত স্মার্স্ত পণ্ডিতগণ পরাভূত হলেন। তখন রাজা নরসিংহ অনুসন্ধান নিলেন এই কুম্ভকার ও তামূলিক শ্রীল নরোত্তম দাসের শিষ্য। তিনি পণ্ডিতগণকে বললেন আপনারা যথন তাঁর এই সামাস্ত শিশুগণের সঙ্গে সিদ্ধান্ত বিচারে পারেন না তখন তাঁর সঙ্গে কিরূপ বিচার করবেন ? স্মার্ত প্রতিতগণ নীরবে তথা হতে স্বস্থানে প্রস্থান ।

রাত্রিকালে রাজা নরসিংহ ও শ্রীরপ নারায়ণ স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং হুর্গাদেবী বলছেন—"বদি শ্রীনরোত্তমের চরণে শরণ না নিস্ এ খড়া দারা সকলকে বিনাশ করব।" প্রাতঃকালে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সন্ধিধানে এলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁদের বহু আদর সংকার পূর্বক বসালেন এবং দৈশ্য করে বললেন আপনাদের স্থায় সজ্জন পণ্ডিতের দর্শনে আমি ধন্য হলাম। রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের বৈষ্ণবীয় নম্র ব্যবহারে একেবারেই মুদ্ধ হলেন এবং তাঁর চরণে সাম্ভাঙ্গে দণ্ডবং করে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। পরিশেষে দেবীর কথা জ্ঞাপন করলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শুনে মৃত্রহাস্থ করলেন। অনস্ভর কিছুছিন বাদ তাঁদের রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র

## ত্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্ধান

প্রীল ঠাকুর মহাশয় নিরন্তর গৌর নিত্যানন্দের গুণ গানে বিভোর থাকতেন। দিনের পর দিন কত পাষও তাঁর প্রীচরণ স্পর্শ করে পবিত্র হতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাদ্ধ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গেলেন। কয়েক মাস বাদ তথায় তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। বোধ হয় এই নিদারুণ সংবাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রাপ্ত হলে, ভক্ত

বিরহ সইতে অক্ষম হয়ে তিনিও কয়েক দিন বাদে নিভালীলায় প্রবেশ করলেন। এ সব নিদারুণ সংবাদ পেয়ে শ্রীল ঠাকুর **এহাশয় বিরহ সিধ্**তে যেন নিম**চ্ছিত হলে**ন কার্তর কঠে গাইতে লাগলেন—"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু ্কাথা গেলা আচায্য গিকুর॥" এ নিদারুণ বিরহ সিদ্ধুতে ভাসতে ভাসতে শ্রীল সাকুর মহাশ্র ভক্তগণ সঙ্গে গঙ্গাতটে গাস্তীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এলেন ভক্তগণকে ঠাকুর মহাশয় নাম-সংকার্ত্তন করতে আদেশ করলেন ভক্তগণ ন্যুমসংকার্ডন আর্ডড করুলেন অভঃপর সংকার্ডন সহ মাকুর মহাশয় গঙ্গাতীবে এলেন এক সজল নয়নে গঙ্গা দর্শন করতে করতে দশুবং করলেন; অনস্তর স্নান করলেন নীরে স্বরম্বলে উপবেশন করলেন, চতুদ্দিকে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামসংকীর্ত্তন করণে লাগলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য ও শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্তী তুই দিকে কীর্ত্তন করছেন ইতিমধ্যে শ্রীল মাকুর মহাশয় তৃই জনকে বললেন শ্রীগঙ্গাজলে আমার অঙ্গ থাজ্জন কর। এই বলে তিনি নামসংকীর্তনে মগু হলেন। ক্ষতিন করতে করতে তারা গঙ্গাজল নিয়ে যথন অঙ্গ মার্জন করতে উপ্তত হলেন ভংক্ষণাৎ দ্রীল নরোত্তম সাকুর মহাশ্য শ্রীনাম সংকীর্ত্তন কবতে কবতে শ্রীগঙ্গার সহিত মিলিভ ভাষে গেলেন।

কাত্তিক কৃষ্ণ পঞ্চমীকে তিনি অপ্রকট লীলা করলেন

#### প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

( শ্রীল ঠাকুর মহাশরের উপদেশ )

জয় সনাত্নরপ

প্রেমছক্তি রসকুপ

যুগল উজ্জলময় তনু ৷

ছু হার প্রসাদে লোক পাসরিল সবশোক

প্রকটিল কল্লতরু <del>জন্ম</del> ॥

প্রেমভক্তি রীতি যত নিজ প্রন্থে সুধেকত

করিয়াছেন ছুই মহাশ্য।

যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে

যুগল মধুর রসাঞ্চয়।

যুগল কিশোর প্রেম, লক্ষবান জিনি হেম

হেন ধন প্রকাশিল যারা।

জয় রূপ সনাতন

দেহ মোরে সেই ধন

সে রতন মোর গেল হারা।

ভাগবত শাস্ত্র মর্ম, নববিধ ভক্তিধর্ম

সদাই করিব স্থাসেবন।

অন্ত দেবাশ্রয় নাই ভোমারে কহিনু ভাই

এই ভচ্ছি পরম কারণ॥

সাধু শান্ত গুরুবাকা চিন্তেতে করিয়া ঐক্য

সভত ভাসিব প্রেমমাঝে।

কর্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন

নবোছম এই তত্ত গালে।

স্থান কথা আন ব্যথা, নাহি বেন যাই তথা তোমার চরণ স্মৃতি মাঝে। অবিরভ অবিকল, তুয়া গুণ কল কল গাই ষেন সভের সমাজে॥ অঞ্চ ব্রত অস্ত দান নাহি করেঁ। বস্তু জ্ঞান অক্ত সেবা অক্ত দেবপৃদ্ধ। হাহা কৃষ্ণ বলি বলি বেড়াব আনন্দ করি মনে আর নহে যেন তুজা॥ ্জীবনে মরণে গতি, বাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি দোহার পিরীতি রস স্থখে। যুগল ভজয়ে যাঁর। প্রেমানন্দে ভাসে তাঁর। এই কথা রহু মোর বৃকে॥ এই ধন মোরে দিবা যুগল চরণ সেবা, যুগলেতে মনের পিরীতি। ফুলে কিশোররপ কামরতি গুণভূপ মনে রহু ও লীলাপিরীতি॥ দশনেতে তণ ধরি, হাহা কিশোর কিশোরী চরণাক্তে নিবেদন করি। ব্ৰজবাঞ্জমুত শ্যাম ব্যভানুসূতা নাম, শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী। ৰুনক কেডকী রাই শ্রাম মরকত তায়, কন্দর্প দরপ করু চুর ॥

নটিপীর শিশ্ববিশী নটবর শিরোমণি হুত গুণে হুত মনঝুর॥ **জ্রীমুখ সুন্দর্**বর হেমনীল কান্তি ধরু ভাব ভূষণ করু শোভা ৷ নীল পীতবাসধর গৌরী শ্রাম মনোহর 🗥 অন্তরের ভাবে তুর্তে শেগভা।। আভরণ মণিময় প্রতি সঙ্গে সভিনয় . তছু পায় নরেভিম কহে দিবানিশি গুণ গাড় পরম আনন্দ পাঞ্জ মনে এই অভিলাষ হয়ে ৫ ঠাকুর নরোভ্রম জ্যুরে জ্যুরে জ্যু প্রেম ভক্তি মহারাজ অভিন্ন ক*লেব*র বাকর মন্ত্রী রামচন্দ্র কবিরাজ। প্রেম মুকুটমণি ভূষণ ভাবাবলী অঞ্জি অঞ্চ বিরাজ ৷

নুপ আসন খেতারি মাহ বৈঠত, সঙ্গতি ভকাৰ সমাজ "

স্নাত্ন রূপকুজ অনুদিন কর গ্রিচার

त्रांक्ष भाषत यूगन छेड्यनद्रम

পর্মানক সুখসার ॥

শ্ৰীসংকীর্ভন

বিষয়ে রুসে উনমত

ধুমাধুম নাহি জান ৷

যোগ দান ব্ৰভ

আদি ভয়ে ভাগত

রোয়ত করম গেয়ান ॥

ভাগবন্ত শাস্ত্রগণ

যো দেই ভকভিধন

ভাকে গৌরব করু আপ।

সাংখ্য মীমাংসক

ভৰ্কাদিক যভ

ক**িপ**ত দেখি পরতাপ।

**অভক**ত চোর

তুরাহি **ভাগি রহু** 

নিয়ভে নাহি পরকাশ।

শীন হীন জনে

দেয়ল ভকতি ধনে

বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

# শ্রাশ্বামানন্দ প্রভু

"গৌরাঙ্গের সঞ্চিগণে নিভ্যসিদ্ধ করি **স্থানে** সে যায় ব্রজেন্দ্র স্কুত পাশ ॥"

শ্রীশ্রামানন্দ, শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম, শ্রীগৌরস্থন্দরের নিজ জন ছিলেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণের বাণী সৃথিবীতে প্রচার কর-বার জন্ম ঠারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূ আবিভূতি হন উৎকলে ধারেন্দা বাছাত্বর পুরে। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম শ্রীত্বরিকা। সদ্গোপ বংশে জাত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বহু পুত্র কল্পা গভান্থ হবার পর এ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এ জন্ম এর নাম রাখা হয়েছিল ছঃখিয়া। সকলে বলতে লাগলেন এ ছেলে মহাপুরুষ হবে। চৈত্র পূর্ণিমার শুভ ক্ষণে শ্রীশ্রীজ্বগল্লাথের কৃপায় এ জন্মেছে। বোধ হচ্ছে শ্রীজ্বগল্লাথ দেব জগতে নিজের কথা প্রচার করবার জন্ম একে এনেছেন, একে যত্নে পালন কর পুত্রটি মদনের স্থায়। দর্শনে নয়ন মন জ্বভিয়ে যায়

ছেলের ক্রমে অয়প্রাশন চূড়াকরণ ও বিপ্তারম্ভ প্রভৃতিহল। শিশুর অভূত মেধা দেখে পণ্ডিতগণ বিদ্মিত হ'ছে
লাগলেন। বালক অল্প কাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙার
শান্ত অধ্যয়ন করলেন। গ্রাম বালী বৈষ্ণবগণের মূখে জ্রীকৌরনিত্যানন্দের মহিমা প্রবণ করতে করতে তাঁদের জ্রীচরশে
বালকের প্রবল অমুরাগ উৎপন্ন হল জ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল পরম
ভাগবত পুরুষ ছিলেন। তিনি পুত্রকে সর্বাদা গৌর-নিত্যানন্দের
ভাবে আবিষ্ট দেখে মন্ত্র গ্রহণ করতে বললেন।

বালক বললে ঐহিদয় চৈতম্ম প্রভু আমার গুরু, তিনি অম্বিকা কালনায় আছেন। তাঁর গুরু ঐগোরীদাস পণ্ডিত। ঐগোর নিত্যানন্দ ছই ভাই তাঁর গৃহে নিত্য বিরাজ করছেন। বদি আজ্ঞা দেন, তথায় গিয়ে তাঁর শিশু হই।

🕮 কৃষ্ণ মণ্ডল বললেন, ছংখিয়া। ভূমি সেখানে কেমনে যাবে 🏗

ত্বংখিরা দ্বাবা! দেশের অনেক লোক গৌড় দেশে গঙ্গা-স্থান করতে যাচ্ছে, ভাদের সঙ্গে যাব।

পিতা অনেক ক্ষণ চিস্তা করবার পর অস্থুমতি প্রদান করলেন। হুংখিয়া পিতা মাতার আশীর্বাদ নিয়ে গৌড় দেশ অতিমুখে যাত্রা করল। ক্রমে নবদ্বীপ শান্তিপুর হয়ে অম্বিকা কালনায় এল এবং লোক মুখে জিজ্ঞাসা করে শ্রীগৌরীদাস পশ্ডিতের ভবনে এল। মহাপ্রভুর মন্দিরের বহিছারে দশুবং করতেই শ্রীহাদয় চৈতক্ত প্রভু বাহিরে এসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন তুমি কে শু

স্থাখিয়া বললে— আমি আপনার শ্রীচরণ সেবা করতে এসেছি। ধারেন্দা বাহাছর পুরে আমার নিবাস। সদ্ গোপ-বংশে আমার জন্ম। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। আমার নাম ছঃখিয়া।

শ্রীহৃদয় চৈতক্ত প্রভূ বালকের মধুর আলাপে সুখী হলেন। বললেন এখন থেকে তোমার নাম হল কৃষ্ণ দাস। আমি অভ প্রাতঃকাল থেকে অমুভব করছিলাম কেহ আসবে।

প্রীকৃষ্ণ দাস খুব নিষ্ঠার সহিত সেবা করতে লাগলেন। শুভ দিন দেখে প্রীক্ষদ চৈতক্ত প্রভু তাঁকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। ক্ষদ্ম চৈতক্ত প্রভু কৃষ্ণ দাসের সেবা নিষ্ঠ। ভক্তি এবং অগাধ বৃদ্ধি মেধা দেখে তাঁকে বৃন্দাবনে প্রীক্ষীব গোস্বামীর নিকট যেতে আদেশ করলেন এবং তাঁর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ প্রভৃতি পড়তে নির্দ্দেশ দিলেন।

🖺 কৃষ্ণ দাস নত শিয়ে বুন্দাবনে যেতে স্বীকৃত হলেন। 🔏 ভ-দিন দেখে শ্রীবৃন্দাবন অভিমূখে যাত্রা করলেন ৷ যাবার সময় জ্রীহৃদয় চৈত্র প্রভু তাঁকে অনেক কথা বললেন ও বুন্দাবন বাসী গোস্বামিদিগের ঐাচরণে দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করলেন। ছুঃখী কৃষ্ণ দাস প্রথমে নবদ্বীপে এলেন। লোককে জিজ্ঞাসা করে মায়াপুরে ঐভিগরাথ মিশ্র ভবনে প্রবেশ করলেন। গৌর গৃহে শ্রীঈশান ঠাকুরকে দর্শন পূত্রক সাষ্টাঙ্গে বন্দনঃ করলেন। বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর "কে ভূমি" বলে পরিচয় জিজ্ঞাসঃ করলেন। 🛚 🧛 🖛 দাস সমস্ত পরিচয় প্রদান করলেন শুনে ঈশান ঠাকুর তাঁকে প্রচুর আশীব্বাদ করলেন। এক দিবস নবদ্বীপে অবস্থান করবার পর তিনি মথুরা অভিমুখে যাত্রিগণ সহ যাত্রা কর**লে**ন। পথে গয়া ধামে শ্রীবিদ্ধ পাদপদ্ম দর্শন এবং মহাপ্রভুর জীঈশর পুরী হতে মন্ত্রাদি গ্রহণ প্রভৃতির কথা স্মরণ পুর্বেক প্রেমে বিহবল হলেন। তথা হতে কাশী ধামে এলেন এবং তপন মিশ্র, চত্রশেশর আদি ভক্তগণের চরণ দর্শন এবং বন্দনাদি কর্লেন। তাঁরা ঐাকৃষ্ণ দাসকে প্রচুর আশীর্কাদ করলেন 🐇 অনন্তর তিনি মথুরা ধামে প্রবেশ করলেন 🕛 বিশ্রাম ঘাটে স্লান, আদি কেশব দর্শন করলেন ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থানে প্রেমে গড়াগড়ি দিলেন। তথা হতে জ্রীবৃন্দাবনের দিকে চললেন। লোক সুথে জ্রীঞ্চীক গোস্বামীর কুটীরের ঠিকানা জেনে তথায় পৌছলেন এবং জ্ঞীমদ জীব গোস্বামীর জ্রীপাদপদ্ম সাষ্টাঙ্গে বন্দন। করলেন। শ্রীমদ জীব গোস্থামী তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাস। করলেন। কুঞ্চদাস

সাবিশেষ পরিচয় প্রদান করলেন। গ্রীক্রদয় চৈতক প্রভু কৃষ্ণ দাসকে তার কাছে সমর্পণ করেছেন—"ত্রংখী কৃষ্ণদাস শিষ্টে সাপিলু তোমারে। ইহার যে মনোভীষ্ট পুরিবে সক্রথা। কত দিন পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা॥" । ভক্তি রত্নাকর ১৪০৭)

শ্রীক্ষীব গোস্বামী, শ্রীহ্রদয় চৈত্র প্রভু তুংখী কৃষ্ণদাসকে তার কাছে পাসায়েছেন, জেনে অভিশয় শ্বশী হলেন শ্রীকৃষ্ণদাসকে তার কাছে রাখলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস সাবধানে শ্রীক্ষাব গোস্বামীর সেবা এবং গোস্বামী-গ্রন্থ অধ য়ন করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোভ্তম প্রভু পূর্ব হতেই শ্রীক্ষাব গোস্বামীর নিকট এসেছিলেন এবং গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের তাদের সঙ্গে মিলন হল।

শ্রীকৃষ্ণ দাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সেবা প্রার্থনা করলেন।
শ্রীজীব গোস্বামী উল্লাসের সহিত বললেন তুমি প্রতিদিন কুষ্ণ
কানন ঝাড়ু দিবে। তুঃখী কৃষ্ণ দাস সেদিন থেকে অতি প্রীতি
সহকারে কুঞ্জ ঝাড়ু দিতে লাগলেন। সেবার স্থযোগ পেয়ে
শীর জীবনকে কৃতার্থ মনে করতে লাগলেন। কুঞ্জ ঝাড়ু দিতে
দিতে আনন্দে তু'নয়ন দিয়ে অশ্রু পড়ত। কথন শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও কথন লীলা স্থারণ করতে
করতে জড়বং অবস্থান করতেন। তিনি কখন কখন রক্তঃকণাযুক্ত
ঝাড়ু খানি শিরে ধারণ করতেন। এ রক্তঃকণা ব্রহ্মা শিবও
কামনা করেন।

় ছংখী কৃষ্ণ দাস এ রূপে কৃষ্ণ ঝাড়ু সেবা করতে লাগলেন।
তাঁর সেবার ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরী সুখী হলেন। তাঁকে দর্শন
দিতে ইচ্ছা করলেন। এক দিন কৃষ্ণদাস প্রেম ভরে কৃষ্ণ ঝাড়ু
দিচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন কৃষ্ণ মধ্যে পড়ে আছে এক অপূর্বই
নূপুর। তিনি বিশ্বয়ান্বিত ভাবে নূপুরখানি তুলে শিরে
ঠেকালেন ও আনন্দ ভরে ওড়নীর অঞ্চলে বেঁধে রাশ্বলেন, যাঁর
নূপুর তিনি খোঁজ করতে এলে দিবেন।

এদিকে স্থিগণ প্রাতঃকালে জীরাধা ঠাকুরাণীর বাম পদে
নূপুর না দেখে অবাক হলেন। জীরাধা ঠাকুরাণী বললেম—
নিশা কালে কুঞ্জে নৃত্য করবার সময় নূপুরখানি তথায় পড়েছে;
তোমরা অন্তুসন্ধান করে এনে দাও। অনুসন্ধান করতে করভে
বিশাখা দেবী কুঞ্জে এলেন এবং কৃষ্ণ দাসকে কুঞ্জ ঝাড়ু দিভে
দেখলেন।

্ বিশাখা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি এক বানি নৃপুর পেয়েছ ?

হংশী কৃষ্ণ দাস স্বর্গচ্যত দেবীর স্থায় অপূর্ব্ব কান্তিযুক্তা সে-দেবীর অমৃতের স্থায় মধুর কথা শুনে স্তন্ত্বিত ভাবে দাঁড়ায়ে রইলেন। বিশাখা দেবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন তৃমি কি এক খানি নৃপুর পেয়েছ ? ছংখী কৃষ্ণ দাস নমস্কার করে বিনীত ভাবে বললেন —হাঁ পেয়েছি। আপনি কে ? আমি গোপকক্ষা কোখায় থাকেন ? এ গ্রামে থাকি। নৃপুর খানি আপনার ? আমার নয়। আমার ঘরের এক নব বধুর। এখানে কি করে পড়ল ? কাল কুঞ্জে ফুল তুলতে এসেছিল, পা থেকে পড়ে-গেছে। ধার নৃপুর তিনি এসে নিয়ে যান। বিশাখা দেবী কললেন তুমি দাড়াও।

কিছু কণ পরে বিশাখাদেবীর সঙ্গে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী এলেন এবং একটি রক্ষের আড়ালে দাঁড়ায়ে রইলেন। বিশাখা দেবী বললেন, ভক্ত! যাঁর নূপুর তিনি এসেছেন। ছংশী কৃষ্ণ দাস দূর হতে শ্রীর্ঘভাম্ব নন্দিনীর অপূর্বে কান্তিচ্ছটা দেখেই আছাহারা হলেন আনন্দে নূপুরখানি বিশাখা দেবীর হাছে দিলেন। গৃঢ় রহস্থ তিনি কিছু অমুভব করতে পারলেন। প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। আনন্দে রক্ষে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তখন বিশাখা দেবী বলতে লাগলেন হে ভক্তবর! আমাদের সখী ভোমাকে কৃতজ্ঞতার স্বরূপ কোন বর দিতে চান।

ছঃখী কৃষ্ণ দাস বললেন অস্থা কোন বর চাই না। কেবল জীচরণ রক্ষঃ প্রার্থনা করি।

বিশাখা বঙ্গলেন ঐ কুণ্ডে স্নান করে এসো ৷

ছংখী কৃষ্ণ দাস কৃণ্ড-স্নানে চললেন, নমস্কার করে কৃণ্ডে যেমন অবগাহন করলেন অমনি এক স্থন্দরী মৃষ্টি হলেন ও বিশাখা দেবীর কাছে ফিরে এসে, বন্দনা করলেন। বিশাখা দেবী সে বন স্থীকে সঙ্গে নিয়ে জ্রীরাধা ঠাকুরাণীর নিকট এলেন। নব স্থী জ্রীরাধা ঠাকুরাণীর জ্রীপাদ-পদ্মমূলে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। স্থিগণ তাঁকে ধরে সামনে বসালেন। জ্রীরাধা ঠাকুরাণী ভরণের কুমকুম দিয়ে নৃপুর দ্বারা তিলক করে দিলেন—বললেন
এ তিলক তোর ললাটে থাকবে। আজ থেকে ভোর নাম হবে,
"গ্রামানন্দ। তুই চলে যা" শ্রারাধা ঠাকুরাণী এ বলে স্বীদিগের সঙ্গে অন্ধান হলেন। তুঃখা কৃষ্ণ দাসের সমাধি ভাঙল
দেখলেন ললাটে নৃপুরের উজ্জল তিলক রয়েছে। তিনি ভাবাবিষ্ট স্থান্থ কি দেখলাম। কি দেখলাম। বলে কিছুক্ষণ ক্রেন্দন
করলেন। ভারপর শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে শাস শত বার
বন্দনা করে শ্রীজাব গোস্বামীর শ্রীচরণে ফিরে এলেন।

শ্রীমদ্ জীব গোস্থামী তাঁর ললাটে নৃত্র ধরণের উজ্জ্ব ভিলক দেখে অবাক হলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসং করলেন। ত্বংখী কৃষ্ণ দাস দণ্ডবং করে সজল নয়নে সমস্ত ঘটনা বললেন। শ্রীজ্ঞাব গোস্থামী শুনে পর্ম সুখা হলেন, বললেন—লোকের কাছে এ সব কথা প্রকাশ কর না। আজ থেকে তোমার নাম

ছঃখী কৃষ্ণ দাসের নাম তিলক বদলে গেছে দেখে বৈষ্ণব-দিগের মধ্যে অনেক কথোপকথন হতে লাগল। ক্রুমে-ক্রেমে সে কথা গৌড় দেশে অম্বিকা কালনায় এল। গ্রীফ্রদয় চৈত্রস্থ প্রত্যুক্ত প্রনে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি শীঘ্র ছুটে প্রদেন বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ দাস কই, কৃষ্ণ দাস সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে পড়লেন গ্রীগুরু পাদ পদ্মে। গ্রীহৃদয় চৈত্রস্থ প্রভৃ তাঁর ডিলক দেখে রেগে অস্থির হয়ে বলতে লাগলেন—ভূমি আমার ক্রিক্ত গাহিত আচরণ করছ। তিনি গালি দিতে দিতে প্রহার করতে লাগলেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীহ্রদয় চৈত্যু প্রভুকে ধরে অনেক। বুঝায়ে শাস্ত করলেন। তৃঃখী কৃষ্ণ দাস অমান বদনে সব সন্ধান করে গুরুব সেবঃ করতে লাগলেন।

শ্রীক্রদয় হৈ তথ্য প্রভূ সে-দিবস রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন শ্রীরাধা সাকুরাণী স্বয়ং তাঁকে তিরস্কার করে বলছেন—"আমি জ্বংশী কৃষ্ণ লাসের প্রেভি সন্তুই হয়ে তাকে তিলক করে দিয়েছি ও তার নাম বদলায়েছি গতে অত্যের কিছু বলার কি আছে।" ছাদয়চৈত্রতা প্রেভু শ্রীব্রজেশরার শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন

অতঃপর প্রাণ্কালে গ্রীসদয় চৈত্য প্রভু গ্রামাননকে ডেকে কালে ভুলে নিলেন, স্নেহে বারংবার আলিসন করতে লাগলেন। প্রেমাঞ্চ নেত্রে বললেন ভূমি ধরা। গ্রীহাদয় চৈত্রে প্রভু কিছু দিন ব্রজ গামে রইলেন গ্রীশ্রামাননকে আর কিছু দিন জীব গোস্বামীর নিকট থাকবার আদেশ দিয়ে তিনি গৌড দেশে। ফিবে এলেন

শ্রীশ্রামানক, শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তন নিন জন আনকে শ্রীপ্রীব গোস্বামার নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ব্রজে মাধুন, করা করে দিন কাটাতে লাগলেন। নিজন ব্রজে মাধুকরী করে এ হাজে ভজন করবেন— এইরপে দুচ্ শহর হালেন।

এদিকে গোষা মগণ মন্ত্রণা করলেন গই তিন জানক দারা.
গৌড় দেশে মহাপ্রভুর বাণা প্রচার এবং গোষামা গ্রন্থ প্রচার .
করতে হবে । এক দিন শ্রীজীব গোষামা তিন জনকে ডেকে.

গোস্বামিগণের নির্দেশ জানালেন। তিন জন সে আদেশ অবনত শিরে ধারণ করলেন। অত:পর শুভ দিন দেখে এইমদ্ জীব গোস্বামী গোস্বামী-গ্রন্থ সহ তিন জনকে গৌড দেশে প্রেরণ করলেন। পথে বন বিষ্ণুপুরে রাজা বীর হামীর গ্রন্থ হরণ করলেন। সেই গ্রন্থ উদ্ধারের জক্ত তথায় শ্রীনিবাস আচার্য্য রইলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খেতরিতে এবং শ্রামানন্দ অম্বিকা কালনায় চলে এলেন। খ্রীশ্রামানন্দ হৃদয় চৈত্র প্রভুর চরণ বন্দনা করতেই তিনি সানন্দে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন একং ব্রজন্মিত গোস্বামিগণের কুশল বার্দ্তাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। পরিশেষে গ্রন্থ অপহরণ বার্তা শুনে বডই মর্মাহত হলেন। শ্রামানন্দ শ্রীহৃদয় চৈতস্য প্রভুর শ্রীচরণ সেবা করতে লাগলেন। কিছু দিন শ্রামানন্দের স্থথে গুরু সেবা করতে করতে দিন কেটে গেল। উৎকল দেশের খ্রীগৌর ভক্তগণ প্রায় একে একে সব অপ্রকট হলেন। গৌরস্থন্দরের বাণী প্রচার প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়ল। ঐীহাদয় চৈতক্য প্রভু এ সব কথা বিশেষ ভাবে অনুভব করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীশ্রামানন্দকে গৌর বাণী প্রচারের জন্ম উৎকল দেশে যাবার আন্তঃ করলেন। শ্রীশ্রামানন্দ শ্রীগুরুদেবকে ছেড়ে যাবেন ভেবে বড়ই মর্দ্মাহত হয়ে পডলেন। জ্রীহৃদয় চৈতগ্য প্রভু তা বুঝতে পেরে তাঁকে ভেকে অনেক বুঝালেন। অগত্যা শ্রীশ্রামানন্দ গুরু বাণী শিরে -ধরে উৎকলে যাত্রা করলেন। তিনি উৎকলের পথে ধারেন্দা বাছাত্বর পুরে নিজ জন্মস্থানে এলেন। বহু দিন পরে প্রামবাসিগণ তাঁকে দেখে অতিশয় সুখী হলেন। তিনি তথায় কয়েক
দিন পৌর বাণী প্রচার করলেন। বহু লোক তা শুনে আকৃষ্ট
হ'লেন এবং তাঁর চরণ আশ্রয় করলেন। তথা হতে দণ্ডেশ্বর
নামক স্থানে এলেন। এখানে পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল অবস্থান
করতেন। দণ্ডেশ্বর গ্রামে শ্র্যামানন্দ প্রভুর শুভাগমনে ভক্তগণ
পরম সুখ প্রাপ্ত হ'লেন। কয়েক দিন তিনি তথায় হরিকথা
মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। অনেক লোক তাঁর দিব্য বাণীতে
আকৃষ্ট হয়ে শিয়্য হলেন। উৎকল দেশে শ্রীশ্র্যামানন্দের
শুভাগমনে পুনঃ সর্ব্বে গৌর বাণী প্রচার আরম্ভ হল।

স্বর্ণরেখা নদীর তটে শ্রীঅচ্যুতদেব নামে একজন ধর্মনিষ্ঠ জমিদার বাস করতেন। রসিক নামে তাঁর এক মাত্র পুত্র ছিলেন। রসিক শিশু কাল থেকে কৃষ্ণ-ভক্তি পরায়ণ। তাঁকে অণ্যয়নের জন্ম পিতা পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করলেন। রসিক পণ্ডিতদের স্থানে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। কিন্তু এ জগতের বিচ্ছাকে তিনি বহু মানন করলেন না। হরি-ভক্তিই সর্কোত্তম রূপে নির্ণয় করলেন।

শ্রীরসিক গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এক দিন নির্জনে বসে চিন্তা করছেন। এমন সময় দৈব বাণী শ্রেবণ করলেন—"রসিক! তুমি কোন চিন্তা কর না। এ-স্থানে অতি শীঘ্র শ্রীশ্রামানন্দ নামে এক মহাভাগবত পুরুষ আগমন করবেন, তুমি তাঁর চরণ আশ্রয় কর।" দৈব বাণী শুনে রসিক কিছু আশ্বস্ত হলেন, প্রতি ক্ষণে শ্রীশ্রামানন্দের আগমন পথ দেখতে লাগলেন। কিছু দিন পরে শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু মুবর্ণরেখা নদীতটে রোহিণী নামক প্রানে শ্রীরসিক দেবের ঘরে শিশ্বগণ সহ শুভা। গমন করলেন শ্রীরসিক দেবের আনন্দের সীমা রইল না। সাষ্টাঙ্গ-দেওবং করে মতি বিনীতভাবে তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে তাঁর শ্রীপাদ পূজা পূববক, সমস্ত স্বজন-কলত্র ও পূত্রাদি সহ রসিকদেব আত্মনিবেদন করলেন শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু শুভ দিনে শ্রীরসিকদেব গৃহে নাম সংকীজন যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধর ও প্রজাগণকে আমন্ত্রণ করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধর ও প্রজাগণকে আমন্ত্রণ করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধর ও প্রজাগণকে আমন্ত্রণ করলেন। সেই সংকীজন মহায়জ্ঞে সকলে উপন্ধিত হরে আচার্য্য শ্রীশ্রামানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন পূর্ববক সকলেই শ্রীগোরনিত্যানন্দের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় ক্যালেন রোহিণীতে আচার্য্য শ্রীশ্রামানন্দ প্রভুর বন্ধু শিশ্ব হল।

বোহিণীতে নামোদর নামে এক বড় যোগী ছিলেন এক দিন তিনি মাচাষা শ্রীপ্রামানন্দ প্রভুকে দর্শন করছে এলেন। দূর থেকে ত্যাসম উজল দিব্য কান্তি দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মত্যপর নিত্তবাতী হয়ে শ্রীপ্রাচার্যের চরতে বন্দনা করলেন আচাষা তাকে প্রতিনমন্ধার করে সজল নয়নে বললেন—আপনি পবিত্র শুরভাবপের হয়ে নিরপ্তর শ্রীপ্রোর-নিতানেন্দের নাম কর্জন তারিং প্রম দহাল ঠাকুর আপনাকে ক্ষণপ্রম প্রদান করবেন অভাযোর এই উজি শ্রুবণে যোগী সামোদ্রের মন বিগলিত হল । বললেন আমি গৌর-নিতানেন্দের

চরণ ভজ্জন করব; আপনি কুপা করুন। আচার্য্য তাঁকে অনুগ্রহ করলেন। যোগী দামোদর পরম ভক্ত হলেন। নিরস্তর গৌর-নিত্যানন্দের নাম নিয়ে ক্রন্দন করতেন।

বলরাম পুরে অনেক ধনীর বসবাস ছিল। সেখানে আচার্য্যের মহিমা শুনে সকলে তাঁকে দর্শনের জ্বন্থ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। শ্রদ্ধালু কয়েক জন সজ্জন ব্যক্তি এসে আচার্য্যকে বহু অনুনয় সহ প্রার্থনা করলেন বলরাম পুরে যাবার জন্স। আচার্য্য তাঁদের প্রতি কুপা করলেন। আমন্ত্রণ অঙ্গীকার করলেন। শ্রীরসিক ও দামোদর-আদি ভক্তগণ সঙ্গে আচার্য্য বলরাম পুরে শুভ বিজয় করলেন। বলরাম পুরের সজ্জনগণের আনন্দের সীমা রইল না। আচার্য্যের খ্রীচরণ পূজা করে তাঁর ভোজনাদির স্থন্দর বাবস্থা করলেন। তিনি কয়েক দিন বলরামপুরে হরিকথা কীর্ত্তন মহোৎসব করলেন। বহু লোক শ্রীআচার্য্যের পাদপদ্ম আশ্রয় করলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তথা হতে এীনৃসিংহ পুরে এলেন। নৃসিংহ পুরে পূর্বে বন্থ নাস্তিক পাষ্ণী ব্যক্তির দল ছিল। কয়েক দিন আচার্য্য তথায় সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। আচার্য্যের দর্শনে এবং তাঁর অমৃতময় কথা শ্রবণে নাস্তিক পাষ্ডিগণের মন বিগলিত হল। তারাও শ্রীআচার্য্যের চরণ আশ্রয় নিল।

শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূর মহিমা দিন দিন উৎকল দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আচার্য্য নৃসিংহ পুর হতে শ্রীগোপীবল্লভ পুরে এলেন। সেখানে বছু ধনীর বাস ছিল। শ্রীআচার্য্য-পাদকে দর্শন করে জারা আকৃষ্ট হলেন। প্রায় লোক শ্রীআচার্য্যের চরণ আগ্রায় করলেন। সকলে আচার্য্যের চরণে প্রার্থনা করলেন ভথায় শ্রীবিগ্রাহ সেবা প্রকাশ হউক। আচার্য্য ভজ্পণের প্রার্থনা অঙ্গীকার করলেন। অভ্যপর তথার ভজ্পণের সহায়ভায় ভগবদ্ মান্দর, সংকার্ত্তন গৃহ, ভেলাগরন্ধন গৃহ, ভক্তগণের আবাস গৃহ, সরোবর ও উন্তান আদি নির্মাণ করা হল। অভ্যপর আচার্য্য শ্রীতামানন্দ প্রভু মন্দিরে শ্রীয়াধার্গোবিন্দ জাউর প্রকট উৎসব করলেন। সে উৎসব যেন সমগ্র বন্ধ উৎকল দেশ ভরে হল। শ্রীব্র্যহগণের শোভা মাধুরী দেখে সকলের প্রাণ শীতল হল। শ্রীভামানন্দ প্রভু তথাকার সেবাভার দলেন শ্রীরসিকানন্দের উপর।

সমগ্র উৎকল দেশ ভরে শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূ গৌর-নিত্যানন্দের
বানা প্রচার করে ফিরে এলেন অম্বিকা কালনায় শ্রীশ্রদম চৈতক্ত
প্রভূর শ্রীপাদপারে। শ্রীশুরু পাদপারে সান্তাক্ষ কন্দনা পূব্বক
উৎকল দেশাদিতে গৌর-নিত্যানন্দের বার্গা প্রচারের বিজয়বৈভায়ন্তীর কথা বর্ণন করলেন। শ্রীশ্রদেরচৈতক্ত শ্রাকা করে
শ্রান্তানন্দকে স্নেহে আলিক্ষন করতে লাগালেন।

খেতরির প্রাসিদ্ধ উৎসবে প্রীশ্রামানন সামক্রিজ হলেন।
স্থিয় শ্রামানন প্রভু খেতরির দিকে যাত্রা করলেন। যথাকালে
খেতরিতে উপস্থিত হলেন। তথায় প্রবতম প্রাণের মিত্র
প্রানিবাস ও প্রীনরোত্তমের সংগে মিলন হল। পরস্পর কত
প্রায় ব্যালিংগন করে যেন সুখসিকুতে ভাসতে লগালেন। সে

উৎসবে শ্রীক্ষাক্ষরা মাতা, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, শ্রীঅচ্যুতামনদ ও শ্রীক্ষাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি গৌর-পার্যদগণ ও কত মহাস্ত ভিভাগমন করেছিলেন। উৎসব অন্তে শ্রীশ্রামানন্দ প্রভৃ বৈষ্ণব-দিগের থেকে বিদায় নিয়ে উৎকল অভিমূখে পুনর্বার যাত্রা ক্ষরলেন। পথে গৌড় দেশে, কন্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের ভবনে যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস মাচার্য্য ভবনে ও শ্রীথণ্ডে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের গতে মাগমন করেন। তথন বহু গৌরপার্যদ অপ্রকট হয়েছেন।

শ্রীশ্রামানন্দপ্রভু ক্রমে উৎকল দেশে প্রবেশ করলেন। পথে পথে ভক্তগৃহে অবস্থান এবং বহু সজ্জনকে অমুগ্রহ দান করতে করতে শ্রীগোপীবল্লভ পুরে আগমন করলেন। এই সময় স্বীয় শ্রীক্তক পাদপদ্ম শ্রীক্তদেয় চৈততা প্রভুর অপ্রকট বার্তা শ্রাক্ত করলেন। নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু মুচ্ছিত হুয়ে পড়লেন। বহু রোদন করতে লাগলেন। তিনি বড়ই ব্যাকৃত্র হয়ে পড়লে শ্রীক্রদয় চৈততা প্রভু স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিলেন এক আশ্বন্ত করলেন।

উৎকল্পদশে আচাথা শ্রামানন্দ প্রভুর মহিমা চতুর্দিকে খোষিত হল। প্রীগৌর-নিতাানন্দের নিত্য সেবাপূজা স্থানে খানে প্রকটিত হল। প্রীর্মিকমুরারি, প্রীরাধানন্দ, প্রীপুরুষোত্তম শ্রীমনোহর, চিস্তামণি, বলভদ্র, প্রীজগদীশ্বর, প্রীউদ্ধব, অকুর, মধুবন, প্রীগোবিন্দ, প্রীজগন্নাথ, গদাধর, আনন্দানন্দ ও প্রীরাধা-মোহন প্রভৃতি প্রীশ্রামানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত ছিলেন। শ্রীল শ্রামানন্দ প্রভূ দর্বত্র বিজয় করে ফিরে এলেন শ্রীগোপীবল্লভ পুরে এবং তথায় কয়েকদিন ব্যাপী মহোৎসব করলেন। অতঃপর আচার্য্য শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূ আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে অস্তহিত হলেন।

অভাপি তাঁর সমাধিপীঠ শ্রীগোপীবল্লভপুরে নিত্য সেবা হচ্ছে।

## ঐার্গিকানন্দ দেব

১৫৯০ খুষ্টাব্দে ১৮ই কার্ত্তিক (শকাব্দ ১৫১২) শুক্লপ্রতিপদ তিথিতে দীপমালিকা মহোৎসব রাত্রে শ্রীরসিকানন্দদেব আবির্ভূত হন। তাঁর পিতা ছিলেন রয়ণী বা রোহিণীর জ্ঞমিদার রাজা শ্রীঅচ্যুতদেব। তিনি বহুকাল অপুত্রক ছিলেন পরে শ্রীজ্ঞগদীশের করুণায় এই পুত্র-রত্ন লাভ করেন।

শ্রীরসিকানন্দের অস নাম মুরারি। অনেকে তাঁকে শ্রীরসিক
মুরারি বলতেন। রাজা অচ্যুতদেব অল্ল বয়স্ক পুত্রের বিবাহ
দিয়েছিলেন। শ্রীরসিকানন্দের পত্নীর নাম ছিল শ্রামদাসী।
শ্রীরসিক বৈমন রূপবান তেমনি বিদ্বান ছিলেন ও সর্ববিষয়ে
যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। তিনি শ্রীগুরু পদাশ্রায় করবার জক্স
উদ্গ্রীব হলেন। এমন সময় এক দিন আকাশ বাণীতে

### হইল আকাশ বাণী—চিন্তা না করিবে। এথায় ঞ্রীশ্যামানন্দ স্থানে শিশ্ব হবে।

—( ভঃ রঃ ১৫।৩৪ )

্ আকাশ-বাণী শুনলেন—তুমি চিন্তা কর না। শ্রীশ্রামানন্দ নামে এক জন মহাভাগবত পুরুষ শীঘ্র এখানে আগমন করবেন। তুমি তাঁর পদাশ্রয় কর। তথন থেকে শ্রীরসিক শ্রীশ্রামানন্দ প্রভুর পথ দেখতে লাগলেন।

এমন সময় ধারেন্দা বাহাত্বপুর থেকে ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীস্থামানন্দ প্রভু রোহিণীতে শুভাগমন করলেন। শ্রীরসিকের সপ্র সত্য হল, তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি শ্রীশ্রামানন্দ। আচার্য্যের অপূর্ব্ব অঙ্গত্মতি, সর্ব্বদা গৌর-কৃষ্ণ-রসে বিহ্বল, নয়ন যুগল হতে প্রেমাশ্রু ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। হস্তে জ্বপ মালিকা শোভা পাচ্ছে। গ্রীরসিক সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে, সাদরে আহ্বান পূর্ববক নিজ রাজপুরে নিয়ে এলেন। শ্রীপাদ পদ্ম যুগল ধৌত পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প দিয়ে পৃষ্ণা করলেন এবং রাজ্য কলত্রও পুত্রাদির সহিত আত্মসমর্পণ করলেন: শুভ দিনে শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু রসিকানন্দবে ও তাঁর পত্নীকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। ্শ্রীরসিকানন্দ, মন্ত্র গ্রহণের পর হ'তে, নিয়ত শ্রীগুরু পাদপদ্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি আচার্য্যের অক্টরঙ্গ শিষ্য হলেন। এীগোপীবল্লভ পুরের এীরাধা গোবিন্দ দেবের সেবাভার ঐত্যামানন প্রভু ঐরসিকাননকে সমর্পণ ক্রলেন ৷

শ্রীর সিকানন্দ 'দেব গোপীবল্লভ পুরে শ্রীরাধা গোবিন্দদেবের দেবার নিযুক্ত হলেন। তাঁর অপূর্ব্ব সেবার ভক্তগণ মুদ্ধ হলেন। তিনি গোপীবল্লভ পুরে ও অক্সান্ত স্থানে বিশেষ ভাবে গৌর+নিত্যানন্দের বাণী প্রচার করতে লাগলেন তাঁর প্রভাবে বহন নান্তিক পাষ্ঠা ব্যক্তিও গৌর-নিত্যানন্দের ভক্ত হয়েছিল

রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার
কুপাকরি কৈলা দুস্যু পাষণ্ডী উদ্ধার ॥
ভক্তিরত্ব দিলা কুপা করিয়া যবনে
গ্রামে-গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিশ্বাগণে ॥
ছষ্টের প্রেরিভ হস্তী তারে শিশ্ব কৈল ।
তারে কুফ-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল ॥
সে ছষ্ট যবন রাজ প্রণত কুইল
না গণিলা ঘর কভ জীব উদ্ধারিল ॥
জ্রীরসিকানন্দ সদা মন্ত সংকীর্ভনে ।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে ॥

—( ভ: র: ১৫/৮৬ )

শ্রীরসিকানন্দের কৃপায় বছ যবন, পাষণ্ডী ও নান্তিক ব্যক্তিত্বসবদ্ ভজন করে। ময়ুরভঞ্জের রাজা বৈজনাথ ভঞ্জ, পটাশপুরের রাজা গজপতি, ময়নার রাজা চক্রভাত্ম প্রভৃতি সজ্জন রাজ্যবর্গ তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। পাপকর্ম পরায়ণ জমিদার শ্রীম, যবন সুবা আহম্মদবেগ ও পাষণ্ডী শ্রীকর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ জীর শ্রীচরণ আশ্রয় নিয়েছিল। ছাই বক্ত হন্তী শ্রীরসিকানন্দ গেবের

কুপার শিষ্ট হয়ে গোপালদাস নাম প্রাপ্ত হয়েছিল, ছই বন্ধ ব্যাত্ত্ব প্রীরসিকানন্দের কুপায় হিংস্ত্র ভাব ভ্যাগ করেছিল।

শ্রীরসিকানন্দ দেব **শ্রীগুরু শ্বা**মানন্দের আজ্ঞা শিরে ধারণ করে প্রায় ছয়চল্লিশ বংসর কাল ধরাওলে শ্রীগৌরবাণী প্রচাব করেছিলেন। মতঃপর ডিনি রেমুনায় শ্রীগোপীনাথ দেবের শ্রীচরণ তলে নিভালীলায় প্রবেশ করেন।

শকাব্দ ১৫৭৪ ফাব্ধন শুক্র প্রতিপদ তিথিতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে শ্বীরসিকানন্দ দেব সরতা গ্রাম হতে সকলের অলক্ষ্যে পদরক্ষে রেমুনা গ্রামে আগমন করেন এবং ভত্তস্থ ভক্তগণের সক্ষে কিছু ক্ষণ কৃষ্ণ কথা আলাপ করে সকলকে কৃষ্ণ-ভক্তন করতে আদেশ দিরে শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করেন: শ্রীগোপীনাথের শ্রীচরণ যুগল স্পর্শ করে তিনি তাঁর অভয় শ্রীচরণে বিলীন হন।

শ্রীরসিকানন্দ দেবের তিন পুত্র—(১) শ্রীরাধানন্দ (২) শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ও (০) শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীগোপীবস্লভ পুরের বর্ত্তমান মহাস্ত কংশ ধরগণ শ্রীরসিকানন্দ দেবের এই পুত্রদেবের কংশধর।

শ্রীরসিকানন্দ দেবের রচিত গ্রন্থ—গ্রীশ্রামানন্দ শতক শ্রীমদ্বাগরতাষ্টক ও বিবিধ ক্সবাদি গীতাদি।

# **শ্রীবলদেব** বিত্তাভূষণ

শ্রীমং বলদেব বিছাভূষণ ছিলেন নিষ্কিঞ্চন পরম ভাগবত।
কোন প্রতিষ্ঠার আকাছা। তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। বহু অমূল্য
গ্রন্থ রত্ম লিখে মানব জ্ঞাতির মহৎ উপকার করে গেছেন। তিনি
কোথাও নিজের বংশ, পিতা-মাতা কিম্বা জন্মস্থানের কোন
পরিচয় প্রদান করেন নাই। তজ্জ্য তাঁর জন্ম সম্বন্ধে সঠিক
খবর পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ অনুমান করেন বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রেমুনার পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম হয়। অন্ধ বয়সে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার ও গ্রায় শাস্ত্রে বিশেষ স্থদক্ষতা লাভ করেন এবং তিনি তীর্থ ভ্রমণে বের হন। এ সময় কিছুদিন তিনি তত্ত্ববাদী জ্রীমাধবাচার্য্যের মঠে অবস্থান করে তত্ত্ববাদ সিদ্ধান্তে পারক্ষত হন। পরে তত্ত্ববাদ সিদ্ধান্ত প্রবল ভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন।

ভ্রমণ করতে করতে গ্রীমং বলদেব বিছাভূষণ পুনরায় উৎকল দেশে আগমন করেন এবং কিছুদিন প্রচার কার্য্য চালান। এ সময় গ্রীরসিকানন্দ দেবের প্রশিষ্য পণ্ডিত গ্রীরাধাদামোদর দেবের সঙ্গে তার সাক্ষাং ও বাক্যালাপ হয়।

শ্রীমদ রাধাদামোদর দেব গোস্বামা তথন তাঁর কাছে

শ্রীশ্রীগৌরস্থন্দরের কৃপা অবদানের কথা বর্ণন করেন এক গোড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সার্ব্ধভৌমত্বের কথা তাঁকে জানান। শ্রীমদ্ রাধাদামোদর দেব গোস্বামীর কথা শ্রীবলদেব বিছাভ্ষণের মর্ম স্পর্শ করে। কয়েক দিবস তাঁর কথা শ্রবণের পর তিনি রামকৃষ্ণ মন্ত্র নিয়ে গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ জীবগোস্বামী পাদের বট সন্দর্ভ অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

শ্রীমদ্ বলদেব বিত্তাভূষণ অল্পকাল মধ্যে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে পারক্ষত হলেন : কিছু দিন শ্রীরাধাদামোদর দেব গোস্বামীর নিকট অবস্থান করবার পর, তিনি তাঁর অনুমতি নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন আর কিছু বিশেষ জ্ঞানবার আশায় বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবৃত্তী পাদের নিকট আগমন করেন।

্ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তী (শ্রীহরিবল্লভ দাস) শ্রীবলদেবের বিনয়, নম্রভা বৈরাগ্য ও স্বাধ্যায়শীলতা দর্শন করে বড় সুখী হন। তিনি তাঁকে তাঁর কাছে রেখে গৌড়ীয় অচিম্ন্যভেদাভেদ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন। শ্রীবলদেব বিত্যাভূষণ এ সময় থেকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত মনে-প্রাণে একান্ত ভাবে গ্রহণ করেন এবং প্রচার করতে থাকেন।

এই সময় জয়পুর রাজ দরবারে গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে জ্রীরামান্মজ সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছু তর্ক উত্থাপন করেন। তাঁরা রাজাকে জানান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন ভাষ্য-গ্রন্থ নাই, অভএব স্টাদের মত সিদ্ধান্ত নহে। জ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথের সেবা ভজ্জ্ব্য জ্রীসম্প্রদায়ের হাতে দেওয়া হউক। তথন জ্বয়পুরের রাজা

সৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শিশ্ব ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ বন্দাবনে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট প্রেরণ করেন এবং স্থানতে চান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বেদাস্ত ভাষ্যগ্রন্থ আছে কিনা? বদি থাকে তাহা যেন শীল্প জয়পুরে শ্রী-সম্প্রদায়ী পণ্ডিতগলের সম্মুখে স্থাপন করা হয়।

তথন শ্রীবিশ্বন্থ চক্রবন্তা পাদ অতি বৃদ্ধ, ছুর্গম পশ্ধ
অতিক্রম করে জয়পুরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই
তিনি তাঁর শিশ্ব ও ছাত্র শ্রীবলদেবকে প্রেরণ করলেন। শ্রীবলদেব
বিদ্যাভ্যবণ সর্বব দর্শন-শাস্ত্রে পারক্ষত। তিনি বিশাল সভামধ্যে
শ্রীসম্প্রদায়ী রামানন্দী পশ্বি পণ্ডিভগণের সহিত তুমুল তর্ক মৃদ্ধ
আরম্ভ করলেন সিদ্ধান্ত বিচারে তাঁরা শ্রীবলদেবের সম্পূবে
লাড়াতে পারলেন না। তিনি বললেন—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের
প্রবন্তক শ্রীকৃষ্ণতৈতক্ত মহাপ্রভু শ্রীমন্তাগবতকেই মকৃত্রিম বেদান্তঃ
ভান্ত বলে শ্রীকার করেছেন ঘট্ সন্দর্ভ তার প্রমাণ। ইহাডেসভান্তলে শ্রীসম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণ আপত্তি তুললেন—সাক্ষাং
বেদান্ত ভান্ত ব্যতীত মন্ত কিছু শ্রীকার করতে চাইলেন না।
অসত্যা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁদের ভান্ত দেখাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শ্রীবলদেব বিভাভূষণ অতি হঃখিত মনে শ্রাগোবিন্দ মন্দিরে এলেন এবং রাষ্ট্রাঙ্গে বন্দনা করে সমস্ত কথা শ্রীগোবিন্দ দেবের কাছে নিবেদন করলেন । রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগোবিন্দ দেব তাঁকে বললেন তুমি ভাষ্ম রচনা কর । উহা আমার সম্মত ভাষ্ম হবে। কেইই অপ্রাহ্য করতে পারবে না। স্বপ্ন দর্শনে প্রীবলদেব সুখী সলেন ও স্থানরে পূর্ণবল লাভ করলেন। অভ্যপর প্রীক্ষোবিশা পাদপদ্ধ যুগল ধ্যানপূর্বক ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করলেন, করেক দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ করলেন। ভাষ্যের নাম রাখা হল। প্রীগোবিন্দ ভাষ্য।

ভাষ্যের শেষভাগে শ্রীবলদেব বিচ্চাভূষণ লিখলেন— বিচ্চাক্সপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদার:। শ্রীগোবিন্দ স্থানির্দিষ্ট ভাষো রাধাবকুবন্ধুরাঙ্কং সঞ্জীয়াৎ।

যিনি আনার প্রতি অতি উদার ও দয় পরবশ হয়ে স্বপ্পাদেশ দিয়ে ভাষ্য লিখিয়েছেন, যে ভাষ্য বিদ্বং সমাজে পরম খ্যাভি লাভ করেছে এবং যে ভাষ্যের জ্বন্থ বিদ্বানগণ আমাকে বিদ্যাভ্ষণ উপাধি দান করেছেন সে জ্রীরাধিকার প্রাণবন্ধ জ্বীগোবিন্দ জ্বর যুক্ত হউন।

ভাষ্য গ্রন্থ নিয়ে শ্রীবলদেব বিছাভূষণ সভাস্থলে এলেন এবং রামানন্দী পণ্ডিভগণকে দেখালেন। এবার সকলে নির্বাক হল। গোড়ীয় সম্প্রদায়ের জয় ঘোষিত হল। রাজা এবং গোড়ীয় সম্ভেগণ পরম সুখী হলেন। পণ্ডিভগণ শ্রীবলদেবকে বিছাভূষণ উপাধি প্রদান করলেন।

এই সভা জয়পুরে গলতা নামক স্থানে ১৬২৮ শকাব্দন্তে হয়েছিল। এই দিন থেকে মহারাজ ঘোষণা করেন যে— শ্রীক্রীগোবিন্দজীউর আরতি সর্ব্বাগ্রে হবে।

গ্রীসম্প্রদায়ের পণ্ডিভগণ বলদেব বিষ্যাভূষণের নিকট পরাভব

স্বীকার করলেন এবং শিব্যন্থ গ্রহণ করতে চাইলেন। শ্রীবলদেব রিছাভূষণ অতি বিনীত ভাবে তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীসম্প্রদায় ভগবদ দাস্ত ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমান্ত। তাঁদের কোন প্রকার মর্যাদাহানি হলেই অপরাধ সম্ভাবনা।

শ্রীপাদ বলদেব বিত্যাভূষণ জয়পুর থেকে জয় পত্র নিয়ে জ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শ্রীপাদ পদ্মে অর্পণ করলেন ও সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণবগণ পরম সুখী হলেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীবলদেবকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীবলদেব ষট্ সন্দর্ভের ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করলেন।

অতঃপর শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অপ্রকট হলেন।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের একটা জ্যোতিষ্ক যেন অস্তমিত হল।
সেই সময় শ্রীমদ্ বলদেব বিভাভূষণ পাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সভ্যের
পাত্ররাজ রূপে অধিষ্ঠিত হন।

### শ্রীমদ্ বলদেব বিজ্ঞাভূষণ পাদের— সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা

একমেব পরং তত্তং বাচ্যবাচক ভাবভাক্।
বাচ্যঃ সর্ব্বেশ্বরো দেবো বাচকঃ প্রণবোভবেৎ॥
মংস্তকুর্মাদিভিরূপৈর্যথা বাচ্যো বহুর্ভবেৎ।
বাচকোহপি তথার্থাদিভাবাদহুরুদীর্যাতে।

আগন্তরহিত্ত্বন স্বয়ং নিত্যং প্রকীর্ত্তাতে। আবিভাবি তিরোভাবৌ স্থাতামস্থ যুগেযুগে। ( শ্রীসিদ্ধান্ত দর্পণম্)

একই পরতত্ত্ব বাচ্য ও বাচক ভাবে তুই প্রকার। পরমেশ্বরই বাচ্য এবং প্রণবই (ওঁ) তাঁহার বাচক। বাচ্য বস্তু পরমেশ্বর বুর্নাদি রূপে যেরূপ বহু, বাচক রূপ প্রণবও তদ্ধেপ ঋক্সামাদি রূপে বহু রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই পরমেশ্বরের আগস্ত নাই। এই কারণেই তিনি স্বয়ং নিত্য রূপে প্রকীতিত হন। যুগে-যুগে ভাঁহার জগতে আবিভাঁব ও তিরোভাব হয়ে থাকে।

ঈশ্বর—জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছারূপ তিনটী ধর্ম বিশিষ্ট। তিনিই এই জগতের কর্ত্তা এবং নিত্য কারণ। চৈত্যু খণ্ড বা চৈত্যু কণ রূপ বিভিন্নাশগণের ইচ্ছা থাকলেও ঈশ্বরের অথণ্ড জ্ঞান ও সত্য সঙ্কর্মদিক ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত সৃষ্টি হয় না।

ঈধরের বাক্য বলিয়া বেদ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণা-পাটব এই দোষ চতুষ্টয়শূতা। স্মৃতরাং বেদই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। জ্ঞানাদি যেরূপ ইশ্বের নিত্য ধর্ম বলিয়া কীতিত হইয়াছে বেদও সেইরূপ ঈশ্বর জ্ঞানের বিস্তৃতিরূপ নিঃশ্বসিত বলিয়া কীতিত হইয়াছে। বেদের আয় পুরাণ ইতিহাসকেও কর্ত্বজ্জিত অনাদি বলিয়া জানিবে।

( শ্রীসিদ্ধান্ত দপ্র)

তদেবং সর্বতঃ শৈষ্ঠো শব্দশ্য স্থিতে তত্ত্বনির্ণায়কস্ত শ্রুতিলক্ষণ এব ন প্র্যলক্ষণোহপি।" (বেদাস্কস্থমস্তক) প্রভাক্ষ: অমুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অমুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য। এই আটটী প্রমাণের মধ্যে শব্দ প্রমাণ সর্বব্রেষ্ঠ স্থির হওয়ায় শ্রুতিলক্ষণ শব্দই একমাত্র তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সক্ষম। আর্থ লক্ষণ শব্দ প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পার বিবাদ দেখা যায়। অতএব অপ্রাকৃত নিত্য বেদশান্ত্র শ্রুতি প্রমাণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ বেদশান্ত চারি প্রকার লোষ শৃত্য সাক্ষাৎ স্থার তুল্য। (বেদান্তস্তমন্ত্রক ১৯৫১)

প্রমাণ দ্বারা যাহা নির্ণয় করা যায় ভাহা প্রমেয় । ভাহা পাঁচ প্রকার—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম :

ঈশ্বর—বিভু, সর্বেজ, বিজ্ঞানাত্মক আনন্দময়, গুণবান্ এ পুরুবোত্তম। তিনি সকলের স্বামী, জন্ম বা মৃত্যাদি শৃষ্ট । তিনি ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণের দেবতা (দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং ) পতিগণের পরম পতি ও পরম স্তবনীয় পুরুষ। তিনি প্রলয় কালাদিতে একমাত্র অবস্থান করেন। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণই তথন বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সেই শ্রীগরর তিনটী শক্তি বিজ্ঞান। পরানামী শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ নামী শক্তি ও মায়া নামী শক্তি (তত্রৈব ২০১৮। পরাশক্তি স্বরূপশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি, জীবশক্তি ও মায়া বহিরংগাশক্তি। বিষ্ণুপুরাণে পরা শক্তি বিষ্ণু-শক্তি, অপরা শক্তি, জীব শক্তি এবং অবিজ্ঞা কর্ম নামী তৃতীয়া শক্তি।

শ্রীহরি দেহ-দেহী ভেদ শৃষ্ঠ। তিনি দ্বিভূক্স, বনমালাধারী, স্বিচিদানন্দ বিগ্রহ, গোপাল ও গোবিন্দ আদি নামে অভিহিত। সন্মী ভগবদ হইতে অভিন্ন স্বরূপা। "সেই জগন্মাতা লন্ধী বিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি।" বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগামী ব্যাপকস্বরূপ এই লক্ষ্মীও সেই প্রকার সর্ব্বগামিনী ব্যাপক স্বরূপা: লক্ষ্মীদেবী হরির ক্রায় বহুরূপা। এই লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুব দেবছে দেবদেহা এবং মানুষদ্বে মানুষীই হন॥ ( তত্ত্বৈ ১।৩৬ । "তেষু সৰ্কেষ্ नक्तीकालयु द्राधायाः स्वयः नक्तीयः मख्यामः मार्वयु ভগবन्कालयु কুষ্ণস্থ স্বয়ং ভগবৰ্বং" ( তত্তিব ২ ৩৭ ) সেই লক্ষ্মীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই স্বয়ং লক্ষ্মী—ইহাই বৃঝার। সমস্ত ভগবদ রূপের মধ্যে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। বহদ্ গৌত্মীয় দক্ত্রে— "শ্রীরাধিকাই দেনী কুঞ্ময়ী, প্রদেবতা সর্ব লক্ষ্মীময়ী, স<sup>রক†</sup>স্থি ও সম্মোহিনী একং পরা বলিয়া কথিত হন : শ্রীমন্তাগবতে শ্রীশৌনক মুনি বললেন সমস্ত অবভার পুরুষের অংশ বা কলা কিন্তু কুঞ্চ স্বয়া ভগবান্ । অত্এব যাবতীয় উপাস্থ তারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই প্রার উপাস্থ্য ভত্ত :

জীব ঈশরের অনুশক্তি। জীবাআ নিতা অবিনাশী। সেই
জীবাআ নিতা জ্ঞান-গুল বিশিষ্ট। "স চ জাবো ভগবদাসে।
মন্তবাং। দাসভূতো-হরেবের নাক্তাসার কলাচনেতি পদাং।"
সেই জাব ভন্তঃ ভগবানের দাস ইংটে জানিবে যথা পদাপুরাবে

এই জীব শ্রীহরিরই দাস-স্বরূপ, কলাচ অক্ত কাহারও নতে।
(তাত্রের ৩,১১) সেই জীব শ্রীগুরু চরণারবিন্দ আশ্রয় দ্বারা
এব শ্রীগুরু কুশাল্বর শ্রীহরিভক্তি দ্বারা পুরুষার্থ লাভ্

শ্রীবলদের বিত্যাভূষণপাদ বেদান্ত স্থামন্তক গ্রন্থের শেষে নিজ্ব শ্রীগুরু পাদপদ্মের এইভাবে বন্দনা করেছেন—

> রাধাদিদামোদর নাম বিভ্রতা, বিপ্রেণ বেদাস্তময়ঃ স্যমস্তকঃ। শ্রীরাধিকায়ৈবিনিবেদিভোময়া ভস্যাঃ প্রমোদং স তনোতু সর্ববদা॥

শ্রীরাধাদামোদর নামক কোন বিপ্র (মদীয় গুরু) কর্তৃক প্রেরিত হইয়া যৎকর্তৃক শ্রীরাধিকার উদ্দেশ্যে বেদান্ত স্যুমস্তক বিনিবেদিত হইল স্যুমস্তক সত্ত তাহারই প্রমোদ বর্দ্ধন করুক।

শ্রীপাদ বলদেব বিচ্চাভূষণ পাদ পরবর্ত্তী কালে শ্রীগোবিন্দ দাস নামে পরিচিত হন। তাঁর তুইজন প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন— শ্রীউদ্ধব দাস ও শ্রীনন্দন মিশ্র।

#### বিরচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য. শ্রীসিদ্ধান্ত রত্ম সাহিত্য কৌমুদী, বেদান্ত স্যুমন্তক, প্রমেয় রত্মাবলী, সিদ্ধান্ত দর্পন, কাব্য কৌস্তভ, ব্যাকরণ কৌমুদী, পদকৌস্তভ, ঈশাদি উপনিষদ ভাষ্য, গীতাভূষণ ভাষ্য, শ্রীবিষ্ণুনামসহস্রভাষ্য, সংক্ষেপ ভাগবতামৃত টিপ্লনি সারঙ্গরঙ্গদা, ভত্মসন্দর্ভ টীকা, স্তবমালা বিভূষণভাষ্য, নাটকচন্দ্রিকা টীকা, চন্দ্রলোকটীকা, সাহিত্য কৌমুদী টীকা— কৃষ্ণানন্দিনী, শ্রীমন্তাগবত টীকা (অসম্পূর্ণ) বৈষ্ণবানন্দিনী গোবিন্দভাষ্য স্ক্ষ্ম টীকা, সিদ্ধান্ত বৃদ্ধ টীকা ও স্তবমালার টীকা (শ্রকান্ধ ১৬৮৬, খুষ্টান্ধ ১৭৬৪)

## শ্রীবিশ্বনাপ চক্রবর্ত্তী

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর সম্ভবতঃ ১৫৮৬ শকাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীরামভদ্র চক্রবর্তী ও শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্তী নামে এর আর ছটী ভাই ছিলেন।

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ নিবাসী শ্রীষ্ত কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তীর থেকে মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইনি বহু দিন গুরুগৃহে অবস্থান করেন এবং তথায় থেকে বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন।

শ্রীচক্রবন্তী ঠাকুর বহু দিন সৈয়দাবাদে বাস করেছিলেন বলে নিজকে সৈয়দাবাদবাসী বলে বলতেন : অলঙ্কার কৌস্তভের দীকার অস্তিম শ্লোকে লিখেছেন—

সৈয়দাবাদনিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ শর্মনা। চক্রবর্ত্তীতি নামেয়ং কুতা টীকা স্থবোধিনী॥

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নদীয়াতে থাকতেই ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে পাঠদদশাতেই ইনি এক জন দিয়িজয়ী পশুতকে তর্কে পরাস্ত করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সংসারে আবদ্ধ করে রাখবার জন্ম পিতা তাঁকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিছুকাল চক্রবর্তী ঠাকুর গৃহে ছিলেন। অনস্তর গৃহ ভাগে করে ভিনি কুলাবনবাসী হন। স্বজনগণ গৃহে ফিরায়ে। আনবার জক্ষ অনেক চেষ্টা করেন।

শ্রীচক্তবর্তী ঠাকুর রন্দাবন ধানে গিয়ে রাধাকুণ্ড তীরে শ্রীমদ্
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটিরে তদীয় শিষ্য শ্রীমুকুন্দ
দাসের সঙ্গে বসবাস করতেন এক গোস্বামী গ্রন্থ-পত্র অধ্যয়ন,
করেন। তিনি বহু গোস্বামী গ্রন্থের টীকা এ স্থানে বসেই,
লেখেন।

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর প্রীপোকুলানন্দ বিগ্রহের সেবা করুতেন। তিনি মহান্ত সমাজে প্রীহরিবরভ দাস নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁব চক্রবর্তী উপাধিটি ভক্তগণ দিয়েছিলেন, অগ্ন বিলাসামৃত গ্রহের ভূমিকায় আছে।

> বিশ্বস্য নাথরূপোনসেই ভক্তিবত্ম প্রদর্শনাৎ । ভক্ত চক্তে বন্তী গ্রহাচ্চক্রবর্ত্তামায়ঃ ভবৎ ॥

#### রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্তাগবতের সারার্থদশিনী টাকা, শ্রীমন্তাগবত গীতার সারর্থবর্ষিণী টাকা, অলম্বার কৌস্তুভের সুলোধিনী টাকা, আনন্দ বৃন্দাবনের সুথবর্তিনী টাকা, বিদয়নাধব নাটকের টাকা, শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত মহাকাব্য, স্প্রবিলাসামৃত কাব্য, মাধুর্যা কাদস্বিনী, শ্রেষ্যা কাদস্বিনী, স্তবাস্তলহরী, চমৎকার চন্দ্রিকা, গৌরাল-লীলামৃত উজ্জলনীলমণি টাকা, গোপালতাপনীর টাকা, শ্রীচৈত্রস্থ চরিতামৃতের টাকা অসম্পূর্ণ ও ক্ষণদাগীত চিন্তামণি বাংলাভাষায় ইত্যাদি বহু গ্রন্থ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশহ রচনা করেন।

### ভৌবিশ্বদাপ ঠাকুরের গুরু-পরম্পরা

শ্রীপৌরস্থন্দর থেকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, তাঁর থেকে শ্রীনরোভম ঠাকুর, শ্রীনরোভম হতে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, তাঁর থেকে শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী, এ ব থেকে শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী। শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী বিশ্ব শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী। শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী ও শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী সেয়াদাবাদে বাস করতেন। এখানে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তী অনেকদিন থেকে ভক্তি শাস্ত্র সধ্যয়ন করেন।

্মাঘ বাসন্ত্ৰী পঞ্মী ভিথিতে <u>শ্ৰী</u>বিশ্বনাথ চক্ৰবতী পাদ অপ্ৰকট হন<sub>া</sub>

### গ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের— সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা

ভগবংশবরপভূতা মহাশক্তি ভক্তিই—মুখ্য অভিধেয় ( মাধুব্য কাদ্ধিনী ১/৪ ): ভক্তি ( ১ ) প্রধানী ভূতা. ( ২ ) গুণীভূতা. ৬ ( ৩ ) কেবলা ভেদে ত্রিবিধা । জ্রীগীতোক্ত (৭/১৬) আর্ড, জিজ্ঞামু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি ব্যক্তি প্রধানীভূতা ভক্তির অধিকারী । ভক্ত ও ভগবানের কারুণ্যাধিক্যবশতঃ ক্রথন প্রধানীভূতা ভক্তিযাজীর জ্রীশুকাদির স্থায় প্রেমোংকর্ষণ্ড লাভ হইতে পারে ।

গুণীভূতা ভক্তি—কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীতে কর্ম, জ্ঞান ও যোগফল সিদ্ধির জন্ম দৃষ্ট হয়। তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে। ভক্তি সহায়তার সকাম কর্ম—স্বর্গাদি ফল, নিদ্ধাম কর্ম—জ্ঞান, এবং জ্ঞান ও যোগ—নির্বাণ মোক্ষফল প্রাপ্তি হয় ( দারার্থবর্ষিণী ৭।১৬)

কেবলা কর্ম জ্ঞানাদি মিশ্র-ভাব শৃষ্ণ। অন্থ্যচেতা, ইহাকে অকিঞ্চনা ভক্তিও বলে। এ ভক্তির বহু ভেদ আছে। দাশু, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি। কেবলা ভক্তির ফল পার্যদত্ব প্রাপ্তি। ভগবান্ এই কেবলা ভক্তিমান্ ভক্তকে নিজ্ব আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে দেখেন। "নাহমাত্মানমাশাসে মন্তক্তৈঃ সাধুভিবিনা।" (ভাগবত) আমি স্বীয় আত্মাকে ভত প্রীতিকরি না অথবা সাধুকে যত ভালবাসি তত প্রীতি নিজ্ব আত্মাকে করি না।

এই কেবলা ভক্তিযোগযাজীর পুণ্যাদি কর্ম আশ্রয় কদাপি করা উচিত নহে—

> সন্ন্যাসাদেন সাংখ্যেন দান-ত্রত তপোহধ্বেরঃ । ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাদৈঃ প্রাপ্নুয়াদযত্ববানপি ॥

ইতি ভগবহুক্তে: । (গীতা ৭।২৯) ভগবান্ বলছেন—সন্ধ্যাস, সাংখ্যজ্ঞান, দান, ব্ৰত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা ও স্বাধ্যায় প্ৰভৃতি দারা বহু যত্ন করলেও আমার এই কেবলা-ভক্তি লাভ করতে পারে না, ইহা একমাত্র যাদৃচ্ছিক মদ্ভক্ত সঙ্গে লাভ হয়।

ভক্তি তুই প্রকার—সাধন ভক্তি ও প্রেম ভক্তি (১) সাধন ভক্তি—শ্রবন-কীর্ত্তনাদিরপা, (ভাঃ ১/২/৬ সারার্থদর্শিনী টীকা) (২) প্রেম ভক্তি—শ্রবন-কীর্ত্তনাদি ভক্তির পরিপাক অবস্থা যেমন একই আমের কাঁচা অবস্থা ও পাকা অবস্থা (ভাঃ ১/২/৬) শ্রীভগবানের কৃপা ভক্ত-কৃপামুগামিনী; ভক্তের কৃপা হলেই ভগবানের কৃপা পাওয়া যাবে ( ভা: ১।২।৬ )।

ভক্তিযোগী সাধকের ভক্তিযোগ প্রবণ কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন। "জ্ঞান বৈরাগ্যার্থং পৃথক্ যত্নো ভক্তৈন কর্ত্তবাঃ।" (ভাঃ ১।২।৭)

ব্রহ্ম—নিরাকার, জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি বিভাগশৃহ্য চিৎসামান্ত চিদবিশেষ।

পরমাত্ম:—সাকার মায়া শক্তি দ্বারা বিশ্বাদি নির্মাণকারক যোগীগণের হৃদয়-আকাশে ধ্যেয় প্রাদেশমাত্র মূর্ত্তি বিশিষ্ট।

ভগবান্—সাকার ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ স্যামস্থলর মদনমোহন বৃন্ধাবন বিহারী। (ভাঃ ১।২।১১)

ভক্তের হরিতোষণ হতেই সাহজ্ঞিক ভাবে অক্সাক্ত ধর্মাদি সিদ্ধি হয়। (ভা: ১৷২৷১৩)

ভগবদ্ কথারুচি হবার কারণ মহৎসেবা ও পুণ্যভীর্থ সদ্-শুক্রর চরণ সেবা। (ভা: ১।২।১৬)

অথ ভক্তির ক্রম—সাধুরূপা, মহৎসেবা, শ্রদ্ধা, গুরুপদাশ্রয়, ভব্ধনে স্পৃহা, অনর্থনাশ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রডি ও প্রেম। (ভাঃ ১।২:২১)

শ্রীভগবানের ছইপ্রকার অবতার (১) চিৎ-শক্তিপ্রধান ও (২) মায়াশক্তিপ্রধান। চিৎশক্তি প্রধান—মংস্ত, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রামচন্দ্র ও বলরাম প্রভৃতি।

মায়াশক্তি প্রধান—বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্র। বিষ্ণু সান্থিক

শুনের হলেও নিগুণ শ্বরূপ। মায়া গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। (ভা: ১৷২৷২৩)

ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে ব্রহ্মা ( সুকৃতিশালী ) জীব বিশেষ। শিবকে কেহ কেহ ঈশ্বর স্বরূপ বলেন "ব্রহ্মাশিবরোর্মধ্যে শিবস্থোশ্বর্থমিতি কেচিদান্তঃ।" (ভাঃ ১/২/২৩)

সম্বন্ধ ত্রিবিধ—(১) নিয়ামক সম্বন্ধ, (২) সংযোগ সম্বন্ধ ও (৩) সামীপ্য সম্বন্ধ। ব্রহ্মা শিবাদিতে বিষ্ণুর নিয়ামকছ সম্বন্ধ। তজ্জন্য তাঁদের ঈশ্বর বলা হয় (ভা: ১।২।২৩)

ভগবদ্ ভক্তের নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্মাদির ত্যাগে কোন দোষ হয় না। "সর্ব্বং মন্তুজিযোগেন মন্তুজো লভতেমংশ্বসেতি।" ভা: ১২।২০।৩৩। ভগবান বলছেন—আমার ভক্ত আমার ভক্তি-ঘোগ প্রভাবে সব কিছুই অনায়াসে পেয়ে থাকে

ভক্তের কেবল শ্রীঅচ্যুতের পূজাদারা দেব পিতৃ পূজাদিও সিদ্ধি হয়ে থাকে, পৃথক্ভাবে দেবতর্পণ বা পিতৃতর্পণ করতে হয় না। "যথা তরোমূল নিষেচনেন" ইত্যাদি (ভাঃ ৪৷৩১৷১৪)

## শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ

গ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—

দয়া কর গ্রীমাচাযা প্রভূ গ্রীনিবাস ।

রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোত্তম সাকুরের অন্তরক্ত জন ছিলেন। সব সময় মভিন্নাত্মরূপে অবস্থান করতেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস মাচার্যাের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে-ছিলেন। শ্রীকবিরাজ মহাশ্রের পিতার নাম শ্রীচিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম—শ্রীস্থানন্দা শ্রীচিরঞ্জীব সেন প্রথমে কুমার নগরে বাস করতেন শ্রীদামােদর কবির কলা শ্রীস্থানন্দাকে বিবাহ করবার পর তিনি শ্রীথণ্ডে বাস করতেন

শ্রীচিরঞ্জীব সেন মহাভাগবত ছিলেন: খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি তাঁকে প্রাণের সমান ভাল বাসতেন

গ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মুকুন্দদাস নরহরি শ্রারঘুনন্দন।
থগুবাসা চিরঞ্জীব, আর স্থলোচন।
চিরঞ্জীবসেন মহাবিজ্ঞ সর্ব্বমতে।
থণ্ডে বিলসয়ে নিজ পত্নীর সহিতে।
অরুদ্ধতীসম পতিব্রতা পত্নী তাঁর।
পরম সুশীলা অলৌকিক চেষ্টা যাঁর।

—( চৈ: চ: মধ্য: ১১।৯২ )

শ্রীমৃকুন্দদাস, শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীচিরঞ্জীব সেন এঁরা শ্রীথণ্ডে বাস করতেন এবং এক প্রাণ এক আশয়বিশিষ্ট ছিলেন। প্রতি বছর রথ-যাত্রা সময় শ্রীক্ষেত্রধামে যেতেন এবং শ্রীগৌরস্থান্দরের শ্রীচরণ দর্শন করে রথাগ্রে নৃত্য-গীত করতেন।

শ্রীচিরঞ্জীব দেন বৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছই পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ। ছই পুত্র মহারত্ম ছিলেন। উভরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপা লাভের পর তেলিয়া বুধরিগ্রামে বসবাস করতেন। বুধরিগ্রাম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ অত্যন্ত উদ্যমনীল বৃদ্ধিমান ও রূপবান্ ছিলেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন কবি শ্রীদামোদর কবিরাজ। তিনি মহাকবি নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি শক্তি উপাসনা করতেন এবং শাক্ত ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন।

পিতা চিরঞ্জীব সেন পরলোক গমন করবার পর শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের মালয়ে বসবাস করতেন। শ্রীরামচন্দ্র ও গোবিন্দ মাতামহের মালয়ে বসবাস করতেন, তাই তাঁরা শাক্ত ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। শ্রীরামচন্দ্র সেন চিকিৎসক ছিলেন ও ভিনি মহা কবি ও যশস্বী ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র সেন যাজিগ্রামের পথ দিয়ে বিবাহ করে যাচ্ছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহ পার্শ্ব দিয়ে যেতে তিনি ভক্তগণ পরি-বেষ্টিত শ্রীনিবাস আচার্য্যকে গৃহ-অলিন্দে বসে হরিকথা বলভে দেখলেন। আচার্য্যকে দর্শন মাত্রই শ্রীরামচন্দ্রের মনে এক অভিনব ভাবোদয় হল। দীর্ঘকাল পরে যেন প্রাণের প্রিয়তমকে দর্শন করলেন। আচার্য্যও তাঁকে দেখলেন এক তাঁর সঙ্গীদগের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। "কি নাম ? কি জাতি ? এ পাত্রের কোথা স্থিতি ?" (ভ: র: ৮।৫৩০) তথন তাঁরা বলতে লাগলেন
—এ মহাপণ্ডিত। রামচন্দ্র নাম কবি নুপতি বিদিত। দিখিজয়ী চিকিৎসক যশস্বীপ্রবর। বৈগ্য কুলোভূত বাস কুমার নগর॥ (ভ: র: ৮।৫৩২) এ সব কথা শুনে জ্রীনিবাস আচার্য্য মৃত্র হাস্য করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র সেন পালকী মধ্যে বসে শ্রীল আচার্য্যের দর্শন এবং কথা শ্রবণ করেন। তথন থেকে আচার্য্যের দর্শন ও মিলনের জক্ত প্রবল উৎকণ্ঠা মনে জেগে উঠে। বাড়ীতে এলেন, মহা আনন্দ কোলাহল হল, স্বজনগণের আদর আপ্যায়নের সীমা নাই। কিন্ত শ্রীরামচন্দ্রের মন পড়ে রয়েছে পথে সেই মহাপুরুষের প্রতি। বাড়ীতে পৌছে মহাকষ্টে রামচন্দ্র কবিরাজ দিবা অতিবাহিত করলেন। রাত্রকালে যাজিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাজিগ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত্রযাপন পূর্ব্বক প্রাতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভবনে এলেন এবং আচার্য্য চরণে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পূর্ব্ব দিবসে শ্রীরামচন্দ্রকে দশন করবার পর থেকে অন্তরে কেবল তাঁর কথাই মনে করছিলেন। প্রাত:কালে তাঁকে দর্শন করে মহানন্দে ভূমি থেকে তুলে আলিঙ্গন করলেন ও বললেন—"জন্ম-জন্ম তুমি মোর বান্ধবাতিশয়।" (ভঃ রঃ ৮।৫৭৪) জ্মে-জ্মে তুমি আমার বান্ধব। বৃন্দাব্দে এই রূপে ভগবান ঞীনরোত্তমকে মিলায়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আচার্য্য চরণে অবস্থান করে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন : তাঁর শুদ্ধ সদাচার শিষ্টাচার ও মহামুভবতায় আচার্য্য পরম সুখী হলেন এবং কয়েক দিন বাদে তাঁকে শুভক্ষণে 'রাধাকৃষ্ণমন্ত্র' প্রদান করলেন

কিছু দিন রামচন্দ্র কবিরাজ যাজিগ্রামে অবস্থান করবার পর নিজ গৃহে ফিরে এলেন : তৎকালে শাক্তগণ তাঁকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন ৷ তাতে কবিরাজ মহাশয় ভ্রুক্ষেপ করলেন না ৷ তিনি নিত্য দ্বাদশ-অক্ষে তিলক ধারণ ও শ্রীহরিনাম জপাদি সর্বব-সমক্ষে করতে লাগলেন !

একদিন জ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ স্নান করে গৃহে যাচ্ছেন, তখন শাক্তগণ ডেকে বলতে লাগলেন—কবিরাজ ! এ কি তুমি শিব পূজা না করে ঘরে যাচ্ছ ? তোমার মাতামহ দামোদর কবিরাজ শিবের পরম ভক্ত ছিলেন ৷ তুমি সেই শিবের পূজা কি ছেড়ে দিলে ?

জীরামচন্দ্র বললেন—শিব ও ব্রহ্মা জীক্ষের গুণাত্মক অবতার। জীকৃষ্ণই সকল অবতারের মূল। অতএব জীকৃষ্ণের পূজা হয়। যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে শাখা পল্লব সহজেই পুষ্ট হয়।

প্রহলাদ-ধ্রুব-বিভীষণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ছিলেন

বলে এশিব ও এত্রিকা তাঁদের প্রতি সহজেই সদয় ছিলেন। রাবণ, কৃষ্ণকর্ণ, বান প্রভৃতি হরি-বিদ্বেষী, কেবল শিবের ভক্ত ভজ্জন্য শিব ভাঁদের স্বয়ং বিনাশ করেছেন

শাস্ত্রে কথিত হয়েছে ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা প্রভাবে বিশ্ব স্ক্রন এবং শিব ভগবদ পাদোদক গঙ্গা শিরে ধারণ-প্রভাবে জ্বাৎ মঙ্গল করতে সমর্থ হয়েছেন এই সমস্ত কথা শুনে স্মাৰ্ত্ত পণ্ডিত নিৰ্ব্বাক হলেন।

গ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গ্রীবৃন্দাবন ধাম ও গোস্বামিবুন্দের জ্রীচরণ দর্শন করবার জম্ম উৎকণ্ঠিত হায়ে পড়লেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ও অস্থান্থ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে অমুমতি প্রার্থনঃ করলেন। বৈষ্ণবৰ্গণ সামন্দে তাঁকে বৃন্দাবনে গমনের অনুমতি দিলেন। শুভ দিনে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বুন্দাবন ধামাভিম্থে যাত্রা কর্লেন, পথে তিনি ক্রমে গয়া কাশী প্রয়াগাদি তীর্থ হয়ে শ্রীমথুরা ধামে আগমন করলেন এবং যমুনায় বিশ্রাম ঘাটে স্নান ও বিশ্রাম করলেন। আদিকেশব জন্মস্তানাদি দর্শন পূর্বক গ্রীবৃন্দাবনে আগমন করলেন। এ সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য বুন্দাবনে অবস্থান করছিলেন: শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাস ও শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং গৌডদেশের ভক্তগণের কশল সংবাদ প্রদান করলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেন শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ নিয়ে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীসনাতনের সমাধি দর্শন করলেন ৷ শ্রীগোপাল ভট্ট, গ্রীলোকনাথ ও খ্রীভূগর্ভ প্রমূথ গোস্বামিপাদের জ্রীচরণ দর্শনাদি করলেন। তাঁরা সকলেই রামচন্দ্র সেনের অদ্ভূত কবিত্ব দেখে তাঁকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন।

> শুনি রামচন্দ্রের কবিছ চমৎকার। কবিরাজ খ্যাতি হৈল সম্মত সবার॥

> > ( ভ: র: ১।২১৪ )

ব্রজে গোস্বামিগণের কাছে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ কিছুদিন অবস্থান করবার পর তাঁদের আদেশ নিয়ে পুনঃ গৌড় দেশে ফিরে এলেন। তিনি শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, খড়দহ, অম্বিকা কালনা, প্রভৃতি স্থান দর্শন করে নবদ্বীপ মায়াপুরে এলেন। মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে তখন অতি বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর অবস্থান করছিলেন। রামচন্দ্র সেন স্বীয় পরিচয় দিয়ে তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করলে, তিনি প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের অতি প্রিয় ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। তেমনি শ্রীল নরোত্তম মহাশয় রামচন্দ্রকে প্রাণের সমান দেখতেন।

কোন সময় স্মার্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে হৈ প্রতিপন্ন করবার জন্ম ষড়যন্ত্র করে খেতরিতে আসছিল।
সঙ্গের রাজা নরসিংহ এবং দিখিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপ-নারায়ণ ছিলেন।
এ সব ব্যাপারে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী
বড়ই মর্মাহত হন এবং স্মার্ত্র পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করবার জন্ম
অব্যাসর হন। কুমারপুরের বাজারে এসে কুন্তুকার হয়ে হাঁড়ি
কলসীর দোকান এবং তামুলিক হয়ে পান সুপারির দোকান
দিলেন। স্মার্ত্র পণ্ডিতগণ কুমার পুরের বাজারে এসে খাওয়া-

দাওয়ার জন্ম শিশ্বগণকে হাঁড়িও পান মুপারি কিনতে পাঠালেন, ভারা এল কুস্তকারের তাম্বূলিকের কাছে। কুস্তকার ও তাম্বূলিক সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ক্রেমে ছাত্রদিগের সঙ্গে বাদ বিবাদ হতে লাগল। কুস্তকারের ও তাম্বূলিকের অগাধ বিছা প্রতিভা দেখে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ অবাক্ হলেন এবং বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। ক্রমে তথায় রূপনারায়ণ ও রাজা নরসিং এলেন। দিখিজয়ী রূপনারায়ণও বিচারে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু ভাগবত সিদ্ধান্তের নিকট পরাস্ত হলেন। পরিশেষে রাজা তাঁদের পরিচয় নিলেন। তাঁরা বললেন—আমরা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অতি ক্ষুদ্র শিষ্য দাসাকুদাস।

শার্ত্ত পশুভাগণ ও রূপনারায়ণ তাঁদের কাছে পরাভূত হবার পর আর খেতরির দিকে কেইই অগ্রসর হতে ইচ্ছা করলেন না সেখান থেকেই সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন। রাজা নরসিংহ গৃহে ফিরে এলেন। রাত্রে ছুর্গাদেবী রাজাকে স্বপ্নে স্বয়ং বললেন—"রে নরসিংহ! তোরা নরোত্তমের চরণে ঘোরতর অপরাধ করেছিস্। সে বৈষ্ণব অপরাধের জন্ম এ খড়গ দিয়ে তোদের সকলকে খণ্ড খণ্ড করব। যদি রক্ষা পেতে চাস্ শীঘ্র নরোত্তমের পদাশ্রয় কর।" রাজার নিদ্রাভঙ্গ হল, দেবীর কথা শ্বরণপূর্ব্বক স্থানাদি করবার পর খেতরির অভিমুখে যাত্রা করলেন। এ দিকে শ্রীক্রপনারায়ণ পণ্ডিতও এইরূপ স্বপ্ন দেখেন তিনিও খেতরির দিকে যাত্রা করলেন। রাজা ও রূপনারায়ণ খেতরিতে পৌত্বলেন এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্ম

শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে এলেন। ঠাকুর মহাশয় নাম ভজনে নিময় ছিলেন। সেবক রাজা ও পণ্ডিতের আগমন বার্ডা নিবেদন করলে বাহিরে এলেন। শ্রীল নরোভম ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেমময় অপূর্ব্ব মূত্তি দর্শন করেই যেন তারা পবিত্র হলেন ও দশুবং করলেন। ঠাকুর মহাশয় অতি দানভাবে বললেন আমি অধম। আপনারা উত্তম বিভাবুদ্ধি ও রাজেখয়য়বান্। আপনাদের কিরূপে সংকার করব ? রাজা নরসিংহ ও পণ্ডিত রূপনারায়ণ ঠাকুর মহাশয়ের দৈল্যময়া উক্তিতে একবারেই বিগলিত হলেন করজোড় পূর্বক কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং দেবার আদেশ জানালেন। ঠাকুর মহাশয় তাদের কৃপা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। পরে দাশ্রামন্ত প্রদান করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের কল্যাণে অনেক পাপীপাবশু উদ্ধার লাভ করে। খেতরিতে যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে কবিরাজ মহাশয় অগ্রণী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোভম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশ নিয়ে বৃন্দাবনে পুনর্কার যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে এসে গোস্বামিদিগের শ্রীচরণ দর্শন আর পান নাই। সকলেই প্রায় অপ্রকট লীলা করছেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামিগণের অদর্শনে পরম ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করছিলেন। কিছুদিন বাদে তিনি শ্রীব্রজ্বধামে শ্রীব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরীর শ্রীপাদ পদ্মমূগল চিন্তা করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। পৌষ রুক্ষ তৃতীয়া তাঁর নিত্যলীলা প্রবেশ তিথি।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিব্য ছিলেন শ্রীহরিরাম আচাইয়। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদকর্তা ছিলেন। তাঁর রচিত একটা গাঁত—

দেখ দেখ আরে ভাই, গৌরাঙ্গ চাঁদ পরকাশ।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন উদিত আকাশ।
নিংহরাশি পৌর্ণমাসা গোরা অবতার।
ছাড়ল যুগের ভার ধরণা নিস্তার।
মহাতলে আছয়ে যতেক জাবতাপ।
হরল সকল পত্ত নিজহি প্রতাপ॥
কলিযুগে তপ-জপ নাহি কোন তন্ত্র।
প্রকাশল মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র।
পোতকী-নারকা সব পাঠল নিস্তার॥
অন্ধ অবধি যত করে পরকাশ।
বিন্দু না পড়িল মুখে রামচক্র দাস॥

## শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী

বর্ত্তমান বাংলা দেশের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁটিয়ার রাজা ছিলেন শ্রীযুত নরেশনারায়ণ। তাঁর শচী নামী একমাত্র কক্ষা ছিল। শচী শিশুকাল থেকে ভগবদ্-ভক্তি পরায়ণা। শচী অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। শচীর বয়স হলে তাঁর নব যৌবন সকলকে মুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু শচীর মন জগতের কোন সৌন্দর্য্যশালী কিন্তা ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হল না। তাঁর মন পড়ে রইল শ্রীমদন-গোপালের উপর।

শ্রীয়ত নরেশনারায়ণ কন্সার বিবাহের জন্ম চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রীশচী তা জানতে পেরে বললেন—তিনি কোন মর্ত্ত্য মরণশীল পুরুষকে বিবাহ করবেন না। রাজা রাণী শিরে হাত দিয়ে বসলেন। একমাত্র কন্সা বিবাহ করতে চায় না। এ সব চিন্তা করতে করতে রাজা ও রাণী স্বধাম প্রাপ্ত হলেন। রাজ্যভার পড়ল শ্রীশচার উপর। তিনি কিছু দিন রাজকার্য্য দেখাশুনা করবার পর স্বজন প্রতিনিধিগণের উপর ভার দিয়ে তীর্থ পর্যাটনে বের হলেন কোথায়ও চিত্তের সন্তোষ উৎপাদন হয় না। সদ্গুরুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। পুরী ধামে এলেন। কয়েক দিন দর্শনাদি করবার পর, কোন এক প্রেরণায় শ্রীব্রজধামে এলেন। এইবার শ্রীশচীর সৌভাগ্য-শশী উদিত

হল। তথার শ্রীগোর-নিত্যানন্দের একান্ত অনুরক্ত শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাংকার হল। তাঁর দিব্য তেজ এবং বৈরাগ্য মৃত্তি দর্শন করে শ্রীশচা পরম আনন্দিত হলেন, মনে মনে চিন্তা করলেন বহু দিন পরে তিনি যেন আশ্রয় পোয়েছেন। শ্রীশচা হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীচরণে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে করজ্বোড়ে তাঁর কুপা প্রার্থনা করলেন।

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনম্ভ আচার্য্য ।
কৃষ্ণপ্রেমময় তন্ম উদার সর্ব্ব আর্য্য ।
তাঁর অনম্ভ গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহা পণ্ডিত হরিদাস ।
—( হৈ: চ: আদিলীলা )

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনস্ত আচার্য্য। তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে থাকতেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী।

শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীশচীকে পরীক্ষা করবার স্বস্থ বললেন—রাজকন্যার পক্ষে ব্রজে থেকে নিছিঞ্চন ভাবে ভক্তন করা সম্ভবপর নয়। গৃহে থেকে ভজন করা ভোমার পক্ষে ভাল হবে। শ্রীশচীদেবী বৃঝতে পারলেন এ সব কথা ছল করে বলা হল। শ্রীশচী সে কথায় কান দিলেন না। তীব্র বৈরাগ্যের সহিত সেবা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করা কিম্বা অলঙ্কারাদি ব্যবহার করা একবারেই বর্জ্বন করলেন। একদিন প্রীহরিদাস পশুত গোস্বামী শ্রীশটীকে বললেন

যদি লক্ষা, মান ও ভর ত্যাগ করে ব্রজে মাধুকরী করতে পার
তবে কুপা পেতে পার। শ্রীশটী গুরুবাকা শ্রাবণ করে অতি
আনন্দিত হলেন। তখন হতে অভিমান শৃষ্ম হয়ে সামায় একখানা মলিন বস্ত্রে গাত্র আবৃত্ত করে ব্রজবাসিগণের গৃহে-পৃহে
মাধুকরী করতে লাগলেন। ব্রজবাসিগণ তার অঙ্গের দিব্য তেজদেখে বুঝতে পারতেন তিনি অসাধারণ স্ত্রালোক। তার তীব্র
বৈরাগ্যে বৈষ্ণবর্গণ চমৎকৃত হলেন।

শ্রীশচীর অঙ্গথানি অভিশয় ক্ষাণ ও মলিন হয়ে পড়ল।
তাতে তিনি জ্রাক্ষেপ না করে নিয়মিত যমুনা স্থান, মন্দির মার্চ্জন পরিক্রমা, আরাত্রিক দর্শন ও কথা শ্রবণাদি করতে লাগলেন।
শ্রীশচীর তার বৈরাগ্য দেখে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর মনে
কুপায় উদ্রেক হল। তিনি শ্রীশচীকে ডেকে হাস্ত করতে
করতে বললেন—ভূমি রাজকুমারী হয়েও শ্রীকৃষণভেজন প্রয়াসে
যে এত ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখিয়েছ তাতে আমি পরম সুখী
হয়েছি। ভূমি শীষ্ত্র মন্ত্র প্রহণ কর।

অনস্তর শ্রীশটী চৈত্রী শুব্ধ-ত্রয়োদশীর দিন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রীশচী অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পেয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময়ী হলেন। তিনি অতি দীনহীন ভাবে শ্রীগুরু গোবিন্দের সেবা করতে লগেলেন এবং প্রতিদিন পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট গোস্বামী শাস্ত্রাদি শ্রবণ করতে লাগলেন। অল্লকালেই শ্রীশচী গোস্বামী সিদ্ধান্তে পারক্ষত দেখে সকলে পরম সুখী হলেন।

🖖 🕮 লক্ষ্মীপ্রেয়া নামী শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্থামীর একজন পরম স্নিয়া শিষ্যা এ সময় বুন্দাবনে এলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রভাষ তিন লক্ষ হরিনাম করতেন ৷ পণ্ডিত গোস্বামী তাঁকে আদেশ করলেন—তিনি যেন শচীকে নিয়ে শ্রীরাধাকুণ্ডে ভব্জন করেন। ত্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ত্রীগুরুদেবের বাণী শিরে ধারণ করে ত্রীশচীসহ রাধাকুণ্ডে এলেন ও ভজন করতে লাগলেন। শ্রীশচী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে প্রতিদিন গোবর্ত্তন পরিক্রমা করতে লাগলেন ৷ ঐশচী এ ভাবে রাধাকুণ্ডে ডীব্র ভজন করতে থাকলে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী ভাঁকে ডেকে আদেশ করলেন—তুমি শীঘ্র শ্রীপুরী ধামে গিয়ে ভজন কর এবং শ্রীগৌরাঙ্গস্থলরের বাণী প্রদ্ধাল জনদের মধ্যে প্রচার কর। তথাকার গৌর-পার্যদগণ প্রায় অপ্রকট লীলা করেছেন। শ্রীশচী বুন্দাবন থেকে ক্ষেত্র ধামে এলেন এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রাসার্বভৌম পণ্ডিতের গৃহে থেকে ভব্দন করতে লাগলেন এবং প্রদ্ধালুজনের নিকট শ্রীমন্তাগবত পাঠ করতে লাগলেন। সার্বভৌম পণ্ডিতের গৃহটি বহুদিন লোকজন না থাকায় জীর্ণ শীর্ণ হয়েছিল, তথায় কেবল মাত্র সার্ব্বভৌম সেবিত শ্রীদামোদর শালগ্রাম বিরাজ করছিলেন। শ্রীশচী তথায় অবস্থান পূর্ব্বক নিয়মিত ভজন করতে লাগলেন। শ্রীশচীদেবীর অপুর্বে ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রবণ করবার জন্ম প্রদ্ধালু সঞ্জন দিনের পর দিন তাঁর স্থানে আসতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যে প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছডিয়ে পডল।

পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেব একদিন শ্রীশচী দেবীর স্থানে

ভাগবত শুনতে এলেন। তাঁর অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত শুনে বড়ই আরুষ্ট হলেন। মনে-মনে তাঁকে কিছু অর্পণ করতে ইচ্ছা করলেন। ঠিক সেই দিবসের রাত্রে স্বপ্নে দেখতে লাগলেন—"প্রীজ্ঞগন্নাথ বলছেন—শচীকে শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানটি অর্পণ কর।" পরদিন প্রাতে রাজা মুকুন্দদেব প্রীশচী দেবীর নিকট এলেন। অতি বিনীভভাবে রাজাকে বসবার আসন দিয়ে প্রীশচী তাঁর আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। প্রীমুকুন্দদেব প্রীজগন্নাথদেবের আদেশের কথা জ্ঞাপন করে শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানটি গ্রহণ করতে প্রার্থনা করলেন। প্রীশচী বিষয় সম্পত্তি গ্রহণে অসম্মতা হলেন। রাজা বারংবার বলতে লাগলেন। তথন প্রীজ্ঞগন্নাথের আদেশ জেনে রাজী হলেন। প্রীমুকুন্দদেব প্রীশচীর নামে শ্বেত গঙ্গার নিকটবন্তী ভূসম্পত্তি দান পত্র করে দিলেন। প্রীশচী যে একজন রাজকুমারী তা পূর্বেই পুরীধামে প্রচারিত হয়েছিল।

একবার মহাবারুণী স্নানের যোগ উপস্থিত হলে শ্রীশচী গঙ্গা স্নানে যাবার ইচ্চা করলেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ শ্রীক্ষেত্রেই অবস্থান করা। শ্রীগুরুদেবের কথা শ্বরণ করে তিনি গঙ্গা স্নানে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। সেই রাত্রে শ্রীজগন্ধাথ দেব শ্রীশচীকে স্বপ্নে বললেন—"শচী কোন চিন্তা কর না। যে দিন বারুণীস্নান হবে, সে দিন তুমি শ্বেত গঙ্গায় স্নান কর। গঙ্গা দেবী তোমার সঙ্গ প্রাথিনী হয়ে শ্বেত গঙ্গায় আসবে।" স্বপ্ন দর্শন করে শ্রীশচীদেবী বড় আনন্দিত হলেন। বারুণী স্নানের যোগ উপস্থিত হল। শ্রীশচী একাকী মধ্যরাত্রে শ্বেত-গঙ্গায় স্নান

করতে গেলেন। তিনি যেমন শ্বেত গঙ্গায় নামলেন অমনি -গঙ্গাদেবা মহাস্রোভে তাঁকে ভাসায়ে নিয়ে চললেন। তিনি ভাসতে ভাসতে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে এসে উপস্থিত হলেন। তথায় দেখলেন ক্ষেত্রবাসী সহস্র সহস্র লোক সানন্দে স্নান করছেন। চতুর্দিকে স্তব স্তুতি আনন্দ কোলাহল। তিনি সেই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আনন্দে স্নান করছেন।

এ কোলাহলে মন্দিরের দ্বার-রক্ষকগণের নিদ্রা ভেঙে গেল। ভার। অবাক হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। শুনলেন ঐ মহাশব্দ মন্দিরের ভিতর থেকে আসছে দ্বার-রক্ষকগণ তাডাতাডি ঐ সংবাদ কার্য্যাধ্যক্ষগণকে জানাল, তাঁরা এ সংবাদ রাজার নিকট উপস্থিত করলেন। রাজা মন্দির থুলে দেখতে আদেশ দিলেন। অতঃপর মন্দির খোলা হল। অন্তত ব্যাপার, ভাগবভ-পাঠিকা শ্রীশচীদেবী একাকী দাঁডিয়ে আছেন : জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাগণ মনে করতে লাগলেন—তিনি জগন্নাথ দেবের অলঙ্কার পত্রাদি হরণ করবার জন্ম অলক্ষে। প্রবেশ করেছেন। অনেকে বললেন তা হতে পারে না । নিশ্চয় কোন রহস্য আছে । অনন্তর শ্রীশচী দেবীকে বিচারাধীন করে বন্দীশালে রাখা হল। গ্রাশচীদেবী এতে মুহামান হলেন না : তিনি সানন্দে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন। রাজা মুকুন্দদেব শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন শ্রীজগন্নাথদেব রাগ করে বলছেন—শচীকে এখনই বন্দীশালা হতে মুক্ত করে দে! আমি ভার স্নানার্থে নিজ চরণ থেকে গঙ্গা নিঃস্থত করে মন্দিরে আনিয়েছি: মঙ্গল যদি তুমি চাও পৃত্তক পাণ্ডাগণ সহ শচী-চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর থেকে মন্ত্র গ্রহণ কর। এ স্থপ্প দেখে রাজ। পূব সমুস্ত হলেন এবং প্রাতে শীল্প সানাদি সেরে পূজারী পাণ্ডাগণ সহ যেখানে শ্রীশচীদেবীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেখানে এলেন ও শীল্প তাঁকে মৃক্ত করে তাঁর চরণে সাষ্টাক্ষে দশুবং হয়ে পড়লেন। রাজা বহু অনুনয়-বিনয় সহ শ্রীশচী দেবীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং জগনাথদেবের আদেশ জানিয়ে মন্ত্র প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীজগনাথদেবের এ লীলা দেখে শ্রীশচী দেবী প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন ও রাজাকে ভাগ্যবান্ বলে শিরে হস্ত দিয়ে আশীর্কাদ করলেন। অতঃপর শ্রীশচীদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ জেনে এক শুভদিনে শ্রীমৃকুন্দ দেবকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। রাজার সঙ্গে বহু পূজারীও তাঁর চরণ আশ্রয় করলেন। সেই দিন থেকে শ্রীশচীর নাম হল শ্রীগঙ্গামাতা গোস্থামিনী।

মহারাজ শ্রীমুকুন্দদেব গুরু দক্ষিণা স্বরূপ কিছু ভূসস্পত্তি শ্রীগঙ্গামাতাকে দিতে চাইলেন। তিনি রাজি হলেন না, বললেন তোমার শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি হউক এইমাত্র আমি চাই। অক্স কোন দক্ষিণা গ্রহণের অধিকারিণী আমি নহি। রাজা বারংবার শ্রীগঙ্গামাতার চরণে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন। অবশেষে শ্রীগঙ্গামাতা বৈষ্ণব সেবার্থে হই ভাও মহাপ্রসাদ, এক ভাও তরকারী, এক খানি প্রসাদী বস্ত্র, হই পণ কড়ি (১৬০ পয়সা) প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ধূপের পর মঠে প্রেরণ করবার অন্তমতি দিলেন। অভাবধি সে মহাপ্রসাদ নিয়মিত শ্রীগঙ্গামাতা মঠে

প্রেরিত হয় এক উহা শ্রীগঙ্গামাতার সমাধি পীঠে অর্পণ করা হয়।

একবার মহীধর শর্মা নামক একজন স্মার্গ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্বেড
গঙ্গার তীরে পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণাদি করতে আসেন এবং
শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর মহিমা শুনে তাঁর চরণ দর্শন করতে
যান। শ্রীগঙ্গামাতা পণ্ডিতকে বহু সম্মান দিয়ে আসনে বসান
এবং তাঁর অভিপ্রায় শুনতে চাইলেন: পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সরলতার
সহিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন: তাঁর সরলতা দেখে শ্রীগঙ্গামাতার
তাঁকে ভাগবত সিদ্ধান্ত শুনতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ সেই অপূর্ব্ব
ভাগবত সিদ্ধান্ত সকল শ্রবণ করতে করতে একেবারেই মুদ্ধ হয়ে
পড়লেন। পরে তিনি শ্রীগঙ্গামাতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ
করলেন। শ্রীগঙ্গামাতা শুভদিনে তাঁকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা
প্রদান করলেন। মহীধর শর্মার জন্মস্থান ধনঞ্জয়পুর। শ্রীগঙ্গামাতা
আদেশে তিনি গঞ্জাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীগোর-নিত্যানন্দের
নাম-প্রেম প্রচার করতেন।

# শ্রীশ্রীরদিক রায় জীউ

রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুর নগরীতে শ্রীচন্দ্রশর্মা নামক এক সদ্ধর্মশীল ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর গৃহে ঞীর সিক নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিলেন। দরিত ব্রাহ্মণ ঠিক মত শ্রীবিগ্রান্তব ভোগাদি অর্পণ করতে পারভেন না ৷ এক রাতে গ্রীজ্বগন্নাথদেব ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে বললেন—ভোমার ঘরে যে রসিক রায় শ্রীবিগ্রান্থ আছে, তার ভাল ভাবে সেবা হচ্ছে না। তুমি শীঘ্র তাকে শ্রীক্ষেত্রে থেত গঙ্গার ভটস্থিতা গঙ্গামাতার নিকট পৌছিয়ে দাও। নতুবা ভোমার অকল্যাণ হবে। ব্রাহ্মণ ভগবানের আদেশ পেয়ে বেশী বিলম্ব করলেন না। শীঘ্র রসিক রায়কে নিয়ে গ্রীক্ষেত্রে এলেন এবং লোককে জিজ্ঞাসা করে শ্রীগঙ্গামাতার নিকট উপস্থিত হলেন। শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীগঙ্গামাতা থুব মুখী হলেন। ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা বললেন। তা শুনে ত্রীগঙ্গামাতা বললেন— আমি ভিখারিণী। মাধুকরী করে খাই। বিগ্রহ সেবা কি করে করব ? আপনি বিগ্রহ নিয়ে যান। আমাকে অপরাধী করবেন না। ব্রাহ্মণ নিরুপায় কি করেন ? খুব চিন্তা করলেন। অবশেষে শ্রীগঙ্গামাতার তুলসী কাননের মধ্যে শ্রীরসিক রায়কে রেখে ত্রাহ্মণ রাত্রে পালিয়ে গেলেন।

এদিকে জ্রারসিক রায় রাত্রে স্বপ্নে গঙ্গামাতাকে বলতে লাগলেন
— আমি তোমার সেবা গ্রহণ করবার জন্ম এখানে এসেছি । ব্রাহ্মণ

অামাকে তুলসী কাননে ছেড়ে চলে গেছে। আমার এখনও ভোজন হয়নি। আমাকে কিছু ভোজন করাও।

স্বপ্ন দেখে শ্রীগঙ্গামাতা চমৎকৃত হলেন। স্বয়ং শ্রীহরি তাঁর কাছে এসে কিছু ভোজন করতে চান। এ সব চিস্তা করে গোস্বামিনী প্রেমে পুলকিত হয়ে তাড়াতাড়ি স্নান করলেন ও ভুলসী কাননে এলেন। দেখলেন শ্রীরসিক রায় বিরাজ করছেন শ্রীগঙ্গামাতা প্রেমাশ্রু-পূর্ণনয়নে বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। ঠাকুরের ভোজন হয়নি। তিনিক্ষুধার্থ ভেবে বড় ব্যাকুল চিত্তে তাঁকে গৃহে নিয়ে গোলেন, তাড়াতাড়ি স্নানাদি করিয়ে কিছু ভোগ লাগালেন। তিনি দেখলেন ক্ষুধার্থ রসিক রায় সমস্ত উপকরণ জ্বেড ভোজন করছেন। শ্রীগঙ্গামাতা আনন্দাশ্রুতে ভাসতে লাগলেন। অনস্তর নূতন বস্ত্রাদি পেতে ঠাকুরকে শয়ন করালেন।

সকাল বেলা ভক্তগণ শ্রীগঙ্গামাতার গৃহে শ্রীরসিক রায়কে দেখে অবাক হলেন। তারপর সকলে শ্রীরসিক রায়ের বৃত্তান্ত শুনে আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

প্রতিদিন খ্রীগঙ্গামাতা বহু প্রণয় ভরে বহু প্রকার ব্যঞ্জন পিঠা-পানাদি তৈরি করে খ্রীর্মিক রায়কে ভোজন করাতে লাগলেন। বিগ্রাহ সেবায় খ্রীগঙ্গা মাতার চার প্রহর সময় অতিবাহিত হত।

কিছুদিন ভিক্ষা করে তিনি শ্রীরসিক রায়ের সেবা করেন। বয়স হওয়ায় শ্রীগঙ্গা নাভার ভিক্ষাদি করতে পরিশ্রম হত। শ্রীরসিক রায় তাঁর পরিশ্রম দেখে কৌশলে ধনী বনিকদের থেকে জ্বা সম্ভার সংগ্রহ করতেন। বয়স হবার পর সেবার ক্রটি হচ্ছে মনে করে গঙ্গামাত। শ্রীরসিক রায়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে বলেন—পরিচর্যা করতে তিনি অক্ষম। তাই জীবন আর ধারণ করতে চান না। তা শুনে শ্রীরসিক রায় স্বপ্নে বললেন—তোমার সেবায় আমি সুখী, তুমি খেদ কর না। তুমি আর কিছু দিন সেবা কর '

অনস্তর কিছুদিন পরে গঙ্গামাতা শ্রীরসিক রায়কে আবার জানান যে তিনি আর থাকতে চান না। প্রাণ ত্যাগের সময় তাঁর নাম করতে করতে যেন যেতে পারেন। শ্রীরিদ্ধিক রায় বললেন—তুমি কোন চিস্তা কর না, উপযুক্ত শিয়ের হাতে আমার সেবা ভার দিয়ে তুমি আমার ধামে চলে এস।

অতঃপর বনমালী দাস নামক একজন শাস্ত দাস্ত ভাজের হাতে গ্রীগঙ্গামাতা গ্রীরসিক রায়ের সেবা অর্পণ করে ১২০ কছর বয়সে ১৭২১ খৃষ্টাব্দে আখিন শুক্লা একাদ্দী তিথিতে শ্রীরসিক রায়ের শ্রীচরণ চিস্তা এবং নয়নে তাঁর শ্রীরূপ মাধুরী দুর্শন করতে করতে নিতালীলায় প্রবেশ করেন।

জ্ঞীপঙ্গামাত। গোস্বামিনীর আবির্ভাব ১৬০১ খুষ্টাব্দে।

# শ্রীরাধামোহন ঠাকুর

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রপৌত্র।
শ্রীবৈষ্ণব দাস ( ওরফে শ্রীগোকুলানন্দ সেন ) পদ কল্পতরু প্রাড়ের
শেষে ঠাকুরের বংশ পরিচয় এইরূপ দিয়েছেন—

শ্রীআচার্য্য প্রভু বংশে শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে ভার গুণের বর্ণন॥
বাহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের বিলাস।
বান শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
জামিল আমার লোভ ভাহা করি গান॥

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বেমন বিদ্বান তেমনি অসাধারণ স্মীত-কিলা বিশারদ ছিলেন। তিনি "শ্রীপদামৃত সমুদ্র" নামক গ্রন্থ সম্বলন করেছিলেন।

বাংলা ১১২৫ সালে গৌড় মগুলে "স্বকীয়া ও পারকীয়া" সম্বন্ধে এক বিশাল আলোচনা সভা হয়েছিল, তাতে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। সভামধ্যে গ্রীজীবের ষট সন্দর্ভ অমুসারে পারকীয় বাদের প্রাধাস্ত স্থাপন করাইয়েছিলেন। পণ্ডিতগণ সে সিদ্ধান্ত অবনত শিরে গ্রহণ করেন।

এ সভায় বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দসেন) ও এীযুক্ত কুঞ্

কাস্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। এঁরা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিশ্য ছিলেন।

বিচার সভায় শ্রীরাধামোহন যে জয়পত্র পেয়েছিলেন তা' শ্রীযুক্ত মূর্শিদকুলী থাঁর দরবারে বাংলা ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্পনে রেজিন্ত্রী করা হয়েছিল। তখন ঠাকুর মহাশয়ের বয়স ত্রিশ বছর।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের প্রধান শিশ্বগণের অন্যতম ছিলেন মহারাজ শ্রীনন্দ কুমার। ১৭৭৫ খৃষ্টান্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মহারাজ শ্রানন্দ কুমারের কাঁসি হয়। এতে শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্বত্যস্ত ব্যথিত হন। তিনি ১৭৭৮ খৃষ্টান্দে অপ্রকট হন।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা ছিলেন। **তাঁর** রচিত গৌর বিষয়ক গীত যথা—

জয় জয় জ্ঞীকৃষ্ণ চৈত্ত নাম সার।
অপরপ কলাপ বিরিখ অবতার ॥
অযাচিতে বিতরই তুর্লভ প্রেমফল।
বঞ্চিত না ভেল পামর সকল ॥
চিস্তামণি নহে সেই ফলের সমান।
আচণ্ডাল-আদি করি তাহা কৈলা দান॥
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়।
এ রাধামোহন মাগে চরণে আশ্রয়॥
পোষ্ঠ লীলা—

### শ্ৰীরাধামোহন ঠাকুর

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরি-নেহ

গোধন সঙ্গে বিজয় করু নিজ স্থতে

কি করব না পায়ই থেহ। ধ্রু।

মুখ ধরি চুম্বন করভহিঁপুন পুন

নয়নে গলয়ে জল-ধার।

স্তন-গত বসন ভাগি পড়য়ে ঘন

ক্ষীর ধার অনিবার 🛚

বিনিহিত নয়ন বয়ন-কমল পর

থৈছন চান্দ চকোর।

দিন অবসানে কীয়ে পুন হেরব অনুমানি হোয়ত বিভোর॥

কো বিহি অদ্ভূত প্রেম ঘটায়ল

তাহে পুন ইহ পরমাদ।

ভন রাধামোহন অহুদিন ঐছন হোয়ত রস-মরিষাদ ॥

#### বিলন---

রাশা মাধব যব ছহু মেলি।
নিদাঘক দান্ত সবহু দূরে গোলি। গু।
তহি পুন সরোবর মন্দির মাঝ।
জল-কণ শীকর নিকর বিরাজ।
সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ।

### ৭৮২ প্রীশ্রীপোর-পার্যদ-চরিভাবলী

ভহিঁ বর স্থরত-বাপি অবগাই। রাধামোহন পহু রসিক স্থনাই॥

দান लोला---

গরবহি স্থন্দরি চললহ আনত নাগর পদ্ম আগোর।

করতহি বাত দান দেহ মঝু হাত আন ছলে কাঁচলি তোড়॥ অপরূপ প্রেম তরক।

দান কেলি রস কলিত মহোৎসব
বর কিল কিঞ্চিত রঙ্গ ॥ গুল
অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল

তহিঁ জলকণ পরকা**শ**।

ধুনাইতে ভুরু ধনু পুলকে পুরল ভ**রু** অলথিত আনন্দ হাস॥

ঐছন হেরি চকিত পুন তৈখনে বাহুড়ল পদ হুই চারি। রাধানাধব হুহুঁ কর পদতল

রাধামোহন বলিহারি॥

বিরহ—

কান্ন যাহাঁ কেলি করল কভ কৌতুক সো পুন কুঞ্জ নেহারি। ভাবে ভরল মন নবমি-দশা পুন হোয়ল ও সুকুমারি॥

### শ্রীরাধামোহন ঠাকুর

স্থিহে! অনুভবি মর্মক শেল।

তৈখনে কান্দি ' স্থীগণ ঘেরল

কোই পুন হৃদি পর নেল॥ গ্রু॥

তৈখনে কৈছনে চলিত কণ্ঠ হেরি

নলিনিক যোজাহি রাখি।

যমুনা তীর নীর হরণে চলু

তাই দেখি একবর পাখী॥

মাথুর ত্বত কনি প্রেমহিঁ নানল

নিবেদই সব ত্থ ভাখি।

অদভূত বচন রচন উহ যৈছন

রাধামোহন পত্ত স্থী॥

নুগল---

ক্রমই গহন বনে যুগল কিশোর।
সঙ্গাহ সথিগণ আনন্দে ভোর॥
সথি ! এক কহে পুন হোর দেখ সথি।
ছক্ত দোহা দরশনে অনিমিথ আঁথি॥
তক সব পুলকিত ভ্রমরের গণ।
দৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুল বন॥
শ্রম ভরে বৈঠলি মাধবি কুঞ্জ।
রাই-মুখ-কমলে পড়ল অলিপুঞ্জ॥
লীলা কমলহি কামু তাহে বারি।
মধুসুদ্ন গেও কহত উচারি॥

এড শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর। কহু রাধামোহন অন্তরাগ ওর॥

## শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী

শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পুত্র—(১) শ্রীটেত গ্রদাস ও (২) শ্রীনিত্যানন্দ দাস। শ্রীটেত গ্রদাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী। ইনি মহাপ্রভাবশালী আচার্যা ছিলেন। এঁকে দ্বিতীয় বংশীবদন ঠাকুর বলা হত।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী শ্রীজাক্তবা মাতা গোস্বামিনীর প্রতিপাল্য দিয়া ছিলেন। তিনি পুরা, কাশী, প্রয়াগ ভ্রমণ করে মথুরায় আদেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলী আদি কেশব প্রভৃতি দর্শন করেন। অনস্তর গোকুলের দাদশ বনাদি দর্শন করেন। বৃন্দাবন ধামে তিনি কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তিনি রাম ও কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি নিয়ে গৌড়দেশে আগমন করেন। তাঁর ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ভক্তি সদাচারতা ও আচার-নিষ্ঠা প্রভৃতি দেখে সকলে মুগ্ধ হন। অন্নকাল মধ্যে তাঁর যশ চতুদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বহু সম্রান্ত পণ্ডিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর শিয়াক্ব গ্রহণ করেন।

অম্বিকা নগরের হুই ক্রোশ পশ্চিমে বালুকা নামী একটা ক্ষ্

নদী প্রবাহিতা, তার তীরে ছিল ঘোর জকল । জকলে ছিল হিংস্র ব্যাত্মের বাস। সেই স্থানে জ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী বসবাস করতে লাগলেন। চারিদিকে শিশ্বগণের বসত বাটী করলেন। গোস্বামীর প্রভাবে সেই স্থান যেন মহাতীর্থে পরিণত হল। গোস্বামী মহোদয় এক দিন একটা ব্যাস্থ্যকে হরিনাম করতে বললেন। ব্যাস্থাটি হরিনাম করতে লাগল। তিনি ঘাঁকে নাম উপদেশ করতেন, তিনি নামে মন্ত হতেন এবং উদ্ধার লাভ করতেন। সেই জন্ম ঐ স্থানের নাম হল "বাঘনাপাড়া" ব্যাস্থ্যকে উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বান্ধা পাড়া গোস্বামীদিগের এক প্রশস্তি পত্রে বান্ধাপাড়া নামের কারণ উল্লেখ করেছেন।

"জয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণো বাদ্মা পল্লীবিভূষণৌ।
জাহুনীবল্লভৌ রামচন্দ্রকীতিস্বরূপকো ॥
ব্যাদ্রোহপি বৈষ্ণবংসাক্ষাং যংপ্রভাবাদ্বভূব তং।
ব্যাদ্মাপল্ল্যাত্মকং বন্দে শ্রীপাটং গৌড়পাবনং॥
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী)

বান্ধা পাড়ায় প্রীরামচন্দ্র গোস্থামী শ্রীরাম ও ক্ষের শ্রীমৃতি ' প্রতিষ্ঠা করেন। অন্তাপি সেই মৃতি তথায় বিরাজ করছেন। পশ্চিম অঞ্চলের কোন বনিক ভক্ত বিগ্রাহের জ্বন্ত উত্তম মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

গ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী সম্বন্ধে বৈক্তব-বন্দনা **গ্রন্থে আছে**—

জাহ্নবীর প্রিয় বন্দ্য রামাই গোসাঞী। যে আনিল গৌড় দেশে কানাই বলাই॥ যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই। জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রান্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তি আছে—

অকণ উদয় কালে তীর্থ প্রস্কন্দনে।
স্মান করিবারে প্রভু করেন গমনে॥
স্মান কালে রাম কৃষ্ণ শ্রীমৃত্তিযুগল।
প্রভু রামচন্দ্র কোলে আসিয়া উঠিল॥

( বংশীশিক্ষা)

প্রস্কন্দন তীর্থে সান করবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের কোলে এসে উঠলেন। ভগবান্ ভক্তের থেকে কি ভাবে সেবা নেন এবং কি ভাবে জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্ম প্রকটিত হন তা কে বুঝতে পারে ?

একদিন রাত্রিকালে শ্রীবীরচন্দ্র গোস্থামী বহু শিশ্ব নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র গোস্থামীর গৃহে এলেন এবং বললেন অন্ত আদ্র প্রসাদ গ্রহণ করতে চাই। কোন শিশ্বের দ্বারা বকুল বৃক্ষ থেকে আদ্রকল পাড়িয়ে শ্রীরামচন্দ্র গোস্থামী শ্রীবীরচন্দ্র গোস্থামীকে ও শিশ্বগণকে ভোজনের সময় দিয়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী একজন বিখ্যাত পদকণ্ডা ছিলেন। তিনি ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকের মাঘ মাসের কুঞ্চা ভূতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। তিনি কখন বৃধরী গ্রামে কখন বাঘ্নাপাড়ার নিকটে রাধানগরে অবস্থান করতেন। ইনি ব্রুক্সচারী ছিলেন। ছোট ভ্রাতা শ্রীশচীনন্দনকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করে বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করেন। শচীনন্দন গোস্বামী স-পরিবারে বাঘনা পাড়াতে অবস্থান করেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীযুক্ত বিহারী গোস্বামী প্রভৃতি তাঁর বংশে

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী লিখিত গ্রন্থ—( ; ) করচা মঞ্চরী ( ২ ) সম্পূর্টিকা ও ( ৩ ) পাষণ্ড দলন।

তাঁর তুইটি পদকীর্ত্তন শ্রীপদকল্পতক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।
পদ্ধ মোর গৌরাঙ্গ রায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি যার গুণ গায়॥
কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলি।
সেই পদ্ধ বান্থ ভুলি কান্দে হরি বলি॥
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।
সো অব কীর্ত্তন ধূলি ধূসর অভিরাম॥
থেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।
গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা॥
পূরব নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে কে না বুরো ও না রঙ্গ॥

### এ এগোর-পার্য দ-চরিভাবলী

দেখ শচীনন্দন জগত জীবন ধন অমুক্ষণ প্রেমধন জগজনে যাচে। ভাবে বিভোর বর গৌর তন্তু পুলকিত সঘনে বোলাঞা হরি গোরা পক্ত নাচে # সব অবভার সার গোরা অবভার । হেম বরণ যিনি নিরুপম তমু-খানি, অৰুণ নয়নে বহে প্ৰেমক ধার। বুন্দাবন গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজ্ঞমনি, ভাব ভরে গরগর প্রু মোর হাসে ॥ কাশীশ্বর অভিরাম, পণ্ডিত পুরুষোত্তম হাণ-গান করতহি নরহরি দাসে। খোল করতাল শুনি কিবা শিশু কিবা ধনী ধায়ত সবস্থ প্রেম প্রতি আশে। এমন গৌর গুণ যাক জাগয়ে মনে তাকর সেবক রামচন্দ্র দাসে।

# শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বা গোবিন্দ দাস (পদকর্ত্তা)

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্ব— ইনি মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজ্বর আলয়ে জন্মগ্রহণ করেন: শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্ঞ মাতৃগর্ভে অতিরিক্ত মাস অবস্থান করার ফলে জননী স্থানন্দার অতিশয় কট্ট হচ্ছিল। দাসী শ্রীদামোদর কবিরাজকে এসে এ কথা কললেন। তথন শ্রীদামোদর কবিরাজ দেবীর পূজা করছেন। তজ্জা দাসীর সঙ্গে কোন কথা না বলে চক্ষে ইঙ্গিত করে কললেন—দেবী-যন্ত্রটী স্থানন্দাকে দেখাও, এখন পুত্র প্রসব হবে। দাসীটী ইঙ্গিতে না বুঝে দেবী-যন্ত্র ধৌত করে সেই জল স্থানন্দাকে পান করাল, তাতে তিনি সুখে পুত্র প্রসব করলেন।

"শীজ্র যন্ত্র-ধৌত করি জল পিয়াইল:"

( ভক্তিরত্বাকর ১।১৪৯ )

শ্রীগোবিন্দ ক্বিরাজের জন্মের পর পিতা চিরঞ্জীব সেন অপ্রকট হন। তথন থেকে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মাতামহ শ্রীদামোদ্র কবিরাজের আলয়ে প্রতিপালিত হন। শ্রীদামোদ্র কবিরাজ শাক্ত ছিলেন। মাতামহের সঙ্গ কলে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ শাক্ত ভাবাপন্ন হন।

🏏 শ্রীরামচন্দ্র পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য্যের অন্ধ্রগ্রহে বৈষ্ণব খর্মে দীক্ষিত হন। শ্রীগোবিন্দ ঘোরতর শাক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ভগবতী ছাড়া অক্স কোন কথা বলতেন না, কোন পূজাও করতেন না। সকলকে ভগবতী উপাসনার কথাই বলতেন। তখন গীত পঞ্চাদি যা লিখতেন সমস্তই ভগবতী সম্বন্ধে।

শ্রীরামচন্দ্র শ্রী মাচার্য্যে স্থানে শিশ্ব হৈতে।
গোবিন্দ একান্তে বসি বিচারয়ে চিতে।
ভগবতী পাদপদ্ম কৈলে আরাধন।
না হৈত কি এ ভব বন্ধাদি মোচন।

( ভক্তির**ত্বাকর ১**।১৫৮ )

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের অন্থগ্রহ পাবার পরা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্বের মন্তি বৈষ্ণব ধর্মে এসেছিলে—সেই সম্বন্ধে-বলছেন শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্ব মনে মনে চিস্তা করতে লাগলেন— শক্তি উপাসনা মার্গে ভববন্ধন থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায় না ?

ঠিক এই সময় তিনি দৈববাণী শুনলেন—

হেন কালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী। কৃষ্ণ না ভঞ্জিলে কাৰু না ঘূচে ছুৰ্গতি ।

( ভক্তিরত্বাকর ১।১৫১ )

অলক্ষ্যে দেবী বেন বলছেন— ঐকৃষ্ণ ভব্ধন ছাড়া কারও ভববন্ধন মোচন হয় না। ঐগোবিন্দ কবিরাজ এই দৈববাণী গুনে বুঝতে পারলেন ঐকৃষ্ণ ভব্ধন ছাড়া অশ্ব কোন মার্গে বা অক্ত কোন উপাসনার দারা ভববন্ধন থেকে মৃক্তি হয় না— ইছা দেবীরঃ উপদেশ। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভব্জন করবার জ্বন্স দৃঢ় সংকল্প করবেন।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ওজনের দ্বস্ত বড়ই ব্যাকৃল হয়ে পড়লেন। বড় ভ্রাভা শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহে ধক্ত হয়েছেন, তিনিও তাই শ্রীআচার্য্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করতে উৎস্কুক হলেন।

আচার্য্য প্রভুর শিশু হইব সর্বর্থা। তবে দে ঘুচিবে মোর অন্তরের ব্যথা॥

(ভক্তিরত্মাকর ৯/১৬১)

আমি নিশ্চয় শ্রীমাচার্যা ঠাকুরের চরণ আশ্রয়ে ধক্ত হব।
শ্রীগোবিন্দ এইরূপ বিচার করে যাজিগ্রামে যাবার উদ্যোগ
করলেন, এমন সময় শুনলেন শ্রীমাচার্য্য বৃন্দাবনে চলে গেছেন।
শ্রীগোবিন্দের মনে বড় খেদ উপস্থিত হল। তখন ডিনি মনে
মনে বিচার করতে লাগলেন—

বৈষ্ণবগণেও মোর হিত চিস্তা কৈল।
কহিল পিতার বার্তা তাহা না শুনিল॥
মোর পিতা চিরঞ্জীব সেন বিভাবান।
চৈতস্মচন্দ্রের ভক্ত গুণের নিধান॥
এ হেন সন্তান হৈয়া গেমু ছারে খারে।
এ কেবল কর্মদোষ কি বলিব কারে॥

( ভক্তিবদ্বাকর ৯।১৬৬ )

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ স্বগত ভাবে—কৃপাময় বৈষ্ণবগণ পূর্বে

আমার হিত চিন্তা করে ঐক্তিঞ্চ ভজনের কথা বলেছিলেন। ভাগ্যদোষে তথন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করি নাই।

আমার পিতা চিরঞ্জীব সেন গ্রীচৈতক্ত মহাপ্রভুর পরম অনুগ্রহ পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ভাগবত ও সমস্ত গুণের নিধান। হায়। আমি এহেন লোকের সন্তান হয়ে বৃথা জীবন কাটালাম। এ জগতে দেখেছি আমার সমান তুর্ভাগা আর কে আছে ?

পুন: যদিও দেবী স্বয়ং অহৈতৃকী কুপা করে কৃষ্ণ ভজন করতে বললেন, তাতে প্রীকৃষ্ণ ভজনে কিছুটা মতি হল কিন্তু সদ্প্রক কোথায় পাব ? মনে করলাম গ্রীনিবাস আচার্য্যের গ্রীচরণ আশ্রয় করব, তিনি ত প্রীরুন্দাবনে বাস করছেন।

> মোর জ্যেষ্ঠ আচার্য্য প্রভুর দরশনে। ফিরিল যেমন নিষ্ঠা হৈল সে চরণে॥

> > ( ভঃ র: ১।১**৬১** )

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এই সমস্ত কথা বলে যখন খেদ করতে ছিলেন তখন দৈববাণী শুনলেন—

হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে। অভিলাষ পূৰ্ণ হবে অল্ল দিবসে।

—( के आऽ१२ )

তোমার শীত্র অভিলাষ পূর্ণ হবে তুমি থৈব্য ধারণ কর।
এবার গোবিন্দ কবিরাজ কিছুটা আশস্ত হ'লেন। জীরামচন্দ্র
কবিরাজ ছোট ভা'য়ের এই সমস্ত চেষ্টা শুনে বড়ই সুখী হলেন।
এদিকে জীল জীনিবাদ আচার্যোর জন্ম গৌড দেশবাদী

ভক্তগণ বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আচার্য্যকে শ্রীকুলাবন থেকে আনবার জন্ম কাকে পাঠান হবে; সকলে মনোনীত করলেন শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা নিয়ে শুভদিনে বৃন্দাবন যাত্রা করে, তিনি কুমারহট্ট নগরে ছোট ল্রাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের কাছে এলেন। শ্রীগোবিন্দের কৃষ্ণ ভজন উৎকণ্ঠা দেখে তিনি পুব সুখী হলেন এবং আচার্য্যপাদ এলেই সব বাসনা সিষ্ক হবে জানালেন।

এ সময় তিনি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজকে কুমার নগর থেকে তেলিয়া বুধরিগ্রামে গিয়ে বাস করতে বললেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বুন্দাবনে যাবার পর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তেলিয়া কুধরিগ্রামে এসে বসত-বাটা নির্মাণ করেন।

ভক্তগণের ইচ্ছায় শ্রীনিবাস আচার্য্য গৌড় দেশে এলেন এক বিভিন্ন স্থানে ভক্তগণ সঙ্গে স্থাথে হরিকথা কীর্ত্তন পূর্বক ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর শুভাগমনে গৌড় দেশে শ্রীহরি সংকীর্ত্তন-বক্সা আরম্ভ হল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু ভার সঙ্গে অবস্থান করছিলেন।

অতঃপর ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীআচার্য্য তেলিয়া বুধরিতে এলেন।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ অতিশয় ভক্তিপৃত হাদয়ে দৈক্য ভরে শ্রীল
আচার্য্যকে আমন্ত্রণ করে স্বগৃহে আনলেন। বিপুল ভাবে তাঁর
সেবা-আদি করতে লাগলেন। বুধরি প্রামবাদী আচার্য্য দর্শনে
পরমানন্দিত হলেন। এই সময় শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আচার্য্যের

চরণে পড়ে কুপা প্রার্থনা করলেন। করুণাময় শ্রীআচার্যা ঠাকুর তাঁকে শ্রীশ্রীরাধাকুফ যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

> "রাধা কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলেন গোবিনে ॥" ( ভ: র: ১০।১৭১ )

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আচার্য্য চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। উার ভক্তি দর্শনে বৈষ্ণবগণের আনন্দের সীমা রইল না। এই সময় গৌড় দেশে পুনঃ প্রেমভক্তি বক্তা প্রবাহিত হল।

গৌড় দেশে শ্রীগোবিন্দ কবিরান্ধ মহাকবি বলে বিখ্যাড়-ছিলেন। তাঁর বিদ্যা প্রতিভা অভ্যন্ত ছিল। "তিনি সঙ্গীড়-মাধব" নামে একখানি মহানাটক রচনা করেন। তাঁর আরগ্ধ কয়েকখানি রচিত প্রস্থ বঙ্গ-সাহিত্যে স্প্রাসিদ্ধ আছে। যেমন ছিলা তাঁর সংগীত রচনা শক্তি, তেমনি ছিলেন তিনি স্কুকণ্ঠ গারক। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীজ্ঞাহুবা মাড়া গোস্বামিনী প্রভৃতি তাঁর ভক্তিময়ী সংগীত শ্রবণে পরম স্থাই হয়ে তাঁকে কবিরান্ধ উপাধিতে ভৃষিত করেন। তিনি শ্রীবিদ্যাপতির মৈথিল ভাষা যুক্ত পদাবলার অনুসরণে গীত রচনা করেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমবির শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য ও মধুর ভাব সম্বলিত গীত রচনা করেন। তাঁর সংগীত এত অনুপ্রাস, এত সরল সহজ্ব ভাষা গজ্ঞীর ভাব যুক্ত যে শ্রোতার হাদয় সহজ্বেই আর্থিভূত করে ভূলে।

শঙ্গণাগতির দৈস্থাত্মক একটি গীত—

**७क्कर्ट दि** प्रन, जीनक नकन,

**অভয় চরণার**বিন্দ রে।

তুল ভি মানব, জনম সংসক্ষে,

তরহু এ ভব সিদ্ধু রে॥

শীত আতপ, বাভ বরিষণ,

এদিন যামিনী জাগি রে॥

বিফলে সেবিমু কুপণ ছরজন

চপল সুখলব লাগি রে **॥** 

এ ধন যৌবন পুত্র পরিজ্বন

ইথে কি আছে পরতীতি রে।

কমল দল জল জীবন টলমল

ভক্ত হরি পদ নিভি রে ।

প্রবণ কীর্ত্তন শ্বরণ বন্দন

পাদ সেবন দাস্য রে 🗆

পৃক্তন সখিজন আত্ম নিবেদন

গোবিন্দ দাস অভিসাধ রে॥

### **এত্রীগোরপার্যন-চরিভাবলী**

**426** 

শ্রীগৌর বিষয়ক পদ কীর্ত্তন— জাস্থ নদ-তমু বদন অম্বজ সঘনে হরি হরি বোল। নয়ন **অমৃত্তে** বহুয়ে সুরুধুনী কম্ব কন্ধরে দোল। দেখ দেখ গৌর দ্বিজ্বর রাজ। সঙ্গে সহচর স্থাঘড় শেখর উয়ল নবদীপ মাঝ॥ তরুণ প্রেমভরে দিন রন্ধনী নাচত অরুণ চরণ অধীর। করুণ দিঠি জলে, এ মহী ভাসল, নীলয় বরুণ গন্তীর॥ কবছ নাচত কবছ গায়ত কবহু গদগদ ভাষ। অধিল জগজনে প্রেমে পুরল বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

কুন্দন কনয় কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গ অবিরল পুলক ভাতি॥
প্রেম ভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতন্তু মন্দাকিনী তাহা বহি যায়॥

### **এ**গোবি<del>স</del> কবিরাঞ

দেখ দেখ গোরা গুলমণি।
করুণায় কো বিধি মিলওল আনি ।
জপি জপায় মধুর নিজ নাম ।
গাই গাওয়ায়ে আপন গুল গান॥
নাচি নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহু ন পেখলু ঐছন পর রঙ্গ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজপর নাহি সবারে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে সকল নর-নারী।
গোবিন্দ দাস বলে যাঁউ বলিহারী॥

সুরধূনী তীর তীর মহা বিলসই
ভকত জনগণ সঙ্গ।
কর তল তাল, বোলত হরিধ্বনি
নাচত নটবর ভঙ্গ॥
জয় শচী নন্দন ত্রিভুবন বন্দন
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জন্ম অনু রঞ্জন ভব ভয় ভঞ্জন
সংকীর্ত্তন পরচার॥
চম্পক গৌর প্রেমভরে কম্পই
ঝম্পেই সহচর কোর।

### -৭১৮ প্রীঞ্জীপোর-পার্বছ-চরিভাবলী

আক্ষহি অক পুলক কুল আকুল
কঞ্জ নয়নে ঝক লোর ॥
ধ্বনি ধ্বনি ভাঙ্গনি চতুর শিরোমণি
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দ দাস হেন রস বঞ্চিত
অবক্ত জীবনে নাহি পিব ॥

স্বহু গায়ত স্বহু নাচ্ত সবহু আনন্দে মাতিয়া। ভাবে কম্পিত পুঠত ভূতল, বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া। মধুর মঙ্গল মুদঙ্গ বাজত চলত কত কত ভাতিয়া। বদন গদ্ গদ্ মধুর হাসভ খসত মতিম পাতিয়া॥ পতিত কোলে ধরি বোলত হবি হরি দেওত পুন প্রেম যাচিয়া। অক্সণ লোচনে বরুণ ঝরওঁহি এ তিন ভূবন ভাসিয়া॥ এ সুখ সায়রে লুবধ জগজন মুগধ দিন রাতি জাগিয়া।

দাস গোবিন্দ রোভত **অমুক্ষণ** বিন্দু কণ আধ লাগিয়া॥

**এটারাধাগোবিন্দ বিষয়ক পদ**—

কুন্দ কুসুমে ভক্ন কবরিক ভার। ক্রদয়ে বিরাজি মোভিম হার॥ চন্দন চরচিত রুচির কপুর। অঙ্গহি অনঙ্গ ভরিপুর ॥ চান্দনি বুজনি উজোবুলি গোরি। হরি অভিসার রভস রসে ভোরি ॥ এ ॥ **४वल विভূষণ অম্বর বনই**। ধবলিম কৌমুদি মিলি তরু চলুই॥ হেরইতে পরি**জ**ন **লো**চন ভুল। রঙ্গ পৃতলি কিয়ে রস মহাধুর॥ পুরতি মনরথ গতি অনিবার। গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার॥ সুরত শিঙ্গার কিরিতি সমভাস। মিললৈ নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস॥

তুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ। অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ॥ ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার। দামিনি দহই ঝলকে অনিবার॥

#### -93b-

### ল্রীজীপোর-পার্বছ-চরিভাবলী

আক্সহি আক্স পুলক কুল আকুল
কঞ্জ নয়নে ঝক্স লোর ॥
ধ্বনি ধ্বনি ভাঙ্গনি চতুর শিরোমণি
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দ দাস হেন রস বঞ্চিত
অবক্স জীবনে নাহি পিব ॥

সবহু গায়ত সবহু নাচত সবহু আনন্দে মাতিয়া। ভাবে কম্পিত পুঠত ভূতল, বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া ॥ মধুর মঙ্গল মুদঙ্গ বাজত চলত কত কত ভাতিয়া। বদন গদ্ গদ্ মধুর হাসত খদত মতিম পাতিয়া॥ পতিত কোলে ধরি বোলত হবি হরি দেওত পুন প্রেম যাচিয়া। অরুণ লোচনে বরুণ ঝরুওঁতি এ তিন ভূবন ভাসিয়া॥ এ সুখ সায়রে লুবং জগজন মুগধ দিন রাতি জাগিয়া।

দাস গোবিন্দ রোওত অমুক্ষণ বিন্দু কণ আধ লাগিয়া॥

**এটারাধাগোবিন্দ বিষয়ক পদ**—

কুন্দ কুসুমে ভক্ন কবরিক ভার। ক্রদয়ে বিরাজি মোভিম হার॥ চন্দন চরচিত রুচির কপুর। অঙ্গহি অনঙ্গ ভরিপুর। চান্দনি রক্তনি উজোরলি গোরি। হরি অভিসার রভস রসে ভোরি ॥ গ্রু॥ ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদি মিলি ভক্ন চলুই॥ হেরইতে পরিজন লোচন ভুল। রঙ্গ পৃতলি কিয়ে রস মহা ধূর॥ পুরতি মনরথ গতি অনিবার। গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার॥ সুরত শিঙ্গার কিরিতি সমভাস। মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস।

ত্বহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কে। বিহি রস নিরবাহ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জ্বলধার।
দামিনি দহই ঝলকে অনিবার॥

### ··· **এ** এতিগোর-পার্বদ-চরিভাবলী

প্রছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম।
ছহু তমু মিলন মনমথে মাতি।
ছহু পরিরম্ভন সমরক ভাতি।
অপরূপ ছহুজন নিধুবন কেলি।
গোবিন্দ দাস হেরই সথি মেলি।

#### বিরহ গীভ—

পরাণ পিয়া সথি হামারি পিয়া।
অবহু না আওল কুলিশ হিয়া॥
নথর খোয়ায়লু দিবস লিখি-লিখি।
নয়ন অন্ধায়লু পিয়া পথ দেখি॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল॥
অব হাম ভক্রণি বুঝলু রসভাষ।
হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া পাশ॥
বিভাপতি কহ কৈছন প্রীত।

বিরহ গীত

মাধব তুহুঁ রহলি মধুপুর। ব্র**জ**পুর আকুল হুকুল কলরব কান্তু কান্তু করি বুর॥ যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সাহসে উঠই না পার।
স্থাগণ বেমু, ধেমু সব বিছুরল
বিছুরল নগর বাজার।
কুসুম তাজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই
তক্ষগণ মলিন সমান।
শারি শুক পীক ময়ুরী না নাচত,
কোকিল না করউঁচি গান ॥
বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব
দশদিশ বিরহ হুতাশ।
সহজে যমুনা জল হোয়ল অধিক
কহ তহি গোবিন্দ দাস॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস সাহিত্য হিসাবে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্ঞের এই সমস্ত গীতি অমুপম। স্বয়ং শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্ঞের পদ সমূহ শ্রাবণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'কবিরাজ্ঞ' আখ্যা প্রদান করেছিলেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্ঞের পদাবলী গীত সংখ্যা পদকল্পতক্তে ৭৬০ আছে।

গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম ১৪৫১ শকে, অপ্রকট ১৫৩৫ শকে, আখিন মাদের শুক্র প্রতিপদে। তাঁর পত্নীর নাম মহামায়া। পুত্রের নাম শ্রীদিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম।

# ब्योरिनवकीनन्त्रन नाम

শ্রীদৈবকীনন্দন দাসের মন্ত্রদাতা গুরু শ্রীপুরুষোত্তম দাস।
শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পিতা শ্রীসদাশিব কবিরাজ। শ্রীপুরুষোত্তম
দাস শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ-ভক্ত ছিলেন। অতএব দৈবকীনন্দন
দাস শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার ভুক্ত। বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—

ইষ্টদেব বন্দিব শ্রীপুক্ষোত্তম নাম।
কি কহিব তাঁহার যে গুণ অনুপম।
সর্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণাশক্তি বলে।
সপ্তম বংসরে যাঁর কুষ্ণের উন্মাদ।
ভূবনমোহন নৃত্য শক্তি অগাধ।

শ্রীমনোহর দাস কত "অনুরাগবল্লী"তেও দেখা যায়

শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়। দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিশু হয়॥ তেঁহো যে করল বড় বৈষ্ণব বন্দনা॥

শ্রীদৈবকীনন্দন প্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বাংলা বৈষ্ণৱ বন্দনা ভিন্ন সংস্কৃত "বৈষ্ণবাভিধান" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার বাসস্থান কুমারহট্ট বা হালিসহরে ছিল। শ্রীদৈবকীনন্দন দাস নিজের পিতামাতার বিশেষ পরিচয়
প্রাদান করেন নাই। মন্ত্রদাতাগুরু নিত্যানন্দ পার্বদ ছিলেন।
ক্রেইকু মাত্র বলেছেন। ইনি একজন বিশেষ পদকর্তা।

শ্রীদৈবকীনন্দন দাসের—শ্রীবৈষ্ণবশরণ বন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ। প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥ নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ। ভূমিতে পড়িয়া বন্দেঁ। সবার চরণ ॥ নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত। সবার চরণ বন্দো হঞা অমুরক্ত ॥ মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি। সবার চরণ বন্দো করিয়া প্রণতি॥ যেদেশে যেদেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ। উর্দ্ধবাহু করি বন্দে। সবার চরণ ॥ হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস। সবার চরণ বন্দেঁ। দক্তে করি ঘাস ॥ ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে-জনে। এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥ মহাপ্রভুর গণ, সব পতিত-পাবন। তাই লোভে মুই পাপী লইফু শরণ॥ বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি। তমোবৃদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥ তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজদাস॥
সর্ব্বে বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে।
জগতে হল্ল ভ হঞা প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥

#### পদ কীর্তন শ্রীগোর চন্দ্রস্থ—

চৌদিকে ভকতগণ হরিহরি বলে।
রঙ্গন মালতী মালা দেই গোরা গলে।
কুদ্ধুম কস্তুরী আর স্থগন্ধ চন্দন।
গোরাচাঁদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন।
রাঙ্গা প্রান্ত পট্রবাস কোঁচার বলনি।
ঝলমল করে কিযে অঙ্গের লাবনি।
চাঁচর চিকুরে চাঁপা মনোহর ঝুটা।
উন্নত নাসিকা উর্দ্ধ চন্দনের ফোঁটা।
আজান্দলিখিত ভুজ সক্র পৈতা কান্ধে।
মদন বেদন পাঞা ঝুরি ঝুরি কান্দে।
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে।
দেব সভে গোরাচাঁদ জ্রীবাস ভব্নে।

নাহি নাহি ভাই, শ্রীগোরাঙ্গ চাঁদ বিনে, দয়ার ঠাকুর নাহি আর।

কুপাময় গুণনিধি সব মনোরথ সিদ্ধি. পূর্ণ পূর্ণতম অবতার ॥ রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে অস্থরেরে করিলা সংহার। এবে অন্ত না ধরিল প্রাণে কারে না মারিল মন শুদ্ধি করিলা স্বার 🛭 কলি কবলিত যত জীব সব মুরছিত নাহি আরু মহৌষধি তন্ত্র। তমু অতি ক্ষীণ প্রাণী দেখি মৃত সঞ্চীবনী প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র ॥ এ হেন কক্ষণা তাঁর পাষাণ হাদয় যার, সে না হইল মনির সোসর। দেবকীনন্দন ভনে হেন প্রভু যে না মানে সেই জন বড ছরাচার ॥

#### জীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্থ—

গচ্ছেন্দ্র গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে
পতিত হুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার হুল ত প্রেম দিছেন যাচিয়া॥
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি॥

#### শ্রীপ্রীগোর-পার্বদ-চরিভাবলী

ভো সভার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
ত্বন নাই গৌরাঙ্গ সুন্দর নদীয়ার।
যে পছঁ গোকুলপুরে নন্দের কুমার
ভো সভার লাগিয়া এবে কৈল অবতার।
ত্বনিয়া কান্দয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পুরল অঙ্গ গরগর হিয়া।
ভারে কোলে করি নিভাই ষায় আন ঠাম।
হেনমতে প্রেমে ভাসাইল পুরপ্রাম।
দৈবকীনন্দন বলে মুঞি অভাগিয়া।
ডুবিলুঁ বিষয় কৃপে নিভাই না ভজিয়া।

### জ্রীযত্ত্বনন্দন দাস (পদকর্ত্তা)

বছুনন্দন নামে পাঁচজন গৌরভক্ত ছিলেন।

- ১ নম্বর—হচ্ছেন কণ্টকনগর নিবাসী যত্নন্দন আচার্য্য ইনি আছৈত শাখা অন্তর্ভুক্ত।
  - ২ নম্বর-- ঝামটপুর নিবাসী যতুনন্দন আচার্য্য :
  - ৩ নম্বর—যহনন্দন চক্রবর্তী। ইনি নিত্যানন্দ পার্বদ।
- ৪ নম্বর— যত্নন্দন আচার্য্য ইনি বাস্থদেব দত্তের শিশু ও রঘুনাথ দাসের গুরু।

ে নম্বর—বছনন্দন দাস। এখানে এর সম্বন্ধে আলোচনা হক্ষে। মূর্নিদাবাদ জেলার তের ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টক নগরের উত্তরাংশে ভাগীরখীর পশ্চিম তটে খালিহাটী গ্রামে ১৪৫৯ শকে জীয়ত্বনন্দন দাস পদকর্তার জন্ম হয়। ইনি বৈভ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যোর কন্তা। শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর প্রিয় শিশ্ব ছিলেন। শ্রীয়ত্বনন্দন দাস লিখিত কর্ণা-নন্দ গ্রাম্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রীগুরু-চরণ মহিমা কীর্ত্তন করে জধ্যায় শেষ করেছেন।

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কক্সা শ্রীহেমলতা।
প্রেম কল্লবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা।
সে তুই চরণ পদ্ম জনুদ্যে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যতুনন্দন দাস।

🚉 গোবিন্দ-সালামূতের পত্তামুবাদের বন্দনায় বলেছেন—

বন্দ্য গুরু পদতল চিস্তামণিময় স্থল

সর্বপ্তিণ খণি দ্য়ানিধি।
আচার্য্য প্রভা নাম ঞ্রীল হেমলত।
ভাঁহার স্মরণে সর্বসিদ্ধি॥
অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত দেখিয়া মোরে
জ্ঞানাঞ্জন দিলা দ্য়া করি।
বাঁহার করুণা হৈতে নেত্র হৈল প্রকাশিতে
দ্রে গেল অন্ধকারাবলী॥

শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অন্তুভ প্রতিভাশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি পিতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্থায় সর্ব্যক্ত গৌরবাণী প্রচার করতেন। তার প্রভাবে পাষশু প্রকৃতির ব্যক্তিগণও ভক্তিমার্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি নির্ভীক বক্তা, 'সত্যশীল' সদাচার সম্পন্ন ছিলেন। কোন ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ অসং সিদ্ধান্ত প্রশ্রয় দিতেন না। তাতে তিনি বজ্ঞাদপি কঠোর ছিলেন। কোন অপসিদ্ধান্ত ব্যাপার নিয়ে শ্রীরূপ কবিরাজ নামক একজন শিশ্যকে তিনি সভাস্থলে কণ্টি ছিড়ে চিরদিনের জ্বস্থা, ত্যাগ করেছিলেন।

শ্রীযহনন্দন দাস গুরুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন ৷ তিনি অনেক সময় শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর চরণে অবস্থান করতেন ৷ শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর বাসবাটী ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম তটে বুধাই-পাড়া গ্রোমে ৷

শ্রীযছনন্দন দাসের দার পরিগ্রহ কিম্বা পুত্র-ক**ন্সা সম্বন্ধে** কোন বিবরণ পাওয়া যায় না

শ্রীযত্নন্দন দাস বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বহু প্রশ্নের প্রভামুবাদ করেছেন এবং গীতিও রচনা করেছেন। তিনি এক জন প্রাসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। কুঞ্জরাস্তব নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

তাঁর পতাহুবাদ গ্রন্থ—গোবিন্দলীলামূত, কৃষ্ণকর্ণামূত পতাযু-

বাদ, কর্ণামৃত মৌলিক গ্রন্থ, গৌরলীলাপদ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ প্রভৃতি।

পদাবলী—

গৌরাঙ্গ স্থন্দর

নট পুরন্দর,

প্রকট প্রেমের তমু।

কিয়ে নবঘন

পুরুট মদন

स्थारा গড়न करू।

ভাল নাচে গৌরাঙ্গ আনন্দ সিন্ধ।

বদন মাধুরী,

হাস চাতুরী

निছয়ে শরদ ইন্দু॥ এ ॥

কিবা সে নয়ন

জিনিয়া খঞ্জন

ভাঙর ভঙ্গিম শোভা।

অক্লণ-বরণ

যুগল চরণ

এ যতুনন্দন লোভা 🛚

দেবী ভগবতী

পৌৰ্বমাসী খ্যাতি.

প্রভাতে সিনান করি।

কান্থর দরশে,

চলিলা হরষে

আইলা নন্দের বাডী।

শিরে শুত্রকেশ,

তপসির বেশ

অরুণ বসন পরি।

বেদময় কথা

ঘন হালে মাথা

করেতে লগুড় ধরি।

#### এএগোর পার্যদ-চরিভাবলী

**~**>0

দেখি নন্দরাণী. ধাইয়া অমনি পড়িয়া চরণ তলে। ভাঁরে কোলে লৈয়। পির পরশির। আশিষ বচন বলে॥ অখিল জননী সভী শিরোমণি পরাণ বাছনি মোর ৷ পতি পুত্ৰ সহ ধেমু বংস সব কুশলে থাকুক তোর **॥** তুরিতে আসিয়া রাণী ভারে লৈয়া দেখয়ে পুত্রের মুখ। উঠায় ধরিয়া গায়ে হাত দিয়া স্নেহে দরদর বুক। স্তনখির ধারে নধনের নীরে ভিগয়ে শয়ন বাস। ধনিষ্ঠার পাশে দেখি মনে হাঙ্গে

হছঁ প্রেম গুরু তেল শিষ্য তমু মন।
শিখায় দোহারে নৃত্য অতি মনোরম।
চাপল্য উৎস্ক হর্ষ ভাব অলঙ্কার।
হছ মন শিষ্য পরে ভূষণের ভার।
স্কুন্তাদি উদ্ভাব স্থদীপ্ত দাদ্বিক।

এ যতুনন্দন দাস॥

এই সব ভাব ভূষা রাধার অধিক ॥
অযত্মন্ধ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার ।
শভাবক্ধ বিলাসাদি দশ পরকার ॥
ভাবাদি অকক্ষ তিন মোন্দ্য চকিত ।
দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাক্ষ ভূষিত ॥
নানা ভাবে বিভূষিত কহনে না যায় ।
এ যত্ননন্দন দাস বিস্তারিয়া গায় ॥

ভাগ্যবতী যমুনা মাই :
যার এ কৃলে ও কৃলে ধাওয়াধাই ॥
খেত শাঙল দোনো ভাই ।
যার জলে দেখে আপন ছাই ॥
যমুনার জলে কিবা শোভা ।
এ যছনন্দন মনলোভা ॥

সহচরি সঙ্গে

রঙ্গে চলু কামিনী

দামিনি থৈছে উজ্বোর। গোবর্জন ওট

নিকট বাটিছি

লেই যজ্ঞ-ঘৃত-ঘোর॥ দেখ সখি অপরূপ রঙ্গ।

নিরুপম বিলাস

রসায়ন পিবইডে

হ্ছ জন পুলকিত অঙ্গ।

তুর সঞে দরশন

অনিমিখ লোচন

#### **এ এগোর-পার্বদ-চরিভাবলী**

বহতহি আনন্দনীর।

আনন্দ সায়রে

**₹**25

ডুবল ছহু জন

বহু খণে ভৈ গেল থীর ॥

অতিশয় আদর

বিদগধ নাগর,

রাই নিয়ড়ে উপনীত।

ইহ যত নন্দন

নির্থই তুর্ভন

অভিস্থা নিমগন চীত।

### শ্ৰীজ্ঞান দাদ

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন। তিনি বীরভূম জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভক্তিরত্বাকরে শ্রীজ্ঞান দাসের বাসভূমি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

> বাঢ় দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়। তথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥

আন্তও কাঁদড়া গ্রামের শ্রীমদ্ জ্ঞান দাদের ঠাকুর বাড়ী আছে। তিনি বিবাহ করেন নাই তাঁর জ্ঞাতি-কশেধরগণ বাঁকুড়া জ্ঞেলার অন্তর্গত কোতল পুর গ্রামে আছেন।

"পদসমুদ্র নির্য্যাস তথের" সংগ্রহ কর্তা বাবা আইল মনোহর দাস শ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের মিত্র ছিলেন। শ্রীমনোহর দাসও শ্রীক্ষাক্তবা দেবীর শিষ্য ছিলেন।

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। খেতরির মহোৎসবে ইনি শ্রীজাহ্নবা দেবীর সঙ্গে এসেছিলেন। বাবা মনোহর দাসও উৎসবে যোগ দান করেছিলেন

শ্রীনরোত্তম বিলাদে আছে—
শ্রীল রঘুপতি উপধ্যায় মহীধর:
মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞান দাদ, মনোহর ।

'মনোহর' মনোহর দাস ব্ঝতে হবে। গ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের জন্ম আরুমানিক ১৫২৫ খুষ্টাব্দে। প্রতি বছর পৌষ পূর্ণিমার সময় কাঁদড়া গ্রামে গ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের নামে গ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তন মহোৎসব হয়।

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস কবি ও পদকর্তা ছিলেন, তাঁর পদ কীর্ত্তন অতি সরস ও হৃদয় গ্রাহী।

পদ কীর্ত্তন— শ্রীনিত্যানন্দ রূপ-গুণ বর্ণন—
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈত্রত বোলায়॥
লক্ষ্ণে লক্ষ্ণে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে॥
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝল মল ঝল মল করে নানা আভরণে॥

সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই স্থুন্দর।
গৌরি দাস আদি করি সঙ্গে সহচর॥
চৌদিকে নিতাই মোর হরি বোল বোলায়।
জ্ঞান দাস নিশি দিশি নিতাই গুণ গায়॥

পুরুবে গোবর্নন,

ধরল অমুক্ত যার,

জাগ জানে কহে বলারাম।

এবে সে চৈতন্ম সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন রক্ষে ধরি প্রক্রীনত্যানন্দ নাম ॥

পর্ম উদার করুণাময় বিপ্রাহ *\** ভূবন মঙ্গল গুণ ধাম।

গৌর প্রেম রসে কটির বসন খসে

নিরবধি জন্ম মাতোয়াল।

হাস প্রকাশ নিলিত মধুরাধরে

বোলত পরম র**সাল**॥

রাম দাসের পহঁ স্করের জীবন

গৌরী দাসের ধন প্রাণ।

অখিল জীব যত এহ রসে উনমত

ভ্রান দাস গুণ গান॥

হোরি লীলা---

দোলত রাধা মাধব **সঙ্গে**।

দোলায়ত সব সখিগণ বহু রঙ্গে ॥
ভারত ফাগু হছু জন অঙ্গে ।
হেরইতে হছু রূপ মুক্তছে অনঙ্গে ॥
বাওত কত কত যন্ত্র স্থতান ।
কত কত রাগ মাল করুগান ॥
চন্দন কুন্ধুম ভরি পিচকারি ।
হছু অঙ্গে কোই কোই দেওত ভারি ॥
বিগলিত অরুণ বসন হছু গায় ।
শ্রেম জল বিন্দু বিন্দু শোভে ভায় ॥
হেম মরকতে জন্ম জড়িত পঙার ।
ভাহে বেচ্ল গজ মোতিম হার ॥
দোলোপরি হছু নিবিভ্বিলাস
ভ্লানদাস হেরি পুরয়ে আশ ॥

#### বিরহ--

শুন শুন নিরদয় কান।

তুহু অতি হৃদেয় পাষাণ॥
সোধনি বিরহ বিষাদে।
থোয়ল কুল মরিষাদে॥
জীবন তরু ছিল শেষ।
দেই রহত অবলেশ॥
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ॥

#### এ এগোর-পার্য দ-চরিভাবলী

খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তান গদ গদ্ ভাষ।
উঠিতে শকতি নাই তার।
জীবন মানয়ে ভার।
চৌদশি চাঁদ সমান।
মলিন না ধরল বয়ান॥
ভূতলে শুতলি তায়।
সহচরি করু কি উপায়॥
জ্ঞান দাস কহ রোষ।
তিরি বধ লাগব তোম॥

## 🖹 উদ্ধব দাস (পদকর্ত্তা)

শ্রীউদ্ধব দাস একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। তাঁর জন্ম স্থান 'টেঞা বৈছপুর'। ইনি অস্বষ্ট কুলে আবিভূতি হয়েছিলেন। ইতি শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্ট ছিলেন।

উার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জগাবন্ধু বাবু গৌরপদ তরঙ্গিণীর ভূমিকায় লিখেছেন "এক উদ্ধব দাস শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। কিন্তু পদাবলী রচয়িতা উদ্ধব দাস স্বতন্ত্র ব্যক্তি।"

270

এই উদ্ধব দাসের নাম—কৃষ্ণকাস্ত মজুমদার। ইনি পদ-কর্মভক্ষ গ্রন্থের সঙ্কনয়িতা বৈষ্ণব দাস বা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন। এ পরিচয় দিয়েছেন দীনেশ সেন।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্রের মধ্যে কোথাও উদ্ধব দাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। পদামৃত সমুদ্রের পরেই উদ্ধব দাস পদকঠ। রচনা আরম্ভ করেছেন।

শ্রীউদ্ধব দাস স্বয়ং এক জায়গায় নিজ গুরু শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

> শুঞীরাধামোহন পদ যার ধন সম্পদ নাম গায় এ উদ্ধব দাস।

শ্রীউদ্ধব দাসের কবিত্বশক্তি অন্তৃত, শ্রীগোবিন্দ দাসের বা বার শেধরের স্থায়। ইনি পূর্ববরাগ, মান আক্ষেপামুরাগ, বাল্যঙ্গীঙ্গা, পোয় এবং শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লালাবিষয়ক বহু কীর্ত্তন রচনা করেছেন।

পদ কীর্ত্তন শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক---

চৈত্তম কল্লতক অধৈত যে শাখা গুৰু কীৰ্ত্তন কৃত্বম পরকাশ। ভকত ভ্ৰমরগণ মধুলোভে অমুক্ষণ

হরি ব**লি ফিরে** চারি পা**শ**।

পদাধর মহাপাত্র শীতল অভয় ছত্ত্র গোলক অধিক স্থুখ তায়। ভিন **যুগে জী**ব যত প্রেম বিন্থ তাপিত তার তলে বসিয়া জডায়॥

নিত্যানন্দ নাম ফল প্রেমরস চলচল

খাইতে অধিক লাগে মীঠ।

**ত্রীপ্তরুদেবের মনে** মহিমা **ফলের জ্ঞানে** উদ্ধব দাস ভার কীট॥

शिल्मान नौना वर्गनः-

ताशाक्ष मन्निधारन, दर्शन वर्षम वर्षम,

বকুল কদম তরু শ্রেণী।

বা**দ্ধিয়াছে ছই** ডালে, বক্ত পট্ট ডোরি ভালে মাঝে মাঝে মুকুতা খিচনি॥

পুষ্প দল চূর্ণ করি সুক্ষাবন্ত মাঝে ভরি

**স্বকোমল ভূলী** নিরক্ষিয়া।

পার্চার উপরে মঢ়ি, ভুরি বন্ধ কোণা চারি কৃষ্ণ সাগে উঠিলেন গিয়া॥

রাইকর আকর্ষণ করি অতি হর্ষ মন তুলিলেন হিন্দোলা উপরি ব

কর পুটে আটি ভোরি দোলা পাটে পদ ধরি সমুখা সমুখি মুখ হেরি॥

হেন কা**লে স**্থীগণে করি নানা রাগ পানে পুষ্পের আরতি **হুহেঁ কৈল**।

এ উদ্ধব দাস:ভণে সবে কৈল নিৰ্মাঞ্জনে `
অতিশয় আনন্দ বাড়িল॥

#### শ্রীরেটন :--

মধু ঋতু বিহরই গৌর কিশোর। গদাধর মুখহেরি আনন্দে নরহরি পুরব প্রেমে ভেল ভোর॥ নবীন লভা নব পল্লব তরুকুল নঙল নবদীপ ধাম। ঝঙ্গত মধুকর, ফুল্ল কুন্তমচয়, সুখদ এ ঋতুপতি নাম॥ মুকুলিত চূত গহন অতি স্থললিভ কোকিল কাকলি রাব। সমীর গন্ধিত স্থ্রধুনি তীর ষরে ঘরে মঙ্গল গাব॥ সাজ লেহ ফীরয়ে মনমথ রাজ বন ফুল ফল অতিশোভা। নদিয়া পুর স্থন্দর সময় ৰস্ভ উদ্ধব দাস মনলোভা॥ অরুণ বসন ধর নাগরি নাগর শ্রমভরে ঝর ঝর ঘাম। বিন্দু বিন্দু চূয়ত কুন্তু সুথ ইন্দু অকণিত মুকুতা দাম॥

ছছ মন আনন্দ পুঞে।

বস্তবিধ খেলি

হেলি হহুঁ হহুঁ তহু 👵 .

বৈঠল নিরজন কুঞ্জে। গ্রু।

রতন সিংহাসন,

আসন মণিময়

ফুলচয় রচিত স্থঠান :

সকল স্থীগণ

করতহি সেবন

সময়োচিত যত জান।

ঝারি ঝারি ভরি

দেই গুণ মঞ্চরী

কোন স্থী চামর ঢুলায়।

সুরঙ্গ অধরে কোই তাম্বল যোগায়ই

উদ্ধব দাস বলি যায় 🛭

# 🕮 বৈষ্ণবদাস পদকর্ত্তা

গ্রীবৈষ্ণব দাসের খ্রীগুরু পাদপদ্ম গ্রীনিবাস আচায্যের প্রপৌত্র শ্রীরাধা মোহন ঠাকুর। তাঁর পূর্ব্বনাম শ্রীগোকুলানক সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। নিবাস টেঞা বৈদ্যপুর। वाःलाम्मा अकौया ७ भद्रकौयाद (अर्थ निष्य ১১১৫ माल ষে বিচার হয়েছিল, ঐ বিচার সভায় শ্রীগোকুলানন্দ সেন ছিলেন।

ইনি গ্রীউদ্ধব দাস (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) মহাশয়ের স্থা ছিলেন।
এক উভয়ই পদকর্ত্তা ছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণব দাস পদ-কল্পতক গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। **অর্থ** পদকীর্ত্তন গৌরাঙ্গ বিষয়ক —

পন্ত মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
এই কুপা কর যেন তোমার গুণ গাই॥
যে সে কুলে জন্ম হউ যে সে দেহ পাইয়া।
ভোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া॥
চিরকালে আশা প্রভু আছরে হিয়য়।
ভোমার নিগৃঢ় লীলা ফুরাবে আমায়॥
ভোমার নামে সদা রুচি হউক মোর।
ভোমার গুণ গানে যেন সদা হউ ভোর॥
ভোমার গুণ গানে যেন সদা হউ ভোর॥
ভোমার গুণ গাইভে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্তিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে॥
আশু কম্প পুলকে পুরিবে সব তন্ম।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জন্ম॥
যে সে কর প্রভু এক ভূমি মাত্র গতি।
কহয়ে বৈক্ষব দাস ভোমায় রহু মতি॥

গোরাচাঁদ। ফিরি চাহ নয়নের কোণে দেখি অপরাধি জনা. যদি তৃমি কর ঘৃণা অযশ ঘুষিবে ত্রিভূবনে ॥ ভূমি প্রভু দয়া সিদ্ধ্ পতিত জ্বনার বন্ধ্ব্ সাধু মুখে শুনিয়া মহিমা ।

দিয়াছি তোমার দায় এই মোর উপায় উদ্ধারিলে মহিমার সীমা ॥

মুঞি ছার ছষ্ট মতি ভূয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসত পথে ভোর ।

তাহাতে হইছে পাপ আর অপরাধ তাপ
সে কত তাহার নাহি ওর ॥

তোমার কৃপা বলবানে অপরাধ নাহি মানে
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায় ।

পুরাহ আমার আশ ফুকারে বৈক্ষব দাস
ভূয়া নাম ফুকক জিহ্বায় ॥

নীলাচলে যব মঝু নাথ :
দেখিব আপনে জগন্ধাথ ॥
রাম রায় স্বরূপ লইয়া ।
নিজ ভাব কহে উঘারিয়া ॥
মোর কি হইবে হেন দিনে ।
ভাহ কি মুঞি শুনিব জাবণে ॥
পুন কিয়ে জগন্ধাথ দেবে ।
শুপ্তিচা মন্দিরে চলি যবে ॥

#### এবৈক্ষবদাস পদকর্ত্তা

প্রভূ মোর সাত সম্প্রদায়।
করিবে কীর্ত্তন উচ্চ রায়॥
মহার্ত্য কীর্ত্তন বিলাস।
সাত ঠাঞি হইবে প্রকাশ ॥
মোর কি এমন দিন হব।
সে স্থ্য কি নয়নে দেখিব ॥
সকল ভকতগণ মেলি।
উত্থানে করিবে নানা কেলি॥
বৈষ্ণব দাসের অভিলাষ।
দেখি মোর পুরিবেক আশ ॥

হে নাথ গোকুলচন্দ্র হা কৃষ্ণ পরমানন্দ,
হা হা ব্রজেশরীর নন্দন।
হা রাধা চন্দ্রমূখি, গান্ধর্বা ললিতা সখি,
কুপা করি দেহ দরশন॥
তোমা দোহার শ্রীচরণ, আমার সর্ববন্ধ ধন,
তাহার দর্শনামৃত পান।
করাইয়া জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ,
করুণা কটাক্ষ কর দান॥
দোহে সহচরী সঙ্গে মদন মোহন রক্ষে
শ্রীকুণ্ডে কল্পতরু ছায়ু।

#### **এপ্রি**গোর-পার্বত্ব-চরিভাবলী

FSB

আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী,
তবে হয় জীবন উপায় ॥
হা হা গ্রীদাম সখা, কুপা করি দেও দেখা
হা হা বিশাখা প্রাণ সথি।
দোহে সকরুণ হৈয়া চরণ দর্শন দিয়া
দাসিগণ মাঝে লেহ লোখি॥
তোমার করুণা বাশি তেঞি চিত্তে অভিলামি
কুপা করি পূর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি ডাকি নাম উচ্চ করি ।
দীন হান বৈফ্বের দাস।

### শ্রীমধুসূদন দাস বাসাজী মহারাজ

শ্রীমধুস্থান দাস ধারাজা মহারাজ ছিলেন পরম নিছিক্ষন মহাভাগবভ। জগভের লোক যে কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জ্বন্স লালায়িত, তিনি সে সমস্তকে ভজনের পরম প্রতিকৃল জেনে বছদ্রে অবস্থান করতেন। ছঃখের বিষয় এরপে একজন মহাভাগবত পুরুষের সমাধি ছাড়া জগতে আর কোন পরিচয় নাই।

ইংরাজী ১৯৩২ সনে গ্রীল প্রভুপাদ গ্রীবাম্বদেব প্রভু (ভক্তি প্রসাদ পুরী) কে সঙ্গে নিয়ে গ্রীগ্রীমদ্ মধুস্দন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শন ও জীবনতথ্য সংগ্রহের জন্ম ব্রজ্ব ধামে সূর্য্যকুণ্ডে গিয়েছিলেন। তৎকালে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, ভার কিছু অংশ এ স্থলে সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত হল।

"শ্রীমধুস্দন দাস বাবাজী মহারাজ সূর্য্য কুণ্ডে ভজন করতেন।
স্থাকুণ্ড-এস্থানে শ্রীশ্রীম এ রাধা ঠাকুরাণী সূর্য্য পূজার জন্ম
আপমন করতেন ও স্থা পূজা করতেন। তিনি কুণ্ডতটে
একথানি লাল প্রস্তারের উপরে মুকুট রেখে স্নান করতেন। সে
প্রস্তারে মুকুটের চিহ্ন আজন্ত পরিদৃষ্ট হয়

শ্রীরাধাকৃত হতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে স্থ্যকৃত । কৃত্ততারে জ্রীস্থ্য বিহারী (শ্রীকৃষ্ণের ) মন্দির। স্থাকৃত্তের পশ্চিমতটে জ্রীশ্রীমধুস্দন দাস বাবাজা মহারাজের সমাধি মন্দির। পার্ষে একটি মন্দিরে বাবাজী মহাবাজের সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারীর ও নামব্রন্মের ফটো আছে মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা বাবাজী মহারাজের নিতা ভোগ ও গুড় মাত্র ভোগের দ্বারা গিরিধারীর সেবা হয়।

অগ্রহায়ণী শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীবাবাজী মহারাজের সমাধিতে অপ্রকট মহোৎসব হয় । শ্রীবাবাজী মহারাজের সমাধির দক্ষিণ দিকে আর তিনটী সমাধি পরিদৃষ্ট হয়। হুইটী শ্রীবাবাজী

মহারাজের শিক্সদ্বর শ্রীগোবিন্দ দাসের ও শ্রীহরিগোপাল দাসের। অপরটী শ্রীহরিগোপাল দাসের শিক্স শ্রীগোর দাসের।

শুরু পরম্পর শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদের শিষ্যাশিষ্ট শ্রীবলদেববিজ্ঞাভূষণ বেদাস্থাচার্য্য শ্রীমদ বলদেব বিজ্ঞাভূষণের শিষ্য উদ্ধব দাস বা উদ্ধর দাস, তাঁর শিষ্য শ্রীমধুস্থদন দাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীমধূস্দন নাস বাবাজী মহারাজের প্রধান তিন শিশুশ্রীগোবিন্দ নাস, শ্রীহরিগোপাল দাস ও শ্রীজগন্ধাথ দাস।
শ্রীজগন্ধাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিশু শ্রীভাগবত দাস
বাবাজী মহারাজে এই শ্রীভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের বেশ
শিশু শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। এর শিশু
শ্রীমন্তুক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ!

শ্রীল জগনাথ দাস বাবাজী মহারাজ অতি বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনবদ্ধীপধামে শুভাগমন করেছিলেন । এ সময় তিনিই শ্রীমায়া-পুরে গৌর জন্মভিটা ও শ্রীবাস অঙ্গন খোল ভাঙ্গা ডাঙ্গা প্রভৃতি নির্ণয় করেছিলেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এঁর শিক্ষা-শিষ্ম ছিলেন।

ব্রজে শ্রীল মধুস্থদন দাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভল্পন কৃটীরে যখন ভাগবত পাঠ করতেন তখন তথায় এক অজগর আসতো, পাঠ শেষে হলে দশুবং করে অন্তর্ধান হতো। শ্রীল মধুস্থদন দাস বাবাজী মহা-রাজের অপ্রকট ভিথিতে তাঁর জয় গান করে প্রবন্ধ শেষ করলাম।

### শ্রীশ্রাজগরাথ দাস বাবাজী মহারাজ

গৌরাবির্ভাবভূমেন্তং নির্দ্দেষ্টা সজ্জন প্রিয়: । বৈষ্ণবদার্ব্বভৌম শ্রাজগন্নাথায় তে নম: ॥

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ময়মন সিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় কোন গগু গ্রামে ন্যুনাধিক দেড়শত বছর আগে এক সম্ভ্রাস্ত কূলে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়ীয় বেদাস্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিভাভূষণ, তাঁর শিশ্য শ্রীউদ্ধব দাস বা উদ্ধর দাস বাবাজী, তাঁর শিশ্য স্থাকুগু বাসী শ্রীমধুস্থদন দাস বাবাজী। এই শ্রীমধুস্থদন দাসের শিশ্য শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজা মহারাজ বহু দিন শ্রীব্রজ-মণ্ডলে ভজন করেন। সিদ্ধি বাবা বলে তাঁর সর্বত্র খ্যাতি ছিল। ১৮৮০ খুষ্টাব্দে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন ধামে প্রথম তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করেন এবং তাঁর থেকে বহু উপদেশ প্রাপ্ত হন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বঙ্গাব্দ ১২৯৮ সালে ফাব্ধন মাসে বর্জমানের আমলাজোড়া নামক গ্রামে শুভ বিজয় করে। সেই সময় শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কোন কার্য্য উপলক্ষে ভথায় গমন করেন এবং দিভীয় বার শ্রীল বাবাজী মহারাজের জীচরণ দর্শন লাভ করেন।

**জ্ঞীমদ্** ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰ মহাশয়ের নাম প্রচারাদি **কার্য্যে** বিশেষ উৎসাহ দেখে জ্রীল বাবাজী মহালাজ এতিশয় সুখী হন। তিনি আমলাজোড: গ্রামে একাদশী দিবদে অবস্থান করে **মহোরাত্র শ্রীহ**রিজ্বা কার্ত্তন করেন শ্রীনদ সক্রিতিনোদ ঠাকুর আমলাজোড়া গ্রামে পর দিবস শ্রাপ্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।



শ্রীশী জগরাথ দায় বাবাড়ী মহারাজ

১৮৯৩ খুষ্টাব্দে শ্রীল বাবাজী মহারাজ কুলিয়া নবদীপ থেকে **জ্রীগোক্তম সুর**ভি কুঞ্জে শুভাগমন করেন এবং **আসন গ্রহণ** 

করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের শুভ বিজয়ে **স্থরভি কুঞ্চ** এক অপূর্বব শোভা ধারণ করেছিল ( সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা বঙ্গাবদ ১৩৩২ ) ,

শ্রীজগন্নথে দাস বাবাজা মহারাজ সপরিকরে শ্রীমায়াপুর দর্শনার্থে আগমন করে জ্রীযোগপীঠ, ত্রীবাস অঙ্গন ও মায়াপুরের বিভিন্ন স্থানগুলি নির্দেশ করেন , তিনি গৌর জন্মস্থলীতে আনন্দে নুত্য করেন :

জ্রীল বাবাজী মহারাজ বেশীর ভাগ সময় কুলিয়াতে গঙ্গাতটে ভঙ্গন করতেন। তথায় তাঁর ভঙ্গন কুটির ও সমাধি মন্দির অক্তাপি বর্ত্তমান। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীল বাবাঙ্কী মহারাজ তার কুটিরের সামনে ভক্তগণের বসবার জন্ম একখানি চালা নির্মাণ করে দিতে আদেশ করেন : শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তা' করে দিয়েছিলেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বার বছর বয়সে জ্যোতিষ শাজে বিশেষ পারক্ষত হন, তা শুনে জ্রীল বাবাজা মহারাজ একদিন তাঁকে ডেকে বলেন যে তুমি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মতে চৈত্যাৰ, ভগবদ সম্বনী মাস, বার তিথি পর্ব্ব প্রভৃতি সংবলিত পঞ্জিকা রচনা কর। তাতে ঐতিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আবির্ভাব, পঞ্চমী তিথি ও অক্যান্স গৌর-পার্ষদগণের আবির্ভাব তিরোভাব তিথি সমূহ যথায়থ সন্নিবেশিত কর: জ্রীল বাবাজী মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা গ্রানা আরম্ভ করেন।

কীর্ন্তনে ও বৈষ্ণব সেবায় শ্রীল বাবাজী মহারাজ্বের বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইনি প্রায় একশ পঁয়ত্রিশ বছর কাল ধরাধামে প্রকট থেকে শ্রীগোরস্থলরের বাণী প্রচার করেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ যদিও তিনি ধর্ববাকৃতি হয়েছিলেন, কিন্তু কীর্ত্তন কালে ভাঁকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্যায় আজামুলম্বিতভুজ ক্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল তন্ত্ব, চারি হস্তু পরিমিত দীর্য পুরুষ বলে মনে হত।

শ্রীক্রগন্নাথ দাস বাবাক্ষী মহারাক্ষের বেশ শিষ্য শ্রীভাগবত দাস। এই শ্রীভাগবত দাসের বেশ শিষ্য ছিলেন শ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাক্ষী মহারাক্ষ। শ্রীল বাবাক্ষী মহারাক্ষর সেবকের নাম ছিল শ্রীবিহারী দাস। তাঁর শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল। বার্দ্ধক্য বশতঃ শ্রীল বাবাক্ষী মহারাক্ষ চলতে পারতেন না। বিহারী দাস তাঁকে কাঁধে করে এক স্থান হতে অক্সস্থানে নিয়ে যেতেন।

কলিকাতার আসলে জ্রাল বাবাদ্ধী মহারাদ্ধ জ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মানিকতলা স্ত্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। অনেকে আগ্রহ করে তাঁকে তাদের গৃহে নিতে চাইলে বা ভোজন করাবার ইচ্ছা করলেও তিনি স্বীকার করতেন না।

বাদ্ধ ক্যি বশতঃ প্রীষ্ঠ বাবাজী নহারাজের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পেয়েছিল। লোকে তাঁকে দর্শনের জন্ম আসতেন এবং প্রণামি দিতেন। সেবক বিহারী দাস, সে সমস্ত প্রণামী একটা কলসীর মধ্যে রাখতেন। কোন সময় হঠাং শ্রীল বাবাজী বলতেন— বিহারী! কভ টাকা প্রণামি হয়েছে সমস্তই আমাকে দে। বিহারী দাস যদি অস্থা সেবার জন্ত দশ বার টাকা সরিয়ে রাখতেন, বাবা টাকাগুলি হাতে নিয়ে বলতেন—বিহারী তৃই বার টাকা রেখেছিস্ কেন! আমার টাকা নিয়ে আয়। বিহারী তখন হাসতে হাসতে টাকাগুলি এনে দিতেন। সেসমস্ত টাকা বাবাজী নিজের ইচ্ছা মত খরচ করতেন। একবার তুইশত টাকার রসগোল্লা কিনে ধামের গো সেবা করেছিলেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের গঙ্গাতটের ভারতে একবার একটা কুকুরের পাঁচটা বাচ্ছা হয়েছিল বাবাজী মহারাজ যথন প্রসাদ প্রতিন, বাচ্ছা গুলি থালার চারি দিকে ঘিরে বসত। বিহারী ছই একটি বাচ্ছা লুকিয়ে রাখলে, বাবাজী মহারাজ বলতেন—বিহারী, তোর থালা নিয়ে যা, আমি খাব না বিহারী তখন বাচ্ছাগুলি এনে দিয়ে বলতেন—এই নিন বাচ্ছাগুলি এন দিয়ে বলতেন—এই নিন বাচ্ছাগুলি এন বাবাজী মহারাজ বলতেন এঁরা ধামের কুকুর:

সনেক লোক শ্রীল বাবাজী মহারাজের কাছে ভেক্ নেবার জন্ম আসতেন। শ্রীবাবাজী মহারাজ সকলকে ভেক্ দিতে চাইতেন না। তাদের সেবা করতে বলতেন। খুব সেবার চাপ পড়লে অনেকে পালাত। একবার শ্রীগৌর হরিদাস নামে একজন ব্যক্তি ভেক্ নিতে এসেছিলেন। বাবাজী মহারাজ তাকে ভেক্ দিতে চাইলেন না। তিনি তিন দিন অনাহারে তাবুর সামনে পড়ে রইলেন। অগত্যা শ্রীবাবাজী মহারাজ বিহারী দাসকে কৌপীন দিতে আদেশ করলেন।

একবার শ্রীবাবাজী মহারাজ এক প্রাসিদ্ধ ভাগবত পাঠককে

বলেছিলেন—ভাগবত কীর্ত্তন ব্যবসা বেশ্যা বৃত্তি মাত্র। যার ভাগবত ব্যবসা করে তারা নানাপরাধী, তাদের মূখে ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তন শুনতে নাই। উহা শ্রবণে নামাপরাধ ও অধোগতি হয়। সেই ভাগবত পাঠক সেই দিন থেকে ভাগবত পাঠ ব্যবসা ত্যাগ করেন। পরবর্ত্তা কালে তিনি বন্দাবনবাসী হন এবং অতি দীনহীন ভাবে ভজন করেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বাবাজী মহারাজকে ভক্ত গণের সেনাপতি বলতেন।

## শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নমোভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে । গৌর শক্তি স্বরূপায় রূপান্থগবরায়তে ॥

শ্রাশ্রীল সচিচদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌর স্থল্যরের নিজ জন ছিলেন। তিনি রূপানুগ ধারায় শ্রীগৌর স্থল্যরের লুপ্ত-প্রোয় বাণী মর্ত্তালোকে পুনঃ প্রচার করেছিলেন। তাঁর গুণ ছিল অমিত ও অপার। তাঁর জীবনী আলোচনা করার মত পারঙ্গতা আমার নাই। তথাপি আত্ম পবিত্রতা করবার জন্ম কিছুটা চেষ্টা করছি মাত্র।

কাশ্যকুজ কায়স্থপ্রবর শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত, তাঁর সপ্তদশ পর্যায়ে শ্রীগোবিন্দ শরণ দত্ত। তিনি দিল্লীশ্বরের কুপায় গঙ্গাতটে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি তথায় গোবিন্দপুর নামে গ্রাম পত্তন করেন। পরবর্ত্তী কালে গোবিন্দপুরে ইংরাজরা দূর্গ নির্মাণ করেল তাঁর পুত্র পৌত্রগণ হাটখোলায় এসে বসবাস করতেন। তখন থেকে তাঁরা হাট খোলার দত্ত নামে পরিচিত। পুরুষোত্তম দত্তের একবিংশ পর্যায়ে মহাত্মত শ্রীমদন মোহন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাট খোলার দত্তদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং পরম ভক্ত বলে পরিচিত ছিলেন। প্রেতশিলাদি তাঁর্থে যে সব কীর্ত্তি কর্মান, তা বঙ্গবাসী মাত্রই অবগত আছেন। শ্রীমদন মোহন দত্তক্র পৌত্র ছিলেন শ্রীরাজবল্লভ দত্ত। তিনি সাধক ও দৈবক্ত

পুরুষ জিলেন। ি নি স্কলন গাণর উৎপীড়েনে উড়িয়া প্রদেশের কটক জেলার 'অভগা গাঁবরগা নদীকটে ছুটি-গোবিন্দপুর প্রামে বসবাস করতেন। শ্রীনিজগলন দড়ের পুত্র শ্রীমানন চন্দ্র কর। তিনিও



আত্রাদ্র সাল্যসামন্দ্র ভাতিনিয়োদ সাকুর

পরম ব্যমিক প্রাকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নদীরা কেলায় বারনগর প্রামের প্রাসিক জমিদার শ্রীঈধরচন্দ্র মন্টেরী মহোদয়ের কক্স। শ্রীমতী জগন্মোহিনীকে। তাঁর গর্ভে শ্রীশ্রীল ভক্তি বিনোদ সাকুর মহাশয় বাংলা ১২৪৫ সাল ১৮ই ভালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম লগু দেখে জ্যোতিবী পশ্তিতগণ বলেছিলেন শিশু ভবিদ্যাতে বিভাবদিশে উন্নত হবে এবং এক জন মহাপুক্রম হবে। পিতৃ প্রাদ্দ্র নাম ছিল শ্রীকেদার নাথ লতু।

ঠাকুর মহাশহ এগার বংসর ব্যুদ্রে পিতৃহারা হয়ে মাতামহেব আলয়ে প্রতিপালিত হন তার মাতামহের স্থায় ধনাঢ্য
ক্ষমিদার নদায়া জেলায় তথন ছিল না । বারনগরে তার প্রাসিদ্ধ
আট্রালিক দেখবার জন্ম আনক জারগা থেকে লোক আসত।
গ্রীগাকুর মহাশয়ের বড় তুই ভাই কালক্রেমে পরলোক গমন করেন।
তথনকার কথা তিনি আজ্ব-চরিতে লিখেছেন—"তিনি বড় কষ্টে
প্রতিপালিত হন ও বিল্লাভাসাদি করেন।" পাচ বংসর ব্যুদ্রে
মাতামহের আলয়ে থেকে পাঠশালায় বিল্লাভাস আরম্ভ করেন।
তার অসাধার্থ মেধা ছিল । নয় বংসর ব্যুদ্রে জ্যোতির শাস্ত্র
অধ্যয়ন করেন। অল্লকাল মধ্যে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ
বিশ্বদ্ব ভাবে পাঠ করেন। গাকুর মহাশ্বের বার বছর ব্যুদ্রে

নৈশবকালে তাকে সকলে ভতের ভয় দেখাত । তিনি ভ্তের ভয়ে বাগিচায় গিয়ে আম জাম খেতে পারতেন না। ভয় কি করে যায় তা একদিন মাতামহের ভাণ্ডার রক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে 'রাম' 'রাম' বললে ভ্ত পালায়। তার কাছ থেকে ভূত তাড়ানো মন্ত্র পেলেন। সর্বদা 'রাম' 'রাম'

জ্বপ করতে লাগলেন, আর ভৃতের ভয় করেন না। স্বচ্ছ**ন্দে** আম জাম খেতে পারেন। অক্তান্ত ছেলেদেরও 'রাম' 'রাম' বলতে বললেন ৷ পাডায় যাদের ঘরে রামায়ণ মহাভারত পাঠ হত তথায় যেতেন। রামের কথা তাঁর থুব ভাল লাগত। তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর কথা বলে না কেন 🕈 পুরোহিত বললেন কলিকালের ঠাকুর কথা বলে না। কারও কারও কাছে বলেন: তিনি মন্দিরে ঢুকে শিবের মাথায় হাত দিয়ে পালাতেন ৷ কোন কোন দিন কথা বলতেন, মন্দিরের ভিতরে প্রতিধ্বনি শুনে মনে করতেন ঠাকুর কথা বলছে। বৃদ্ধাদের কাছে রাম ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন ৷ শৈশব হতেই ভগবানের প্রতি তাঁর দূঢ অমুরাগ প্রকাশ পায় : জগৎ কি গ আমরাই বা কে গ এইদব বিষয়ে দশ বছর বয়দ হতে ঠাকুরের মনে অনুসন্ধিৎদা জাগে! কলিকাতায় মেসোমশায় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীতে থেকে তিনি কলেজে পড়াশুনা করতে লাগলেন। এই সময় বিশেষ সাহিত্য চর্চ্চা করতেন ও সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন : তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহোদয়ের পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন। বিভাসাগর মহোদয়ের বোধোদয় পুস্তকে "ঈশ্বর নিরাকার স্বরূপ" এই উক্তি পাঠ করে ঠাকুর মহাশয় একদিন বিভাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন 'ঈশ্বরকে দেখে তিনি তার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন কিনা **৮**-বিভাসাগর মহাশয় সরল ভাবে ছাত্রের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বীয়ং অনভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন।

ে সিপাহী বিজ্ঞোহের অব্যবহিত পরে ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে ঠাকুর মহাশয় পিতামহ রাজবল্লভ দত্তকে দেখবার জন্ম উড়িয়াভিমুখে যাত্রা করেন ৷ বাষ্পীয় যান তথনও হয় নাই ৷ যেখানে হউক পদব্রজেই যেতে হত! পদব্রজেই তিনি মাতা ও পত্নীকে নিয়ে অতি কট্টে উড়িষা। ছুটা গোবিন্দপুরে পিতামহের কাছে এলেন। তাঁদের দেখে পিতামহ কাঁদতে লাগলেন। পিতামহ খব বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তথাপি রাত্র ১২ টার পর স্বহস্তে থিচুড়ী তৈরী করে খেতেন, দিনের বেলায় জপাদি করতেন। তিনি সন্ন্যাসীদের ক্যায় অরুণ বস্ত্র পরতেন।

এক দিন তাঁর পিতামহ মহোদয় দ্বিপ্রহর সময়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে নাম জপ করতে লাগলেন। ( স্বলিখিত জীবনী পুঃ ৯৩ । এমন সময় ঠাকুর মহাশয় ভোজন করে এলেন। দাদা মহাশ্য তথন বলতে লাগলেন—"আমার মৃত্যুর পর ভোমরা আরু এদেশে থেক নাঃ ২৭ বছর বয়সে তোমার বড চাকরী ক্তার মামি আশীর্কাদ করছি তুমি এক বড বৈষ্ণব হবে।" এই কথা বলা মাত্রই তাঁর ব্রহ্মতালু ভেদ করে জীবন নির্গত হল। ঠাকুর মহাশয় যথাশাস্ত্র বিধানে পিতামহের তর্পণ কুত্যাদি সমাপ্ত করলেন।

ঠাকুর মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহোদয়ের চেষ্টায় ভদ্রকের উচ্চ বিছালয়ের হেড মাষ্টারী পেলেন। বেতন মাত্র ৪৫ টাকা। ভদ্ৰকে থাকা কালে "মঠস্ অফ উড়িব্যা" নামে ইংরাজী পুস্তক লিখেন ৷ ইতঃপূর্বেত তিনি পুরী, সাক্ষী গোপাল ও ভ্বনেশরাদি বিশেষ ভাবে দর্শন করে আদেন: ভজাবে ১২৬৭ সালের ভাজ মাসে তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। সেই পুত্রের নাম অন্নদাপ্রসাদ। এ বছর তিনি মেদিনীপুরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিগ্যালয়ে শিক্ষকভার কাগ্য পান পূর্ব হতেই ঠাকুর মহাশয়ের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি পূণ জ্বদ্ধা ছিল: এক দিল ঐ স্থলের পণ্ডিতের নিকট প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারলেন যে—
আটিতেন্স মহাপ্রভু বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আপামরে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি দান করেছিলেন। সেদিন থেকে তিনি আটিতেন্সাদেবের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার জন্ম বড়ই উদ্গ্রীব হন। তখন যেখানে সেখানে বৈষ্ণব গ্রন্থ পাওয়া যেত না:

মেদিনীপুরে ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী কঠিন রেংগে মারা গেলেন। তথন নবজাত শিশুর বয়দ মাত্র দশ মাস বজা জননীও সঙ্গে রয়েছেন। স্থাতরাং দ্বিতীয় বার বিবাহ করা ছাড়া উপায় নাই। যকপুরের গণ্যমাস্থা বায় মহাশয়ের দৌহিত্রী— শ্রীমতী ভগবতীকে বিবাহ করলেন পত্নী খুব সুশীলা শাস্ত ও যাবতীয় কার্য্যে নিপুণ ছিলেন ঠাকুর মহাশয় 'বিজন গ্রাম কাব্য' সন্ধ্যাসী প্রদন্ত our wants নামে কয়েকখানি ছোট গ্রন্থ রচনা করলেন। এ সময় তিনি আইন পরীক্ষা পাশ করলেন। ছাপরা জেলায় ডেপুটি রেজিট্রার এর পদ পোলেন কিছুদিন তথায় কাজ করবার পর কয়েকটা পরীক্ষা দিয়ে দিনাজপুরে ডেপুটিম্যাজিট্রেট এর পদ পোলেন। ছাপরায় থাকাকালে তিনি গৌতম মনির আক্রমটি দর্শন করেন। তিনি যথন বেখাকে বেতেন গম সপদ্ধীয় সমস্ত ব্যাণার সিন্ধ্য ভাগে অনুসন্ধাদ করেতেন। মারে মারে কলিব সংস্কৃতি এবং "বছসাল্" **ত্তিভ্রেন্ত্র সকলের রাড়ার্ট থাকর ১৯ জন্ম মহাশ্র** কঠিন রোগে আফ্রান হন ১ প্র ১২৪ পেয়ে ই ১৯৬৮ িছাসোগর মহোদর প্রে এক উষ্টের মণ্ডের প্রাচ্চ করা । কে বিধ ্রী করে খেবে সাকুর মহ শেয় নীচ ক্রম্ব হল।

দিনা**জ**প্য জুস্ট মিয়াজ লৈ জন লভ ৯০ লখন কো**ল** বন্ধ সোজেকে শ্রীকের জাতি লয় ও জাত্য বন লাল কক্সভ **한법 ।** '의 जीव थार अवेरेडिया है। तो प्राप्त प्राप्त प्राप्ती हरी

পুরের সাকুল মহাশ্রম রাখ্য ব্যক্ত করেল্ড ভ্রম মনে কর্মের াক্ত বখন কেবলে ন প্রাইচাক্তাতের সত লালি। এক মাত্র অবলম্বন করেছেল সমান ভিনি জ্বাট্ডিক চর্যে নার্থ নিলেন ৷ **জ্ঞীটৈত স**দেৱ কপ' প্ৰকাশ তাৰ সদ্যুগ হলাগ সম্বস্থ জি কৰালেন্দ। **দে সময় হ**কে ভাগ জ্ঞীরাধ কুনেও ও জীট্চন্ফ বিশেষ ভ**ক্তি উৎপন্ন হ**ল

জীসিজের মহাশল "হৈদ্য গাঁও" নামৰ এক প্**তক** मिक्किनानम्म एक्ट्रांसक्षात् नाम निहा १०० ५ दारम 💎 े 🛱 भारते ব্রাহ্ম সমাজে যালায়াল করণেন ১ ট্রিটেল্ড গালান প্রতার পর ব্রাহ্ম সমাজকে একেবাদেই বাদ দিলেন

ঠাকুর দিনজেপ্রে থাকা কালে ১৯৯৩ ভাউ ও আত্রের নদী দর্শন করেন ১৮৬- সালে থিনি পুরী ধানে বদাল হথে আবেন, বভ দাঁড়ে মণ্ডালৰ কোটা ভাড়া নিয়ে থাকলেন ٩ সময় প্রত্যহ ঐজগন্নাথ দেব দর্শন করতেন এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থলী দর্শনাদি করতেন। তথন উড়িষ্যার কমিশনার ছিলেন রেভেন্সা সাহেব। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে পুব স্নেহ করতেন।

এক সময় এক ঘটনা ঘটল ৷ অভিবাডী দলের বিষকিষণ নামে একজন লোক ছিল। সে কিছু যোগ বিভৃতি জানত। শরদাইপুরের ক্রোশ খানেক দুরে এক জঙ্গলে সে আপন দলবল নিয়ে এক মঠ স্থাপন করে এবং নিজেকে মহা বিষ্ণুর অবতার ্বলে জাহির করে। সে নিজের লোক দ্বারা কতক**গুলু কল্পিত** কথা প্রচার করে যে—মহাবিষ্ণু বিষকিষণ গুপ্তভাবে আছে 🖟 ১৪ই চৈত্র রণ হবে । তথন চতুভুজি মূত্তি ধরে সব যবন বধ করবে . এ সব কথা শুনে আনেক স্ত্রী পুরুষ তাকে দেখতে যেত। ভূঙ্গার পুরের চৌধুরী রমনীদের সম্বন্ধে কোন কে**লেছারী** ক্লওয়ায় চৌধুরীর: ব্যাপারটা কমিশনার রে**ভেনা সাহেবকে** জানান। ভিনি ঠাকুর মহাশ্যকে ভদারক করতে পাঠান। ঠাকুৰ মহাশয় পুলিশের হেড্কে নিয়ে রাত্রিকালে সেই জকলে গিয়ে বিষকিষণের সঙ্গে আলাপ করেন। বিষকিষণ দচ প্রতিজ্ঞা করে যে ইংরাজ রাজ ধ্বংস করবেই। প্রেছন থেকে Dist supdt সাহেব সৰ কথা গুনলেন। প্রদিন বিষ্কিষ্ণকে গ্রেপ্তার করে পুরীর জেলে পাঠান হয় তারপর বিচারে দেড় বছব শার কারাদও হয়। বিষকিষণের জটা কেটে ফেলা হল। এ সময় তার দলের প্রায় হাজার খানেক লোক পুরীতে উৎপাত করেছিল। এজন্ম অনেকে বলেছিলেন তাকে মুক্ত করে দিলে

ভাল হয়। কিন্তু ধর্ম পরায়ণ সত্যপ্রিয় ঠাকুর মহাশয় কারও কথায় কান দিলেন না। এ সময় যোগী বিষকিষণ কিছু যোগ বিভৃতি প্রকট করেছিলেন। তাতে ঠাকুর মহাশয় ও তাঁব পুত্র কক্মাদির কিছু ক্লেশ হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। জেলেই বিষকিষণ মারা যায়। এর পরে দিনাজপুরে একজন নিজেকে ব্রহ্মা বলে পরিচয় দিয়ে উৎপাত করতে থাকলে, ঠাকুর মহাশয় তাকেও অনুরূপ শাস্তি প্রশান করেন।

পুরীতে ঠাকুর মহাশয় শ্রীগোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস মহাপাত্র ও মার্কণ্ডেয় মহাপাত্র প্রভৃতি সজ্জন সঙ্গে শ্রীভাগবত পাঠ এক শ্রীধর টীকা আলোচনা করবার খুব মুযোগ লাভ করেন। এই সময় তিনি ষট্সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্য নকল করে তা অধ্যয়ন করেন। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুও পাঠ করেন। হরিভক্তি কল্পভিকা নকল করেন এবং দত্তকৌস্তভ নামক গ্রন্থ রচনা করেন : শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার অনেক শ্লোক সেই সময় রচনা করেন ৷ তিনি শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উত্থানে 'ভাগবত' সংসদ স্থাপন করেন। সে সভায় অনেক সজ্জন পণ্ডিত আস্তেন। সিদ্ধ ব্রহ্মনাথ দাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে মিশতেন না 🛊 অক্ত কাকেও তাঁর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন। কিছুদিন বাদ তার মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন। একদিন ঠাকুরের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেলেন—আপনার তিলক মালা না দেখে স্মামি আপনাকে অবজ্ঞা করেছি। ক্ষমা করুন।

ঠাকুর বললেন—বাবাজী মহাশয়, আমার কি দোষ ? তিলক
মালা দীক্ষাগুরু দিয়ে থাকেন নহাপ্রভু এখনও দীক্ষাগুরু
জুটিয়ে দেন নাই। কেবল মালা-সাহায়ে হলিনাম জ্বপ করি।
এ অবস্থায় নিজের মনোমত তিলক মালা নেওয়া কি ভাল ?
শ্রীরঘুনাণ দাস বাবাজী সব ব্রতে পেরে ঠাকুর মহাশয়কে খুব
প্রশাণ করতে লাগলেন।

মহাত্মা শ্রীস্বরূপ দাস ব্যবাজা একজন বড় বৈশ্বব ছিলেন, ঠাকুর মহাশ্য প্রায় সময় তাঁর দর্শনে যেতেন , তিনি তাঁকে আনেক উপদেশ দিতেন। ঠাকুর মহাশ্য শ্রীজগন্নাথের অড়হর ভাল থুব পছনদ করতেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করতেই কে যেন তাঁকে ডাল এনে দিতেন। স্থান যাত্রা, রথ যাত্রা ও দোল যাত্রাদি সময়ে ঠাকুর মহাশয়ের উপর প্যাবেক্ষণের ভার পড়ত। তিনি থুব পরিশ্রম করে যাত্রিদের শ্রীজগন্নাথ দর্শনের স্থলর ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি পূর্ণ পাঁচ বছর কাল শ্রীজগন্নাথ দেবের এই সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৭৪ খ্র ৬ই ফেব্রুয়ারী নাঘী ক্ষাপঞ্চমী তিখিতে শ্রীবিমলা প্রসাদ ( শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ) ঠাকুর ৬ষ্ঠ সন্তানরূপে পুরীতে মাবিভূতি হলেন শ্রীজ্ঞগরাখনেব ঠাকুরের সেবায় সম্ভুষ্ট হ'য়ে যেন এই পুত্রটীকে দান করেন। পুত্রটী যেন স্বর্ণ প্রতিমা বলে মনে হচ্ছিল লগ্ন দেখে জ্যোতিষী পশ্তিভগণ বলেছিলেন—পুত্র ভবিষ্যতে একজন বড় আচার্যা হবে, ধর্ম প্রচার করবে। কয়েক মাস পরে ঠাকুর মহাশয় শিশু এবং ভার মা অক্সান্ত ছেলে মেয়েদের পান্ধী যোগে রানাঘাটে পাঠিয়ে দেন। কিছু দিন পরে তিনিও বদলা হয়ে নড়ালে আসেন। ১২৮৬ দাল নড়ালে থাকার সময় ঠাকুর মহাশ্য কৃষ্ণ ঙ্গংহিতা, কল্যাণ কল্পভরু গ্রন্থ নতুন ভাবে প্রকাশ করেন। মড়ালে মফন্বলে অনেক বৈষ্ণবের সক্ষে সাকুরের পরিচয় হয়। রাইচরণ গায়ক নামে বৈভাবংশ জাত একজনকে ঠাকুর 😘 বৈষ্ণব বলে মনে করতেন।

ঠাকুর মহাশয় কিছু দিনের জন্ম তীর্থ ভ্রমনে বের হয়ে বৃন্দাবন ধামে এলেন এবং বিভিন্ন স্থান দর্শন করলেন : সেই সময় জ্ঞীরূপ নাস বাবাজীর কুঞ্জে জ্ঞীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের দশন পেলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁকে আনেক উপদেশ দান করলেন। বৃন্দাবন হতে ঠাকুর মহাশয় কার্য্য স্থানে পুনঃ ফিরে এলেন। মিত্র উকিল সারদা চরণ মৈত্র মহাশয় তাঁকে বিশ্বনাথের টীকাসহ খ্রীমন্তাগবত খরিদ করে দেন। মাতৃদেবীর পরলোক গমনে ঠাকুর মহাশয় প্রাদ্ধ করবার জন্ম গয়া ধামে যান ও তর্পণ ক্রিয়াদি করেন। প্রেতশিলা পর্বতে উঠতে ৩৯৫টা ধাপ তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ জ্রীযুত মদন মোহন দত্ত নির্মাণ করেছিলেন তা দর্শন করলেন এবং পর্বত গাতে পিতামহের নাম দেখলেন ১২৮৮ সালে নড়ালে 'সজ্জনভোষণী' পত্ৰিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৮৮৫ সালে রামবাগানের বাটীতে বৈষ্ণব ডিপোজিটারী হয় । এই সালে ঠাকুর মহালয় শ্রীবিমলা প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে কুলিন গ্রাম ও সপ্তগ্রাম প্রভৃতি দর্শন করেছ।

১৮৮৬ সালে শ্রীরামপুরে থাকার সময় চৈতন্ত শিক্ষায়ত রচনা ও প্রকাশ করেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার সহিত স্বয়ং 'রসিকরঞ্জন' নামে অন্তবাদ লিখে একখানি গীতা প্রকাশ করেন। ত্রীকৃষ্ণবিজ্ঞয় তাতে শিক্ষাপ্তকের সংস্কৃত টীকাও প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজ্ঞয় প্রস্থানি এই সময় প্রথমবার ছাপা হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত তিনি চৈতন্ত যন্ত নামে প্রেস স্থাপন করেন।

শ্রীসাকুর মহাশয় ঠিক করেছিলেন চাকরীর থেকে অবসর নিয়ে বন্দাবনে বাস করবেন। এই সময় কোন কার্য্য উপলক্ষে তারকেশ্বরে যান। সেথানে স্বপ্নে শ্রীতারকেশ্বর বললেন— তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ ধামে যে কার্য্য আছে তার কি করলে গুস্তপ্ন দেখে তিনি বন্দাবনে যাবার ব্যবস্থা স্থগিত করলেন।

ঠাকুর মহাশয় গুরু করণের জন্ম মনেক দিন ধরে চিস্তা করছিলেন। স্বপ্নে মহাপ্রভু তাঁকে জানান—তোমার গুরু বিপিন বিহারী শীঘ্র আগমন করবেন। এমন সময় বিপিন বিহারী গোস্বামীর পত্র পেলেন,—তিনি শীঘ্র এসে মন্ত্র দিবেন। শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী বংশী বদনানন্দ ঠাকুরের বংশধর ছিলেন। গোস্বামী শীঘ্র এলেন এবং মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। ঠাকুর চিত্তে বড়ই প্রফুল্লতা লাভ করলেন।

ঠাকুর মহাশ্য ঞ্রীচৈত্ত চরিতামতের অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে বলিংখছেন — বিপিন বিহারী তাঁর শক্তি অবতরি
বিপিন বিহারী প্রভুবর।
শ্রীগুরু গোস্বামীরূপে, দেখি মোরে ভব কৃপে
উদ্ধারিল আপন কিঙ্করে॥

শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী বাগ্না পাড়ায় বাস করতেন।
ঠাকুর মহাশ্য যখন কিছুদিনের জন্ম কৃষ্ণনগরে ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট
হয়ে এলেন, শ্রীনবদ্বীপ ধাম সম্বন্ধে তিনি বহু চিন্তা করতে
লাগলেন। তিনি প্রতি শনিবারে নবদ্বীপ যেতেন এবং প্রভুর
লীলাস্থান ঠিক কোথায় তা অস্বেষণ করতেন। কিন্তু কোন
সন্ধান পেলেন না। নবদ্বীপের লোকের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের
চিন্তা, পারমার্থিক কোন সন্ধান নেই। এইসব দেখে ঠাকুর
মহাশ্য় বড়ই ছঃখিত হলেন। একদিন রাত্রে তিনি কমলাপ্রসাদ
ও একজন কেরাণীর সঙ্গে ছাদের উপর বসে আছেন। তখন
দশটা, থুব অন্ধকার এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই সময় গঙ্গার
পারে উত্তর দিকে এক অপূর্ব্ব আলোকময় অট্টালিকা দেখতে
পেলেন। পুত্র কমলাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনিও
দেখেছেন বললেন। কেরাণীবাবু কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি।

ঠাকুর মহাশয় প্রত্যেক শনিবারে নবদ্বীপ রাণীর বাড়ীতে বৈকালে আসতেন এবং রবিবার থেকে সোমবার ভোরে কুঞ্চ-নগরে যেতেন। তিনি পরের শনিবারে এলেন এবং রাজে ছাদের উপর বসে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। ক্লে-দ্বিনেও ঐ অপূর্ব আলোকময় অট্টালিকাটি দেখতে পেলেন। বড়ই আশ্চাব্যান্বিত হলেন। কারও কারও কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন সেখানে কিছুই নাই: প্রাতে গঙ্গা পার হয়ে তিনি সেই স্থানে এলেন। দেখলেন তথায় মাত্র একটি তাল গাছ আছে। সমন্তর তিনি নিকটবতী স্থানগুলি দেখতে লাগলেন। অনুসন্ধানকালে বল্লাল সেন রাজার প্রাচীন কার্কি, ভারপ্রাসাদ ও দীঘি জানাত পারলেন।

অভঃপর 'ভক্তি রত্নাকর' ও 'চৈতক্স ভাগবদ' প্রভৃতি গ্রন্থে ।
উদ্ধৃত গ্রামের নামগুলি অনুসরান করতে করতে গ্রামের লোকেদের থেকে অনেক গ্রামের সন্ধান পেলেন । ভার মধ্যে ।
মারা প্রেরও সন্ধান পেলেন । সে সময় গ্রামা লোকেরা ঐ স্থানটীকে মোয়াপুর বলত।

নবদ্বীপ মধ্যে মায়:গুর মামে স্ত:ন। হথায় জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥

( ভক্তিরপাকর )

শ্রীল ঠাক ব্রঃমহাশয় বড় আনন্দিত হলেন। এই সময় তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধান মাহাত্মা নামক প্রস্ত রচনা করেন এবং উই। ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগলেন। কৃষ্ণনগরের ইঞ্জিনিয়ার ছারিকাবাবু নবদ্বীপের একখানা মানচিত্রও তৈরী করে দিলেন। ঐ প্রস্তে তাও ছাপা হল। ক্রমে মায়াপুরে প্রচার আরম্ভ হল। মহাপ্রভুর আদেশ কিছুটা পালন করতে পেরেছেন বুঝে ঠাকুর মহাশয় বড়ই খুসী হলেন।

**শ্রিঠাকুর মহাশয় একদিন কুলিয়ায় শ্রীল জ**গন্ধাথ দাস

আবাজী মহারাজকে দর্শন করতে গোলেন। ঠাকুর দশুবং করলেন. বাবাজী তাঁর প্রতি বললেন—কুটিরের বারান্দাটা আপনি করে দেন। জ্রীল ঠাকুর মহাশয় স্বীকার করলেন এবং ১৫০ টাকা খরচ করে শীন্ধ বারান্দাটা করে দিলেন। বাবাজী মহারাজের কাছে ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভুর সম্বন্ধে আনেক কথা শুনলেন। এই সময় তিনি স্বর্পগঞ্জে গোক্রেমে একখানি গৃহ নির্মাণ করেন এবং মাঝে মাঝে তথায় অবস্থান করতে লাগুলেন। এর পূর্বেই তিনি জ্রীনাম-হট্টের কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

১৮৯১ ই সালে আধিন মাসে ঠাকুর মহাশয় রামসেবক
বারু সতৈনাথ দুনীতিল নামে একজন ভূতা সঙ্গে নিয়ে
রামজাবনপুরে নাম প্রচার কবতে বের হলেন। রামজীবনপুরে
ব্রিষ্টের সহায়তা করতে লাগলেন। তথায় অনেক জায়গায়
ঠাকুর মহাশয় নাম সহস্কে বক্ত তাদি করলেন। তার প্রচারে
তথাকার ভক্রমগুলী খুব সুখী হলেন। সেখান থেকে ঘাটালে
ব্রুলনাম গোদেনে ফ্রে এলেন। গোক্রমে খুব সংকীর্তন হল:
কুঞ্চনগরে অনেক বড় বড় সভা করে ঠাকুর মহাশয় শুলভ্জি
সম্বন্ধে বক্ত তা করতে লাগলেন। মনোর সাহেব, গুপ্ত সাহেব,
বেভিত্যালেস ও বাটলার সাহেব প্রভৃতি বিশিষ্ট স্ক্রনগর্জ

তারকব্রন্দা গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বসিরহাটে প্রচার করছে যান। তথায় খুব প্রচার কার্য্য হয়েছিল। ২৭শে ফাব্রুন ঠাকুর মহাশয় রামসেবককে সঙ্গে নিয়ে বন্দাবন ধামে যাত্রা করেন। পথে বন্ধমান আমলাজোড়া গ্রামে ক্ষেত্রমোহনবাবুর বাড়িতে উঠেন। তথায় শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর পুনঃ দর্শন লাভ ঘটে। বাবাজী মহারাজকে নিয়ে ভক্তগণ হরি বাসর একাদশী তিথির দিন রাত্রি জাগর্যণ করেন। পরদিন তথাকার প্রসাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ঠাকুর মহাশয় বুন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে এলাহাবাদ প্রভৃতি দর্শন করে ৯ই চৈত্র শ্রীরন্দাবন ধাম পৌছেন। তথায় কয়েকদিন থেকে শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি দর্শন করলেন এবং বহু সজ্জনের সভাতে হরিকথা প্রচার করে কলিকাতা ফিরে এলেন।

১৮৯৩ ইং সালে জ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ মায়াপুর
দর্শন করতে এসেছিলেন। সেই দিবসে বহু বৈষ্ণব তথায়
আগমন করেছিলেন। জ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ভক্তি
বিনোদ ঠাকুরকে গিরিধারী সেবা দিয়েছিলেন। (গৌঃ
২০।২৮-২৯ সং )

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কথন কখন পুরী ধামে বাস করবার জন্ম ১৯০২ খঃ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকট 'ভক্তিক টি' নামে এক ভবন নির্মাণ করেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ শ্রীল ঠাকুর মহাশায়কে পরম শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে সপ্তম গোস্বামী বলতেন। শ্রীযুত বলরাম বস্থ মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীযুত রাধারমণ বস্থ প্রায় সময় ঠাকুরের কাছে আসতেন। শ্রীযুত রসিক মোহন বিভাভৃষণ, শ্রীযুত অভুলরুষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বিজ্ঞগণ ঠাকুর মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জগতে পুনঃ শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনী প্রবাহিত করলেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দ ১৯১৪ খুষ্টাব্দ ৯ই আষাঢ় শ্রী শ্রীগদাধর পণ্ডিত পোস্বামীর অপ্রকট তিথি বাসরে তিনিও শ্রীগৌর গদাধরের লীলা চিন্তন করতে করতে নিত্য লালায় প্রবেশ করলেন।

শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীজ্ঞান দাস ও শ্রীনরোত্তম দাসাদির স্থায় তিনি বহু ভদ্ধন, পদকীর্ত্তন রচনা করেছিলেন: তার শরণাগতি —দৈক্সময়ী গীত—যথা—

( হরি হে— ) আমার জীবন সদাপাপে রত ।
নাহিক পুণ্যের **লেশ**।

পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি যে কড দিয়াছি জীবেরে ক্রেশ ॥

নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডব্রি দ্যাহীন স্বার্থ পর।

পর স্থার হংখী সূদা মিথ্যা ভাষী পর হংখ সুখকর॥ অশেষ কামনা হুদি মাঝে মোর

ক্রোধী দম্ভ পরায়ণ।

মদ মত্ত সদা

বিষয়ে মোহিত

হিংসা গর্ক বিভূষণ।

নিজালম্ভ হঙ

স্থকার্যে বিরভ

্রকার্য্যে উছ্যোগ্ আমি :

প্রতিষ্ঠা লাগিয়া শাত্য আচরণ

লোভ হত স্লা কামী॥

এহেন হুজ্নু সজন বজ্জিত

অপুরারী নির্ভর।

শুভ ক'্য্য শুক্ত সদান্থ মনা:

নানা চুংখে জর জর॥

বার্ধকো এখন

উপায় বিহীন

ভাতে দীন অকিঞ্ন॥

ভক্তি বিনোদ

প্রভুর চরণে

করে ছঃখ নিবেদন॥

লালসাম্য্রী গীত যথা—

কবে হবে হেন দশা মোর॥

ত্যজি জড আশা বিবিধ বন্ধন

ছাডিব সংসার ঘোর॥

বুন্দাবনাভেদে

নবদ্বীপ ধানে

বান্ধিব কুটির খানি॥

শচীর নন্দন

চরণ আশ্রয়

কবিব সম্বন্ধ মানি॥

ক্তাহ্নতা পুলিনে চিন্ময় কাননে বসিয়া বিজন স্থলে। ি,রন্থর পিব **ক**ঞ্চনামাস্ভ क्यकिर जीदाक रान ॥ হা গৌর মিতাই - তোরা ছটি ভাই প্রতিত জানর বর। অধ্য প্ৰতিভ इक्ट साह क्रेमिंक॥ কণ্দতে কাদিতে যোল কোশ ধাম জাকুবা উভায়ে কুলে। কভু ভাগ্য কলে ভ্ৰমিতে ভূমিতে দেখি কিছু তর মূলে॥ হু হা মনোহর কি দেখিলু আমি বলিয়া মুচ্ছিত হব। সন্থিৎ পাইয়া কাদিব গোপনে শ্বি হঁত রূপ লব।

## এনাম সংকীতন—

যশোমতী নন্দন ব্রজবর নাগর
গোকুল রঞ্জন কান।
গোপীপরাণ ধন মদন মনোহর
কালিয় দমন বিধান॥

অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা। বিপিন পুরন্দর নবীন নাগরবর বংশী বদন সুবাসা।

ব্রজ্জন পালন অসুর কুল নাশন নন্দ্রোধন, রাখওয়ালা।

গোবিন্দ মাধ্ব নবনীত ভস্কর

সুনার নন্দ গোপাল।

যামুন ভটচর গোপী বসন হর

রাস রসিক কুপাময়।

শ্রীরাধা বল্লভ, বুনদাবন নটবর

, ভকতি বিনোদ আশ্রয়।

শ্রীতিতক্স শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, দন্তকৌস্তভ, শ্রীমদামার সূত্র, ভত্তবিবেক, শ্রীগোরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গল স্থানিয়মদশকম্, শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণ কল্পতক্ষ, ভজন রহস্ত, গীতার রসিকরম্পন চীকা, শ্রীচিতক্স চরিতামৃতে অমৃত প্রবাহ ভাষ্য, শিক্ষান্তক ভাষ্য, চৈতক্স উপনিবদ ভাষ্য, উপদেশামৃতের ভাষ্য, Life and precepts of Sri Chaitanya, The Bhagabat ইত্যাদি বছ গ্রন্থ রচনা করেন।

## শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

"নিষ্কিঞ্চনস্থা ভগবস্তুজনোন্মুখস্থা পারং পরং জিগনিবোর্ভবসাগরস্থা। সদ্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হস্তু হস্তু বিষভক্ষণতোহপাসাধুঃ॥

ভবসাগর পার হবার অভিলাষী নিজিঞ্চন ভগবন্তজ্ঞান অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ীদর্শন ও যোষিতদর্শন বিষত্তক্ষণ অপেকাও অসাধু ( খারাপ )—এই শাস্ত্র-বাণী জাবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। তিনি কোন দিন বিষয়ীর জিনিস গ্রহণ করতেন না। গঙ্গাভটে মৃত ব্যক্তির পরিভ্যক্ত বস্ত্র গঙ্গাজলে থৌত করে তা কৌপীন করে পরতেন। সজ্জন গৃহস্থের গৃহ থেকে চাল ভিক্ষা করে তা গঙ্গাজলে ভিজিয়ে রাখতেন। লবন লঙ্কা দিয়ে খেতেন। কাকেও অমুনয় বিনয় করতেন না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নিজ্ঞিন পুরুষ ছিলেন তিনি।

শ্রীচেতক মঠ ও শ্রীগোড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রমন্ত্রক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ এই সিদ্ধা মহাস্থার থেকে ভাগবত দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই নিদ্ধিক্ষন মহাপুরুষের পূর্ববাশ্রমের পরিচয় সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র অবগত হয়েছি যে তিনি পদ্ধার তীরবর্ত্তী টেপাখোলার নিকটন্ত বাগ্যান নামক কোনও পদ্ধীতে বৈশ্বকুলে আবিভূতি হয়েছিলেন।

বাবাজী মহারাজ গৃহস্তাশ্রমে অবস্থান কালে বংশী দাস নালে পরিচিত ছিলেন ৷ তৎকালে তিনি শস্তা বাবসার দার। সং-রাজিভ জীবিকা নির্বাহ পূববক সন্ত্রীক প্রমাথানুশীলন করতেন: প্রা বিয়োগান্তে তিনি সংসাধ জ্বাগ করে শ্রীধাম কুকাবনৈ গমন করেন এবং বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম জ্ঞাল জগন্নাথ লাস বাবাজী মহারাজের অক্তম শিষা শ্রীল ভাগবত দাস বাবাজী মহারাজেব থেকে বৈরাগী হেব গ্রহণ পূর্বক ছয় ক্রোশ ঐত্তিজ মঞ্চলের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করভেন এই সময় সামায় মাধুকরী করে প্রাণ ধারণ এবং বৃক্ষভালে শ্যুন করতেন ব্রভবা দ্রগণকে সাক্ষাং কৃষ্ণ পরিকর জ্ঞানে দর্শন ও সমস্ত বৃক্ষ লতা কটি প্রক্রা-দিকে দণ্ডবন্ধতি করেন। তিনি বহুদিন বধাণে বসতি করে জীরাধা গোবিককে নিত্য পুষ্প মাল্যাদি সেবার দ্বারা সুখী করেছিলেন। গ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রায় তিশ বর্ষকাল শ্রীব্রজ মণ্ডলে অবস্থান করে জ্রীব্রজ ধামের ঈশ্বর ঈশ্বরীকে বিবিধ দেবার দার৷ ভুষ্ট করেছিলেন। ভারপর দেই ভ্রায়গল কিশোরের কুপা নির্দেশে ষেন তিনি গৌড় মণ্ডল শ্রীনবদ্বীপ ধামে এলেন । তিনি নবদ্বীপ ধামকে বুন্দাবনাভেদে দর্শন করে জ্রীগোর স্থুন্দরের মধুই লীলাস্তল সকল ভ্রমণ করতে লাগ্লেম

এই সময় কত দিব্যভাব সমূহে জ্রীল ব্যবাকী মহারাজ সর্বলা বিভোর থাকতেন কখন বা দিব্যভাবে গঙ্গাতটে "গৌর গৌর" বলে নৃত্য করতেন, কখনও মূছিত হভেন। গঙ্গাতটের উপবন সমূহে রাধা গোবিন্দের দিব্য লীলঃ শ্বরণ

করে সাক্ষা ভ্রমণ করতেন: এই সময় তাঁর পরিধানে কৌপীন আকত। সময় সময় দিগম্বরও থাকতেন। নালার সাহায়ো **নামজপ** কবতেন। কোন কোন সময় বস্ত্র প্রতিত্ত দিয়েও নাম করতেন। তিনি কথনও কথনও গোক্রমবামে স্বানন্দ-সুগদ-কৃষ্ণ-মাধ্যপে এসে বাস করাতেন এবং জ্রাল ভার্ভাবনেদে সাকারের ত্রীমুখে ভাগবত শ্রবণ করতেন, নিক্তিকন ত্রীল ব্রাজী মহারাজের সের। করবার জন্ম সঙ্জন নাত্রেই পরম উংস্ক হতেন। কিন্তু তাঁর সেবার স্বযোগ পাওয়া বভ চুকর ছিল। এক সময় কাশিম বাজারের মহারাজ মণীক্র চক্র নলী বাহাত্র শ্রীল বাবাজী মহারাজকে তার রাজ প্রাসাদে নেবার জন্ম এক বিশিষ্ট লোক পাঠান তথন এল ববোজী মহারাজ বলে ছিলেন, আমি মহারাজের প্রাসাদে গোল আমার অর্থলোভ হতে পারে ৷ ভাতে মহারাজের সঙ্গে আমার মনোমালিক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। আমার হাবার পরিবতে তিনিই সমস্ত বিষয় বৈভব আত্মীয় স্বজনকৈ দিয়ে আমার নিকট আসুন। আমি তাঁর অবস্থানের জন্ম আমার ন্যায় একটা চৈ প্রস্তুত করে দিব এবং উভয়ে আনন্দে হরি ভজন করব

জ্ঞীল বাবাজী মহারাজ বলতেন যেখানে স্থোনে ভোজন করলে ভব্জন পণ্ড হয় ৷ এক বার ভক্ত হরেনবাবু নবদ্বীপের ভজন কৃটীরের উৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন ৷ ভজ্জা এীল বাবাজী মহারাজ ভিন দিন তার সঙ্গে কথা বলেন নাই। চতর্থ দিন বললেন—ভজন কৃটীরে যে উৎসবের প্রসাদ নেওয়া হয়েছিল তা এক কুলটা রমণীর প্রদত্ত বস্তু। সঙ্গ বিচার না করে যেখানে সেথানে থেলে ভজন নষ্ট হয়।

একবার শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদের তিরোভাব তিথির পূর্বব দিনে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—"আগামীকলা শ্রীগোস্বামী প্রভুর অপ্রকট তিথি। স্কুতরাং আমরা মহোৎসব করব। নিকটস্থ সেবকটি জিজ্ঞাসা করলেন—মহোৎসবের জিনিব পত্র কোথায় পাওয়া বাবে ? শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন কারও নিকট কিছু বল না, একবেলা খাওয়া বন্ধ করে সর্ববিক্ষণ কেবল শ্রীহরিনাম করব। তাই সামাদের স্থায় কালালের মহোৎসব।

এক সময় আগরতলা নিবাসী শ্রীনরেন্দ্র কুমার সেন শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট আসলেন এবং শ্রীগুরু প্রণালী ( সিদ্ধর্পণালী ) জানতে চাইলেন। ততুত্তরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন— শ্রীভগবানকে কল্পনার দ্বারা জানা যায় না। শ্রীহরিনাম করতে করতে শ্রীনামের অক্ষর সমূহের ভিতর দিয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়। সাধকও তৎকালে আত্মস্বরূপ জানতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে সাধকের প্রিয় সেবাদিও জেগে উঠে।

একবার জনৈক ডাক্তার শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলে ছিলেন তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধামে বাস করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে চান। তাকে শ্রীল বাবাজা মহারাজ বললেন আপনি যদি সত্যই নবদ্বীপে বাস করতে চান তবে বিনামূল্যে চিকিৎসা করে বিষয়ী লোকের বিষয় চেষ্টার সহায়তা করবার ইচ্ছা ত্যাগ করন। যাঁরা বাস্তবিক হরিভজন করেন তাঁদের হরিভজনের

সহায়তা ব্যতীত অক্ত কোন প্রকারের সেবা বা ধর্ম সমস্তই ঘোর বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে।

কোন সময় একজন নবীন কৌপীন ধারী শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করবার পর নবদ্বীপে কোন ভূম্যধিকারিশী রাণীর এষ্টেটের কর্মচারার থেকে পাঁচ কাঠা জমি সংগ্রহ করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই কথা শুনে অভি ক্রোধভরে বলেন—শ্রীনবদ্বীপ ধাম মপ্রাকৃত। এখানে প্রকৃত ভুম্যধিকারিগণ কিরূপে ভূমি প্রাপ্ত হলেন যে তা হ'তে তাঁরা উক্ত . কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হলেন : বিনিময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নরাজি প্রদান কর্লেও অপ্রাকৃত নবদীপের একটি বালুকার মূলোর তুলা হয় না। উক্ত কৌপান ধারীরই বাকত ভজন বল আছে যে সে তার ভজন মুজার বিনিময়ে নবদীপে এত জমি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে গ

এক দিন একজন ভক্ত কিছু মিষ্টি মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়ে জ্ঞীল বাবাজী মহারাজের নিকট নিয়ে গেলেন এবং তা গ্রহণ করবার জন্ম প্রার্থনা জানালেন। বাবাজী মহারাজ বললেন—**খারা** মাছ খায়, বাভিচার করে কিংবা অক্ত কোন অভিলাষ নিয়ে মহাপ্রভুকে ভোগ দেয়, তাদের হাতে মহাপ্রভু খান না। ভা প্রসাদ হয় না :

ঞীল বাবাজী মহারাজ স্বয়ং চাল ভিক্ষা করে তা রান্না করে ভোগ দিয়ে নিজে গ্রহণ করতেন! কখনও অস্তের দেওয়া কোন জিনিষ প্রাহণ করতেন না। কোন সময় তিনি বর্ষাকালে ফুলিয়া। নবদীপের ধর্মশালায় কিছু দিন বাস করেন । কিছু প্রসাদ একটি ভাও করে রেখে দিয়েছেন । একটি সর্প তার পাশ দিয়ে চলে যায়, কোন মহিলা তা দেখতে পায়। যখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই প্রসাদ পেতে বসলেন, স্ত্রীলোকটি তথায় উপস্থিত হয়ে সর্পের কথা বলতে লাগল বাবাজী মহারাজ বললেন মা, এখান থেকে আপনি না গোলে আনি প্রসাদ গ্রহণ করেব না । বাধ্য হয়ে জ্রীলোকটি চলে গোল । তথন বাবাজা মহারাজ বললেন—মায়ার কার্য্য দেখ মায়া সহারুভূতির ছল নিয়ে কিকপে ধারে ধারে প্রবেশ করতে চায় । মায়া বছরাপেনী ভীব্যক হরিভক্তন করতে বাধা দেয

এক সময় শ্রীষ্ত গিরীশবাবু শ্রীল বাবাজী মহারাজকে নবদাপে তাঁর কুটারে থাকবার জন্য সপরীক বল অনুনয় বিনয় করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাদের ভক্তিতে সন্তুপ্ত হয়ে বললেন — মাপনাদের পায়খানাটি দিলে তথায় বসে আমি ভজন করতে পারি। শ্রীগিরীশবাবু সপন্নীক বল অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহারাজ দৃঢ়ভাবে পায়খানাটি চাইলেন। অগত্যা গিরীশবাবু পায়খানাটি ভালমতে পরিকার করে দিলেন। বাবাজী মহারাজ তার মধ্যে বসে হরিনাম করতে লাগলেন। মহাভাগব হগণ যেখানে সেখানে বসে হরিভজন করতে পারেন। ভারা যে জায়গায় থাকেন তা হয় বৈকুপ্ত ধাম। বাহ্য চক্ষেত্রবশ্রী আমরা অক্তরূপ দেখি।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ মহাভাগবত পুরুষ ছিলেন 🎎 ডিনি

কখনও ছল ধর্ম, কাপট্য ধর্ম বা অশাস্ত্রীয় কোন কথা বা সিদ্ধান্ত প্রশ্নেষ্ট দিছেন না। কোন প্রাসন্ধ ভাগবত পাঠক সর্ববদা গোর" 'গোর" বলতেন—একদিন শ্রীবাবাজী মহারাজের দিকট কোন ভক্ত তার কথা উল্লেখ করলে বাবাজী মহারাজে বললেন—৬ 'গোর" "গোর" বলাত না। টাকা বলছে। বারা প্রসা নিয়ে ভাগবত পাঠ কার, ভাগের মুখে ভগবানের নাম হয় ন

শ্রীল বংবাজী মহারাজ বাহাতঃ কাকেও কোন উপদেশ প্রদান করতেন না কিন্তু জাঁর শুদ্ধ চরিত্রে সকলে মুগ্ধ হত। তিনি শুদ্ধ আচরণ করে জগতে প্রকৃত ভাগবত ধর্ম স্থাপন করে গেছেন। তার দর্শনে মহা বহিমুখি ব্যক্তিও হরিভজনে উন্মুখ হতেন। "দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।" "বৈষ্ণব্ হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মন বৈষ্ণব পরাণ॥" ভৌনরোত্মঠাকুর) ভগবান শ্রীভক্তের হৃদয় মন্দিরে বাস করেন

শ্রীল ব্যবাজী মহারাজ শ্রীহরি উথান একাদশী তিথিতে ১৩২২ বঙ্গান্দের ৩০শে কাত্তিক শেষ রাত্রে নিত্যসীলায় প্রাবিষ্ট কুন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ স্বয়ং শ্রীগুরুদ্দেবের স্মায়ি প্রদান করেন।

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদৈরাগ্য মৃত্তীয় । বিপ্রালম্ভ রসান্তোধে পাদান্তবায় তে নমঃ॥

## শ্রীশীমন্তজিসিদ্ধান্ত সরম্বতী পোম্বামি প্রভূপাদ

নমঃ ও বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভাক্ত-সিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপার্কয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞান্দায়িনে প্রভবে নমঃ॥



শ্বীশ্রমন্ত কিলিকান্ত সরস্বতী গোষাথী প্রকৃপাদ মাধুর্য্যোজ্জলপ্রেমান্ত শ্রীক্রপান্থগভজিদ শ্রীগৌর করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোহস্ততে ॥ নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীন তারিণে। রূপান্থগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তব্যান্ত হারিণে॥ শ্রীশ্রীমন্ত জিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে বাদের নিত্য সম্বন্ধে ছিল তাঁরা তাঁর অপ্রাকৃত ভজনশীল জীবনের কথা বলতে পারেন : জাগতিক কর্মবার কিংবা ধর্মবারের মত তাঁর জীবন গঠিত হয়ে নাই । শিশুকাল থেকে শুদ্ধ ভাগবত সক্ষে ভাগবত জাবন গঠিত হয়েছিল। জাগতিক চমংকারিতায় জগতের লোক মুগ্ধ হয় । কিন্তু এলে সরস্বতী ঠাকুর জীবনে এরূপ কোন জড় বিভূতি দেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বরং এ প্রকার জড় বিভূতিকে বড় গুণা করতেন। সর্ব্ব বিভূতিময় ভগবান যাদের বশাভূত হন, তাঁদের কোন বিভূতি লাভ করতে কি আর বাকী থাকে গুণাকরতে লাঁৱ।"

শ্রীমন্ত জিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিট্রেটের কাজ করবার সময় যখন শ্রীঞ্জীজগল্লাথ পুরীধামে শ্রীমনিদর—সন্নিকটে নারায়ণ ছাতা নামক ভবনে বাস করছিলেন, তাঁর গৃহে শ্রীমন্তজিনিদ্ধান্ত সরস্বতা ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১২৮০ বঙ্গাব্দের) ৬ কেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে আবিভূতি হন। এই মহাপুরুষের জননীর নাম ছিল শ্রীমতী ভগবতী দেবী। শ্রীমন্ত জিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবিমলা দেবীর প্রসাদ দারা শিশুর অল্পরাশন করিয়ে নামাকরণ করলেন "বিমলা প্রসাদ।"

শ্রীশ্রীসরস্থতী ঠাকুরের আবির্ভাবের ছয় মাস পরে রথযাত্রা হয়। এই রথ যাত্রার সময় তিন দিন শ্রীজগন্নাথের রথ বড় দাড়ের উপর সরস্থতী ঠাকুরের জন্ম গৃহের সামনে দাড়িয়ে থাকে। একদিন জননী ভগবতী দেবী শিশুকে নিয়ে রথোপরি আরোহণ করলেন এবং তাকে শ্রীজগরাথের জ্রীপাদপদ্মমূলে ছেড়ে দিলেন।
শ্রীজগরাথ দেব যেন শিশুর কত কালের পরিচিত। আনন্দভরে
শ্রীজগরাথ দেব যেন শিশুর কত কালের পরিচিত। আনন্দভরে
শ্রীজগরাথকে শিশু জড়িয়ে ধরল। ঠিক সেই সময়ে শ্রীজগরাথ
দেবের কণ্ঠ থেকে একটি ফুলের মালা ছিল্ল হয়ে শিশুর শিরে
পতিত হল। তা দেখে পূজারা পাণ্ডাগণ আনন্দে 'হরি হরি'
ধ্বনি করে উঠলেন। বললেন—না! ভোমার এই শিশু কালে
একজন মহাপুরুষ হবে। শ্রীজগলাথ দেব একে আশীববাদী
মালা দিয়েছেন। এ তার কথা জগতে প্রচার করতে 'জননী
ব্রাহ্মণের আশীববাদ শুনে আনন্দে অশ্রুসিক্ত নয়নে শিশুকে
কোলে নিলেন এবং বারংবার ব্রাহ্মণগণকে এবং জগলাও দেবকে
বন্দনা করতে লাগলেন। অবিভাবের পরে শিশু জননীর
সহিত দশনাস কাল পুরী থাকার পর পান্ধাতে ক্যল পথে
রাণাঘাটে উপনীত হন।

শ্রীমন্ত ক্তিবিনোদ ঠাকুর নহাশয় পরম নিষ্ঠাবান সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর পত্না প্রীভগবতী দেবীও তদ্ধপ সদ্পুণ সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা পুত্র-কল্যাগণকে কদাপি ভগবদ প্রসাদ ছাড়া অল্য কোন বস্তু থেতে দিতেন না। কোন অসং সম্পেও নিশতে দিতেন না। ১৮০১ সালে কলিকান্তার রাম-বাগানে ভক্তি ভবনের ভিত্তি খনন কালে এক শ্রীকৃমদেবের সৃত্তি প্রকট হয়। সপ্তমবর্ষ বয়স্থ শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীনাম ও মন্ত্র দিয়ে সেই কূম্দেবের সেবা করতে নির্দ্দেশ দিলেন।

১৮৮৪ সালে ১লা এপ্রিল শ্রাল ভাক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় জ্ঞীবানপুরের সিনিয়ার ভেগুটি ন্যাজিট্রেট হন। এই সময় সরস্থতী ঠাকুরকে শ্রীরামপুর হাইস্কুল ভণ্ডি করান হয়। তিমি যথন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন বিকৃত্তি বা Bicanto নামে এক নৃত্ন লেখন প্রণালা আবিষ্কার করেন। এই সময় তিনি পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চড়ামণির নিকট গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধায়ন করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উদ্ভার্ণ হবার পর 🕮 ল সরস্বভী ঠাকুর : ১৮৯২ খুষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভত্তি হন। তিনি লাইব্রেরীতে ় বদে বিভিন্ন দশন প্রস্তু অধার্ন কর্তুংন। এই সময় তিনি জ্রীযুত পুথাধর শমার নিকট বেদও অধায়ন করতেন। জ্রাল সরস্বতী ঠাকুর বেশী দিন কলেজে অধ্যয়ন করতে পারলেন না। কলেজ ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে তিনি আত্মচরিতে -লিখেছেন —"আমি যদি মনোযোগ সহকারে বিভালয়ের পাঠ শিক্ষা করতে থাকি তাহা হইলে সংসারে প্রবেশের জন্ম আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইবে। আর যদি মূর্য অকমক রূপে প্রতিপন্ন হই, ভাহা হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্ম প্রবৃত্ত হইতে ্র কৈহ আর তাদুশী প্ররোচনা করিবে না।"

পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় পারমার্থিক প্রবন্ধাদি লিখতেন। ঞ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত গৌড় মগুলের বিভিন্ন প্রীগৌর পার্ষদগণের শ্রীপাট সকল দর্শন করেন। श्रीक সরস্বতী ঠাকুর ১৮৯৮ সালে সারস্বত চতুস্পাঠীতে অধ্যাপনা করবার সময় পৃথক ভাবে 'ভক্তি ভবনে' পণ্ডিতবর শ্রীযুত্ত পূখীধর শর্মার নিকট সিদ্ধান্ত কৌমুদী অধ্যয়ন করেন। অক্সালাজ কালের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ১৮৯ পুলালে তিনি ভক্তিভবনে স্বতন্ত্র একটি স্বারস্বত তিনি ভাতিভবনে স্বতন্ত্র একটি স্বারস্বত ভাতাগণকে জ্যোতিষ শার্ম অধ্যয়ন করান 'স্বারস্বত চতুম্পাঠি হতে সরস্বতী ঠাকুর জ্যোতিবিশ্ব বৃহস্পতি প্রভৃতি নাসিক পত্রিকা এবং জ্যোতিব শান্ত্রের অন্ত্রেক প্রাচান গ্রন্থ প্রকাশিত করেন।

ত্রীল সুষ্ঠা ঠাকুর কিছু দিন স্বাধীন ত্রিপুর। এপ্তেটে কর্ম্ব ন করে বিপুরার রাজন্মবর্গের জীবন চরিত 'বাজরাত্বকর' গ্রন্থ প্রকাশের সম্পাদকতা করতে লাগলেন। পরে তিনি করেন ক্রিক্ত কিশোরের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার ভারিবের করেন ক্রিক্ত দিন এই কার্য্য করার পর তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কার্য্য পরিদর্শনের ভার নেন। বৈষয়িক কার্যা বিষ্
রিধ প্রকারের হিংসা দেব মাংস্থা প্রভৃতি দেখে তিনি বিষ্
রীত্রই ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন। মহারাজ রাধাকিটা মানিকা বাহাত্রর তা অনুমোদন করে তাকে পূর্ণ ক্রিক্তা প্রাল্যান করেন। ক্রিল সরস্বতী ঠাকুর তিন বছরে প্রস্কান

১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শ্রীভক্তিবিনোদ **ঠাবুরির** সহিত কাশী, প্রয়াগ ও গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান্ত গমন কর্ত্তিন । কাশীতে শ্রীরামমিশ্র শান্ত্রীর সহিত রামায়ুক্ত সম্প্রদায় স্থতে বানা আলাপ আলোচনা হয়। তখন থেকে তাঁর অন্তুত বৈরাগ্যময় জীবন বিকশিত হতে থাকে। তিনি মনে মনে সদ্গুক্তর অন্তুসদ্ধান করতে লাগলেন। গ্রীল ভক্তিবিনাদ্ধ ঠাকুর তাঁর আভাব বুঝতে পেরে তাঁকে বুন্দাবনে সিক্ষাবা শ্রীশ্রীল বিকশোর দাস বাবাজা মহারাজের গ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় ক্রুরতে বিদেশ দিলেন।

শ্রীল সরস্বতা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের উপদেশ 🐝 💐 গৌরকিশোর দাস বাবাজীর নিকট দীর্জা প্রার্থনা করেনী বিশ্ব 쳐 ত্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—আমি আপ্রাক্তি কুপা কুরতে পারি কিনা মহাপ্রভূকে জিজ্ঞাসা না ক*রে* বলতে পার**ব** না ্পুল্লীয় দিন সরস্বতা ঠাকুর শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হলেন। বাবাজা মহারাজ বললেন্—আমি স্থাঞ্ছু বিশ্বাসীরতে ভূলে গেদি। তৃতীয় দিন সরস্থ হারের উ্পীক্ত ছুলেই শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—আমি মহাপ্রভুকে করেছি ৷ তিনি বললেন—স্থনীতি বা পাঞ্চিত্য দ্র<sub>ুকু</sub>ছে অতি তৃচ্ছ। তচ্ছুব**ে শ্বরস্থতী ঠাকুর** ক্রিপিনি ব্রুপট চুড়মণির সেবা করেন তাই বঞ্চনা করছেন, কুপা ক**ব্রু**ত চান না। গোষ্টিপূর্ণের ন্রিকট শ্রীরামা<del>য়ৰ</del> অষ্টাদশ শ্রীর প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরে তাঁর কপা**লাভ** করেছিলেন। আফ্রিণ্ড তক্তপ আপনার গ্রীপাদপদ্মের *কৃ*পালাভ এক দ্বি না এক দিব্ৰুকুরবই। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সরস্বতী ঠাকুরেই এইরূপ কুরুড় নিষ্ঠা দেখে, শ্রীগোক্রমের স্থানন্দ সুখদ কুষ্ণে ভাঁকে ভাগবতী দাক্ষা প্রদান করলেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ সাক্ষাছৈরাগ্য মৃত্তি। কাকেও মন্ত্র-দীক্ষাদি দিতে চাইতেন না। তিনি গঙ্গাতটে বৃক্ষমূলে বাস করতেন। গঙ্গায় পরিত্যক্ত মৃত ব্যক্তির বস্ত্র কৌপীনরূপে বাবহার করতেন। কখনও গঙ্গাজলে চাল ভিজিয়ে লক্ষা ও লবণ দিয়ে তা খেতেন। কখনও পরিত্যক্ত মৃদ্ধাও গঙ্গাজলে ধুয়ে তাতে অঞ্চ রান্না করে ঠাকুরের ভৌট্লে দিয়ে তা এহণ করতেন।

১৯০০ বিদ্যাপর মাচ মারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত্ত সরস্বতী ঠাকুর বিদ্যাপর, রেম্নী ভুবনেশ্বর ও পুরী প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন কি স্থানে শ্রীন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশ-মত শ্রীচেত্রক চরিতামভাদি বিদ্যা করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দৌলতে ভুজ ভক্তির মন্দাকিনী পুন: প্রবাহিত হয়। শ্রীগোর পর্ট্দেশগণের অস্থাকটের পর গ্রেট্টায় বৈষ্ণব জগতে এক অন্ধকার বুল এসেইটা। সেই যুগের অবসানে ভক্তিবিমোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগোর্টানিভাম্বিন্দের বাণী জগতে প্রচার করেটান তিনি তন্ধ ভক্তি শিলান্ত বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, বর্তু পারমার্থিক পত্রিকাভ্রমিনভাম্বিন্দের বাণী জগতে প্রচার করেটান তার কপায় বহু সক্ষ্মান ব্যক্তি গৌরস্থারের তুলন করতেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে শ্রীনামন হট্ট ও প্রপন্নাপ্রমাদি সংস্থাপন করেন।

পণ্ডিতের ভিরোভাব ভিথির দিন শ্রীমন্তক্তিবিনোদ

অপ্রকট হন। ঠাকুর মহাশয় নিত্যলীলা প্রবেশ করবার পূর্বের

শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে বললেন— বড় গোস্বামীর গ্রন্থ ও শ্রীগৌরমুন্দরের শিক্ষা বিশেষভাবে সর্বত্ত প্রচার কর। মহাপ্রভুর
জন্মস্থানের উন্নতিও করা চাই। জননা শ্রীভগবতী দেবীও কয়েক
বংসর পরে পরলোক গনন করেন। যাবার সময় তাঁর হাত
ধরে বললেন— তুমি অবশ্যই আমার গৌরস্কলরের কথা ও তাঁর
ধাম শ্রীমায়াপুর সর্বত্তই প্রচার করবে। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর
পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধারণ করে বিপুল উন্থামে শ্রীগৌরস্কলরের
বাদী প্রচার করতে আরম্ভ করলেন্

ইতঃপূর্বে এসরস্বতী ঠাকুর এমায়াপুরেই অবস্থান শতকোটি মহামন্ত্র জপ ব্রতের 🌉যাপন ক্রিইছিলেন। বাংলাদেশে আচার্য সন্তানগণ স্মার্ক্স জাতিবাদ নিয়ে ফ্রাফবদের অবজ্ঞা ও নিয়াতন করছিল। ইএই বিষয় নিয়ে ক্রীদিনীপুর বালীঘাই নামক স্থানে এইটি বিরাট সভারী আয়োল করা হয়। এই সভাতে ত্রারন্দাবন রামের জীয়ত ক্রিস্দন দাস গোস্বামী ও গোপীবল্লভ পুরের পণ্ডিতবর জীবিশ্বভীনন্দ দেব গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। তথায় গোস্বানীবয়ের আহ্বানে জীনরস্বতী ঠাকুরও উপস্থিত হন।্ সভার কার্য্য আর্ক্স্রিল। স্মার্গ্ড পণ্ডিত নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে ব্রীকলে গোস্বামীছয়ের অমুমোদনে শ্রীসরস্থতী ঠাকুর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি স্থদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের যথার্থ শাস্ত্র যুক্তি সম্পন্ন সে বক্তা প্রবণে স্মার্থ আচার্য্য সম্ভানগণ মোহিত ও আকাৰ্য্যান্থিত হন। সকলে বাহ্মণগণ অপেকা বৈষ্ণবগাণৰ সহিমা উপলব্ধি করতে পারলেন।

১৯১২ সালে কাশিম বাজারের মহারাজ শ্রীমণীন্ত নন্দী নিজ্জভাবন একটি বৃহৎ বৈশ্বব সন্মিলনীর আয়োজন করেন। সেই সন্মিলনীতে মহারাজ শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে নিয়েছিলেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর চারদিন যাবৎ শুদ্ধভাক্তি সম্বন্ধে চারটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু তথায় তথাকথিত প্রাকৃত সহজিয়াগণের সমাবেশ ও কেবলমাত্র লোক দেখানো ভাব দেখে তিনি চারদিন কিছু ভোজন করেন নাই। এ,চারদিন্ উপবাসান্তে শ্রীমায়াপুরে এসে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করেন। তথায় কোন কোর্মুক্রাক তাঁকে ভোজনের জন্ম অকুরোধজানালে তিনি বলেছিলেন—অভক্তি বিচার পর বারোয়ারী স্থানে ভোজনকরতে নাই। পরে মহারাজা মণীন্ত্র মন্দ্রী এ ব্যাপার বৃক্তে পেরে ত্রুখিত হন এবং মায়াপুরে আগমন করে তাঁর চরণে আনেক অকুনয় বিনয় প্রকাশ করেন।

তথন সারা বাংলাদেশ অভিন, বাউল, কণ্ডাভজা, নেড়ান্ড্রী
দরবেশ ও সাঁই প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়া রূপ অপসম্প্রদায়ের তিরুদ্ধে
ছিল। শ্রীসর্থতী ঠাকুর এ সমস্ত অপসম্প্রদায়ের তিরুদ্ধে
অনেক সংগ্রাম করেন। তিনি এই সমস্ত মহাপ্রভুনামেরুদ্ধি
কলঙ্কারী অপসম্প্রদায়কৈ কিছুমাত্র প্রশ্রেষ দিতেন না। এই:
সময় অনেক প্রসিদ্ধ গোস্বামী নামধারী ব্যক্তিও এই প্রাকৃতি:
সাহজিয়াগণকে প্রশ্রয় দিতেন।

প্রাকৃত সাহজিয়াবাদীর দল যথন প্রমহংস গোস্বামী গুরুবর্গের প্রমহংস বেষ ধারণ পূর্বেক জগৎকে প্রবঞ্চনা করতে লাগল তথন শ্বীসরস্বতী ঠাকুর ছাথে অসংসঙ্গ বর্জন পূর্বক নির্জ্জনে ভজন করতে আরম্ভ করলেন। সে সময় অকস্মাৎ একদিন দিব্য মৃত্তিতে মহাপ্রভু ও ষড়গোস্বামী পূর্বক্তন আচার্যগণ যেন আবির্ভূত হয়ে বলতে লাগলেন—তৃমি নিরুৎসাহ হয়ে। না। উৎসাহের সহিত পুনঃ দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন কর ও বৈধমার্গে ক্রেমবিধিতে ভগবল্ ভজন প্রণালী প্রচার কর। তিনি সে দিব্য প্রেরণা পেয়ে সেদিন থেকে বিপুল উগ্লমে জগতে গৌরবাণী পুনঃ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুব ১৯১৮ সালের ই মার্চ শ্রীগোরজ্বন্থী বাসরে শ্রীধাম মায়াপুরে ভাগবত ত্রিদণ্ডী সন্মাস লালা প্রবর্তন করলেন। সেদিন শ্রাচন্দ্রশেক্ষ্মান ভবনে শ্রীচৈত্ত মঠ স্থাপন করলেন ও শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ এক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করলেন।

বরিশালের ভোলা নিবাসী ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের বিচারপতি
চন্দ্রমাধব ঘোষের ভাতৃত্পুত্র প্রীরোহিণী সুমার ঘোষ হরিভজ্জন
করবার আশায় সংসার ভাগি করে নবদ্বীপ কুলিয়ায় আসেন এবং
একজন বাউলের চরণাপ্রায় করে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষামুসারে চলতে
লাগলেন কিন্তু বাউলদের সেবাদাসী ব্যাপার দেখে তাঁর মনে
মনে ঘুণা হতে লাগল। রোহিণীবাবু একদিন মায়াপুরে যোগপীঠ
দর্শনে এলেন। সেদিন প্রীল প্রভূপাদ যোগপীঠে হরিকথা
কলছেন। রোহিণীবাবু প্রীল প্রভূপাদের অপূর্ব্ব তেজপূঞ্জ বিশিষ্ট
শ্রীমৃত্তি এবং অন্তুত সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাণী সকল শুনে অভি আনক্ষ
অন্তুত্ব করতে লাগলেন। সেদিন শ্রীপ্রভূপাদের সমস্ত কথা

তনে তিনি কুলিয়ার বাউল গুরুর আশুমে ফিরে এলেন। একট্রাত্র হয়েছিল। রোহিণীবাব শ্রীল প্রভুপাদের মুখে যে সমস্ত তদ্ধ ভক্তিময়ী কথা শুনেছেন তা চিন্তা করতে করতে শুয়ে পড়লেন কিছু থেলেন না। নিজিত হলে স্বপ্নে দেখছেন সেই বাউলটি একটা ব্যান্ত মৃত্তিতে ও সেবাদাসী ব্যান্ত্রী মৃত্তিতে তাঁকে ধাবার ক্রম্ম যাছে। রোহিনীবাব ভয়ে কম্পিত কলেবরে মহাপ্রভুকে ডাকছেন। এমন সময় দেখলেন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করছেন। রোহিণীবাব সেইদিনই চিরতরে বাউল গুরুকে ত্যাগ করে শ্রাল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রম্ম করলেন।

শ্রীশ্রীশ্রমদা প্রসাদ দত্ত ( শ্রীল প্রভূপাদের বড় ভাই ) দেহ ভাগের কিছুদিন পূর্বের ভাষণ দির: পাঁড়ায় আক্রান্ত হন। তাঁর নির্যান দিবসে শ্রীল প্রভূপাদ সমস্ত রাত্র তাঁর নির্যাট উপস্থিত থেকে তাঁকে হরিনাম শুনান। অতঃপর দেহভাগের কিছু পূর্বের তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তখন তিনি শ্রীল প্রভূপাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীল প্রভূপাদ তাঁকে শ্রীহরি ক্রুব্রুক্ত বললেন। সে সময় এক অভূত ব্যাপার ঘটে অরম্বাপ্রকার্য করতে বললেন। সে সময় এক অভূত ব্যাপার ঘটে অরম্বাপ্রকার্য করতে বললেন। তেনি সময় এক অভূত ব্যাপার ঘটে অরম্বাপ্রকার্য করে বলতে লাগলেন। তিনি সকলের সামনে পূর্বে জীবনের কর্মার্থ কলতে লাগলেন। তিনি রামান্থজীয় বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীল প্রভূপাদের শ্রীচরণে কিছু অপরাধ করার ফলে তাঁর পুনর্বার জন্ম, হয়ু। পূর্বকৃত স্কৃতি ফলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঘরে আগমন হয়়। এই সমস্ত কথা বলবার পর অরদা প্রসাদ বাবু দেহভার্যাক করেন।

এক সময়ে মায়াপুরে শ্রীবজপত্তনে শ্রীল প্রভূপাদ ভঙ্কন করছেন। ভাজমাদে জন্মান্টনীর আগের দিন, ঠাকুরের নৈবেছের ত্ব্বাদির কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি শ্রীপ্রভূপাদ চিস্তা করতে লাগলেন—আজ ত্ধ পাওয়া গেলে মহাপ্রভূকে ভোগ দেওয়া যেত পরক্ষণে প্রভূপাদ চিন্তা করতে লাগলেন, আমার নিজের জন্ম এইরূপ চিন্তা হল না কি । অন্যায় হল । তথন বর্ষাকাল। গৌর জন্মভিটা জলমগ্র। নৌকা ছাড়া চলা তুকর। এই অবস্থায় অপরাহ্নকালে একজন গোয়ালা সেই জল কাদা ভেক্তে প্রচ্র পরিমাণে তুধ, ক্ষীর, মাখন ও ছানা প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হলো: তথন জানতে পারা গেল গোয়ালাটিকে জমিদার হরিনারায়ণ চক্রবত্তী মহাশয় মহাপ্রভুর প্রেরণা অন্তযায়ী এই সমস্ত জিনিষ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন টাকুরের ভোগের পর ্সেই প্রসাদ শ্রীল প্রভূপাদের কাছে নেওয়া হল। এত প্রসাদ দেখে তিনি অবাক হলেন। ভারপর সমস্ত কথা শুনলেন। অনস্তর তিনি প্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভূকে বলতে লাগলেন—"আমি আপনাকে কত কন্টই না দিলাম। কেন আমার এইরূপ একটি ভুবুদ্ধির উদয় হল ? আপনি আমার জক্ত অপরলোকের জ্বন্ধ্য প্রেরণা দিয়া এই সকল দ্রব্য পাঠাইরার ব্যবস্থা করিয়াছেন " ..

শ্রীল প্রভূপাদের অলোকিক প্রভাবে জগৎ মৃদ্ধ হল। তাঁর আকর্ষণে বহু সম্রান্ত কুলের বিদ্ধান ব্যক্তি শ্রীগোরসেবায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ, মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মন্সিংহু, নারায়ণগঞ্জ,

চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, রেমুনা বালেশ্বর, পুরী, আলালনা্থ, মাজাজ, কভুর, দিল্লী, পাটনা, গয়া, লক্ষ্ণৌ, কাশী, হরিছার, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, আসাম, কুরুক্ষেত্র, ভারতের বহির্দেশে রেঙ্গুন ও লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে শ্রীল প্রভূপাদ ৬৬টি ওম্বভক্তি মঠ স্থাপন করেন এবং মন্দার পর্ব্বতোপরি, শ্রীনুসিংহাচল এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরপাদ**পীঠ** স্থাপন করেন। প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ২৫ জন বাক্তিকে ভাগকত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। তিনি। জগতে বৈকুণ্ঠবাণী প্রচারের জন্ম বহু শুদ্ধভক্তি পত্রিকা প্রকাশ করেন। (১) সজ্জনতোষণী বা The Harmonist) পাঞ্চিক পত্রিকা, (১) সাপ্তাহিক গৌডীয় পত্রিকা, (৩) হিন্দী পাক্ষিক ভাগবত নামক পত্রিকা, (৪) দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, ৢৄ(৫) আদামী ভাষায় মাদিক কীর্ত্তন নামক পত্রিকা, (৬) উড়িয়া ভাষায় প্ৰমাৰ্থী নাজক প**্ৰি**না। এত্ৰাজীত ব**হু বৈফৰ গ্ৰন্থ**ত প্রকাশ করেন ৷ শিনি পাশমাথিক ভগতে এক**টি নৃত্ন যুগ** আন্যুন ক স্ভিলেন। তিনি পৃথিধীর সর্বত গৌর বাণী প্রচারের জন্ম শুদ্ধ আচরণশীল-ত্রিদণ্ডা সন্ন্যাসীদেব প্রেরণ করলেন। মহা উত্তরে শ্রীগৌরকুঞের বাণী পৃথিবীতলে প্রচার হতে লাগল । ডিকি ষ্টি বর্ষ পর্যান্ত এইরূপ উল্লাম গোর বাণী প্রচার করে যথন সঞ্জয় কভকটা সিদ্ধ হয়েছে দেখলেন ভখন ছাষ্ট্ৰ মনে জ্ৰীগৌরকুষ্ণের নি্চ্য সেবায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করলেন। নিভা লীলায় প্রবেশ-করার কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি প্রধান প্রধান শিশ্ত ভক্তগণকে সমবেত

করে তাঁদের প্রচুর আশীর্কাদ প্রদান করলেন। পরিশেষে উপন্থিত
অনুপস্থিত ভত্তগণকে আশীর্কাদ করে বললেন—"সকলে রূপর খুনাথের কথা পরমোংসাদে সভিত প্রচার করবেন। প্রীরূপান্থখানের পাদপদ্ম ধূলি হওয়াই আমাদের চরন আকান্ধা।
আপনারা সকলে এক অন্বর জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির
উদ্দেশ্যে আশ্রয় বিপ্রহেব আল্গালো মিলেমিশে থাকবেন"। শ্রীদ প্রস্থাদ এইরূপ বহু মূল্যবান উপদেশ নিয়ম নীতি প্রভৃতি দিবার
পর, গত ৪ নারায়ন গৌরান্ধ ৪৪০, ১৭ই পৌষ বঙ্গান্ধ ১৩৪৩,
১লা জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে শুক্রবার নিশান্তঃকালে শ্রীশ্রীরাধা।
গৌবিশের নিভালীলো প্রবেশ কর্মন।

জয় নিতালালা প্রবিষ্ট জগদ্পুক ওঁ বিফুপাদ শ্রীশ্রীমন্তজ্ঞি-শিষান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ কি জয়:

# জ্রী জীমন্ত ক্তিপ্রদাদ পুরী দাদ গোস্বামী

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় গোরপ্রের্চ স্বরূপিনে। শ্রীমন্তুক্তি প্রসাদাখ্য পুরী গোস্বামিনে নমঃ॥

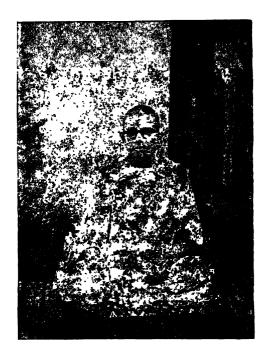

**এটা মন্ত**ক্তিপ্রসাদ পুরী দাস গোখামী

জ্বী শ্রীভগবানের আবির্ভাব তিথি যেমন পরম পবিত্র, **আঁর** ভক্তসাণের আবির্ভাব তিথিও তদ্রপ। ভগবান সব সময় অরতীর্ণ

হন না বটে কিন্তু ভাগবত আচার্য্যগণের ভক্তিধারা সর্ববিচাক প্রবাহিত হয়।

> গুরু কুঞ্চরপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে : গুকুরূপে কুঞ্চ কুপা করেন ভক্তগণে।।

> > ( ঐীচৈ: ১: আদি: ১:৪৫)

শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামীর আবিভাব ১৮৯৫ খুষ্টানের ২৫শে আগেষ্ট বাংলা ১৩০২ সালে ভাদ্র শুক্লাষ্ট্রি তিথিতে। তাঁর। পিতৃদেবের নাম শ্রীযুত রজনীকান্ত বস্থ। মাতৃদেবীর নাম শ্রীযুক্তা রিধুমুখী বসু: পূর্ববেঙ্গে নোয়াখালা জেলার সন্দীপহাতীয়া এই ম্হাপুরুষের জন্মস্থান ৷ জ্রীযুত বস্থ মহাশড়ের যোগেন্দ্র (জ্রীমন্তব্জি প্রদীপ তীর্থ নহারাজ ) শ্রীনিবাস, স্কুদর্শন ও হুষীকেশ নামে আর চারটি সস্তান ছিলেন: তাঁরাও শ্রাশ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ছিলেন 🗀 🐠

শ্রীমদ পুরী গোস্বামী শিশুকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণামুরাগী ছিলেন। ভিনি অষ্টম বর্ষ ব্**য়সে রামায়ণ, মহাভারত ও গীতার বহু অংশ মূখে** স্থাথ বলভে পারতেন। ঐ সময় তিনি জ্রীল নরোভ্রম ঠাকুরের ও জ্রীমন্তব্তি বিনোদ ঠাকুরের প্রাথনাময়ী গীতগুলি মুদক সহযোগে কীর্ত্তন করতেন ৷ মধুর কণ্ঠধ্বনি ও স্থললিত মৃদক্ষ বাস্তা ধ্বনিতে তিনি সকলকে মুগ্ধ করতেন। এতে তাঁর নিত্য দিদ্ধ ভাগবত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত ৷ তিনি বহরমপুর 'কুঞ্চনাথ' কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করার পর কলিকাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ডিগ্রি পরিক্ষা প্রথম প্রশ্নীতে উদ্ধীর্থ ইরেছিলেন। কৈশোর থেকে শ্রীমন্তাগবভ শান্তের প্রতি তাঁর প্রগাঢ শ্রন্ধা ছিল। তথন থেকে ভাগবভের স্তবাদি মুখ্য করতেন। তিনি বোল বংসর বয়সে পিতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বস্থ ও বড় ভ্রানা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বস্তর। শ্রীমন্তক্তি প্রদীপ তীর্ধ মহারাজ) সঙ্গে কলিকাতার রামবাগানস্ত ভক্তিভবনে শ্রীশ্রীমন্তক্তি-বিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ প্রথম বার দর্শন করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এক কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীল প্রভূপাদ শ্রীচরণ পার্শ্বে বসে হরিনাম করছিলেন এবং একটু দূরে বারান্দায় শ্রীমন্ত্র কৃষ্ণদাস বারাজী মহাশয় বসে ছিলেন। সকলে শ্রীঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করলে তিনি সহাস্তবদনে বললেন—তোমাদের পরম মঙ্গল হউক। তারপর শ্রাল ঠাকুর মহাশয় কিছুক্ষণ হরিকথা বললেন।

শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর ১৯১৮ সালে বড় ভাতা শ্রীযোগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে রামবাগানে ভক্তিভবনে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনে যান। তাঁরা দশুবই করলে প্রভুপাদ সহাস্থাবদনে শ্রীমদ্ পুরী দাসকে একটি কীর্ত্তন করতে বললেন। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "কবে হবে কর সে দিন আমার" এই কার্ত্তনটি শুনান। তাঁর মধুর কণ্ঠধানিছে সকলে ভন্তিত হলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ধুব সুধী হলেন। সেই দিন তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাজা রাম্মাহন রায় ও জনৈক গোস্বামী শ্রীমন্তাগবত শাস্ত্র ও বৈক্তবর্ধকে হেয় প্রতিপন্ধ করবার চেষ্টা করে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন

তা খণ্ডন করে, শ্রীমন্তাগবত যে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য তা স্থাপন করা যায় কিনা। তহন্তরে শ্রীল প্রভূপাদ বলেছিলেন—রামমোহন রায়ের এবং গোস্বামীর শ্রুতি বিরুদ্ধ পাষ্ডমত অতিরাৎ ভাগবত সিদ্ধান্তে খণ্ড-বিখণ্ড হবে । অসং সিদ্ধান্ত কথনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না

১৯১৮ সালের ফাল্কন পূর্ণিমায় শ্রীগোর-জ্বাোৎসব বাসরে
শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত ত্রিদণ্ড সরাস গ্রহণ করেন, শ্রীচৈত্ত্ত স্মঠ প্রতিষ্ঠা ও প্রাশ্রীবিনাদপ্রাণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। দিতীয় দিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ পুরী দাস গোস্বামী, শ্রীহরিপদ বিভারত্ব ও ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় প্রভৃতি কয়েকজন শ্রদ্ধালু সজ্জন ব্যক্তিকে মন্ত্র-দাক্ষাদি প্রদান করেন। শ্রীপুরীদাস ঠাকুরের বিক্ষারী নাম হল শ্রীমদ্ অনন্ত বাস্থদেব ব্রন্দারী। শ্রীল প্রভুপাদ জীকে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা থেকে পরবিভাভূষণ উপাধি প্রদান করেন।

১৯২৫ সাল থেকে তিনি ত্রাল প্রভুপাদের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময় ত্রাল প্রভুপাদের সঙ্গে পৃববঙ্গে বান। ত্রীপ্রভুপাদের বক্তৃতাদি টুকে নিতেন এবং তাঁর যাবতীয় লেখা পড়ার কার্য্য করতেন। তিনি অন্তুত ক্রুতিধর ছিলেন। বা এক বার ত্রাল প্রভুপাদের ত্রীমুখে শুনতেন, অবিকল নকল করতে পারতেন। যে সমস্ত ভাগবতের লোক ত্রাল প্রভুপাদের ক্রুপ শুনতেন, পরক্ষণে তা বলতে পারতেন। সভাস্থলে অনেক সময় ত্রীল প্রভুপাদ তাঁকে যে লোক জিজাসা করতেন তা তিনি

তৎক্ষণাৎ বলে দিতেন: এইরপ অভূত মেধা দেখে সন্ধাসী প্রক্ষাচারীরা আশ্চর্যান্তি হতেন। যেদিন প্রীপ্তরুপাদপালে আত্মসর্মপণ করেছিলেন, সেইদিন থেকে শ্রীল প্রভূপাদের ইচ্ছা ভিন্ন স্বেছার কিছু করতেন না। এমন কি শ্রীল প্রভূপাদের পর্যাদি লিখতে লিখতে ভোজন করবার সময় এলেও প্রভূপাদ ভোজন করতে যেতে না বলা পর্যান্ত পত্র লিখেই যেতেন। শ্রীল প্রভূপাদের অবশেষ নিয়ে শ্রীমদ্ পুরীদাস ঠাকুর ভোজনু করতেন। কিছু প্রশাকতেন। শ্রীল প্রভূপাদের অবশেষ না পেরে উপবাসী. পাকতেন। শ্রীল প্রভূপাদ জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ কিছু মুখ কিবে। কলা নিজ অধরে স্পর্শ করে তাকে থাওয়াতেন।

প্রথম শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীটেতত মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন
তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিচ্যারত, শ্রীবাস্থদেব প্রভু, শ্রীবৃত্ত
কুপ্রবিহারী বিচ্যাভূষণ, শ্রীবৃত্ত জগদীশ ভক্তিপ্রদাপ বিচ্যাবিনাদ
বি, এ, শ্রীবৃত্ত হরিপদ কবিভূষণ এম, এ, বি, এল, শ্রীবশোদাননন্দন ভাগবত ভূষণাদি কভিপয় ভক্ত অবস্থান করতেন।
কলিকাতায় একটি ভক্তি প্রচার কেন্দ্র মঠ স্থাপন করবার আশায়,
শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবাস্থদেব প্রভু ও শ্রীকৃপ্রবিহারী বিচ্যাভূষণকে
সঙ্গে নিয়ে ১নং উল্টাডিলি রোডে ৫০ টাকা মাসিক ভাড়াহিসাবে
একখানি পুরাতন বাড়ী নেন। গৃহস্থ ভক্তগণই ভাড়া, বহন
করতেন। ১৯১৮ সালের অগ্রহায়ণ শ্রীল প্রভুপাদ ঐ বাড়ীতে
'শ্রীভক্তিবিনোদ আসন' স্থাপন করেন। ১৯১৯ সালে শ্রীশ্রী—
বিকুপ্রিয়া দেরীর ভঙ্ক আবির্ভাব দিবসে (বসন্ত পঞ্চমী) শ্রীভক্তি

বিনোদ আসনে "এ এ বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা" পুন: প্রকট হয়। ১৯২০ সালে আজগদীৰ ভক্তি প্ৰদীপ ঠাকুর পত্নী দেহভাগে করলে তিনি সম্পূর্ণভাবে শ্রাল প্রভুপাদের গৌরবাণী প্রচার কার্যের সহায়তা করব;র জন্ম আত্মসমর্পণ করেন। এই সমস্থ **ঞ্জিল প্রভূপা**দ তাকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করেন। তথন **থেকে** তিনি এমন্ত্রকি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ নামে খ্যাত হন। ইনিই শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম সন্ন্যাসা। শ্রীল প্রভুপাদ এই বংসর ্মপাষদ ধানবাদে এয়ুত অতুলচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুহে শুভ প্রাপণ করেন। বাংলা ১৩২৫ সাল থেকে ত্রীল পুরীদাস ঠাকুর শ্রীভাগবত প্রেস পরিচালনার কায্য গ্রহণ করেন। তিনি বহু বাষ এই প্রেদের সেব। করেন এবং বহু ভক্তি গ্রন্থ প্রকাশনের কার্যাও সম্পাদন করেন। 🖺 শ্রীপ্রভূপাদের পঞ্চাশতম প্রকট বয ্থেকে শ্রীব্যাস পূজা আরম্ভ: হয়। শ্রীপুরী দাস ঠাকুর ব্যাস পুরুর প্রথম উত্যোক্তা ছিলেন একং তিনিই ব্যাস পূজার প্রথম আছাঞ্চলি লিখেছিলেন। বিষের সকতে আল প্রভুপাদের নৌরবাণী প্রচারের সহায়কদের মধ্যে তিনিই অগ্রতম ছিলেন।

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বাংলা ১৩৪৩, ১৬ই পৌষ
কাদ্প্রক ওঁ বিষ্ণুপাদ এ এ এ এ কি স্কিন্ত স্বর্গতী প্রভূপাদের
অপ্রকট লীলা বিস্তারের পর তিনি গৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশনের
সভাপতি ও আচার্য্য পদে সমস্ত ভক্তগণের সমর্থনে অধিষ্ঠিত হন।
আচার্য্যাভিষেক পৌরহিত্যের কার্য্য করেন আচার্য্যাত্রিক এ পান্ধ

গোস্বামী ঠাকুর প্রায় শতাধিক লোককে হরিনাম মন্ত্র প্রদান করেন। তিনি যেদিন আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হন সেদিন থেকে তাঁকে আচার্য্যদেব বলা ২ত। বাংলা ১৩৪৪ সালে ২৮শে বৈশাক্ষ জ্রীল আচার্য্যদেব বহু সন্মাসী ব্রহ্মচারী নিয়ে পূর্ববক্ষের ঢাকা নগরীতে প্রচার করতে যান। কয়েক দিন পূর্বব বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে প্রচার কার্য্য করবার পর তান কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে সময় তার অভ্যর্থনার জন্ম জ্রীগৌড়ীয় মঠে এক বিশাল জনসভার অধ্যোজন করা হয়েছিল।

১৯০৮ সালে ২২শে ফেব্ৰুগাৱী জ্ৰীল আচাৰ্যদেব জ্ৰাপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী এবং আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার কার্যের জন্ম রেন্ধুন যান। রেন্ধুনের রড় বড় স্থানে কিছুদিন বিপুলভাবে গৌরবাণী প্রচারিত হয়: অনস্তর ৭ই এপ্রিল জ্রাল আচার্যাদেব বক্তা জক্তমকে হরিদার কুস্তমেলায় আগমন করেন এবং তথায় সং শিক্ষা প্রদর্শনীর দারোল্যাটন, করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রভূপাদের শ্রীচরণ শ্বরণ করে সূর্ব্বর্ত্ত বিপুল ভাবে প্রচার কার্য্য করতে থাকেন : বাংলা ১৯৪৫ সনের ভাজ মাসে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ শত্র্য পুত্তি আরিষ্ট্রের মহোৎসর্ক ছই মাস ব্যাপী কলিকাভার ঐগোড়ীয় মঠে অহুঞ্চিত্রইয় : সময় জ্রীল আচার্যদেব সমারোহে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে <u>এইরিকথা প্রচার করেন। তিনি বাংলা ১৩৪৬ সালে অধিাচ</u> কৃষ্ণ পঞ্চমীতে শ্রীগয়াধামে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রাহণ করেন এবং "ব্রীমন্তক্তিপ্রসাদ পুরী" এই নাম ধারণ করেন। এই বংসর ২৯**শে** আন্বিন শ্রীল আচার্যাদেব পুনর্বার ঢাকার শুভ পদার্পণ করেন।

ঢাকা মাধ্ব গৌড়ীয় মঠে সেবকগণের তরফ থেকে এক বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। নগরীর বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থেকে তাঁকে সম্বন্ধ না জ্ঞাপন করেছিলেন। কয় দিন মঠে নিয়ত হরিকথা ও কীর্ত্তন হয়েছিল। একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—

আর্ত্ত, অর্থাণী, জিপ্তাম্ব ও জ্ঞানী চার প্রকার লোক ভক্তির অধিকারা। গড়েন্দ্র আত হয়ে ভগবানকে ডেকেছিল। পরে তার বিচার হল আমি নিজের মুখের জন্ম ভগবানকে খাটালাম। তার যাইচ্ছা তিনি তা বিধান করুন। গজরাজের আত্তির মধ্যে যে কামনা ছিল, তা ছেড়ে দিল। প্রব মহারাজ অর্থাণী অর্থাৎ রাজ্য সিংহাসন লাভেচ্ছ্। যথন তিনি আহিরের দর্শন পেলেন, তথন স্তুতি করে বললেন— আমি কাচানুসন্ধান করতে করতে দিঘ্যরত্ব পেয়েছি। আন্ধ বলের দরকার নাই। প্রব মহারাজ

েশীনক মুনি জ্ঞান লাভের কৌতুহল বশবর্তী হয়ে, গ্রীহরির উপাসনা করেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসার মধ্যে যে কামনা ছিল তা ভিনি পরে ছেন্ডেছিলেন। চতুঃসন নবযোগেল্প প্রভৃতি জ্ঞানামু-সন্ধান ছেড়ে গ্রীহরির সেবায় আকৃষ্ট হন। গ্রীপ্রহলাদ মহারাজ ও বলি মহারাজ এরা (বৈষ্ণব) শুদ্ধ ভক্ত। মার্কণ্ডেয় শিবের পর্ম ভক্ত হয়েও শুদ্ধ বৈষ্ণব। ইনি হরমহাদেবকে আশ্রয় বিগ্রহ এবং হরিকে বিষয় বিগ্রহরূপে দর্শন করেন।

ব্রক্তে শান্তরসে যমুনাদেবী সর্ব্বাপেকা জীকুকের প্রিয়তমা।

মহানীপ বা মহাকদম্ব বৃক্ষ, বাঁকে কল্পজ্ঞম বলা হয়, তিনি প্রাক্তক্ষের শান্তরসের সেবক। তাঁর অনুগত ব্রজের যত বৃক্ষরাজি ব্রহ্মির দেবর্ধি প্রভৃতি ব্রজে শান্তরসে বৃক্ষ ও ভ্রমরাদি রূপে প্রাকৃত্ত সেবা করেন। গোকুলে রুদ্ধি, পত্রক, মধুকঠা, চন্দ্রহাস, পয়োদ বকুল, রুসদ ও শরদ প্রভৃতি অনুগত দাস। ব্রজে স্থা,—সুকূৎ প্রিয়সথা ও প্রিয়নম্-স্থা এই চারি প্রকার স্থাভেদ আছে। দেবপ্রস্থা, বরুথপা, কুমুমপীড়া, প্রভৃতি স্থা। বলভদ্র ও মণ্ডলীভ্রে প্রভৃতি স্থা। গ্রীদাম বুষভান্থ নন্দিনী প্রীরাধার ভ্রাতা। ইহাদের কাছে কৃষ্ণের গোপনীয় কিছুই নাই।

যশোদার অঙ্গকান্তি নবঘনশ্যামবর্ণ, তাঁর বসন বহুরঙ্গে চিত্রিত; তিনি কৃষ্ণকে এক মুহূর না দেখলে কোটি প্রলয়সম মনে করতেন। এনিন্দ স্থাবাজের অঙ্গকান্তি চন্দন শুত্রবর্ণ স্থাকায় গুল্ফ শাশ্রুযুক্ত; তাঁর নয়ন যুগল মধ্যে অনুপম বাংসল্যারম্ব অঙ্কিত। মধুর রসে সখী, নিত্যসখী, প্রিয়সখী ও পরম জ্রেষ্ঠ সুখী পাঁচ প্রকার ভেদ আছে। বুন্দা, ধনিষ্ঠা ও কৃষ্ণমিকা। প্রভৃতি সখী। কন্ত্ররী, চন্দাক মুশ্লরী, মণিমঞ্জরী ও কনকমশ্ররী প্রভৃতি নিত্যসখী। বাসন্থী ও শলীমুখী প্রভৃতি সখী। ললিতা বিশাখা, চিত্রা, চন্দাকলতা, তৃঙ্গ বিভা, ইন্দু, রঙ্গদেবী ও স্থানেবী এই অন্ত পরম জ্রেষ্ঠা সখী।

সান্দীপনি মুনির মাতা পৌর্ণমাসী দেবী। সান্দীপনি মুনির কন্তা নান্দীমুখী, পুত্র মধ্মজল। জ্ঞীপৌর্ণমাসী দেবী লীলালক্তি ডিনি এক নবছন্দের মিলন বিধান করেন। সে দিবস ঞ্রীল আচার্য্যদেব প্রসাদক্রমে বহু নিগৃঢ় ভক্তিরসের
কথা বলেছিলেন। ৪ঠা ভাজ তিনি সপার্যদ চট্টগ্রামে গ্রীপুগুরীক
বিক্তানিধির শ্রীপাটে শুভ বিজয় করেন। শ্রীপাটের সেবক শ্রীয়ৃত
হরকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আচার্য্যদেবের মুখে বহু প্রাচীন তথ্য
শ্রবণ করে বলেন—আমি গৌর-পার্যদ বংশের কুলাঙ্গার, তাঁদের
কিছুই জানি না এবং তাঁদের সেবাও করি না।

১৯৪০ সালে বাংলা ১৩৪৬—১৫ই কাস্ক্রন গৌড়ীয় মিশনের ভদানীস্তন সেক্রেটারী সহামহোপদেশক প্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিস্থাকর প্রভু কলিকাতা প্রীগৌড়ীয় মঠে অপ্রকট হন। জ্রীল আচাধ্যদেব তাঁর জন্ত বড় হংখ প্রকাশ করেন এবং বালন— প্রীপাদ ভক্তি স্থাকর প্রভু সভ্যসার, মহাধীর, সারগ্রাহী তাহাবীর পুরুষ ছিলেন। তিনি যথার্থ আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি যথার্থ আদর্শ পুরুষ ছিলেন।

শ্রীমদ্ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর একটি
নুজন জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি কৌপীন বছির্বাস্ত
ছাড়া অস্ত বস্ত্র ত্যাগ করেন। পাছুকা ব্যবহার করতেন না ।
নগ্ন পায়ে চলতেন। ধাতু নির্মিত পাত্রে ভোজন করতেন না ।
ভূতলে শয়ন ও উপবেশন করতেন। একাদশীর দিন রাত্রি জাগরণ
করতেন। প্রীজগরাথ মিশ্রের গৃহভূত্য শ্রীসশান ঠাকুরের
আমুগত্যে ধামের বাগিচায় জল প্রদান করতেন এবং নিরাণী ছারা
বাগিচায় ভূণাদি পরিছার করতেন। স্বস্ত্র লোক দিয়েও এ
সেবা করাতেন।

বৈশাখমাসে গঙ্গাস্থান, গঙ্গাপৃজা, তুলসী সেবা, তুলসীভে ছায়াদান, জলধারা প্রদান করতেন। প্রীহরিভক্তি বিলাসে বৈশাখমাসে যে সমস্ত কৃত্যাদি আছে তা সমস্তই স্বয়ং পালন করতেন—বৈশাথে প্রীবিগ্রহাগারে স্থগন্ধিপুষ্পাভিষেক, চন্দ্রন প্রদান, স্থশীতল পানীয় ও স্লিগ্ধ জ্ব্যাদি ভোগার্পণ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্বব অতিথি সেবা, নিত্য শ্রীধাম পরিক্রমা, সংকীর্ত্তন, সাষ্টাঙ্গ দশুবং প্রণতি । শ্রীহরিবাসর, পৌরুজয়য়ী, শ্রীনিভ্যানন্দ জন্মত্রত উপবাস স্থাবৈত আচাধ্যের ব্রত পালন ও শ্রীরাধান্তমী ব্রত প্রভৃতি পালন প্রথা তিনি প্রবর্তন করেন।

বাংলা ১৩৪৯ সাল থেকে ১৩৫২ পর্যান্ত শ্রীল আন্থার্যাদেব
শ্রীভিক্তি সন্দর্ভ ব্যাখ্যা করেন এবং গোস্বামিগণের বিচার ধারা
অনুসরণ্
করেন। ১৯৫৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসের পূণিমা
দিবসে শ্রীমন্তক্তি প্রদীপ তার্থ গোস্বামী মহারাজ পুরীধামে
শ্রুপ্রকিটি হন। শ্রীল আচার্যাদেব বাংলা ১৩৫২ সাল থেকে
শ্রীশ্রীগোস্বামী গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। অনন্তর তিনি ১৯৫৬ সালে
শ্রীশ্রীমন্তক্তি কেবল উভুলোমি মহারাজকে গৌড়ীয় মিশনের
আচার্য্য প্রসভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করে স্বয়ং নিজ্ঞিনভাবে
শ্রীকৃন্দাবন ধামে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি গোস্বামিদিগের আমুগতো অতি দীনভাবে ব্রজে বাস করতেন এবং
ব্রজের তৃণ গুলা লতা পশু পক্ষী প্রভৃতিকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রিয়ন্তন জ্ঞানে নমস্কার ও দণ্ডবৎ করতেন। তিনি সততে
গৌরকৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈত্রস্থ শচীস্থত গৌর গুণধাম"

— এই নামকীর্ত্তন করতেন ও হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে রাধাকৃষ্ণকে আহ্বান করতেন। সে ধ্বনি ব্রজ ভূমির দিগদিগন্ত মুখরিত করে ভূলত। ধ্বনির তালে তালে ময়ুর ময়ুরিগণ নৃত্য করত।

শ্রীল প্রভূপাদের কার্ত্তন প্রচার যুগে প্রাথমিক দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে খুব আলোচনা হয়, অনস্তর মহাপ্রভূর শুদ্ধ ভাগবত আদর্শ ধর্মের বিরোধী প্রাকৃত সহক্ষিয়াবাদ সম্বন্ধে তীত্র আলোচনা হয় এবং সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় প্রবোধন কল্পে সাংখ্য জ্ঞানের বিচার বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেরের অভ্যুদয়ে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যার আলোকসম্পাতে ভক্তিরস্থ বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হয়।

করতেন তখন সঙ্গে শ্রীদাস গোস্বামী ঠাকুর যখন ব্রজ্ঞধামে বাস করতেন তখন সঙ্গে শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরপ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাল শিবদবাস্তব প্রভু ও শ্রীপাদ ব্রজ্ঞস্বন্দর দাস প্রভৃত্তি ভক্তগণ থাকতেন। তিনি একদিন শ্রীরাধারমণ কুঞ্জ বিশিতে বিদে হরিকথা প্রসঙ্গে বললেন—মহামন্তের মধ্যে তিনটি মুখ্য নাম আছে—'হরি' 'কৃষ্ণ' ও 'রাম'। 'হরি' ই শ্রীগোকিদদেব, 'কৃষ্ণ'ই শ্রীমদন মোহন বা মদন গোপাল ও শ্রী'রাম'ই শ্রীগোর্গীরাধ (গোপীজনবল্লভ) বা শ্রীরাধারমণ। 'হরি'র সম্বোধনে হরে। হরা (শ্রীরাধার) এর সম্বোধনেও 'হরে'। 'হরে' 'হরে'—, গোবিন্দ গোবিন্দ। 'হরে' 'হরে' 'রাধে' 'রাধে' 'হরে' 'হরে'— রাধাগোবিন্দ। শ্রীমতী বৃষভাষ্ম নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকৃশ হয়ে ব্রখন মহামন্ত কীর্তন করতেন, তখন পুনঃ পুনঃ শ্রীগোবিন্দ— দৈবের মৃথমণ্ডল মনে পড়ত : সেইজন্ত তিনি 'হরে' 'হরে' 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলে সকাতরে আহ্বান করতেন ৷ (বিশেষ জ্রষ্টব্য গ্রীমন্থজি প্রসাদ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থ )

অত:পর ঞ্রীবৃন্দাবন ধামে ১৯৫৮ সালে ৮ই মার্চ ঞ্রীরাধারমণদেবের কুঞ্জ বাটীতে প্রাতঃকালে সমবেত ভক্তগণের কাছে
তিনি বলতে লাগলেন অন্তমুখী হও। ভিতরে যাও। বাহিরে
থাকলে চলবে না। স্বদেশে যেতে হবে। কর্তৃত্বাভিমান ছাতু।
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। শরণাগত হও। শরণাগতিক্রিয় বাঁচবার আর পথ নাই। শ্রীহরিই কর্ম করাচ্ছেন, নিজে
কর্তা সাক্ষা বড় মূর্থতা।

#### শ্রীশ্রাম—শ্রামই শ্রীগৌর কিশোর

শ্রামকিশোরই বর্ত্তমান কলিতে "গ্রীগৌরকিশোর"—ইত্যাদি বলবার পর "প্রীকৃষ্ণতৈতন্ত শচীস্থত গৌর গুণধাম। গাও গাও অবিরাম, গ্রীকৃষ্ণতৈতন্ত শচীস্থত গৌর গুণধাম।" এই নাম্ কীর্ত্তনিটি সকলকে করতে বললেন, এবং অপরাহ্নকালে নিজ্ঞান জীলায় প্রবেশ করলেন।

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস এই এই এই কাল পুরী দাক্ গোস্থামী ঠাকুর কী জয়।

### ত্রিদণ্ডিম্বামী শ্রীমন্তুজিপ্রদাপ তার্থ মহারাজ

পূর্বক্তে নোয়াখালি জেলায় সন্দীপ হাতিয়া প্রামে বাংলা ১২৮৩ সনে চৈত্র মাসে শ্রীমদ্জিপ্রদাপ তীর্থ মহারাজের জন্ম হয়। পিতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বস্তু, মাতা শ্রীযুক্তা বিধুমুখা বস্তু। শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত বস্তু মহাশয় সরকারী চাকুরী করতেন তিনি বাঘ্না পাড়া গোস্বামীদের শিশ্ব ছিলেন, পরে শ্রীমদ্জিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ মাশ্রয় করেন। শ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁকে বাবাজী বেশ দেন এবং শ্রীরাধারী গোবিন্দু দাস বাবাজা নাম প্রদান করেন। জীবনের শেষ সময়ে পুরীধামে তিনি অবস্থান করেছিলেন। তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা, বিধুমুখী বস্তুও শ্রীমদ্ ভিক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিশ্বা ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবস্থান করেছিলেন।

শৈশবে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নাম ছিল—
শ্রীজগদীশ। তিনি কলিকাতা বিশ্ব বিজ্ঞালয়ের বি. এ, ডিগ্রি
প্রাপ্ত হয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করতেন। তিনি সপত্নীক
কলিকাতা থাকতেন। জগদীশ বাবুর কনিষ্ঠ ভাতা শ্রীঅনস্ত বস্থ্
ভিক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর)

বাংলা ১০১৬ সালে ১১ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯১০ সালে ২৫শে মার্চ ফাল্কনী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীগৌর-জন্মাংসব-দিনে জগদীশবাব পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল ভক্তিতত্ত বাচম্পতি মহাশয়ের সঙ্গে ধুবুলিয়া ষ্টেশন থেকে পদবজে শ্রীমায়াপুরে আগমুন করেন এব



बिर्धियांनी विवेशहिक श्रेषी गणीर्थ गराताक

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাক রের প্রথম দর্শন লাভ করেন। তখন শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাক র মহাশয় শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সম্মুখে শ্রীল সরস্বতী ঠাক র টাকির জমিদার রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ, মহাশ্র প্রমুখ সজ্জন ব্যক্তিগণ বসে তাঁর মুখে হরিকথা শুনছিলেন।

অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে পণ্ডিত বৈকুপ্ঠনাথ ঘোষাল মহাশয় শ্রীযুত জগদাশ বাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন।
শ্রীযুত জগদীশবাবু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ ধরে দণ্ডবৎ
করে ক্রেন্দন করতে করতে তাঁর কুপা ভিক্ষা করলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বললেন—"আপনি শিক্ষিত সম্মানাই।
স্থভরাং আপনি যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন বহু লোক
ভাতে আকৃষ্ট হবে।"

ঐদিন অপরাহ্নকালে শ্রীমদ্ ভক্তিদিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জগদীশ বাবুকে বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করান এবং বলেন— আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আদেশ নিয়ে আগামা কল্য কুলিয়ার চড়ায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করুন। জগদীশবাবু প্রাতঃকালে কুলিয়া চড়ায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনে এলেন, ভূমিতে পড়ে দশুবৎ করলেন এবং একটি ভরমুক্ত কল ভেট দিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বাইরের লোকের দেওয়া জিনিস প্রায় প্রহণ করতেন না, কিন্তু কুপাকরে সেই তরমুক্তি প্রকৃষ্ণ করলেন।

শ্রীলবাবাজী মহারাজ বললেন আপনাকে কে পাঠালেন ? জগদীশবাবু····ভামি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাক,রের ও সরস্বতী ঠাক,রের নির্দ্ধেশ এসেছি।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ স্পান কীর্ত্তন জানেন গু—একটী কীর্ত্তন করুন

জগদীশবাবু শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর' গীতটী করলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তানে খুব সুখী হলেন। বললেন গুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রাদাবিশিষ্ট হবেন, ভূণাদিপি সুনীচ ও তরুর ক্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্ববদা নাম করবেন ও অসং সঙ্গ ত্যাগ করবেন।

জগদীশবাবৃ ..... আমার এখনও গুরু পদাশ্র হর নাই।
শ্রীবাবাজী মহারাজ ...... মায়াপুরে ত শ্রীভক্তিবিনাদ
ঠাকুরের দর্শন পেরেছেন। ন্মায়াপুর আজুনিবেদনের স্থান।
সেখানে সদ্গুরু চরণে আজ্বনিবেদন করেছেন আবার গুরু পদাশ্রম
হয় নাই বলছেন কেন ? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনার জক্ত
অপেকা করছেন। যান তার কপা গ্রহণ করুন। শ্রীল বাবাজী
মহারাজের কথা শুনে জগদীশবাবু সেই দিনেই কুলিয়ায় মাখা
মুখন করে গলাস্নান পূর্বক গোজুমে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
ভঙ্কন কুটারে এলেন ও ছিপ্রহরে মন্ত্র দীকা প্রাপ্ত হলেন। ঠাকুরু
মহাশরের সেবক শ্রীমৃত কল্যাণ কল্লভক্ত দাস ব্রস্কারী ঠাকুরের
ভোক্তন অবশ্রেষ প্রসাদ জগদীশ বাবুকে দিলেন। ভিনি অপ্রেই
শ্রীগুরুর অবশ্রাভ নিয়ে ভারপর ভোক্তন করলেন। ঐ দিবসের

বেলা তুইটার সময় শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শিক্ষাষ্টক ব্যাখ্যা করে সকলকে শুনান ৷ অপরাহ্ন কালে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী চৈত্ত্ব্য চরিতামৃত পাঠ করেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ব্যাখ্যা করেন ৷

কিছুদিন পরে কলিকাতা 'ভুক্তিভবনে' শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত' সরস্বতী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীজগদীশ বাবুকে, বসস্ত বাবুকে ও মন্মথ বাবুকে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সংক্রিয়াসার দীপিকার বিধান অনুসারে পঞ্চরাত্র উপনয়ন সংস্কার প্রদান করেন এবং ব্রহ্ম গায়ত্রী ও গৌরাল গায়ত্রী প্রদান করেন।

জগদীশ বাব্র শাস্ত্র অমুশীলন ও সাধ্ গুরুর সেবা প্রভৃতি
দেখে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতা প্রভূপাদ তাঁকে "ভক্তিপ্রদীপ"
আখ্যা প্রদান করেন। তখন থেকে তিনি শ্রীজগদীশ ভক্তিপ্রদীপ
নামে খ্যাত হন। শ্রীল প্রভূপাদ ভক্তিশাস্ত্রী এবং সম্প্রদায় বৈভবাচার্য পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। জগদীশবাবু সে পরীক্ষা দিয়ে বিছাবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য পদবী লাভ করেন। তিনি
ছুটি পেলেই গোক্রম ধামে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট যেভেন
এবং ছুটির দিনগুলি তথায় কাটাতেন। তথায় অপরাহ্ন কালে
তিনি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নির্দ্দেশ অমুসারে শ্রীচৈতস্কচরিভামৃত
পাঠ করতেন স্বয়ং ঠাকুর মহাশয় তার ব্যাখ্যা করতেন।

প্রীপ্রোক্তমে প্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কাছে প্রীমদ্ কৃষণাস বাবাজী ও কয়েক জন ভক্ত থাকতেন। প্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশে প্রাতঃকালে তাঁরা গোক্রম বামে টহল দিভেন্ন। তথন ভাঁরা এই গানটা গাইতেন—"নদীয়া গোক্রমে নিত্যানন্দ মহাজন । পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥"

ইংরাজী ১৯১৪ সালে ২৩শে জুন গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হলেন। সে দিবস তথায় গ্রীজগদীশ বিভাবিনোদ ভক্তি প্রদীপ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সেই দিবস রাত্রে গ্রীল প্রভূপাদ কর্মজড় স্মার্ত্তবাদ খণ্ডন এবং গ্রাহরি ভক্তিবিলাস ও সংক্রিয়া সার দীপিকায় সদাচার সম্বন্ধে বহু উপদেশ বাণী সকলকে প্রবণ করান।

শ্রীদ্বগদীশ বিভাবিনাদ ভক্তি প্রদীপ মহাশরের পত্নী স্বধামে গনন করলে ইংরাজী ১৯২০ সালের কার্ত্তিক মাসে শ্রীল প্রভূপাদ সরস্বতী ঠাকুর তাঁকে ভাগবত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। ভ্রমন থেকে ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমন্তক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এই নামে শ্রভিহিত হন। সন্ন্যাসের পরদিন তাঁকে প্রভূপাদ পূর্ববঙ্গে প্রচারে যাবার আদেশ করেন। তিনি কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ভার পরের দিনেই পূর্ববঙ্গে যাত্রা করেন।

তিনি যেমন ছিলেন বিদ্বান তেমনি ছিলেন রূপবান্—তিনি স্বক্তাও ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সকলে মৃদ্ধ হত। তিনি কিছুদিন পূর্ববঙ্গে প্রচার করার পর কলিকাতায় ফিরে এলেন এবং বর্জমান, মেদিনীপুর ও উড়িয়ার দিকে যাত্রা করেন। তিনি জ্রীল প্রভূপাদের প্রথম সন্ন্যাসী ছিলেন। প্রভূপাদ অতঃপর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁর চবিবশ জন শিষ্যকে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান পূর্বক গৌরবাণী প্রচারের জন্ম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন।

জগণ্গুরু শ্রীশ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ ইংরাজী ১৯৩৩ সালের ১৮ ই মার্চে ত্রিদিণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিহৃদয় বন মহারাজকে, ও শ্রীযুত্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম,এ. মহোদয়কে ইউরোপে গৌর-বাণী প্রচার করবার জন্ম বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন।

ইউরোপে শ্রীমন্তক্তি প্রদীপ দীর্থ মহারাজ উৎসাহের সহিত কিছু বর্ষ গৌরবাণী প্রচার করেন। সেই সময় তিনি তথায় ইংরাজী ভাষায় শ্রীগৌরস্থলরের জীবনী ও গীতার অনুবাদ করেন। এ ছাড়া আরও বহু প্রবন্ধাদি লেখেন।

বংলা ১৩৪৩ সাল ইংর্জী ১৯৩৬ সন ৩)শে ডিসেম্বর ১৫ই পৌষ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমন্ত জিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ অপ্রকট লীলা আবিদ্ধার করেন। সে সময় শ্রীমন্ত জিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ্ব শ্রীল প্রভূপাদের শ্রীপাদপদ্মে ছিলেন। তাকে এবং অক্যাম্ভ শিয়াগণকে তিনি কৃপা আশীর্কাদ দিয়ে সকলকে পরম উৎসাহের সহিত শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করতে আদেশ দিয়ে অপ্রকট হন।

বাংলা ১৩৪৩, ইংরাজী ১৯৩৭, ২৬শে মার্চ্চ শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীগোরজয়ন্তী বাসরে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামীর মাচার্য্যাভিষেক কার্য্য আরম্ভ হলে শ্রীমন্তক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডীপাদগণের তরফ থেকে অভিনন্দন্ অগ্রে জানিয়ে ছিলেন।

বাংলা ১৩৪৭, ইংরাজী ১৯৪১ সন ২৯নে স্থানি জ্বিটেড্ড

মঠে প্রাতে গৌড়ায় মিশনের (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের আইনামুযায়ী রেজিন্ত্রীকৃত) সভাবন্দের সন্মিলিত প্রথম বার্ষিক সভা অমুষ্ঠিত হয়। মিশনের স্ফ্রাপতি—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ হন।

সুদীর্ঘকাল গৌড়ীয় মিশনের প্রচার কাব্য করবার পর শ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীর্ঘ মহারাজ বাংলা ১৩৫০ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীক্রগরাথ ক্ষেত্র ধামে আগমন করেন ও গুরুবর্গের নির্দ্দেশ-ক্রমে তথার শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ঐকাস্তিক ভব্দন করতে থাকেন। তথন ভারে বয়স আমুমানিক ৮২ বছর।

ইংরাজী ১৯৫৪ সন অগ্রহায়ণ মাস পূর্ণিমা তিথি প্রীল
মহারাজের তিরোধান দিন। প্রীপুরুষোন্তম ধাম, পবিত্র মাস ও
পবিত্র তিথি, সবের একাধারে সমাবেশ। সেদিন প্রাতঃকাল
থেকেই প্রীল মহারাজের এক অভিনব বাংসল্য-ভাব সকলের
প্রতি প্রকাশ পাছিলে, সকলকে ডেকে কত স্নেহ করে ভগবদ্
ভদ্ধনের উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর দৈনন্দিন নিয়ম অকুযায়ী
প্রাতঃকালে প্রীবিপ্রাহ দর্শন, দশুবং, স্থবাদি পাঠ করে নিজ্ক ভন্ধন
সূহে এসে বসলেন। প্রাতঃকালে কিছু তুধ মাত্র পান করলেন।
প্রীণোরাঙ্গ স্থারণ মন্ত্রল কত রোদন, কত দৈক্সভাব প্রকাশ
করলেন। ভারপর প্রীমন্তাগবতের দশমক্ষীয় স্তব (ব্রহ্মস্তবাদি)
ভাবাবিষ্ট ক্রদরে পার্টিকে লাগলেন। সাড়ে এগারটা পর্যান্ত পাঠ
করলেন। গ্রাক্স প্রাপ্ত আন্ধানাণ দাস ব্রন্ধারী বিপ্রাহর কালে

স্মানাদির জল ঠিক করে মহারাজের শ্রীঅঙ্গে তৈলমর্দ্দন করে দিলেন, অনন্তর ঞীল মহারাজ স্নান করলেন। সেবককে নৃতন বস্ত্র বের করে দিতে বললেন, সেবক নৃতন বস্ত্র শীপ্তই বের করে দিলেন। মহারাজ পরিধান করে নৃতন আসনে বসে ছাদশ অঙ্গে ভিলকাদি ধারণ করলেন নিভ্য নিয়মিভ জ্ঞপ অস্তে জ্রীতৃলসীতে জল প্রদান করে প্রদক্ষিণ করলেন ও তথা হতে ঐজগদীশের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। অভঃপর প্রসাহ সেবা করলেন। একটু বিশ্রাম করবার পর সেবককে ডাকলেন এবং নিত্য নিয়মিত শ্রীচৈতক্সভাগবত তাঁর সমূথে পড়ভে আদেশ করলেন। পাঠ প্রবণের জন্ম তিনি এক নৃতন আসনে বসলেন, হস্তে নামের জপ মালিকা ছিল। প্রবণ করতে করতে মাঝে সাঝে উচ্চৈ: শ্বরে হা গৌরহরি' হা নিত্যানন্দ বলে ডাকছেন। তখন শ্রীচৈতক্ত ভাগবতের মধ্য লীলায় শ্রীমক্ষহাপ্রভুর নগর সংকীর্ত্তনের কথা সেবক ব্রহ্মচারী স্বস্থরে পাঠ করেন—

তথাহি-পাহিডা রাগ

নাচে বিশ্বস্থর

জগত ঈশ্বর

ভাগীরথী ভীরে ভীরে।

ষার পদধৃলি

হই কৌতহলী

সবেই ধরিল শিরে 🛚

অপূৰ্ব বিকার

নয়নে সুধার

হুষার গর্জন শুনি।

হাসিয়া হাসিয়া

বলে 'হরি হরি' বারী

গৌর কলেবর মদন স্থব্দর দিব্য বাস পরিধান। **চাঁচর চিকুরে** মালা মনোহরে যেন দেখি পাঁচবাণ॥ 🎮 চর্চিত 🏻 🕮 এঙ্গ শোভিত গলে দোলে বনমালা। টুলিয়া পড়য়ে. প্রেমে থির নহে কাননে শটীর বা**লা**॥ িঃ কাম শরাসন, ভাষুণ পত্তন ়, ভালে মূলয়জ বিন্দু ! ্মুকুতা দশন শ্রীযুত বদন প্রকৃতি করুণাসিন্ধ ক্ষণে শত শৰ, বিকার অহ কভ করিব **নিশ্চ**য়। অঞা, কম্প, ঘর্ম, পুলক বৈবর্ণ্য না জানি কতেক হয়॥ ত্রিভঙ্ক হইরা কভু দাড়াইয়া অঙ্গে মুরলী বায়। জিনি মত্ত গজ চলই সহজ ে দেখি নয়ন জ্ডায়। অতি মনোহর যজ্ঞ সূত্রবর সদয় হৃদয়ে শোভে।

এবঝি অনন্ত

হই গুণবন্ধ

রহিলা পরশ লোভে ॥

নিত্যানন্দ চাঁদ মাধ্ব নন্দন

্শোভা করে ছই পাশে।

যত প্রিয়গণ করুয়ে কার্ত্তন

সবা চাহি চাহি হাসে॥

যাহার কীর্তন, কার অনুক্র

শিব দিগম্বর ভোলা।

সে প্রভু বিহরে নগরে নগরে নগরে :

কবিয়া কীর্ত্তন খেলা॥

( চৈ: ভা: ২৩/২৭১—২৮• )

এ প্রান্ত শ্রবণ করে শ্রীল মহারাজ প্রেমভরে অজ্ঞ অঞ্-পাত করতে করতে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—শ্রীগৌরস্থর্শবের তুই পাশে ঞ্রীনিত্যানন্দ ও ঞ্রীগদাধর কি অপূর্ব্ব শোভা পাচ্ছেন! এই বলে হাতের জপ মালিকাটি সামনে চৌকির উপর রেখে কর জোডে নতশিরে অতি করুণস্বরে হা গৌর! হা নিতাই! হা গদাধর। বলে তিনি যেন নিঃশব্দে বসে আছেন। কিছুক্ষণ পাঠের পর তাঁর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে, পাঠক ব্রহ্মচারী মহারাজ। মহারাজ। বলে কয়েকবার ডাকলেন, তথাপি কোন সাডা না পেয়ে মহারাজের শ্রীঅঙ্গে হাত দিয়ে দেখলেন তিনি আর এ জগতে নাই ৷ যোগাসনে বসে এ এমিম্মহাপ্রভর নিত্য মহাসংকীর্ত্তন রাস লীলায় চলে গেছেন।

শ্রীল মহারাজকে মর্ত্যলোকে আর দেখতে না পেয়ে ভক্তগণ বিরহ বেদনাশ্রু জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করতে করতে রোদন করতে লাগলেন। সকলের শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তর্ধানের কথা মনে হতে লাগল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে একটি মহারত্ব অন্তর্হিত হলেন।

এ মহাপুর্কবের অপার কুপা ও গুণের কথা কি বর্ণন করে সমাপ্ত করকে পারব । তথাপি মৃকের ভাগা ও জিহবার উল্লাসে কিছু বলে যাই। এর স্নেহ ছিল সহস্র পিতৃ-মাতৃ স্নেহ সমাপেই : সেহের আক্ষণে আমার আয় শিশু মহাপ্রভু সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

তিনি বলতেন প্রথমে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা, স.জ সজে ভগবদ গ্রন্থ অনুশীলন ও কথা প্রবাদি করতে হবে। সেবা করার সজে সজে হ'বকং। প্রবা করতে হবে। "শুক্রায়া"— সেবা করার ইজা, প্রবা করার ইজা যার আছে সেই শুক্রায়ু ব্যক্তি তিনি হাং বিলে সংলকে সেবা শিক্ষা দিছেন আবার সংগ্রন্থান্তি তিনি হাং বিলে সংলকে সেবা শিক্ষা দিছেন আবার সংগ্রন্থান্তিশিলন তবং ভগবং ও গাঁতা অনুশীলনের দিকে স্ভালিক দৃষ্টি ও বংশন

শ্রিল মহাত্রাক হরিকপাং লোট করতে বলাত্ন, আবা বলতেন যাদের অবল শতিল নাই কালে হতি এজন হবে না । প্রান্তকালে মাধুকরা ভিক্ষা করতে যোক্ষা, রাজে তাঁর স্থে যে সমস্ত কথা শুনতাম তা, লোকের কালে বলতাম। বিকালে গৌড়ীর মঠের সারস্বত অবণ সদনে শ্রীল মহারাজ ইইগোড়ী ক্লাস করতেন। জিজ্ঞাসা করতেন মাধুকরী করতে গিয়ে কার সঙ্গে কি কি কথা বলেছ ? রাত্রে আপনার থেকে যে সব কথা শুনেছি তাই বলেছি তা শুনে তিনি বড় খুসী হতেন, বলতেন হরিকথা ভাল করে নোট করে নিও: লোকের কাছে বলতে পারবে ৷ ানজে শুনতে হবে। সেবা করতে হবে। অন্তকে শুনাতে হক্টে সেবা করাতে হবে।

প্রায় সাত আট বছর কলে 🕮ল মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। এক বার মহারাজকে বললাম মায়াপুরে টোলে ব্যাকরণ পড়ব কি ? তিনি বললেন--সেবা কর শ্রাহার-গুরুবৈষ্ণর কুপায় তোমার সববতত্ত্ব স্বয়ং ক্ষুরিত হবে: সেবোনুখের স্বয়ং সববতত্ত্ব স্ফুারত হয়। আর আমি পড়বার কথা বললাম না। চিন্তা করলাম পড়তে ত আদি নাই; সেবা করবার জন্ত এসোছ। পড়ে কি হবে গ অকু দিন মহারাজ বললেন যে সমস্ত কথা হচ্ছে তা ভাল ভাবে শুন ় ােং পিডার কাজ হবে ৷

তখন আটে এক মতের নাট্যমন্দিরে ও বিষ্ণুপাদ আ আমন্তক্তি প্রদাদ পূরা গোস্বামী ঠাকুর প্রতিশদন ভাজি সন্দর্ভ পাঠ করতেন। আমারা হা মনোযোগের সাহত শুনভাম ৷ এ সব কথা ইংরাজী ১৯৪৬ সালের জ্রাল খাব মহার্ক্তি জ্যোন জোন দিন ছষ্টগোষ্ঠা ক্লাস করতেন। তথ্য সকলকে বজ্ঞা করা শিখাতেন। আমরাও বজুতা করতে শেষতাম: পাঁচ মেনিট বলবার পর আর বলতে পারতাম না। মহারাজ বলতেন বলতে বুলতে হবে। এল মহারাজ দেবা বিষয়ে কিংবা পাঠ বক্তা বিষয়ে সকলকে খুব উৎসাহ দিতেন। তিনি অতিশয় সরল ছিলেন। কোন কোন দিন আমাদের বলতেন তোরা কুড়ে। "পূর্বের রানা অর্চনকরে শ্রীল প্রভূপাদের ভোজন করায়ে দৈনিক নদীয়া প্রকাশ বিক্রী করতে নবদ্বাপে যেতাম। বৈকালে এসে ঠাকুর জাগাতাম, রানা করতাম, প্রবন্ধ লেখা প্রভৃতি সেবা করতাম। তখন মায়াপুরে পাকা মন্দির হয়নি। চৈত্রে মঠে, শ্রীবাস অঙ্গনে ও যোগপীঠে খড়ের ঘর ছিল। চাবা রেখে বাগ-বাগচার কাজ ও জনি চাব প্রভৃতি করাতাম। তাতে ধান কলাই মটর ফাহা হত তার দ্বারা সারা বংসর প্রভূব সেবা চলত।"

শ্রীল মহারাজ প্রম দয়ালু ছিলেন। সকলকে হরিভজন করাতে চাইতেন। যাঁরা পাঠ কার্ত্তনে যোগদান করতে অবহেলা করতেন, তাদের তিনি বলতেন,—তুই আজ থেতে পাবি না। পাঠের সময় অনেক ব্রহ্মচারা ঘুমায় দেখে একদিন প্রসাদ পাওয়া স্থানে পাঠ করতে লাগলেন। সকলের সামনে প্রসাদের থালা। বললেন এখন দেখি কে ঘুমায়? যারা ইন্তুগোষ্ঠা ক্লাসে ভাল বলতে পারতেন না তাদের দাঁড় করায়ে শ্লোক মুখস্থ করাতেন। সেহ ভরে কাকেও মারতেনও। মহারাজ ছিলেন শিক্ষা গুরু। তিনি বলতেন বিষ্ঠার জলে পূর্ণ কলসী গঙ্গায় ডুবালে কি হবে? যতটা বিষ্ঠার জল কন হবে ততটা গঙ্গা জল চুকবে। তোর যতটা হরিকথা কানে যাবে ও যতট সেবা করবি, ততটা ভক্তি লাভ হবে। বিষয় বিষ্ঠা জলে হুদয় কলসী ভরা থাকলে ভক্তি গঙ্গা জল তাতে চুকতে পারে না।

তিনি আরও বলতেন—সম্বধ জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর অভিমান ছাড়তে হবে। আমি একুফ দাসানুদাস এই অভিমান চক্তিশ ঘণ্টা মনে রাখতে হবে। এই অভিমান ভুললে মায়া এসে ধরবে। জীবের কৃষ্ণ সেবা করাই হল স্বধর্ম। পতিব্রতার স্বামী-সেবাই যেমন স্বধর্ম। যাঁরা কৃষ্ণ সেবা করে না তারা স্বধর্মতাাগী বেশ্মা। সাধু, গুরুও কৃষ্ণকে কান দিয়ে দেখ। অর্থাৎ শ্রোত পথে প্রবণ কর। চক্ষ্ দিয়ে দেখলে পাপ। আগে শ্রবণ, পরে দর্শন। যারা হরিকথা শুনে না তাদের দর্শন হয় না।

শ্রীল মহারাজ সেবকগণকে কখনও অমর্যাদা করতেন না।
সকলকে 'প্রভূ' বলে সম্বোধন করতেন। পত্র লিখলে পত্রের
প্রারম্ভে "শ্রীশ্রীভাগবত চরণে দণ্ডবং প্রণৃতি পৃক্তিকেয়ং" পত্রের
শিরোনামায় লিখতেন "পরম ভাগবত"। ইংরাজী ১৯৪৮ সালে
কার্ত্তিক মাসে আমি প্রথম "দশাবতার বন্দনা" পত্য লিখে তা
ছাপায়ে শ্রীমহারাজের শ্রীকরকমলে অর্পণ করি। তিনি তা
পেয়ে কত আনন্দ ভরে আমাকে কৃপাশীর্বাদ জনক এক পত্র
দেন—"তোমার শ্রীশ্রীদশাবতার বন্দনা বন্দনা-পূর্বক গ্রহণ করিয়া
শিরে ধারণ করিলাম। বন্দনা রচনা নৈপুণ্যে শুদ্ধা সর্পতী
(ভক্তিসিদ্ধান্ত) যে তোমার কঠে উদিত হইয়া লেখাইয়াছেন
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কবে তোমার শ্রীশ্রান্থ এই
শ্রীদশাবতার বন্দনা কীর্ত্তন-মুথে শুনিবার শ্রীশ্রান্ত পাইব।

ভোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থী, বৈষ্ণব দাসাম্বাদাস— জ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ।

শ্রীশ্রীল মহারাজের দয়া দাক্ষিণ্যের তুলনা হয় না। অধিক আর কি বলব ? তাঁর সেই কুপামৃতের বিন্দু গলবন্ত কুতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা করি। জন্মে জন্মে যেন তাঁর আশীর্কাদ বাণী শিরে ধারণ করে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ সেবা করজে পারি। ইহাই আমার একমাত্র বিনীত প্রার্থনা।

# শ্রাত্রামন্তব্তি কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

শ্রীশ্রমন্বহাপ্রভুর মনোভিন্ন সংস্থাপক স্বরূপ-রূপামুগবরনিত্য-লীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্থামী প্রভূপাদের কুপাপ্রাপ্ত প্রিয় অধস্তন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তি কেবল উভূলোমি মহারাজ।

শ্রীমন্ত্রক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ যে সমস্ক সন্ম্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণকে নিয়ে জগৎ ব্যাপী মহাপ্রভূর বাণী প্রচার অভিযান আরম্ভ করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমন্ত্রক্তি কেবল উড়ুলোরি মহারাজ অক্ততম প্রচারক সন্ম্যাসী ছিলেন।

গ্রীল গুরু মহারাজ শৈশব কালে থেকে ধীর, স্থির, মৌনী



নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমন্তক্তিকেবল উড়ুলোমি মহারাজ

ছিলেন। কবিত্ব ও সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণে তিনি কিছ্মিত ছিলেন। আঠার বংসর বয়সে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের থেকে শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হন। এ সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্যও গুরু মহারাজের ঘটেছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় অনেক কুপাশীর্কাদ করেন ও শ্রীমন্তাগ্বত শাস্ত্র অনুশীলন করতে অতি মেহ ভরে বলেন।

১৯১৯ খুষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের বি, এ, ডিগ্রী পরীক্ষা স্বসন্মানে উত্তীর্ণ হন এবং কাশীতে কিছুদিন দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শরৎ চক্র গুহঠাকুরতা। মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা ভুবনমোহিনী। উভয়েই স্বধর্মনিষ্ঠ, নিত্য তুলসাঁ ও ভগবদ্ সেবা পরায়ণ ছিলেন। তাঁরা বরিশাল বানরী পাড়াতে বাস করতেন। শ্রীগুক্ত-মহারাজের আবির্ভাব ১৮৯৫ খুষ্টাব্দ, ১০০২ বাংলা সাল ২৪শে অগ্রহায়ণ কুফাষ্ট্রমীতে হয়। শিশু কালের নাম শ্রীপ্রমোদ বিহারী। কলেজের পড়া শেষ করবার পর কিছুদিন তিনি শিক্ষকতা করেন। এ সময় তিনি কিছুদিন মহাত্মা গান্ধার স্ব.দশী আন্দোলনেও যোগদান করেছিলেন।

অনন্তর সমস্ত কিছুরই ফণ ভঙ্গুরতা উপলব্ধি করে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতা প্রভুগাদের শ্রীপাদ-পদ্মে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীল প্রভুগাদ মন্ত্র দাক্ষাদি সংস্কারের সময় তাঁকে শ্রীপতিত পাবন দাস ব্রহ্মচারী এ নাম প্রদান করেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় তিনি মঠের যাবহীয় সেবা, শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদি করতেন। অনন্তর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে গ্রীমথুরা ধামে ত্রিদণ্ড সন্ধ্যাস প্রদান করেন। সন্ম্যাসের নাম হল গ্রীমন্তব্জি কেবল প্রভুলোমি মহারাজ। তারপর তিনি পরিব্রাজকরপে ভারতের সর্বত্র গৌরবাণী প্রচার করতে লাগলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পো জামুয়ারী গোড়ায় মঠ মিশনাদির প্রতিষ্ঠাতা প্রীপ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ অপ্রকট লীলা করলেন। তাঁর অপ্রকটের পর গৌড়ীয় মঠ মিশনের আচার্ষ্য হলেন প্রীপ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাদে শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামা ঠাকুর শ্রীনবদ্বাপ ধাম পরিক্রমার গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ভার অর্পণ করেন শ্রীমন্তক্তি কেবল ওড়ুলোমী মহারাজের উপর। সাত বর্ষ পর্যান্ত একাদিকক্রমে শ্রীল ভক্তিকেবল উড়ুলোমি মহারাজ নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেবল ধাম পরিক্রমার নেতৃত্ব করেছেন তা নয়, তিনি সমগ্র নবদ্বীপ মগুলের ও শ্রীচৈত্র মঠের অধ্যক্ষ রূপে সেবা করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্যা৷ পরিষদের সভ্যরূপে নির্কাচিত হলেন।

শুধু ঐধানের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি ক্ষান্ত হন নি—
ভক্তিগ্রন্থ প্রচারে, প্রণয়নে ও প্রকাশে তাঁর গভীর অন্ধরাগ পরিদৃষ্ট
হয়। তিনি ঐটিচতন্ত শিক্ষায়ত গ্রন্থের ইংরাজী অন্ধ্রাদ করেন।
এ সময় ঐমন্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী শ্রীধাম মায়াপুরে

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুক্ত করেন। তিনি বিশেষ ভাবে তা শ্রবণে মনোনিযোগ করেন।

কয়েক বছর বাপী উর্জ্জ্রত কালে তিনি পূর্ববঙ্গের ঢাকা ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জে বিপুলভাবে হরিকথা কার্ত্তন করেন। তাঁর অমৃতময় বাণী শোনবার জন্ম বহু দূর থেকে প্রজ্জাল জনগণ সমবেত হতেন ১৯৫০ খুষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে উর্জ্জ্রত কালে শারদীয়া পূণিমা তিথিতে প্রেম যমুনার স্থুণীতল জলে জ্রীল গুরুমহারাজ (ভক্তিকেবল উন্পূলোমি মহারাজ) স্নান সমাপন্ন করে জ্রীগুরুবর্গোর অমুপ্রেরণায় পর্মহংস বেশে ভ্রিত হন

১৯৫৪ খ প্রাক্তে জানুষায়ী মাসে প্রয়াগে কুন্তমেলা অবকাশে শ্রীরূপ গৌড়ীর মঠে শ্রীগুরু মহারাজের নেতৃত্বে এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভা যাত্রা বাহির হয়েছিল। কয়েকদিন ব্যাপী মঠের নাট্য মন্দিরে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি সকলের চিত্তে বিমল আমন্দ প্রদান করেন।

১৯৫৩ খ্টাব্দের ভিদেম্বর মাসে গৌড়ার মিশনের সভাপতি
গ্রীমন্থক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম ধামে অপ্রকট হন। অনস্থর ১৯৫৭ খ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমন্থক্তি কেবল উচুলোমি মহারাজ গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের সভাপতি আচার্যারূপে নির্বাচিত হন।

এ সময় তদানীস্তন সেবাসচিব জ্রীল স্থন্দরানন্দ বিভাবিনোদ পদত্যাগ করেন এবং পরমপ্জ্য জ্রীমন্তক্তি জ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ সেবাসচিব পদ গ্রহণ করেন এবং জ্রীপাদ ভববদ্ধচ্ছিদ্ দাস ভক্তিসৌরভ অপর সেবাসচিব পদে অধিষ্ঠিত হন। এই শুক্ত-মহারাজ সভাপতি আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানের মঠগুলি পরিদর্শন করেন এবং সেবকদের বিবিধ উপদেশ নির্দ্দেশ, নাম মন্ত্র-দীক্ষাদি প্রদান করেন।

ভাঁর প্রেরণায় মেদিনাপুর জেলার অন্তর্গত চিরুলিয়। প্রামে জ্রীভাগবত জনানক মঠে নৃতন মন্দির, নাট্যমন্দির, সেবক থণ্ড ও ভজন কৃটীর নিমিত হয়। জ্রীধান বুন্দাবনে কিশোর পুরাষ্থ অবস্থিত জ্রীকৃষ্ণতৈতক্ত মঠের জ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির ও সেবক থণ্ডাদি নিমিত হয়। তাঁর আনুগত্যে বর্ত্তমানে প্রতি বছর জ্রীজ্রজনত্ত্ব পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯১৭ খ্রীক্ষে জ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত কার্ত্তনাথা জ্রীগোক্তম দ্বীপে নবমঠ স্থাপন করা হয়েছে এবং নাট্য মন্দির, সেবক থণ্ডা, যাত্রী নিবাস প্রভৃতি নিমিত হয়েছে। প্রতি বছর সহস্র সহস্র যাত্রী সঙ্গে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা হচ্ছে।

শ্রীপ্তরু মহারাজের অনুপ্রেরণায় পাটনার মন্দির, নাট্যমন্দির, দেবক খণ্ড প্রভৃতি প্রকটিত হয় । পুরী জেলার অন্তর্গভ আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগোড়ীয় মঠের নব মন্দির, নাট্য মন্দিরও নিমাণ করা হয় ।

লক্ষ্ণে সহরে নৃতন মন্দির, নাট্য মন্দির, সেবক খণ্ড প্রভৃতি
নিন্দিত হয় তিনি বিভিন্ন মঠসমূহে পরিভ্রমণ করে
শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের ভবনে, বড় বড় মণ্ডপাদিতে অমুষ্টিত ভাগৰভ
সভায় শ্রীগোরস্থলরের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বাঁরা ভার

প্রেমময় বাণী শুনেছেন তাঁরা মর্মে মর্মে তাঁর উদারতা ও মধুরতা অনুভব করেছেন। আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কিরুপে তাঁর মহান্থণ সাগরের পার পাব ? তথাপি আত্ম পবিত্রতার জন্ম যংসামান্য তাঁর গুণ গান করলাম।

## আচার্যপাদ প্রাশ্রামন্তক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ

শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের কুপামৃতি, করুণাশক্তি। নামরূপে শ্রীহরি যেমন কুপা করছেন, তেমনি সাধু শাস্ত্র গুরুরূপে কুপা করছেন। ভগবান নিত্য কাল সাধু গুরু ও শাস্ত্র রূপে কুপা করছেন।

শ্রী হরি বলেছেন— বৈষ্ণব আমার প্রাণ, বৈষ্ণব হৃদয়ে আমি সততবিশ্রাম করি। ভগবান ও ভক্ত অভেদাত্ম। ভগবানের আবিভাব তিথি যেমন পবিত্র তেমন বৈষ্ণব গুরুর আবিভাব তিথি পরম পবিত্র।

ভগবান শৃকর রূপে আবিভূতি হলেও তাকে শৃকর বলা অপরাধ, শ্রীহমুমান বানরকুলে আবিভূতি বলে বানর মনে করাও অপরাধ। তেমনি সাধু গুরু যে কোন কুলে আস্থন না কেন তাঁকে সেই কুল জাতি বৃদ্ধি করা অপরাধ।

পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার ডুমারিয়া থানান্তর্গত রুদাঘরা নামক গ্রামে এক কুলিন কায়স্থ জামদার বংশে আচার্য্য পাদের জন্ম হয়। পিতার নাম-শ্রীযুক্ত সীতানাথ হালদার, মাতার নাম শ্রীযুক্তা কুমুদিনী। জন্ম বাংলা ১৩১৩ দালে জ্যেষ্ঠ মামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা দিবসে। পিতামাত। পরম ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাই ভগবান্ তাঁদের একটি অপূর্ব পুত্র ধন অর্পণ করেছেন।

আচার্য্য পাদ শৈশব কাল হতেই পরম সাত্ত্বি প্রকৃতির ছিলেন। মিথ্যা বলা অন্সের সঙ্গে মিথ্যাকলহ করা, অকারণ গল্প গুজবকরা, কোন প্রকার নেশাদি করা, মৎস্থ মাংসাদি ভোজন করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি চিরকাল সাত্ত্বিক ভোজী ছিলেন।

তিনি ছিলেন ধার, গস্তার, বিনয়, নম্র, অমানি, পরোপকারী ও মংসর আদি দোয শৃত্য।

তিনি শৈশবে ডুমারিয়া থানান্তর্গত পাঁজিয়া গ্রামের হাইস্কুলে মেট্রিক পাশ করেন, অনন্তর দৌলত পুর কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি সহস্তে রন্ধন করে ভোজন করতেন। গীতাশাস্ত্র ছিল তাঁর চির সঙ্গী।

কদাঘরা গ্রামে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমন্ত**ক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতা গোস্বামী প্রভূপাদ ২৭শে মার্চ (ইং ১৯৩৫ সনে ) শুভ বিজয় করেন, এবিষয়ে গৌড়ীয় ১০খণ্ডে ৩৫ সংখ্যায় লিখিত আছে।
"শ্রীল প্রভূপাদ রুদাঘরানিবাসী শ্রীযুক্ত রাস বিহারী দাসাধিকারী
মহাশয়ের ভবনে শুভবিজয় করেন \* \* রুদাঘরানিবাসী ভক্তবুন্দের
পক্ষ হতে স্থানীয় ইউ পি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়
আচার্ষোর শুভবিজয় উপলক্ষে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ
করিবার পর প্রভূপাদের অমুক্তায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রামন্থলি বিলাস
গভস্তি নেমি, শ্রীমন্তলি ভূদেব শ্রোতা ও শ্রীমন্তলি ভারতী
মহারাজ বথাক্রমে "বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত্ত ও স্বপৃত্যুর্ব বিষয়ে
বক্ত্তা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভূপাদ শ্রীপাদ রাসবিহারী
দাসাধিকারার গৃহে এক রাত্র বাসপূর্বক গৌড়ীয় মঠাভিমুখে
মাত্রা করেন। তার শ্রীমুথ বিগলিত হরিকথায়ত পান করে
গ্রামবাসীগণ পরম ধ্রাতি ধন্ত হয়েছিলেন।

যখন প্রভূপাদ রুদাঘরা প্রামে বিজয় করেন তথন আচার্য্যপাদ কোন কার্যান্তরে অক্সতে গি.র ভিলেন । তথাপি এলি প্রভূপাদ অলক্ষে স্থার পদধূলি উচা । গা.ব বরণ করেছিলেন । । গনি যখন কয়েক দিবস পরে প্রামে কিবে এলেন, এবন এর এক ভাষ বলেছিলেন, কুনে ছিলে লা সাক্ষাৎ আশুক্দেব গোস্বামী এসেছিলেন এখানে । গলি অনুভূব বাণ করেছিলেন। এ দিন হতে আচার্যপাদ জার দর্শন লেন। বলা খুবা বেয়াদিও হয়ে খেদ করে বলেছিলেন এ অধ্যের ভালে। দর্শন ইল্ফা । দর্শন উল্কেষ্ঠায় দিনাভিপাত করতে লাগলেন।

আচাৰ্য্যপাদ কাৰ্য্যপোলক্ষে গ্ৰাধানে কোন বিশেষ আত্মীয়

প্রহে এলেন এবং কয়েক দিন অবস্থান করে ব্যক্তিগত কিছু ছাত্র-গণকে পড়াতে লাগলেন। তাঁর হাদয়ে কৃষ্ণ ভব্ধনের প্রবল ইচ্ছা জাগছে। গুরু পদাশ্র ছাড়া ভজন হয় না, সেই গুরু পাদপত্ত ক্বে কুপা করবেন সে দিনের প্রতীক্ষায় আছেন

বাংলা ১৩৪২ সালে ৬ই বৈশাখ ইং ১৯শে এপ্রিল ১৯৬৫ খুষ্টাব্দে গয়া ধামে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত স্বরস্বতী প্রভূপাদ শুভ বিজয় করেন। তাঁর অনুসন্ধানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীন্তক্তি-বিলাস গভস্তনেমি নহারাজ নহামহোপদেশক, আচাঘাত্রিক জ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিচ্যাভ্যণ, মহোপদেশক শ্রীপ্রণবানন রম্ববিচ্যালয়ার ও শ্রীপ্যারিমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রা কাক কোবিদ, এসজ্জন-নন্দ ব্রহ্মচারী ও গৌড়ায় পত্রিকা সম্পাদক জ্রীমংস্থানান্দ বিজাবিনোদ বি, এ প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন সায়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌছলে কাশা সমাত্র গৌডায় মঠের প্রচারক উদ্দেশক শ্রাস্ত্রে শ্বরানন্দ বেলাচারা রাগরত্ব ভক্তিশাস্ত্রা মহাশ্র গ্যা গৌডীয় মঠের সেবকগণ সহ ষ্টেশনে প্রভুপাদকে বিপুল অভিনন্দন জানান।

এই বৈশাথ "শ্যানবাবুর" কুটিরে এক অধিৱেশন হয়। সভাপতি হন রায় বাহাত্র ঐাযুক্ত পূর্ণচন্দ্র খোষ মহোদয়। সভায় সমুপ্তিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্থানীয় টাউন সংলৱ প্রধান শিক্ষক শ্রীয়ক্ত অঞ্চরঞ্জন মিত্র, অমৃত বাজার পত্রি গার রিপোটার শ্রীযুক্ত ষতাজ লাল দাস, গয়া জেলাস্কুলের অ্যসিষ্টেন্ট হেছে মাষ্টার জ্রীযুক্ত ম্বরেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, অ্যাডভোকেট ঐাযুক্ত হরিদাস বাব,

জীযুক্ত চাক্তক্র মজুমদার ও জীযুক্ত রূপলাল হালদার বি,এ, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই রূপলাল হালদার হলেন আমাদের বর্তমান গৌডীয় মিশনের আচার্য্যপাদ। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আজারুলম্বিত ভূজ সম্বিত প্রমোজ্জল দার্ঘ তারু দর্শন করে স্তান্তিত হলেন একং তাঁর শ্রীমুথে কণেক ঘণ্টাকাল শ্রীচরণের বারী ধারার স্থায় অবিরাম কৃষ্ণ কথা কার্ত্তন শ্রবণে পর্ম তৃপ্ত হলেন ৷ তিনি জীবনে যা আকাডা: করেছিলেন তা যেন পেয়ে গেলেন : সভা শেষ হলে প্রভুপাদ নিজ বাসস্থানে ফিরে এলেন। প্রভুপাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আচার্য্যপাদ ও আর কয়েকজন সজ্জন সেথানে এলেন, প্রভূপাদ উপস্থিত ব্যক্তিদিগের কাছে হরি কথা বলতে লাগলেন৷ প্রভুপাদ কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে সকরুণ দৃষ্টিতে আচার্য্যপাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে ছিলেন। কথার শেষে আচার্য্যপাদের একটু পরিচয় নিলেন একং বললেন কাল আসবেন!

অতঃপর কয়েক দিন ধরে আচার্য্যপাদ শ্রীল প্রভূপাদের জ্রীমুথে হরিকথা প্রবণ করলেন। প্রভুপাদের সঙ্গে সমস্ত ভক্তগণ এসেছিলেন তাঁৱাও আচার্য্যপাদকে বহু হরিকথা বললেন ৷

প্রভূপাদ কয়েক দিন গয়া ধামে প্রচার করবার পর দিল্লী অভিমুখে চললেন।

আচার্য্যপাদ গৌড়ীয় মঠে ও গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের প্রকি

খুব নিষ্ঠা যুক্ত হলেন। [গৌড়ীয় ১৩ খণ্ড ৩৭সং ]

শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ ১১ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫ সনে গয়া ধামে শুভ বিজয় করলেন। এই সময় ১৩ই নভেম্বর শ্রীবিগ্রাহ প্রকট মহামহোৎসব করলেন। এ দিবস শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে শ্রী আচার্য্যপাদের হরিনাম ও দীক্ষা হল। দীক্ষার নাম হল, শ্রীরূপবিলাস দাস ব্রহ্মচারী। পূর্ব্বে গয়ার মঠ চাচ্চিল রোডে ছিল ১৯৩৫ খ্যুরমনা রোডে মঠ স্থানান্তরিত হল। প্রভুপাদ স্বয়ং গয়া গৌড়ায় মঠের সেবাভার আচার্যাপাদের হাতে দিয়ে যান।

ইং ১৯০২ ডিসেম্বর প্রয়াগ ধামে অর্ধকুস্তুযোগে শ্রীল প্রভূপাদ শুভবিজয় করেন। রামবাগ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বাহিরানা নামক স্থানে অবস্থান করতেন। ইং ১৯৩৬ সনে ৭ই জামুয়ারীতে শ্রীর্মপশিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করেন শ্রীল প্রভূপাদ। প্রভূপাদ ৯ই জামুয়ারী পর্যান্ত প্রয়াগে থাকেন। এ সময়ও শ্রীআচার্য্য-পাদকে, প্রভূপাদ প্রয়াগধামে ডাকেন এবং বেশ কয়েকদিন হরিকথা শুনান।

ইং ১৯০৬ সনে ১৩ই আগষ্ট শ্রীল প্রভূপাদ যখন পুরুষোত্তম ব্রত পালনের জন্ম মথুরা ধামে শুভবিজয় করেন, ড্যাম্পিয়ার পাক "শিবালয়" নামক ভবনে। তখন সেখানে প্রভূপাদ, আচার্য্যপাদকে ডেকে নিয়ে ছিলেন। ১৩ই আগষ্ট থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রভূপাদের শ্রীমুখে তিনি হরিকথা শ্রবণ করেন। পুনঃ শ্রীল প্রভূপাদ ২৫শে অক্টোবর হ'তে ৬ই ডিসেম্বর পর্যান্ত পুরীধামে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ও প্রভূপাদ আচার্য্য- পাদকে ডেকে নিয়ে পুরীতে বসে অনেক কথা শুনিয়ে ছিলেন।

এ সময় হতে আচার্য্যপাদ খুব নিয়ম নিষ্ঠার সহিত শ্রীনাম ভজন ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করতে থাকেন।

৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৬ সনে প্রভুপাদ শ্রীজ্বগন্নাথদেবের থেকে বিদায় দিয়ে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন।

ইংরাজী ১৯৩৬ সনে ৩১ ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীগোড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিতালীলায় প্রবেশ করলেন। অনস্তর ইং ১৯৩৭ সনে ২৬শে মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী বাসরে ত্রিদণ্ডী সন্ম্যাসীগণের এবং ব্রহ্মচারী গৃহস্থগণের সমর্থনে শ্রীশ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী গৌড়ীয় মিশনের আচাধ্যপদে নির্ব্বাচিত হলেন। তথন হতে পুরী গোস্বামী আচার্য্যের কার্য্য করতে লাগলেন।

শ্রী মাচার্যাপাদ শ্রীল পুরী গোস্বামীর একাস্ত অন্তরক্ষ জন ছিলেন। তাঁকে সর্ববিক্ষণ কাছে রেখে ষট্ সদর্ভের নিগৃঢ় সিদ্ধান্ত সকল এবং ভাগবত সিদ্ধান্ত সকল শুনাতেন। পরস্পর এরূপ আলোচনায় ভাবযুক্ত হতেন।

ইং ১৯৩৮ সনে মার্চ্চ মাসে, কাক্সণ পূর্ণিমা দিবসে জ্রীগৌর জন্মোৎসব বাসরে গৌড়ীয় মিশনের তদানীস্তন আচার্য্য ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অধ্যক্ষতায় বিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সে সভার সভাপতি হন মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅতুলচন্দ্র দেব শর্মা (ভক্তি সারঙ্গ) মহোদয়। তিনি আচার্য্যপাদকে শ্রীগৌর আশীর্কাদ পত্র প্রদান করেন।

ব্রহ্মচারী বরেণ শ্রীরূপ বিলাস-সংজ্ঞিনে।
বি, এ, ইত্যুপনামে চ বিদ্বদ্ধরায় বাগ্মিনে॥
গুরুসেবৈকনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাশাবিবজ্জিনে।
গুঃসংগত্যাগ-দক্ষায় বৈষ্ণব প্রীতি ভাগিনে॥
সংসিদ্ধান্তেম্বভিজ্ঞায় মাংসর্য্য রহিতায় চ।
দাক্ষাদাত্যসমাসেন গয়াস্থ মঠরক্ষিনে॥
বিত্যাণর্ব ইতি খ্যাতি—'রুপদেশক' সংজ্ঞয়া।
প্রদীয়তে সভাসন্তিধাম সেবাপ্রচারকৈঃ॥
গ্রহেষু বস্থ চন্দ্রান্দে মায়াপুরে শুভোদয়ে।
ফাল্পণ পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥
স্বাঃ-শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্মা (ভক্তিসারক)
সভাপতি

আচার্য্যপাদ কিছুদিন গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হন। তদানীস্তন মিশনের সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীমং-ফুল্বানন্দ বিভাবিনোদ বি, এ, তিনি ইংরাজী ১৯৫৪ সনে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে অবসর গ্রহণ করেন। তখন সেক্রেটারী পদে ব্রতী হন শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমন্তক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ। সে সময় গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি বা আচার্য্য পদে কিছুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন ওঁ বিষ্ণুপাদ ঞ্জীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ। অনন্তর আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হলেন ওঁ বিষ্ণুপাদ ঞ্জীঞ্জীভক্তি-কেবল ওড়ুলোমি মহারাজ।

সেকালে প্রীল প্রভূপাদ প্রীপ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত বহু মঠ, মন্দিরাদি ভাড়া বাড়ীতে ছিল। প্রীপ্তরু মহারাজের ইচ্ছামুসারে; সেক্রেটারী জ্রীজাচার্য্যপাদ, জমি খরিদাদি পূর্বক নবমন্দির প্রভৃতির নির্মাণ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন। গ্রা, কুরুক্ষেত্র, এলাহাবাদ, পাটনা, লক্ষ্ণেও আসাম প্রভৃতি স্থানে স্বর্মা মন্দির, নাট্য মন্দির ও ভক্তনিবাসাদি নির্মিত হয়।

শ্রীল অচার্য্যপাদ শ্রীল গুরুমহারাজের নির্দেশমত, বিহার ইউ, পি, বাংলা, উড়িয়া, আসাম, দিল্লি, বোম্বে ও পাঞ্জাবাদি প্রদেশ-স্থিত মঠ সমূহ পরিদর্শন কার্য্যে রত থাকতেন। তিনি যেমন সরল তেমনি কঠোর। তাঁর শুদ্ধভক্তি আচার বিচারে সকলেই সম্ভমের সহিত আনুগত্যে চলতেন।

আচার্য্যপাদ কখন সভ্যের বিরুদ্ধ অসিদ্ধান্ত কার্য্যের অনুমোদন করেন নি।

আচার পরায়ণ ব্যক্তি আচার্য্যপাদ বাচ্য। তিনি স্বতঃ সিদ্ধ আচার্য্য, আচার্য্যপাদ ১৯৬৮ খুষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে শ্রীগোরভয়ন্তী বাসরে শ্রীল ভক্তিকেবল ওড়ুলোমি মহারাজের নিকট থেকে ত্রিদণ্ডি সন্মাস গ্রহণ করেন। নাম হল শ্রীমন্তক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ। তাঁর বিশেব প্রচেষ্টায় আসাম প্রদেশে কাছাড় লালাসহরে শ্রীরাধা গোবিন্দ গোড়ীয় মঠ স্থাপিত হয়। উড়িয়া রেমুণাস্থিত শ্রীমাধবেন্দ্র গোড়ীয় মঠের মন্দির নাট্যমন্দির, শ্রীগুরুমহারাজের ভজন কুটির নির্মিত হয়।

তিনি মিশনের উন্নতি সাধন কল্পে আপ্রাণ চেষ্টা পরায়ণ।

৬ই জামুয়ারী ইং ১৯৮২ সন, শ্রীগোদ্রুম ধামে একাদশী তিথির নিশীথে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমন্তক্তি কেবল উড়ুলোমি মহারাজ অপ্রকট হন।

অতঃপর গৌড়ীয় মিশনের শিষ্য ও ভক্তগণের অনুরোধে শ্রীল আচার্যাপাদ গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্যাপদ স্বাকার করেন। তিনি শ্রীগুরু মহারাজের সমাধি মন্দির ও শ্রীগুরুনহারাভের শ্রীমৃত্তি স্থাপন করেন এবং গোক্রম ধামের বহু সেবায় উজ্জান্য বিধান করেন।

শ্রীভক্তি বিনোদ ধারায় তিনি বাস্তব জীবন যাপন করছেন।
শ্রীলপ্রভূপাদের গৌর বানী প্রচারে যে অদম্য উৎসাহ ছিল, তিনি
তাঁর অনুসরণে প্রান্তি ক্লান্তি বিরহিত হয়ে সর্বব্রই গৌর বাণী
প্রচার করছেন। প্রতি বৎসর বহু ভক্ত সঙ্গে দিল্লী, বোম্বে,
লক্ষ্ণৌ, পাটনা, এলাহাবাদ, গয়া, কাশী, পুরী, কটক, বৃন্দাবন,
রেমনা ও আসাম প্রভৃতি স্থানে গৌর বাণী প্রচার করছেন।

মহাপ্রভু জ্রীকৃষ্টের ক্স দেবের পাঁচশত বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে গৌরকথা প্রচার উপলক্ষে শতাধিক ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের তীর্থ সমূহ দর্শন করতে বহির্গত হন। ইং ১২।৪।৮৪ তারিখ হতে আরম্ভ হয়ে ইং ৮।৫।৮৪ তারিখে পরিক্রমা শেষ হয়। ভ্রমণের প্রসিদ্ধ তীর্থ সমূহের নাম জিওড়ন্সিংহ ক্ষেত্র (ওয়ালটিয়ারে) পানানুসিংহ দেবের দর্শন (বিজওয়াড়ায়)।

শ্রীনোড়ীয় মঠ ও পার্থ সার্থি দর্শন (মাজাজ), শ্রীজনন্ত পদ্মনাভ দর্শন (ত্রিভাল্রাম), কন্তাকুমারী দর্শন, মাত্রাই দর্শন ইং ২১।৪।৮৪ রামেশ্রম দর্শন, শ্রীর্হদেশ্বর শিব দর্শন (তাঞ্জোরে), সারক্ষপাণি মহাবিষ্ণু ও আদিকুন্তেশ্বর শিবদর্শন (কুন্তকোনম) নটরাজ শিব দর্শন (চিদাম্বরম) পণ্ডিচেরীতে সমুদ্র ও অরবিন্দাশ্রম দর্শন, বেদ গিরীশ্বর শিব ও পক্ষীতীর্থ। তথা মহাবলি পুরম দর্শন, শিব কাঞ্চি ও বিষ্ণু কাঞ্চি দর্শন, তিরুপতি ব্যেক্কটেশ্বর দর্শন। ইংরাজী ওালে৮৪ রাজ মাহেল্রী ও গোদাবরী স্থান ও মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের মিলনস্থলী দর্শনের পর ইং চালাচ৪ তারিখে ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীল আচার্য্যপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ বহু বর্ষ পূর্বে ভক্তগণ সহ গৌড়মগুল পরিক্রমা করেছিলেন। শ্রীল আচার্য্য পাদ শ্রীলপ্রভূপাদের পদান্ধান্নসারে শ্রীকৃষ্ণচৈতক্ত মহাপ্রভূর পাঁচ্শত বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে বহু ভক্তগণ সঙ্গে গৌড় মগুল পরিক্রমা করেন।

গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হয় ইংরাজী ১২ এপ্রিল ১৯৮৪ এবং ইং ১৯শে এপ্রিল ১৯৮৪ তে সমাপ্ত হয়। গৌড়মণ্ডলের প্রাসিদ্ধ স্থান সমূহের নাম—

সাগর দ্বীপ কপিল মুনির আশ্রম, আটিসারা, ছত্রভোগ

দ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ প্রতিষ্ঠীত ৪৪৭ চৈত্রসান্দে চৈতক্স পাদ পীঠ। ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ শিবদর্শন। বরাহ নগর শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠ দর্শন। পানিহাটিতে গঙ্গার উপকুলে বট বৃক্ষ তলায় দ্ধিচিড়া মহোৎসব স্থান দুর্শন, শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীসমাধী পীঠ দর্শন। কুমার হট্ট (হালিসহর) ঞ্জীঈশ্বর পুরীপাদের জন্ম ভিটা দর্শন। চাকদহ শ্রীমহেশ পণ্ডিভের গ্রীপাঠ দর্শন। স্থানন্দ স্থদকুঞ্জে গোদ্রুমধামে গ্রীলভক্তি বিনোদ ঠাকুরের সমাধি দর্শন। উলাগ্রাম (নদীয়া) ঞ্জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌর স্থলরের জন্মস্থলী নিম্ব বৃক্ষ দর্শন। অদৈত ভবন, শ্রীবাস অঙ্গনে ও শ্রীটেত্ত মঠ দর্শন। বহরমপুর সৈয়াদাবাদ—শ্রীলনরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য রামকৃষ্ণাচার্য্যের সেবিত শ্রীমোহন রায়, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রেবর্তী ঠাকুরের বৈঠক ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিগ্য শ্রীহরি রামাচার্য্যের সেবিত শ্রীকৃষ্ণ রায় দর্শন। গাস্তীলা (জিয়াগঞ্জ) জ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর জ্রীরাধা গোবিন্দ জ্রীবিগ্রহ দর্শন। রামকেলি (গৌড়নগর) (মালচহ) জ্রীরূপ সনাতনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদন মোহন দর্শন, কানাই নাট শালায় শ্রীকানাইয়ের শ্ৰীমূর্ত্তি দর্শন।

একচক্রাগ্রাম—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম ভিটা দর্শন। বক্রেশ্বর
—শিব দর্শন। জয়দেব—শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাঠ দর্শন,
শ্রীখণ্ড—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সেবিত শ্রীগোরাঙ্গবিগ্রহ
দর্শন। যাজীগ্রাম—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীপাট দর্শন।

মামগাছি—( বর্জমান ) শ্রীসারক মুরারীর গোপীনাথ ও শ্রীবাস্ত্র-দেব দত্তের শ্রীরাধা মদন গোপাল দর্শন।

শ্রীল আচার্য্যপাদ উর্জ্জাত্রত কালে পূর্ব্ব গুর্বানুগত্যে ভক্তগণসহ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ইংরাজী ১৯৮৬ সন ১৭ অক্টোার শুক্রবার হতে ২৬শে অক্টোবর পর্বস্ত করেন।

বৃন্দাবন পরিক্রমার পর ইং ২৭ অক্টোবর ১৯৮৬ সন জয়পুর,
পুষ্কর ও শ্রীনাথদ্বার প্রভৃতি দর্শন করে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়
মঠে ফিরে স্নাসেন। শ্রীশ্রীগৌরস্থানরের পাঁচ শত বর্ষপূর্তি
আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌক্রম ধামে বহু অগ ব্যয় করে
শ্রীভক্তিকেবল গৌরাঙ্গ লীলামন্দির নির্মাণ পূর্বক জগতে শ্রীগৌর
স্থানরের এবং গুকুবর্গের বিশেষ প্রীতিপ্রদক্ষাগ্য সম্পাদন করেছেন।

আচার্য্যপাদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুর্বাত্নগত্যে অতিশয় প্রেমার্ড হৃদয়ে তৃলসী দেবা, ভগবদ্ মন্দির পরিক্রমা, তৃলসী মন্দির পরিক্রমা, গ্রীবিগ্রহ সেবা ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন সহ প্রেমারতি প্রভৃতি কথা জীবনের দৈনন্দিন আদর্শ। তিনি প্রতিদিন ভক্তগণ সহ ঈষ্টগোষ্টি এবং শিষ্য গণের ভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রস্থাদি স্বাধ্যায় করিয়ে থাকেন। শিষ্য গণের প্রতি করুণাবশ হয়ে নিত্য ভজন বিষয়ে শিক্ষা দান করা তাঁর জীবনের এক ব্রত।

তার সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তাবলী সমূহ বাংলায় ৩টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ও ইংরেজিতে Beacon Light of Transcendence নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

> শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধব্বিকা গিরিধারী কী জয় ! জয় শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ বৃন্দ কী জয় ॥

# পরিশিষ্ট

#### ঐঐওকগৌরাকৌজয়ত:

## প্রীপ্রীবেদবের আবিষ্ঠাব কথা

#### শ্রীক্ষক উবাচ—

একে তমসুক্ষানা জাতয়: প্যাপাসতে।
হতেষু ষট্সং বালেষু দেবক্যা উগ্রসেনিনা।
সপ্তবো বৈষ্কং ধামষমনতং প্রচক্তে।
গতো বভূব দেবক্যা হ্যপোক বিবর্জন: ॥

(ভাগৰত ১০|২|৪-৫)

অম্বাদ:—শ্রীবহুদেবের পদ্মী সকল ও শ্বজন বর্গাণ কংসাহুরের ধারা নিপীড়িত হয়ে কৃষ্ণ পাঞ্চাল, কেকয়, শাখা ও বিদ্ধুত দেশাদিতে গমন করলেন। কিছু শ্বজন কংসাহুরের মন যোগায়ে কংসাহুরের কাছে নিবাস করতে লাগলেন। এ দিকে দেবকী দেবীর গড়জাত ছয়টি পুত্রকে কংসাহুর এক কালীন হত্যা করল। এরপর দেবকী দেবীর সপ্ত গত প্রকট হল, এই সপ্ত গর্ভে বৈষ্ণব ধাম শ্বয়ং অনস্তদেব আবিভূতি হলেন।

দেবকী দেবীর বধন সপ্ত গত প্রকট হল তথনই বস্থদেবের ছিতীয় পদ্মী রোহিনী দেবীর গতও প্রকট হল। বস্থদেব রোহিনীদেবীর গর্ভ দশা দেখে শীঘ্রই তাঁকে শ্রীনন্দ গোকুলে প্রেরণ করলেন। ভাগবভের দশম স্কমে ছিতীয় অধ্যায়ে সপ্তম স্লোকে শ্রীভগবান বোগমায়াদেবীকে আহ্বান করে বলছেন-হে দেবি! হে ভয়ে! শীঘ্র নন্দ গোকুলে গমন কর। দেখানে বস্থদেবের বিতীয় পত্নী রোহিনী দেবী আছে "দেবক্যা জঠরে গঙ: শেষাখ্যং ধাম মামকষ্।" দেবকীদেবীর গর্ভে মদংশভূত বলদেব, বার এক অংশ অনস্থদেব, যিনি অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণকে শিরে ধারণ করেছেন এবং অনস্ত বদনে নির্ক্তর কুফ্ণণ্ডণ গান করেছেন।

রোহিনী দেবীর নিত্য পুত্র শ্রীবলরাম হলেও ভগবদ্ ইচ্ছান্ন প্রথমে দেবকী গর্ভে প্রবেশ করলেন। কারণ বলরাম সর্বকাল শংসা, আসন, ব্যক্তন, চামর, সথা, পাছকা ও উপাধানাদি দশদেহে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। দেবকী দেবীর গতে শ্রীকৃষ্ণ আসনেন তক্ত্রন্ত কৃষ্ণ ইদিতে বলরাম ঐ গর্ভকে পোধন, নিবাস্থোগ্য আসনও শ্যাদি রচনাপৃষ্কক পুন: যোগমান্না ছারা বাহিত হয়ে গোক্লে রোহিনী দেবীর গর্ভে প্রবেশ করলেন, গোক্ল হাবার সময় রোহিনীর তিন মাসের গর্ভ ছিল। যোগমান্না দে গর্ভটি অপসারিত করে বলরামকে স্থাপন করলেন। রোহিনী দেবী এসব স্বপ্রের ক্লায় অমুভ্ব করেছিলেন। (ভা: ১০া২।৮ বিশ্বনাথ)

এখন প্রশ্ন শ্রীদেবকীর ভদ্ধ সন্তময় গভে কি করে প্রাকৃত জড়ীয় ছয়টি গভ (ছয় পুত্র ) কংসাম্বর যাদের হত্যা করল তারা প্রবিষ্ট হয়েছিল ?

উত্তর—বেমন ভগবদ গর্ভে মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির সহিত সমষ্টি ও ব্যষ্টি কীকাণ প্রবিষ্ট হয়ে থাকে বান্তবত: তাদের ভগবদ অক সক হয় না। গীতার ভগবান বলেছেন—মামাতে সক্ষভূত গণ আছে কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নহি। অর্থাৎ আমি নিত্য বৈকুঠে অবস্থিত। আমি ঐ জীবগণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিনা। সেইরূপ দেবকীর গর্ভে প্রাকৃত হয়টি গর্ভ থাকলেও সাক্ষাৎ কোন স্পর্শ বা সম্বন্ধ হয়নি। ইহা ভগবানের বোগৈশ্বর্যা বলে সব্বিদ্ধ হয়েছে।

এম্বলে তাত্তিক সিদ্ধান্ত-ভক্ত জনের ভক্তি পরিপাটি প্রদর্শনার্থ ভগবানের এসব লীলা বুঝতে হবে। বেমন ভক্তের প্রবণ কীর্ত্তন আছি ভিজ্ লক্ষ্য হাদ্যে থাকলেও আমুসন্ধিক রূপে বড় বিষয় ভোগ অবস্থান করে। ধখন ভক্তি সাধকের তা হতে ভয় হয় অর্থাৎ এ বিষয় সকল হায়! হায়! আমাকে সংসার অন্ধ কৃপে নিমন্ধ্রিত করবে। এরপ ভয় প্রকট হতে কালে ঐ বিষয় নির্ভি হয়ে থাকে। তখন ভগবদ মশঃ প্রবণ কীর্ত্তন পরিচর্য্যাদিময়া ভক্তি রতি প্রবৃদ্ধ হ'তে থাকে। বড়ই রতি বাড়তে থাকে তড়ই ভগবানের রূপ-গুণ-মহাসমূল প্রাকৃত্তাব হতে থাকে। ভক্তের গুদ্ধ সত্তে জ্বাবদ আবিভাব হন ''ভক্তি:-এব-এনং দর্শন্বতীতি শ্রুতি?'।

দ্বেকী মাতার গর্ভে যে ছয়টি পুত্র হয়েছিল, এরা পূর্বে মরীচি মুনির পুত্র ছিল। অভিশাপ কারণে মর্ত্তে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কংলাম্মর বন্ধ করলে ইহারা দৈত্যরাজ বলির গৃহে গিয়ে অবস্থান করে। পরবর্তি কালে দেবকী মাতা ববন রামকৃষ্ণের কাছে, তোমাদের পূর্বক্ত শুটি প্রতিক্তে আমাকে দর্শন করাও এরপ প্রার্থনা করেন তখন রামকৃষ্ণ ছইভাই তৎক্ষণাৎ স্কৃতলে বলিরাজ পুরে যান। এবং তথা হ'তে ছয়টি ভাইকে নিয়ে মাতা দেবকী দেবীকে অর্পণ করেন। তারপর দেবকী মাতা স্কেহভরে সর্বকনিষ্ঠ কৃষ্ণকে ভল্ম ছয়্ব পান করান। অনন্থর ঐ ছয় প্রাতা কৃষ্ণভক্ত ভল্ম ক্ষীর পান মাত্রই দেব লোক প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মার মন থেকে মরীচি মৃনির জন্ম। মরীচি থেকে ছয় পুতা। মানুষের মনেই ছয়টি রিপুনিবাস করে অথবা বড়বিধ বিষয় মনের কাছে থাকে। বড় বিষয় শব্দ, অশ্ন, রূপ, রুস, গছ মনেই ভোগ করে বলে এ পাঁচের সঙ্গে মন বোগ করলে বড় বিষয় হয়।

দেবকীতে ভগধান আবির্ভাব হেতু দেবকী মাতা ভজাবতার। ''ভয়াৎ কংস' কংস নিরস্তর কৃষ্ণকে কাল রূপে ভয় ভাবনা করত ব্ধন্ট কৃষ্ণনাম শুন্ত তথ্নই ভয় হত। তজ্জ্ঞ কংস ভয়াবতার। অতঃ ভক্তি গর্ভগত ষড় বিষয় ধীরে ধীরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসার স্বাসক্তি আদি ধীরে ধীরে চলে যায়। তদ্রূপ দেবকীর ষড় গর্ভ কাল-কংস এসে হত্যা করে যেন ষড় বিষয় নির্দ্ত করল, সাধকের প্রবণ কীর্ত্তনাদি করতে করতে অস্তর্গত ষড় বিষয় কালে চলে যায় তথন শুদ্ধ ভক্তি গর্ভে তগবদ্ যশং পরিচর্যাদিময়ী প্রেমভক্তির উদয় হয়: তথৈব দেবকীর ষড় গর্ভ নির্ভিনম্বর সংগ্নগর্ভে ভগবদ্ যশ নিবাস শ্বাা আসন আচ্চাদনাদি রূপ, অনস্ত বৈষ্ণব ধাম সেবা মৃত্তি প্রীবলদেব আবিভূতি হলেন। সপ্তম গর্ভে ভগবদ্ সাক্ষাৎকার, ক্রকাবিভাব।

দেবকী দেবীর সপ্তম গর্ভ প্রকট হলে, রোহিনী দেবীকে বস্থাদেব গুগু-ভাবে নন্দগোকুলে পাঠিয়ে দিলেন। প্রাবণ মাসের সন্ধ্যাকালে অধা-রোহনে রোহিনীদেবী নন্দ ভবনে এলেন। রোহিনী দেবীর আগমনে শ্রীন্দ মহারাজ ল্রাভ্বগের সহিত বডই আনন্দিত তথা যশোদার সহিত সমস্ক গোপীগণ প্রম তৃষ্ট হলেন। ছুইজনের যশোদা ও রোহিণীর পরস্পরের প্রতি এত প্রণয় ভালবাসা ধেন গঙ্গা ও যম্না। জ্যুট, আষাচ ও প্রাবণ তিন মাসের গর্ভাবস্থায় রোহিনী দেবী নন্দ গোকুলে আগমন করলেন। (গোঃ চম্পু: পুরং চম্পু: ৬৭ প্লোক)

অতঃপর মাঘ মাদের রুঞ্চপক্ষে প্রতিপদ তিথিতে শ্রীকুঞ্চ যোগমায়া সহ শ্রীবশোদার গর্ভসিদ্ধৃতে প্রকট হলেন। এ সময় ঘোগমায়া দেবী রোহিনী দেবীর সাভমাসের গর্ভটিকে নষ্ট করে দেবকী দেবীর সাভমাসের গর্ভটি বোগমায়া আকর্ষণ পূর্বক রোহিনীছে স্থাপন করলেন। রোহিনীর গর্ভটি নষ্ট হয়েছিল যে সময়, সেই সময় রোহিনীদেবী ঘোরনিজ্ঞায় নিদ্রিত কেবল স্থপ্রের মত বোধ হল। রোহিনীদেবীতে ভগবান অনস্ত ধাম অবস্থিত হবার পর তাঁর অনেক স্থমকল দর্শন হতে লাগল। শ্রীনন্দ

ভবন বেন সর্বক্ষণ আনন্দ উৎদবে পূর্ণ হল। সমস্ত গোপগোপীগণের চিত্তে এক অব্যক্ত আনন্দ হিল্লোল প্রবাহিত হতে লাগলো

''ততশ্চ লব্ধ-সর্য সম্পদ্ধো চতুর্দশো মাসে আবণতঃ প্রাক আবণকে সমস্ত স্থারোহিনী রোহিনী গুণ-গণয়া স্থামং সিতস্থামং স্তং স্থাব। সাজ্র শুল্রতাবিল্রাজ্যানত্যা পৌর্ণমাসী চক্রমসমিব, ৷

(পো: চ: পু:--৩-৭৭)

ভারপর দব্ধ মন্তল স্থাক চৌদ্দমাদে প্রাথণের পূর্বার্দ্ধে প্রকার বৃদ্ধান করে বৃদ্ধান করে বৃদ্ধান করে বৃদ্ধান করে বিশ্বাদিন করে বিশ্বাদেশ করে বিশ্বাদিন করে বিশ্বাদিন করে বিশ্বাদিন করে বিশ্বাদিন করে বি

শিশুর কাস্কি শুল্রচন্দ্রের ক্যায় ধবলিম, ভ্রুষ্গল আজাছবিলম্বি, নমন ব্যল প্রকৃতি কমল দলের তুলা ও উন্নত নাসিকা। মহাপুক্ষের যাবতীয় চিহ্ন সমূহ হুন্দর শোভা পাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ গগনমগুলে দেব ম্নিপণ মহা জয়জয় ধ্বনি ও ত্ন্দুভি ধ্বনি ম্থরিত করছিল আনন্দে দেববধ্গণ পুল্প বৃষ্টি করছিলেন। গোকুল আনন্দময় হল। সম্পদ হুখে গোপগোপীগণ পূর্ণ হলেন, তারপর জাত কর্মাদি ধ্বায়থ ভাবে সম্পন্ন হল। শ্রীবাস্থ্যের প্রস্থাদি প্রেরণ করে সম্পাদন করলেন।

শ্রীচৈতক্ত চরিতামৃতে বলরাম তত্ত্বাদি এরপ বর্ণনা করছেন—

সর্ব অবতারী রুফ স্বয়ং ভগবান্।

তাঁহার দিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।

একই স্বরূপ দোহে ভিন্ন মাত্র কায়।

আভি কায়ব্যহ রুফ লীলার সহায়।

শ্রীৰলরাম গোদাঞি মূল সঙ্কর্ষণ। -

পঞ্জপ ধরি করেন ক্রফের সেবন I

আপনে করেন রুঞ্চ লীলার সহায়।
স্টেলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়।
স্ট্রাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ' রূপে করে রুক্ষের বিবিধ-দেবন।
সর্বারূপে আখাদয়ে রুঞ্-দেবানন্দ।
সেই বলরাম-গৌর সঙ্গে নিভাানন্দ।

জংশের অংশ ষেই 'কলা' তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমৃত্তি শ্রীবলরাম।
তাঁর এক শ্বরণ শুক্ষর' হয় কলাতে গণন।
বাহাকে ত কলা কহি তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুক্ষাবতারী তেঁহো দর্ব্ব জিফু।
গভেণিদ-ক্ষীরোদশায়ী দোহে 'পুক্ষ' নাম।
দেই তুই বার জংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম।
যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে ক্রফের 'কলা' করি।
মংশু কুর্মাদ্যবভারের তিঁহো অবতারী।

চৈততা চরিতামৃত আদি ৫ম পরিচ্ছেদ

শ্রীবলরাম পঞ্চরপ ধারণ পূর্বক সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহার করছেন। শ্রীবলরাম শ্বরং মূলসক্ষণ রূপে সর্বক্ষণ মধ্রায় ও ছারকার ক্ষের সেবা করছেন, শেব বা অনস্তদেব রূপে আর এক মুর্ভিডে নিরম্বর অনস্ত বদনে কৃষ্ণগুণ গান করছেন এবং এম্বাও সকলকে শিরে ধারণ করে আছেন। তিন মৃত্তিতে পুক্ষত্রয় রূপে বিশের স্থান পালন ও সংহারাদি করছেন। প্রথম পুক্ষবাব্তার কারণোদকশায়ী

মহাবিষ্ণু প্রকৃতির অন্তর্গ্যামী পুরুষ। বিভীয় গভোঁদকশারী পুরুষ বন্ধাণ্ডের অন্তর্গ্যামী, তৃতীয়-ক্ষীরোদকশারী পুরুষ সমস্ত ভূতের অন্তর্ণ্যামী পরমান্ত্রা পুরুষ। এ পুরুষজন্ধ প্রকৃতি সহ বিলাস করেন। ইহারা হলেন পরমান্ত্রা পুরুষ; যোগীগণের ধ্যেয়, এ পরমান্ত্রা অরূপগণ ভগবানের জিবিধ প্রকাশের মধ্যে আংশিক প্রকাশ। যদি পুরুষ জন্মের প্রকৃতির সন্দে সম্বন্ধ ভিথাপি প্রকৃতি সহ নাতি ক্রপণিছ।" মহাসঙ্কর্মণই সমস্ত জীব শক্তির আশ্রয়।

''জীব নাম ভটস্বাথ্য এক শক্তি হয়। মহাসঙ্কর্মৰ্থ-সূব জীবের আশ্রয়।

( रेहः हः चामि वाष्ट्र )

শ্রীকীব গোস্বামী সন্দর্ভ গ্রন্থে তটম্বাধ্য জীব শক্তিকে পরমান্মার বৈভব বলেছেন।

বলরাম বেষন স্থাষ্ট কাথ্যে মহাপুক্ষ এর অবতারে সম্পাদন করছেন, তেমনি আদি চতুর্বাহ ছারকা ও মধুরায় মহা সক্ষর্প অরপে ছিতীয় চতুর্বাহ পরবোম বৈকুঠে ইনি সক্ষর্প রপে শ্রীকৃষ্ণ লীলার সহায় করছেন। নিতাগোকল বুন্দাবনে স্বয়ং বলরাম রপে গোপ বেশে শ্রীনন্দনকনের সেবা করছেন। তিনি যথন মথুরা ও ছারকায় তথন ক্ষান্তিয় বেশ।

অভংপর বলরামের নাম করণের জ্বন্ত মথ্বা হতে গগঝিষ এলেন।
শ্রীবস্থদেব তাঁকে ব্রভে পঠিয়েছেন ভিনি গুপ্তভাবে গোকুলে একোছেন।
শ্রীগগম্নি নামকরণ করতে লাগলেন এ বালকের এক নাম "রাম",
মহাদাগকে এ স্থা করবে। আরে এক নাম সহম্বণ, গভ আক্ষণি
প্রেক জ্ব্যা বলে। অন্ত আরে একটি নাম বলভ্য-স্বাধিক বলবান
হবে বলে। (ভা: ১৮৮২) ক্লের ব্য়সের অধিক একবর্ষ বড়

বলরাম। তিনি শিশুলীলা সহায় করতে লাগলেন। স্থাক্ষণ রুঞ্চ সমিধানে অবস্থান করেন এবং উভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গোকুল অকনে বিবিধ শৈশব লীলা করতে লাগলেন। উভয়ে স্থাক্ত স্থানা বিশিষ্ট হলেও অস্থাক্ত অজ্ঞানী শিশুর লায় অঙ্গন মধ্যে শায়িত গাভী ও রুষের সিং ধারণ করতেন। তাদের করকমল স্পান্ত, গাভীগণ অসাড়ে ছ্যু ধারা বর্ষণ করতেন। গাভীর অরিভ তুয় ও গোমুত্র সঙ্গে অঙ্গনের ধ্লী মিলিত হয়ে কর্মমের প ধারণ করলে, রামকৃষ্ণ সেই ব্রজ্ঞ কর্মমে সানন্দে স্থাক্ত অঙ্গে ধারণ করতেন। শুল্লবর্ণ সেই ব্রজ্ঞ কর্মমে যাম কৃষ্ণের অঙ্গরাগ সদৃশ শোভা পেত। মুয় শিশুর লায়ে নিজের ক্রির কিন্ধিনী শব্দে বিশ্বিত হয়ে চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। গোপীনগণকে স্থ মাত্ত্রানে ফ্রড়িয়ে ধরতেন।

শ্রীরেছিনী দেবীর ও শ্রীঘশোদা মাতার অসাধারণ মাতৃবৎসলভা হৈ চু নিরস্তর শ্বরিত হয়ধারে বক্ষের কাঁচলি সিঞ্হত। কর্দম লিগু প্রথমায় পুত্র হয়কে, রোহিনী ও ঘশোদা কোলে নিয়ে অঞ্চলে মুখথানি মুছায়ে স্তত্য পান করাতেন। বালকধ্য়ের নবোদিত কৃন্দ কুস্থমের স্থায় শুত্র কুদ্র দৃস্ত দর্শনের আনন্দে বিভার হতেন। জননীম্বয় যথন কার্যায়ন্তরে থাকতেন তথন বালকধ্য় অঞ্চলে শায়িত বংসের পুচ্ছ ধরতেন। বংসগুলি ভয়ে জুত প্লায়ন করত তথন তারা ক্রন্দন করতেন।

রাম ও রক্ষ হামাগুডি দিরে চলতে অঙ্গনে রক্ষণে প্রস্তারে নিজের প্রতিবিধে চকিত ও স্তান্তিত হতেন। ক্রমে গৃহের ভিডি ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলে কথন কথন পদস্থালিত হয়ে ভূতলে পডে থেডেন তথন বসে ক্রন্দন করতেন, আবার ভিত্তি ধরে চলতে চলতে ভিডিতে নিজ প্রতিবিধ দেখে দেই প্রতিবিধের মুখে মুখ দিয়ে চুছন করবার চেষ্টা করতেন। এরপ মনোহর শৈশব লীলাতে সমস্ত সম্ভানগণকে মৃত্ত করেছিলেন।

বলরাম শ্রীক্লংকর মাখন হরণলীলাতেও সহায় করেছেন। কৃষ্ণ উচ্চ শিকেতে হাত দিতে না পারলে বলরাম উচ্চ করে ধরডেন, তখন কৃষ্ণ অনায়াসে মাখন হরণ করতেন। বলরাম থ্ব বৃদ্মিনান ছিলেন। কৃষ্ণকে মাখন হরণ বৃদ্ধি শিখাতেন। গোপগোপীদিগের গৃছে গৃহে গোপশিশু সংশ্বেই ভাই মাখন হরণ লীলা করে ভ্রমণ করতেন।

বে দিবস মা ষশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করেছিলেন, সে দিবস বলরাম
শীর জননী রোহিনী দেবী সঙ্গে কোন গোপ গৃহে আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন।
অপরাফে এসে যথন কৃষ্ণের বিষয় বদন দেখলেন, বলরাম বললেন ভাই
কাম ! ভোর বদনখানি বিষয় দেখছি কেন ? কৃষ্ণ বললেন দাদা!
তুই ছিলিনা মা আজ আমাকে বেঁধে ছিলেন। বলরাম বললেন আমি
থাকলে ভোকে কিছুতেই বন্ধন করতে দিভাম না।

পদকলতকতে বৈষ্ণব দাস একটি স্থলর পদকীর্ত্তনে রামকুঞ্চের শৈশবলীলার বর্ণনা করেছেন—

নাচরে নাচরে খোর রাম দাখোদর।

যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর।।

আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার।

গলায় গাঁথিয়া দিব মনিময় হার।।

তা তা থৈয়া থৈয়া বলে নল্বানী।

করে তালি দিয়া নাচে রাম ষত্মনি।

রাম কামু ওরে খোর ওরে রাম কামু।

মনিষয় মুরি মাঝে ঝলমল তমু।

### শ্রীনন্দরাজ বংশ-বর্ণন

শুরবে গোরচন্দ্রায় রাধিকার্য় ভদালয়ে। ক্লায় ক্ল ভক্তায় ওদ্তকায় নমে। নম:।। শ্ৰীনন্দ বংশের কথা ভাগবত পুরাণে। ষেনমতে, সেই মতে করিব বর্ণনে । **চल्दरः क्यां क्य** স্বধর্ম আচরি তেঁহ পালিলেন প্রজা। ছিল তাঁর হুই পত্নী সাধনী শিরোমণি : এক কতা করা অহা বৈখ্যের নন্দিনী। পরম স্থাতে রাজা পত্নীসনে রয়। নিত্য নানা যাগে তেঁহ 🗷 হরি পুজয় 🛭 🕮 হরি রূপায় ছই তনয় হইল। পুত্র দরশনে রাজা বড় হথী ভেল। ক্তিয় কন্যার গভে ' শ্র" জন্মিল। বৈশ্য রাজ কন্সা গভে পিৰ্জ্জণ্য হইল। দেবমীড় রাজাসন শুরের অপিল। পজ্জ ণ্যেরে মাতামহ গোপরাজ নিল ৷ বৈশ্যরাজ পজ্জ গৈয়রে রাজ্য পদ দিয়া। গোতাভার করিলেন বৈভা বলিয়া। শূর রাজা "শূরদেন" নগর ভাপিল। মধুরা বলিয়া পরে তার খ্যাতি হৈল 🕨

বস্থদেব, দেবভাগ, আদি পুত্র গণ। ইহা সবাকার শূর গৃহেতে জনম। 🗃পৰ্জন্য নন্দীখনে কৈল বাসস্থান। "নকীখর" মহিমার নাহয় বর্ণন । ষেইশ্বানে লক্ষ্মী সদা করিছে বিভাব। ষেই স্থানে সিদ্ধিগণ ফিরে সদা আরে। কেছানে জ্রভী কুল রয় নিবাকুলে। খেলানে কুরজগণ দিবানিশি বুলে 🛭 ষেস্তানে আনন্দে বৈদে গোপগোপীগণ। ষেম্বানের ধূলীকণা মাগে দেবগণ। এহেন নগরী মধ্যে পর্জ্বণ্য ভবন। শোভা সম্পদধনের না হয় বর্ণন। পত্নী 'বরীয়সী' গোপী সাধ্বী শিরোমণি। যার পদধ,লী নিল ∰্চরি মাপনি। গোপরাজ বহুদিন অপুত্রক ছিল। পুত্রের লাগিয়া বহু যাগয়জ্ঞ কৈল।। একদিন শ্রীনারদ গোপপুরে এল। ৰহ ষত্নে গোপরাজ তাঁর পূজা কৈল। च স্তর্ব্যামী মুনিবর অক্টর জানিয়া। গোপরাজ প্রতি কয় হাসিয়া হাসিয়া। হরি আরাখনে শীঘ্র তনয় স্কলর। কভিপন্ন হইবেক চিন্তা পরিহর। হেন আশীবাদ মুনি গোপরাজে দিয়া। বীণা ধরি নাম গাহি চলে হয় হৈয়া।

কালে পাঁচ পুত্র জন্ম পর্জ্জণোর হৈল 🖟 ছটা কন্সা রত্ব আর পরেতে জন্মিল। উপানন্দ অভিনন্দ আর নন্দ নাম। স্থনন্দ নন্দন পাঁচ পুত্র অভিধান। পাঁচ পুত্র হল সব গুণের সাগর। ধরাতে তুলনা দিতে নাহিক ভাহার 🛭 ভার মধ্যে নন্দ নামে মধ্যম সন্ধান : সর্বাধিক হন তিনি গুণের নিধান। ষ্বরাজ করিলেন পর্জ্বণ্য তাহার। নন্দের গুণেতে তুষ্ট চিত্ত স্বাকার। নন্দ ধেন স্বয়ং হন আনন্দ মুর্ভি। দৰ্শনে স্পৰ্শনে বিশ্ব আনন্দিত অতি 🛊 নন্দের বিৰাহ লাগি পৰ্জ্ঞণ্য চিস্কয়। মনে মনে হুপাত্রী সর্বতা খুজয়। স্থ্যুথ নামক ছিল এক গোপরাজ। অতীব রূপসী কন্সা হইল তাঁহার। গণকে গণিয়া নাম "ঘশোদা" রাখিল : সাক্ষাৎ মুক্তি ধরি 'যশ' জনমিল। স্থ্যুথে কহিল ডাকি সেই দ্বিজগণ। এ করা পালিহ তুমি করিয়া ষ্ডন। এ ককার সম নারী আর না হইবে। মহামহা সাধ্বীগণ এ র পদ্ধূলী নিবে। বিশ্বপতি আসিবেন ইহার গর্ভতে। বিশ্বভার হরিবেন দেখিবা সাক্ষাতে।

ভনহ স্বয়থ এই নন্দিনী ভোমার। ইহার প্রসাদে যশ হইবে অপার। এ বোল বলিয়া বিজ গৃহে চলি গেল। দিন দিন কলা বছ ৰাডিতে লাগিল। আল্লকালেতে তাঁর যৌবন উদয়। দেখিরা স্থাব চিতে চিস্তে অতিশয়। বর অন্মেষণ করি কর্য ভ্রমণ। দৈববলে নন্দ্ৰনে চইল ঘটন। क्षकारल एडलाश्च नन यर्गामार्य । বিবাহ করিয়া তারে লইলেন ঘরে। নৰবধু দেখি সব গোপ গোপীগণ। व्यानत्म मिल्लन मान वह ब्रप्त धन । নিত্য সিদ্ধ এই ছই জনক জননী। যুগে যুগে অবতরে শ্রীহরি আপনি 🛭 এই দুই প্রভাবেতে পর্জ্ঞগোর কুলে। হুইল অনস্ত সুখ গোপের মণ্ডলে ৷ ধন ধাতা গোধনাদি প্রচুর হইল। তুঁহা কার যশোরাশি পৃথিবী পুরিল। গুরু পুরী পাদপদ্ম করিয়া শ্বরণ। হরিজন স্মাপিল বংশের বর্ণন ।

## শ্রীনন্দ নন্দন আবির্ভাব কথা

শ্ৰীকৃষ্ণ-জনম কথা ভন সাধুজন। গোপাল চম্পুর মতে করিব বর্ণন। ব্লিগ্ধকণ্ঠ মধুকণ্ঠ নামে কবিষয়। নক্ষরাজ দরবারে নিভি গীত গায়। নারদের শিক্ত হ'ত-পুত্র কবি বড়। ভক্তি-প্রেম বুঝাইতে হয় বড় দঢ়। একদিন সভামধ্যে গীত আরভিল। নন্রাঞ্জ খেন মতে তনয় পাইল। বহু যাগযজ্ঞ নব্দ পুত্র লাগি করে। ত্বুপুত্র নাহি হল আপনার ঘরে॥ দৰ ব্ৰহ্ণবাদী আর বন্ধুজন যত। নন্দের সন্তান লাগি ব্রত কৈল কত। তবু যদি যশোদর পুত্র নাহি হল। ত্রংখ পোকে যপোমতী ভোজন ছাড়িল। অধো মুগে ধরাতলে বসি' নন্দরানী। নিরবধি অশ্র ফেলি' কাদয় আপনি ৷ দেথি গোপরাজ বড় হু:খ পায় মনে। প্রবোধ করায়ে নন্দ বিবিধ বচনে । ৰিণাতার ইচ্ছা যাহা তাহাই হইৰে। ষে পুত্র মাগিয়ে আমামি যজ্ঞে না ফলিবে 🛭 ভবে ষশোমতী বলে শুন প্রাণেশর ।
আমার হাদ্য কথা কহিব তোমার ।
দব-ব্রত-যাগ-যজ্ঞ আমি সমাপিলুঁ।
দাদশী পরমব্রত নাহি আচরিলু ।
এহেন বচন নন্দ করিয়া শ্রবন ।
আনন্দে উৎফুলা হই কহিল তথন ।
ওহে প্রিয়ে ভাল কথা শুনাইলে তুমি ।
দত্য সত্য এই ব্রত নাহি কৈলু আমি ।
তুমি স্থা ম্থী লাধ্বী কহিলে মধুর ।
পুরিবে অবশ্য বাহ্বা দুংথ হবে দ্র ।
দবে নিজ পুরোহিতে ডাকিয়া আমিল ।
দাদশী ব্রতের বিধি ব্রিয়া লইল ।
স্পিয়কণ্ঠ বলে ভাই পরে কিবা হল ।

মধুকঠ বললেন — নন্দ যশোমতী ব্রত বৎসরেক কৈল :
ব্রত শেষে একবড় স্থপন্ন হইল।
থয়ং ( শ্রী ) হরি যেন বলে প্রদন্ন হইয়া।
অচিরে ফলিবে আশা শুন মন দিয়া।
প্রতি কল্পে ইই আমি তোমার সস্তান।
এ কল্প সেমত হব সত্য বলি জান।
তোমাদের গৃহে শিশুরূপে করিব বিহার!
নিতি দরশনে আশা প্রিবে তোমার।
এহেন মধুর স্থা দেখে-নন্দ রায়।
অক্সাৎ নিদ্রা তক্ষে বড় তুঃৰ পায়।

প্ৰভাত হইল দেখে ডাকে পক্ষিপৰ। ৰাশীসহ বযুনাতে বাইভে বনন। ৰক বশোষতী তবে বসুৰা আইলা। ৰাৰ বিতে বছধন সঙ্গে কৱি মিলা। ছেব-মুনিপুণ সৰ এসৰ জানিছা। ভিক্কের বেশে সবে বসিলা আসিয়া 🛊 ৰ্পাৰিধি স্থান করি রাপীর সহিতে। হান হিতে আর্ম্ভিন আ**পন** হাতেতে ৷ শাইয়া নচ্ছের দান সবে পূর্ব হৈছ। वस रामागत अप छेक्र कवि देवन । গৃহেতে আদিয়া নক জীবিকু পুৰিষ। নিত্য কৰ্ম বিধি ৰত সৰ সমাপিল ৷ **অতি শীম হ**রবারে টোহে প্রবেশিল। শুকু বিশ্ব পুজা জনে বন্দনা করিল। হাসি বলে স্নিম্ক কণ্ঠ পরে কিবা হল। ষরু কঠ তবে কথা লারভ করিল। वाक प्रवादि नक वथन विमन । ৰাত্ৰী কহে বাজ খাত্ৰে ভাপনী আইল ১ পদে বন্ধচারী হয় স্থন্দর দর্শন। ব্ৰহ্মচারিণী সঙ্গে অতি মনোর্হ্ম 🛊 ৰাবীর বচনে নন্দ গাভোৰান কৈল। শাপত করিয়া শীম তাপদী লইল। ভিনত্তন দীব্যাসনে বিরাজ হটলা। नारक्षीय चारि कति बहानुना किना ।

যপোলা খোলিনী পক্তেইক্টিয়া পড়িন। " ব্যেরিত্রী আপন্ন কোন্তে বলোহায়ে নিল। ছাথ নাহি কর রাগীছাথ পরিহর। 🔧 😘 তবিহতে হইবেক পতান হুনার। লিরে হাত হিয়া করে তত আশীর্বার। ছনি'লোপগোপী করে জব কর নাদ। উপানক হাসি বলে এ গোকুল বন ৷ ৰহাজীৰ্থ ৰূপে ভবে হইবে গনন। নদের ভবিস্থবাদী ভনি সর্বভনে। বোপিনীর পার যন্ত বন্দে জনে জনে। শীদ্র ভবে করি দিল কুটির মির্মাণ। ভাৰাতে ৰোগিনী ছেবী কৈন অবসান।। এছিনে শ্বার মনে হইজ স্থাবাদয়। অবস্থা নম্পের হবে সম্ভান উদয়ণ স্থিত্ব কঠ বলে ভাই পাছে কিবা হল। ৰলোৱাৰ গতে ক্ষ কেয়তে আইল 🕯 यध्यके यत्न यत्न कविन विठात । সব গোশা কথা আজি করিব বিভার। ভবে নন্দ যশোষতী বৎসরেক ধরি। আছলী পালন কৈল অতি বছ-করি। ভবে সাঘী কৃষ্ণ প্রতি পদের রাজেতে। এক শুভ শ্বপ্ন নন্দ্ৰ দেখে আচৰিতে। নীলবৰ্গ এক শিশু গগনে বেডায়। অৰ্থবৰ্ণ কল্পা এক ভাৱে খেৱি বছ'।।

কিছু ক্ষুণ পরে দোঁতে নম্ম হৃদি মাঝে। পরম স্থাধ্যেত উহি আনন্দে বিরাজে।। ৰন্ধ ক্ৰম্বি হতে পুৰ: যশোদা গভাতে। শ্বিক্টাবে বিরাজিত ছেখে গোপপুতে।। সেই হতে বশোষার গভেরি প্রকাশ। **(एपि लागरशानी यास वाफ्नि खेळान** ॥ সৰ গোপগোপী করে আনক উভরোল। নিভ্য মহা মহোৎসৰ আনন্দ মদল।। क साम खाचार्यास (स्व शांभवाक । নিভ্য দরশনে এল দেবীর সরাজ।। নিশি দ্বিন্ন নন্দগৃহে কেবা আসে বার। ভাহার নির্বয় কের করিতে নারয়।। करत करत बाफि गर्ड चार्ड भाग देशा। এ সালে সন্মান হবে জ্যোডিষী কহিল। ভাত্ৰ কুফাইমী দিন স্বাগত হল। আদ্ধি শিশু হবে বলি ধাত্ৰী সূব কৈল।। শীঘ্র স্থাতী গ্রহ এক নির্মাণ করিল। भूष्ण प्राजा चाकि एक मधाकि तकि ॥ . ভূলের ভোরণ কৈল সব ফুল সাজে। উদ্বয় উদ্বয় ধাজী ভাহাতে বিরাজে॥ এখা দেবপৰ সৰ আনন্দে মাভিয়া। ৰুদ্ধ ৰাবিবৰে হুৱ্যিত হুইয়া।। সে দিবস কিবা অথ গোরুলে হইল। স্থাবর সমূত্রে বেন সকলে ভূবিল।।

কিছু নিশি সব গোপী জাগিয়া রহিল। ক্রকের যারার পরে নিদ্রাগত হল।। হেন কালে বড় স্থাৰ ধশোদাস্ক্রী। প্রস্বিল পুত্র রত্ব কেহ নাহি হেরি॥ সেই কালে মধুরাতে দেবকী পর্ভেতে। দেবরূপে জন্মে হরি ঈশর মৃত্তিতে।। স্বন্দর কিরিটা শোভে শিরেতে ভাহার ৷ চারিত্বজে শব্দ চক্র গ্রহামনোহর।। কনক কুগুল কানে করে ৰাল্যল। হ্লের ছটার ধিক হয়ত উচ্ছল ।। শস্তুত বালক দেখি দেবকী স্বন্ধরী। ক্রভোড়ে ছতি করে ভূষে তলে পড়ি।। ৰস্থাৰে শীন্ত করি বানদে স্থান কৈল। হনে হনে জয়োৎসবে গাড়ী লান ছিল ॥: कविन स्थान वह एवं नोबीया। তবে নারায়ণ তার কহিল দাকাতে।। বোরে লই এবে চল গোকুল নগরে। বশোছার কোনে রাথ পরৰ আছরে।। ভতিস্থা হরির বাক্য বহুদেব ধীর। পুত্ৰ লই শীঘ্ৰ করি হইল বাহির।। ৰেই কালে কংসপুরী হ'তে বাহিরিল। ঘশোদার পুন: এক কক্সার**ত্ব হল**।। ভরা ষমুনায় দেখি বস্থাৰে গনে। কেষনে খমুনা পারে করিব গমনে।।

**ংহ্নকালে বহামায়া শুগালির বেশে**। বহুনা হাটিয়া পার হয়ত হরিবে॥ ভার পিছে পিছে বায় বহুদেব ধীর। হেনরূপে আইলেন নন্দের মন্দির।। ৰশোহার কোলে হিল আপন তনর। ৰশোষাৰন্দিনী নিয়ে চলে বস্থ বায়।। चिक कर्श राम छोड़े এই किया कथा। নন্দের পুত্রটা ভবে আছিল বা কোণা।। यथु कर्ध बरम छाहे कत्र अवशान । वकरे कर्गव जीला अहमर कान।। ৰশোহার কল্পা সাকাৎ বোগমায়া। নন্দ পুত্র রাখে তেঁহ রূপে আচ্চাহিয়া।। সব বিষ্ণুতত্ত্বে অংশী নন্দ পুত্ৰ হয়। ৰম্বছেবে অংশ বাহুছেৰ নামে কয়।। নদীগণ বেন্মতে সাগরে মিলায়। নেই ৰড অংশ ৰড অংশীতে মিশার।। ৰোগমায়া শক্তে বহু ইহা নাহি ভাবে। चक्कां রহিল তার এসব আখানে ।। হরি ক্ষেতে আছে ইহার প্রযান। এককালে ছই স্থানে জন্মের আখ্যান।। ভবাহি-হব্রি বংশে---গর্ডকালেম্বদংপূর্বে অইমে মানি ডেম্বিয়ৌ। দেৰকী চ ৰশোদা চ স্বয়্বাতে সমং ভদা ॥

··व्यक्तान-- प्रकारमञ्ज्ञ व्यम्भूर्ग व्यष्टेय प्राप्त विवर्णामा ७ व्यवकीरनयीः

একই কালে প্রীকৃষ্ণকে প্রদাব করবেন। খণোছার পরে বোগমাছা নারী।
কন্তা হলে, তার সলে মহামায়াও জন্ম গ্রহণ করে। বস্থাদের মহামায়াকে
নিয়ে কংসের হাতে দিয়েছিলেন, যোগমায়া ব্রমেই রইজেন।

বশোষার গতে হির স্বয়ংরপ সাকাং নরাকৃতি নরবং তার স্কর্ন লীলা, ইনি সকলের স্বংশী, সাকাং ভগবান্। দেবকীর গতে লাভ ক্রক সংশ প্রাভব প্রকাশ চতুর্ভু জ জন্ম দেববং।

ত্বিশ্ব কঠ বলে ভাই নন্দোৎসব কথা।
উত্তৰ্ম রূপতে হেথা বলিবে সর্বধা।। '
মধু কঠ বলে তবৈ কর অবধান।
কৃষ্ণ প্রসাবের কথা নহিল সন্ধান।। '
সবে নিজা ক্ষে সারা নিশি গোরাইম।
পরভাত কালক্রমে আসি দেখা দিল্য।
ভবে লীলা করি হরি কাঁদে উচ্চ করে।
ভাগে শীদ্র বশোষতী মোদিত অব্ভরে।।
দেখিরা তনর বশোষতী মাই,

স্থার পাথারে ভাসে।

কি করি কি করি বুকিতে বে নারি

বড় সুথ খনে বাসে।

নয়নেতে লোর বারিছে স্বানীর

ন্তন হতে করে ক্ষীর। নৰ শিশু কোনে করি বশোষতী বসিছে হইয়া দ্বির।।

প্রেমে গছ গছ মাতা বচন না কুরে। আর্মানে বিবল ভকু লেছে নেত্র করে।

এডবিম অভাপুত্তে কৈল নিরীক্র। আজি আপনার শিশু হল স্কুলন । 🕚 নেত্ৰনীয়ে স্থল ক্ষীয়ে বস্ত্ৰ ভিত্তি বাছ 🕩 जानत्मः शृत्केत वृथ यत्नावा त्ववय् ॥ হেখা বাজীপৰ স্বান্ধ গোপনারীপৰ ৮ ৰে ক্ৰেম্বৰে লাগিয়া উঠিল সৰ্বজন। **এএটি কন্তা নম্ব পুত্র বলি উভৱোজ**। ভৰনি:গোকুলে বহে আনন্দ হিল্লোল বা ্ৰশোষার নবজাত লিও কেবিবারে 🗅 बाहेबा चाहेरम (बाली नसताच शुरुत ।। "পৰ্যে ছুন্দুভি ৰাজে নাচে দেৰগৰ। হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভ্রন 🛚 🖰 ক্লেবনারী করে হুখে পুলা 🖽 बक्षनत्म नाटह चात त्राभनाती भव ।। (इश) जव (भाभभन चाननः मागरत । ভাসি' বেন পরস্পর আলিছন করে ৪ বীল্ল নন্দ স্থান করি বেদের বিখানে। পুত্রের জাত কর্মানি করে সাবধানে 🗈 পুরোহিত ছিজগণ সন্তি বাক্য বলে। আসিতে লাগিল বাছকার দলে দলে।। আমন্দে সকলে করে বিবিধ বাজন। ক্রিভূবনের বাছ ষত ৰাজিল ভখন।। মহা মহানন্দে পূর্ণ হল ত্রিভূবন। माधु विक भृषियोत्र इःव इम विस्मात्म ॥ ভণাহি পীত নৰোৎসৰ বৰ্ণন [ ধানশী ] কোণা গেল নম্ম ছোষ তের দেখ আহি। তৰ প্ৰহে উৰ্য় হৈয়াছে ৰভ শৰী !! अर्फक मिनरम बन्न रहेम मुक्न । বনের আনন্দে দেখ বছন ক্ষল 🔢 ৰশোধার পুত্র হৈল পড়ি পেল লাড়া ৷ ষ্টানন্দে ধাইয়া আইল যাত সোয়াল পাছা।।\* ৰন্দের যন্দিরে গোয়ালা আইল বাইয়া। হাতে লাভি কাঁবে ভার নাচে বৈয়া বৈয়া।। সবে বলে নন্দ ঘোষ বছ ভাগা ভোর। তব প্রহে নাহি আঞ আনম্বের ওর।। ৰাচয়ে হরিষে নম্ম পুত্র মূখ চাইয়া। চৌদিকে গোরালা নাচে করভালী দিরা। ৰৰ্গে নাচে দেবগৰ পাতালে নাচে কনী। चडःशृत्व दान्धे नाटः शह्या नीवयनि ।। বিব নাচে, ব্ৰহা নাচে, ভার নাচে ইক্র। পোকলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিক।। ভাষি হাইজা আনে আরু পোরচনা। ছু-বাহ পদারি আদে আহিরী অভনা। বছৰাৰ দাস বলে শুন নৰুৱানী। কত পুণা ফলে তুমি পাইলা নীলমনি।

স্বৰ্গে ছুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ। ছরিহরি হরিধবনি ভরিল ভুবন। ব্ৰহ্ম নাছে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র ।
পোকুলে গোদ্ধানা নাচে পাইরা পোবিন্দ্র ।
নন্দের মন্দিরে গোদ্ধানা আইন ধাইরা ।
হাতে লড়ি কাঁধে ভার নাচে গৈরা থৈরা ।
হাধি হার স্থাত ঘোল অন্ধনে চালিরা ।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ্র পাইরা ।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল ।
এ হাস শিবাইর মন ভুলিরা রহিল ।

## গ্রীগ্রীরাধার জন্মকথা

শুরবে গৌর চন্দ্রায় রাধিকারৈ ভয়ালয়ে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় ভয়ক্তায় নযো নয়: ঃ

ব্রীরাধার জন্ম কথা তন সাধ্জন। ব্রহ্ম বৈবর্জ পুরাণ বিধানে বর্ণন।

ভণাহি-ত্ৰদ্ববৈৰ্গ্ত ৰচন—

পুরা বৃদ্ধাবনে রম্যে গোলোকে রাসমগুলে।
শতশৃকৈকদেশে চ মলিকা যাধবী বনে ।
রম্ম-সিংহাসনে রম্যে তম্মে তত্ত্ব জগৎপতিঃ।
স্বেচ্ছাময়ক ভগবান্ বস্ত্ব রমণোৎস্কঃ।

এড সিংস্করে তর্মে (পুরে) বিধা রপো বভ্ব স: ।

মন্দিণাক্ষ শ্রীকৃন্ধো বামার্ছালা চ রাধিকা ।
বভূব রমণী রম্যা রাসেশী রমনোংস্কা ।
ভপ্ত কাঞ্চন বর্ণভা রাজিভা চ বভেজসা ।
সন্মিতা কৃদ্ধীভন্তা শরংশল্পনিভাননা ।
(আইক কর ৭৬)

চিদানৰ ষয় ধাম বুন্দাৰন মাঝে: ষাধ্বী ভলাভে হত আসন বিরাজে। ভলোপরি কৃষ্ণচক্র বসিয়া একলে। বিহার করিতে বাঞ্চা জাগে চিত্তমলে।। ইচ্ছামাত্র বাম অংশে রাধিকা জরিল। আদি শক্তি বলি তাঁরে জগতে ঘ্যিল। ভপ্তমূর্ণ সম প্রভা অক্টের বরণ। নানারত অলফার অকের ভূষণ। স্থলর কবরী মাঝে শোভে ফুল মালা। স্তনোপরি বৃক্তমালা কটিতে মেধলা। কনক কণ্ডল কানে শোভা মনোচর। চরণে নৃপুর ধ্বনি মরাল ঝঞ্চার । বাৰৰ যোহিনী রাধা মাধবে মোহিল। কতনা বিহার রাসে মাধবে তবিল।। আরও অধিকভাবে মাধৰ তৃষিডে। উজ্জা করিলেন সতী পাশন হিয়াতে। ভবনি আপনা অফ হৈতে গোপী গণ।
আসংখ্যা হইল সবে রাধার সমান ।
আভএব রাধা রক্ষ একই স্বরূপ।
বিলাসের হেতু যাত্র ধরে ছটিরপ।।
এবেড কহিব দোঁহার অবভার লীকা।
পদ্ম পুরাণেতে শিব বেমত কহিলা।।
ভবাহি—পদ্মপুরাণ উত্তরণতে—

বৃষ্ণভাষ্ঠ পুরীরাজা বৃষ্ণভাষ্ঠ মহাশয়:।
মহাকুল প্রস্তাহসে সর্বশাস্তবিশারদ:।।
ডক্ত ভার্য্য মহাভাগা শ্রীমৎ শ্রীবিশাব্দরা।
রূপবৌৰন সম্পরা মহারাজকুলোহবা ।
ভক্তাং শ্রীরাধিকা জাতা শ্রীমদ্ বৃন্দাবনেশরী।
ভালে মানি সিভাইন্তাং মধ্যাহে ভঙ্গারিনী।।

বৃষ ভাছ নামে রাজা ভকত এধান।
আই নিধি তাঁর ধরে সদা বিভ্যান।
তাঁর পত্নী কীর্তিদা নামে মহাপতিরতা।
তাঁর সভে জনমিলা রাধা জগলাতা।
ভাল ভরাইমী দিনে মধ্যাহ্ন কালেতে।
অন্মিলেন ব্রজেশরী হরির ইচ্ছাতে।।
পরানন্দ মন্ন হৈল গোপ পরিবার।
সকল গোকুল ভরি আনন্দ অপার।।
সবার বাসনা পূর্ণ স্থের প্রকাশ।
কল্পারত্ব দ্বশনে স্বার উলাস।।

ভবে ভাতু কক্তা জন্মে ছিল বছ হান। দেব বিজ আদি করি করিলা সমান।। নাট ভাট আছি করি বত দীন জনে। ৰান দিল ভাত রাজা বভ কৰী মনে।। হেনমতে ব্রজেখরী ক্রিল গোকুলে। ৰা বুৰিতে পাৱে কেহ ভাৰ মায়াবলে।। ইতি মধ্যে এক কথা শুন ভক্তগণ। বেষতে নারছ পায় রাধিকা ছর্শন।। এক দিন মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ তপোধন। শ্ৰমিতে শ্ৰমিতে এল ভানুৱ ভবন 🕕 কুশল বারতা মুনি ভাহুরে পুছিল। ভামবাত্র নম্রচিত্তে কহিতে লাগিল।। ভোষার প্রসাদে সব কুপল আযার। পুৰিবী পবিত্র হয় পরশে ভোষার ॥ সর্ব পাপ ভাপ যায় ভোষা দ্রশনে। সর্ব্ধ তভোদয় হয় তোমা আগমনে।। ভোমার চরণ রেণ্ন সর্বভীর্থ ময়। ভোষা পরশিলে চিছে হরি ভক্তি হয়।। এতেকে ৰলিয়া ভাত্ন কলা দিল কোলে। রাধার পরশে মুনি জানন্দ বিহুরলে।। প্রেমেতে পুরিল দেহ নেত্রে অঞ্জারে। স্বাদ পুলকাবলি সাত্তিকবিকারে।। অভরে অভরে মূনি রাধার চরণ। ক্রমত্বে ধরিকা প্রেমে করিছে ভবন।।

তুমি হরিপ্রিয়া দেবি মহাভাব রুপা। পোৰিন্দ যোহিনী তুমি আনন্দ বৰুণা।। তুৰি ভক্তি তুমি ভপ তুমি সৰ্ব্ব রূপা। ভোষার চরণ ধ্যান করে দব দেবা।। ভোমার অংশেতে বহা লক্ষী জনমিল। (भानी बहियी चाप्ति नकनि इडेन।। তুমি আভাশক্তি হপ ক্লের মোহিনী। ভূমি কৃষ্ণ প্ৰাণ ৰূপা স্বার জননী ম মুনির এতেক বাণী ভানি রাধা ধনী। द्यश्चेमा निकदन कुनाइ पान्नि।। ছিব্য কল্পতক্ষ তলে ছিব্য রত্মাসনে। বসিয়াছেন ত্ৰজেখনী স্থীপ্ৰ স্থে।। हायत बाक्त करत (कान मधी कन। ছিব্য খেত ছত্ত্র ধরে পরম শেভিন।। বাধা অভে দিব্য বাস অলভার শেভা। প্ৰতি অন্ধ বালমল হয়ি মন লোভা।। স্থন্তর সিন্দুর বিন্দু ললাটে শোভন। क्रिडिट कांकि मात्र चश्र मर्भन।। বন্ধহারাবলি শোভে স্কন মনি পরে। চরণে ৰূপুর দাম হরি চিত্ত হরে।। অবের ছটায় দিক হয় আলোকিত। ত্রপ হেরি মুনিবর পরম বিশ্বিভ।। নছনে প্রেমের ধারা গছ গছ বাবী। পুলকে পুরল তত্ত কিছু নাহি থানি ৷৷

একৰ চব্লিড কেহ নাবে জখিবারে। ব্যধার কুপার যাত্র নার্থ নিহারে।। পুন: শিশু রূপে রাধা মুনির কোলেতে। ভইয়া রহিল কেহ নারিল বুঝিডে।। স্তবে মুনিবর কক্সা ভাত্ন কোলে দিল। ভাত্ন কীৰ্ডিয়ারে ডাকি কহিতে নাগিল।। क्रश काश्यान (मार्ट क्रश्व बाबारक । -८२न (जनकन कक्ष) रुष्ट्र बाब, बढ़ा ॥ ক্ষলা পাৰ্বতী আৰু অক্ষতী সভী। শচী, সভাষ্ঠাৰা, আর যতেক ব্ৰভী।। স্বার অংশিনী রাধা লান ভালয়তে। ভার কর হরিপ্রিয়া না আচে করতে।। একরা প্রভাবে সব গোকুল মণ্ডল। সকল সম্পদ পাৰে লভিবে মহল।। ৰক্সা বলি মনে কিছু ছঃখ নাহি কর। ইহা হ'তে বহু যশ হইবে জোমার।। ভবে ভাছুৱাৰ ৰলে ভুড়ি তুটি কর। কিবা গতি হবে ভাবি কহ মুনিবর।। मृनि वर्ष इरव महाशुक्रस्यत नाती। কইবে নয়ন কালে ছাড় দু:ৰ ভারী।। বছ ভাগাবান দোঁতে ভগৎ মাঝারে। এতেকে ৰলিয়া মূনি চলিল সন্ধরে।। পদ্ম পুরাপের শিব তুর্গার বারতা। আল্লান্ত কহিল কিছু রাধা কর কথা।।

এতে অপরাধ সাধু কিছুনা লইও 🗀 এ অধ্যের শিরে নিড্য পদ ধুলি দিও।।

পাৰ্কভী ভিজ্ঞাদে পুন: শক্তর চরণে। নেত খুলি রাধা কেন না করে ছরশনে। अक्रत बर्जन (हेवि । क्रत व्यवशान। কহিব সে সব কিছু অপূর্বে আখ্যান। ৰবে হরি অবভার মনে ইচ্ছা কৈল। রাধারে ডাকিয়া কিছু বলিতে লাগিল। মোর সনে মন্ত্রালোকে তুমি জনমিবে। ভথার বিচিত্র লীলা তোষা সনে হবে। ভবে রাধ! কহে ভন কমল নয়ন। य(क) करम हरव भन्न भूक्ष धर्मन। ভব রূপ বিনা মুই আন নাহি হেরি। তথায় জুনিলে মোর তু:খ হবে ভারী। क्रक वरन छन एवि ! क्लान प्रश्न नाई। তথায় আমার রূপ দেখিবে সদাই। এতেক বলিয়া হরি নন্দগোপ ঘরে ৷ জনম লভিল শীঘ্র সাধুরকা তরে। রাধাও কীর্ভিদা গভে জনম লভিল। উভয়ের জন্মে বিশ স্থময় হৈল। না খুলিল নেত্র হুটী রাধিকা স্করী। দেখিয়া কীর্ডিদা মনে তু:থ পায় ভারী 🕯 🖰 কহিল পাক্ষতী পুনঃ শিবের চরণে । 🔧 কিরপে পাইল রাধা আপুন নয়নে 📭 🛶 মধ্য দিন গত রবি,

ए थिया वानिका ছवि,

क्त्र क्त्र (एरे क्जूर्र ।

বুবভান্থ পুরে,

প্রতি ঘরে ঘরে.

ক্ষু রাধে শ্রীরাধে বলে।

কন্তার টাদম্থ দেখি

রাজা হইল মহাক্থী

श्रांन (एरे बाध्य नकरन ।

নানা স্তব্য হন্তে করি

নগরের যত নারী

সবে আইল কীর্তিকা মন্দিরে।

ব্দেক পুণ্যের হলে

দৈব হৈব অমুকুলে

এ হেন বালিকা মিলে ভোরে। হন লয়. এহো ত ময়ুন্ত নয়

মোদের মনে হেন লয়, এং কোন ছলে কেবা জনমিলা।

ঘনস্থাৰ থানে কয়

না কর্ছ সংশ্ব

कुक धिवा महत्र देशा।

[ 🗃 द्राग— दुईकी 📗

বৃষভাম পুরে আনন্দ কলরব।
উর্দ্ধ মুখে ধেয়ে আইল ব্রজবাসী সব।
খাইয়া আইলা সব ব্রজের রূপসী।
দেখে বৃষভাম স্থতা জিনি কত শন্ম।
দেখিয়া গোপীকা সব আনন্দে ভরিল।
নাহিক নয়ন ঘূটা কীর্ত্তিকা দেখিল।
পাইয়া ছিলাম সাধ পুরাব রতনের নিধি।
পোবিন্দ দাস কচে নিদাকন বিধি।

[ধানঞ্জি—বোডসম ভাল ]

কান্দরে কীর্ডিকা রাণী তুনন্ননে বহে পানি,

ধৃলি পঞ্জি গড়াগড়ি বায়।

এৰনি ভুন্দরী কলা এ রূপ জগতে বস্তা

বিধি চকু নাহি দিল তায়। হায় বিধি কি দশা করিলা।

ছিম্বে;গো রভন নিধি, হাত নাহি দিলা বিধি,

धन व्यावद्रम ना हहेगा।

কান্দি বুৰভান্থ নারী, ভূমে বার গড়াগড়ি,

তেজিল অঙ্গের অলঙ্কার।

কেশপাশ নাহি বা**ছে,** ভূমে গড়াগড়ি কান্দে,

ত্নয়নে বহে পানি ধার।

বাদি যত দহচরী উঠাইল হাতে ধরি

বসাইল আপনার কোলে।

ক্হমে মধুর বাণী আর না কান্দিও রাণী,

ভাল মন্দ কপালের ফলে।

क्या क्वां कर प्रवि वे हाक हिन्नीरि.

বাছ মেলি কলা লহ কোলে।

বাঁচিয়া থাকিলে এই শতেক কোওর সই,

আশীয় করহ কুতুহলে।

শোৰ ত্ব:ৰ পরিহরি, কন্তা নিল কোলে করি,

চাডে রাণী দীর্ঘ নি:খাস।

হালিগণ সারি সারি সেচই বাসিড বারি

মৰ্ম জানে গোবিন্দ দাস।

### শ্রীশ্রীগোরপার্যত্ব চরিতাবলী

#### বালা ধানশী—এক ভালা

ষত বুট্টবাসী আইলা দেখিবারে রাই।
ক্ষণ কোলে করি আইলা ষ্পোমতি মাই।
কৌল হইতে গোপালে রাখিয়া ভূমিতলে।
বশোদায় কীন্তিদা হু:থ কাদি কাদি বলে।
হামাগুড়ি ধীরে ধীরে ঘাইয়া ম্রারি।
এলাম আমি নরন কোণে হেরহে কিশোরী।,
রাই হিয়ায় হাত দিয়া রহিলেন হরি।
রাধিকা চাহিয়া দেখে ওরপ মাধুরী।
হেনকালে দেখিয়া যশোদা নলরাণী।
আয় আয় বলে কোলে নিল নীলমবি।
নিরমল আখি দেখি কীন্তিকা বিহ্বলা।
গ্রাইল গোপাল তোমার আমার বাদনা।
এ শশীশেখর দিল নগর ঘোষণা।

এ ভোর বালিকা.

हारम्य कनिकाः

দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।

হেন মনে লয়

সদাই হৃদ্য

পশরা করিয়া রাখি। শুন বুষভান্থ প্রিয়ে।

কি হেন করিয়া

কোলেতে রেখেছ

এ হেন দোনার ঝিয়ে॥ জ।।

্ডভিড বিনিয়া

মুখে হাসি আছে আধা।

·গশকে যে নাম

লে নাম রাপ্ক

ष्यायता द्राधिनाम त्राधा ॥

শত্রপ লক্ষ্ণ

অভি বিলক্ষ্ণ,

जुनना निव वा किरत ।

मशीश्रकत्यत्र,

প্ৰেয়দী হইৰে.

সোঙরিবা যদি জীয়ে ॥

তুহিছা বলিয়া

ছ:খ না ভাবিছ

ইহো উদ্ধারিব বংশ।

জানহাদে কহে

ভ্ৰমেছি কম্লা

ইহার অংশের অংশ ।

[ তুড়ী মিল্ল ভাটিয়ালী—ধামলী ]

আজু কি আনন্দ ব্রন্ধ ভরিয়া।

নৰবাস ভূষ পরি

ধায়ত গোপনারী.

রহিতে নারম্বে ধৃতি ধরিয়া। ঞ।

কিবা অপরপ সাজে

প্ৰবেশে ভবন মাৰো

গোপগৰ কান্দে ভার করিয়া।

বুৰভাহ নুপম্পি

আপনা মানয়ে ধনি

वाक्षिका वहन विश्व (हत्रिया।

সুভাতু স্বচন্ত্ৰভাত্ব,

ধরিতে নারয়ে ভহু

নীচে সব গোপ ভাষ বেরিয়া।

ৰাছে ৰাছ নানা দাতি গীত গায় প্ৰেমে মাডি

বসন উভায় ফিরি ফিরিয়া।

#### শ্ৰীশ্ৰীগোৱপাৰ্বছ চরিভাৰলী

স্তুত কৰি তুপ্ত সহ

হয়িত্ৰা স**লিল কেহ** 

চালে কাক মাৰে ছল করিয়া।

মুখরার সাধ কড

করয়ে মুখল বড

কৌভুক দেখনে নরহরিয়া।

[ আশোয়ারী—তেওট ]

শবরে জররে জর বৃষভান্থ তনি।
শবনি উরল থির বিজুরী জিনি।।
শক্ষণ শধরমূধ চন্দ্র জিনি।
উগারে অমিরা তাহে ঈষদ হদনি।
নরন বৃগল শুতি অতি মনোলোভা।
কর পদতল এই জর পদ্মশোভা।
মূথ ইন্দু গগুরুগ ভালে অর্দ্ধচান্দে।
কর পদন্ধে কত বিধু পড়ি কান্দে।

ক্ষক বৃণাল ভূজ নাভি সরোবর। এ দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর।।

ভাটিয়ারী—ধামালী
ব্বভাস প্রে আজি আনন্দ বাধাই।
রম্বভাস স্ভাস নাচয়ে তিন ভাই।
বধি স্বত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দে অকনে ঢালে নাহিক অবধি।
ধ্বাপগোপী নাচে গান্ধ বান্ধ গড়াগড়ী।
ধ্বা নাচরে বৃড়ি হাড়ে লৈয়া নড়ি।

বুৰভাত্ রাজা নাচে অভর উরাসে। স্থানন্দ বড়াই গীত গার চারি পাশে। লক লক গাভী বংগ অলম্বভ করি। ত্রাব্যথে কররে হান আপনা পাসরি।। পাৰত বৰ্ষক ভাট করে উত্রোল। ছেহ ছেহ লেহ লেহ শুনি এই বোল ।। ক্লার বছন দেখি কীর্ত্তিকা জননী। चानत्म चर्न (एर चानना ना चानि ।। কত কত পূৰ্ণচন্দ্ৰ বিদিনী উদয়। এ হাস উদ্ধব হেরি আনম্ম হৃহয়।। রাধা ভন্নে যদি মতি নাহি ভেলা। প্রীক্রফ ভব্দন তব অকারণ গেলা 🛭 আতপ রহিত স্থরৰ নাহি জানি। রাধা বিরহিত মাধ্ব নাহি মানি। কেবল মাধব পুৰুষে সো আঞানী। রাধা অনাদর করই অভিযানী।। ক্বঁ হি নাহি ক্রবি ভাকর সভ। চিত্তে ইচ্ছসি বদি একরস রক। রাধিক। দাসী যদি হোর অভিযান। শীঘ্রই মিলই তব গোকুলকান।। बचा, निव, नावर, क्षेष्ठि नावावने । রাধিকা পদরক পুকরে মানি। উয়া, রমা সভ্যা শচী চন্দ্রা কলিব। ৱাধা অবভাৱ সবে আছার বাবী।

হেন রাধা পরিচর্ব্যা বাকর ধন ।\* ভক্তিবিনোড ভারজাগতেগ্রহণঃ

# শ্ৰীত্ৰীনাধাকুণ্ড উৎপত্তি 🔻

অরিট অহুর আইলা বুবরুণ ধরি। " পরম কৌতুকে ভারে বধিলা ঐহরি।। কৌতুকে শ্রীরাধা অহু শর্শিতে রুঞ্চ চার। হাসিত্রা রাধিকা কছে ইহা না যুৱার।। ব্যুপি অফর লে ধর্ম ব্রাকৃতি 🕆 🕟 তারে বধ কৈলা, ইহলা অপবিত্ত অভিন্য -যদি সর্বাতীর্থে আম পার করিবারে। তবে সে বৃচিৰে দোৰ কহিল তোমারে।। হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ স্থমধুর বাণী। এখাই করিব ভান সর্বভীর্ব: জানি।। এত কহি পদাঘাত কৈল মহীভালে। পরিপূর্ণ হৈল কুগু সর্ব্বতীর্থ আলে।। 🕾 নিজ নিজ পরিচয় দিয়া ভীর্ষপণ ৷ 🐃 সাকাৎ হইয়া ক্লেক্সবিজ স্ক্ৰমণ 🔧 🦟 প্রবাধিকাসক স্থীগণে কেবাইয়াণ 🙉 ন্মান কৈল ক্ষ জীৰ্বপৰ্ণে সৰোধিয়া ।। चर्यकाळ इटेएडडे देइन नवाशाना। : : च्छानिव मार्च देखक्तिक मरत याम ॥ শ্রীরাধিকা তানি কৃষ্ণে প্রগলত্য বচন।
স্বীলহ শীল্ল কৃত্ত করিলা থনন।।
হইল অপূর্ব রাধিকা সরোবর।
দেখিয়া অতি আনন্দ অন্তর।।
স্বাতীর্থয়য়ী শ্রীমানলী গলাখলে।
করিবেন কৃত্তপূর্ব অতি কৃত্তলে।।
এই ইচ্ছা আনি কৃষ্ণ তীর্বে নিদেশিতে।
প্রবিশে রাধিকাকৃতে স্থামকৃত হৈতে।।
তীর্বাগণ করি বছ অতি রাধিকার।
মানারে সৌভাগ্য, মহাহর্ব অনিবার।।
ঘৃই কৃত্ত পরিপূর্ব হৈল তীর্বজলে।
স্বীসহ লোহে শোভা দেখে কৃত্তলে।
নানা বৃক্ষলতার বেষ্টিত কৃত্তর।
দেখায়ার আশ্রুব্য কেলি খান এই হয়।

( 땅: 引: 리유기나-820 )

শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে গোণাখনাগণ। কেন ইচ্ছা কর না ? শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বললেন—হে হামোদর। হে প্তনা বাতন। বুবাস্থ্য ব্যহেত্।

ক্ল-লে ড মহাছর।

রাধা— অহার হলেও বুবের আরুতি তক্ষ্ম ডোমার গোহত্যা পাপ হয়েছে। বেমন বৃত্তাহ্বর অহার হলেও তার বধে ইচ্ছের আত্মণ হত্যা পাপ হয়েছিল।

ক্ষাপ এথক প্রাণ থেকে উদ্বারের উপায় কি করব ?

রাধা—ত্রিভূকনের সবতীর্থে স্থান করলে পাপ বাবে।

কৃষ্ণ—ভাহলে আমি ভীর্থ স্থানে চললাম।

রাধা—আমাদের সামনে স্থান করতে হবে।

কৃষ্ণ তথন দক্ষিণ চরণের পার্ফি আঘার্ত করে এক কুও খনন করলেন এক সমস্ভ তীর্থগণকে তথায় আহ্বান করলেন, প্রভুর শ্বরণ মাত্র সমস্ভ তীর্থ আগমন করলেন। তথা স্ব নাম উচ্চারণ পূর্বক ঐ কুণ্ডে প্রবেশ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তথন গোপান্ধনাগণকে তা সাক্ষান্থতাবে দেখালেন।

অনস্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডদ্ধলে স্থান করবার পর গোপাদনাগণকে বলসেন। হে ব্রদ্ধবীগণ! তোমরাও এ পবিত্র তীর্ণ জলে স্থান কর। শ্রীকৃষ্ণের এরপ নর্মালাপ ডনে গোপীগণ বললেন—ভোমার দেহন্মিত গো হত্যা পাপ উহাতে প্রবেশ করেছে অতএব ঐ জল আমরা পর্শ করব না। আমরা স্বয়ং কুণ্ড খনন করে তাতে স্থান করব।

অতঃপর শ্রীরাদেশরী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী স্থীগণ সন্দে বিনিধ মন্ত্রনাণ করবার পর শ্বরং শ্রীচরণ আঘাতে এক কুগু নির্মাণ করবেন এবং ঐ কুগু শ্বর্গ গলা মন্দাকিনীর অল থারা পূর্ণ করতে স্বন্ধ করবেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাষের মনোভাব বুবে বললেন—হে ব্রন্ধদেবীগণ! আমার কুণ্ডের পবিত্র কলে ঐ কুগু পূর্ণ কর। গোপীগণ বললেন—না-না-না ভোমার কুণ্ডের অল আমরা শ্বর্শ করব না। উহাতে গোহত্যা পাপ রয়েছে। শ্রীরাধাঠাকুরাণী বললেন—আমার ভ শতকোটি গোপী আছে, খুর্গপলার থেকে এক এক কল্পী কল এনে এ কুগু পূর্ণ করব, ভ্যাণি ভোমার

কুঞ্জন স্পৰ্শ করব না। এতে আমাদের যশ পৃথিবী ঘোষিত হবে।

শ্রীরানেশরীর এ উজি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে তীর্থগণকে ইশিত করলেন। প্রাভূর সে ইলিতে তীর্থগণ স্থাপন স্থাপন দেবী মৃতি প্রকট করলেন এবং সকলেই বিনীতভাবে করকোঞ্জে শ্রীরামসন্মরীর স্থাব করতে লাগলেন—

হে ক্কপ্রেম্বসী মুখ্যা! হে প্রীরাস রাসেখরী! 'ভেম্বির মহান্দিয়া বন্ধা, শিব ও নারদাদি বুঝতে পারে না। হে দেবি! ভোমার প্রীচরণ ধূলী আমাদের শিরোভূষণ হউক। আমাদের প্রার্থনা নিত্যকাল ভোমার প্রীচরণতলে শ্বান পাই। হে প্রীরাধে! ভোমার প্রীচরণ আখাতে নির্মিত পবিত্ত কুণ্ডে আমরা শ্বান লাভ করিছে পারি; এ আশার্কী তক্ক পর্বীত হউক।

ভীর্ণপণের এরপ কাডর প্রার্থনার, শ্রীরাধা ঠাকুরাণী ডানের সে বাসনা পূর্ণ করলেন, ডংক্ষণাং ভীর্বপণ খ্যামকৃণ্ডের ভীরভূমি ভেষ করে রাধাকৃণ্ডে প্রবেশ করলেন।

শতংশর প্রীরুক্ত বলনেন—হে রাসেখরী ! সামার কুও হতে ডোমার কুও বহিষা স্থাক । তুমি বেমন স্থামার প্রিয় ডেমনি ভোমার কুওত স্থামার পরম প্রিয় । স্থামি ভোমা হতে ভোমার কুওতে ভিন্ন করি না। ভোমার নাবে এ কুও গ্রীরাধাক্ত নাবে চির্কাল খাডিলাভ করবে।

ভগ্ৰান নিত্য-শ্ৰীরাধাক্ত ও ভাষক্ত মনোহর ভটভূমিতে বিহার করে থাকেন।

কুও মাহাদ্ম্য- আদি বারাহে:--দ্বিট্রোধাকু প্রাদ্ধ্যাং আনাং ফলম্বাপাতে। রাক্ত্রাশ্বেধাচ্যাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ( ভ: র: ১।৫০১ ) আদি বরাহ পুরাণে কথিত হরেছে—রাজসর ও আগবেধাদি বহাঁ বহাবজ্ঞ সকল অনুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া তদপেকা শতশুণ কল অরিটকুও ও জীরাধাকুক সার্টে লাভ হয়ে গাকে ইহাতে সন্দেহ করবার নাই।

## ভ্ৰাহিপাৰে কাৰ্ডিক মাহান্ড্যে:--

গোবর্দ্ধন গিরো রয়ে রাধাকুও প্রিরং হরে:।
কার্জিকে বছলাইস্যাং তত্ত্ব স্থাদা হরে: প্রির:।
নরোভক্তো ভবেদিপ্র তৎশ্বিভক্ত প্রভোষণন্।
বধা রাধাপ্রিরা বিকোন্তক্তা: কুওং প্রিরং তথা।
সর্বাগোপীয়ু সেবৈকা বিকোরতান্তবন্ধকা।।
তৎকুত্তে কার্জিকেইইস্যাং স্নাধা প্র্যো কনার্দ্ধন:।
প্রবোধকাং বধাপ্রীতিভ্রণা প্রীতক্ততো ভবেং।

( ७: व: ९१० हैं-१०० )

পদ্মপ্রাণে কার্ছিক মাহান্ত্যে বণিত আছে—শ্রীহরির প্রির রাবাকৃত, প্রীগোবর্ত্তন পর্বতের মধ্যে বিরাজিত। কার্ডিক মানের ক্রুটেনী ডিপিডে রাধাকৃতে স্থান করলে, লোক রাধাকৃত বিহারী শ্রীহরির ভক্ত হতে পারে। কারণ তাতে প্রীহরির অত্যন্ত তোবণ হয়। ব্যুগানের প্রীকৃক্তের প্রির, প্রীরাধাকৃতত তক্ত্রপ প্রির। ক্ষেননা পোশীগণ মধ্যে এক রাধাই শ্রীহরির অভিপ্রির। কার্ডিক মানে রাধাকৃতে স্থান করে জনার্জনকে পূলা করা কর্তব্যা। জনার্জন উধান একাদশীতে পৃঞ্জিত হ'লে বেরপ প্রীত হন, এ দিনের পূলাভেত সেরপ্রশীত হন।